

#### অনুবাদ ও সম্পাদনায়

# মাওলানা আহমদ মায়মূন মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭ মুফতি আব্দুস সালাম ফাযেলে দারুল উল্ম দেওবন্দ, ভারত মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীকুল্লাহ

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২, নর্থক্রক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى ألِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ -

মিশকাত শরীফ হাদীস শরীফের এমন একটি গ্রন্থ, যার পরিচয় উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কাওমী মাদরাসাগুলোতে দাওরায়ে হাদীসের পূর্ববর্তী শিক্ষাবর্ষে বেশ গুরুত্তের সাথে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে এ গ্রন্থখানির দরস দান করা হয়ে থাকে। দাওরায়ে হাদীসের বছর হাদীসের বিশাল সমুদ্রে সাঁতরাবার জন্য যে আত্মিক ও মানসিক শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়, তা অর্জনের জন্যই এরূপ গুরুত্ব সহকারে গ্রন্থখানির পাঠদান করা হয়ে থাকে। এক সময় এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আত্মস্থ করার জন্য গ্রন্থখানির আরবি ভাষ্যসমূহ ও সম্মানিত শিক্ষকের দরসের তাকরীরের উপরই ছাত্রদেরকে নির্ভর করতে হতো। অবশ্য সেটাই ছিল উত্তম- এতে কোনো সন্দেহ নেই। এতে ছাত্রদের যোগ্যতা তৈরি হয় এবং কিতাবাদি বুঝার ও মৃতালা'আ করার আগ্রহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। এখনও আমরা ছাত্রদেরকে যে-কোনো গ্রন্থের আরবি ভাষ্য-গ্রন্থাবলি ও আসাতিযায়ে কেরামের তাকরীরের উপর নির্ভর করতে উৎসাহিত করি। তবে শত উৎসাহিত করলেও দুর্বল মেধার ছাত্ররা তাতে যথাযথ উপকৃত হতে সক্ষম হয় না। তাই তারা যাতে উপকৃত হতে পারে এজন্য কিতাবাদির সহজবোধ্য উর্দু ভাষ্য-গ্রন্থসমূহ যুগ-যুগ ধরে রচিত হয়ে আসছে। এখন অবশ্য উর্দু চর্চা কমে আসায় অনেকের পক্ষে উর্দু ভাষ্য-গ্রন্থাদি বুঝাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া কিছুকাল যাবৎ আমাদের দেশে অনেক মাদরাসায় দীনী ও ইলমী কিতাবাদি নিজেদের মাতৃভাষায় বুঝার ও চর্চা করার এক প্রশংসনীয় ও শুভ উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোনো বিষয় নিজের মাতৃভাষায় বুঝা যত সহজ হয় তা অন্য কোনো ভাষায় হয় না। এজন্য কিছুকাল থেকে মাদরাসার দরসী কিতাবাদির বাংলা ভাষ্য-গ্রস্থাবলি রচিত হচ্ছে এবং ছাত্ররা উপকৃত হওয়ায় এগুলো দ্রুত সমাদৃত হচ্ছে। মিশকাত শরীফের দরসী গুরুত্ব বিবেচনা করে এরও একটি বাংলা-ভাষ্যগ্রন্থ প্রস্তুত করার প্রয়োজন দীর্ঘদিন থেকে তীব্রভাবে অনুভব করা হচ্ছিল। এ শূন্যতা পূরণের জন্যই এ ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি গ্রন্থখানি আদ্যপান্ত সম্পাদনা করে দিয়েছি। আমি আশা করি, যেসব ছাত্র হাদীসের বিষয়বস্তু, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিজের মাতৃভাষায় চর্চা করতে, বুঝতে ও উপস্থাপন করতে আগ্রহী, তারা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। ইসলামিয়া কুতৃবখানার স্বত্যাধিকারী বিশিষ্ট জ্ঞানহিতৈষী পরম শ্রদ্ধেয় মাওলানা মোস্তফা সাহেব মাদরাসার ছাত্রদের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে বাংলাভাষায় এরূপ একটি মূল্যবান ভাষ্যগ্রন্থ প্রস্তুত করিয়ে তা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়ে ছাত্রদের ধন্যবাদ পাবার মতো একটি কাজ করেছেন। যুগ-যুগ ধরে তাঁর এ মহৎ উদ্যোগ প্রশংসিত হবে। আল্লাহ তা'আলা এ গ্রন্থের রচনা-সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার সাথে যারা জড়িত রয়েছেন তাদের সবাইকে ইখলাস দান করুন এবং গ্রন্থখানিকে সকলের পরকালীন নাজাতের অসিলা হিসেবে কবুল করুন, গ্রন্থখানিকে ছাত্রদের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত করুন এবং সবাইকে এর দ্বারা যথাযথ উপকৃত করুন। আমীন!

আহমদ মায়মূন
জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ
ঢাকা-১২১৭
তাং ০৬ / ১০ / ০৬ ইং

# সূচিপত্ৰ

| বিষয়                        |                                                     | পৃষ্ঠা      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| مقدمة الشيخ                  | — মুকাদামাতৃশ্ শাইখ                                 | &- AO       |
| خطبة الكتاب                  | — কিতাবের ভূমিকা                                    | 9 - ১৫      |
| كتاب الايمان                 | — অধ্যায় : ঈমান                                    | ১৬          |
| باب الكبائر وعلامات النفاق   | — পরিচ্ছেদ : কবীরা গুনাহ ও মুনাফেকীর                |             |
|                              | নিদর্শনসমূহ                                         | ৮২          |
| باب الوسوسة                  | — পরিচ্ছেদ : মনের খট্কা                             | ৯৮          |
| باب الايمان بالقدر           | — পরিচ্ছেদ : তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন            | ३०१         |
| باب اثبات عذاب القبر         | — পরিচ্ছেদ : কবরের আজাবের প্রমাণ                    | 787         |
| باب الاعتصام بالكتاب والسنة  | — পরিচ্ছেদ: কিতাব ও সুন্নাহকে [দৃঢ়ভাবে] আঁকড়ে ধরা | ১৫৫         |
| كتاب العلم                   | — ইলম অধ্যায়                                       | ১৯০         |
| كتاب الطهارة                 | — অধ্যায় : পবিত্রতা                                | ২৩৮         |
| باب ما يوجب الوضوء           | — পরিচ্ছেদ : যেসব কারণে ওযৃ করা আবশ্যক হয়          | ২৫৮         |
| باب اداب الخلاء              | — পরিচ্ছেদ : মলমূত্র ত্যাগের শিষ্টাচার              | ২৭৬         |
| باب السواك                   | — পরিচ্ছেদ : মিসওয়াকের বর্ণনা                      | ७०১         |
| باب سنن الوضوء               | — পরিচ্ছেদ : অজুর সুনুত                             | ৩০৯         |
| باب الغسل                    | — পরিচ্ছেদ : গোসলের বিবরণ                           | ৩৩১         |
| باب مخالطة الجنب وما يباح له | — পরিচ্ছেদ : অপবিত্র ব্যক্তির সাথে মেলামেশা এবং     |             |
|                              | তার জন্য বৈধ কর্মসমূহ                               | <b>૭</b> 8৩ |
| كتاب احكام المياه            | — অধ্যায় : পানির বিধান                             | ৩৫৬         |
| باب تطهير النجاسات           | পরিচ্ছেদ : অপবিত্রকে পবিত্রকরণ                      | ৩৬৯         |
| باب المسح على الخفين         | — পরিচ্ছেদ: মোজার উপর মাসাহ করা                     | ৩৮২         |
| باب التيمم                   | — পরিচ্ছেদ : তায়াম্মুম                             | ৩৯০         |
| باب الغسل المسنون            | — পরিচ্ছেদ : সুন্নত গোসল                            | ত ৯৯        |
| بابالعيض                     | — পরিচ্ছেদ : ঋতুস্রাব                               | 808         |
| باب المستحاضة                | — পরিচ্ছেদ : ইস্তেহাযা-গ্রস্ত নারী                  | 877         |
| §                            |                                                     |             |

# 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে ভরু করছি

مُقَدَّمَةً فِى بَيَانِ بَعْضِ مُصْطَلَحَاتِ عِلْمِ الْحَدِيْثِ مِمَّا يَكَفِى فِى شَرْجِ الْكِتَابِ مِنْ غَيْرِ تَطْوِيْلٍ وَاطْنَابِ
रेनाম रामीरात किছ् পतिভाষाগত আলোচনা প্রসঙ্গে ভূমিকা, যা অতি সংক্ষেপে [অত্র] কিতাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য যথেষ্ট্য

اِعْلَمْ أَنَّ الْسَحَدِدِسْتُ فِسَى اصْطِلاَحِ جَمْهُ وْدِ الْمُحَدِّثِيْنَ يُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ الشَّبِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيْرِهِ وَمَعْنَى الشَّقْرِيْرِهِ وَمَعْنَى الشَّقْرِيْرِهِ وَمَعْنَى الشَّقْرِيْرِهِ وَمَعْنَى الشَّقْرِيْرِهِ أَنَّهُ فَعَلُ أَحَدُّ أَوْ قَالَ شَيْئًا فِي الشَّقْرِيْرِهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَٰلِكَ حَضَرَتِهِ عَلَى وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَٰلِكَ بَلْ سَكَتَ وَقَرَّرَ وَكَذَٰلِكَ يُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ بَلْ سَكَتَ وَقَرَّرَ وَكَذٰلِكَ يُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ الشَّحَابِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيْرِهِ وَعَلَى قَوْلِ الشَّابِعِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيْرِهِ وَعَلَى قَوْلِ الشَّعِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيْرِهِ وَعَلَى قَوْلِ الشَّابِعِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيْرِهِ وَعَلَى قَوْلِ الشَّعِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيْرِهِ وَعَلَى قَوْلِ الشَّعِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيْرِهِ وَعَلَى السَّعَرِيْرِهِ وَعَلَى قَوْلِ الشَّعِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيْرِهِ وَ

অনুবাদ: তুমি জেনে রাখো যে, জুমহুর মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় নবী করীম — এর বাণী, কাজ এবং সমর্থন বা অনুমোদনকে হাদীস বলা হয়ে থাকে। সমর্থনের অর্থ হলো কোনো ব্যক্তি [সাহাবী] রাসূলুল্লাহ — এর উপস্থিতিতে কোনো কাজ করেছিল বা কোনো কথা বলেছিল কিন্তু তিনি একে অস্বীকার করেননি এবং তা করতে নিষেধও করেননি; বরং তিনি নিশ্চুপ ছিলেন এবং সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। এমনিভাবে সাহাবীর কথা, কাজ ও সমর্থনকেও হাদীস হিসেবে অভিহিত করা হয়।

শব্দিক অনুবাদ : إِعْلَمْ وَمَعْنَى التَّقْرِيْرِ সকল মুহাদ্দিসের পরিভাষায় হাদীস ব্যবহৃত হয় إِعْلَمْ وَفِعْلِم وَتَغْرِيْرِه وَالْمَعْنَى التَّغْرِيْرِه وَفَعْلِم وَتَغْرِيْرِه وَالْمَعْنَى التَّغْرِيْرِه وَالْمُعْنَى التَعْمَى وَنَعْلِم وَتَعْرِيْرِه وَالْمُعْنَى وَعْلِمُ وَمُعْنِي وَمُعْنِي وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْنِي وَلِمُ الْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُولِمُ وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنَى وَالْمُوالْمُ وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَلِمُ وَالْمُعْنِي وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُل

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَوْلَهُ فِيْ شَرْحِ الْكِتَابِ : কিতাব দারা এখানে আবৃ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ওরফে খতীব তাবরেযী (র.) [মৃত. ৭৪০ হি.]-এর 'মিশকাতুল মাসাবীহ'কে বুঝানো হয়েছে। আর মিশকাত মূলত মুহীউস সুনাহ আল্লামা বাগাবী (র.) [মৃত. ৫১৬ হি.] সংকলিত "মাসাবীহুস সুনাহ" কিতাবের বর্ধিত সংস্করণ। এতে সিহাহ্ সিত্তাসহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ থেকে হাদীস চয়ন করা হয়েছে।

গ্রন্থকার কিতাবের বিভিন্ন স্থানে হাদীসের সাথে উক্ত হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিস ইমামদের মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন। উসূলুল হাদীস জানা না থাকলে তার মর্মার্থ জানা অসম্ভব। তাই প্রয়োজন মাফিক শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এ রিসালাটি লেখেছেন। যা ভালোভাবে বুঝে মুখস্থ রাখা হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নকারীদের জন্য অতিব জরুরি। শব্দ خَدَثُ الْحَدِيْثُ الْعَدِيْثُ الْعَ الْحَدِيْثُ الْعَ الْعَامِ اللّهُ الْاَحَادِيْثُ الْعَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

- २. वृंडाख, यथा- مُؤسلي रे. वृंडाख, यथा
- ৩. উপদেশ, যথা- شَاوَادِيْث أَخَادِيْث
- فَباكَي حَديثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ 8. कथा, यथा
- هُ لُ أَتْكَ حَدِيثُ الْغَاشِيةِ ৫. সংবাদ, যথা
- ७. त्रुना, यथा- فَلْيُأْتُواْ بِحَدِيْثِ مِثْلُهُ

: [शमीत्मत शाति वायिक मरखा] مُعْنَى الْحَدِيْث إصْطَلَاحًا

الْعَدِيْثُ مَا اُضِيْفَ اِلَى النَّنِبِي ﷺ مِنْ قُولٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَغْرِيْرٍ وَكَذَٰلِكَ يُظُلَّقُ عَلَى قُولِ الصَّعَابَةِ وَالتَّبَابِعِيْنَ وَفِعْلِهِمَا وَتَغْرِيْرِهِمَا .

জর্থ : হাদীস হলো এমন কথা, কাজ ও সমর্থন যা নবী করীম ্ত্রা -এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। এমনিভাবে হাদীস শব্দটি সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও সমর্থনের জন্য ও প্রযোজ্য হয়। এ কিতাবে হাদীসকে মাকবৃল মারদূদ ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। হাদীসের এ শ্রেণী বিভাগ উপরোক্ত সংজ্ঞার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর হাদীসের যে সংজ্ঞা মূল কিতাবে রয়েছে তথা فَرُلُ النَّهِيِّ النَّهِ এ সংজ্ঞা অনুযায়ী হাদীস মারদূদ হওয়ার কোনো অবকাশ নেই; বরং শুধু মাকবৃল হাদীসের উপরই প্রযোজ্য হবে।

জুমহুর মুহাদ্দিসগণের মতে, নবী করীম হ্রু তাঁর নবী জীবনে যা বলেছেন করেছেন বা সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন, তাকে হাদীস বলা হয়। ব্যাপক অর্থে সাহাবী তাবেয়ীগণের কথা, কাজ এবং সম্মতিকেই হাদীস বলা হয়।

অপর একদলের মতে, রাসূলের বাণী, কার্যাবলি, সমর্থন ও অনুমোদন এবং তাঁর গুণ এমনকি জাগরণ ও নিদ্রাবস্থায় তাঁর গতিবিধিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই الْمَدِيْثِ الْمُعَلِّمِ مَصْطَلَحِ الْمُدِيْثِ وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِالْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ

মোটকথা, 'হাদীস' একটি আভিধানিক শব্দই নয় মূলত এটা ইসলামের এক বিশেষ পরিভাষা। সে অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ —এর যে কথা যে কাজের বিবরণ কিংবা কথা ও কাজের সমর্থন ও অনুমোদন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত। ইসলামি পরিভাষায় তাই হাদীস নামে পরিচিত। হাদীসের উপরোল্লিখিত সংজ্ঞা হতে তিনটি বিষয় প্রতীয়মান হলো। তা হচ্ছে— ১. রাসূলের কথা, কোনো বিষয়ে রাসূল যা নিজে বলেছেন, তাকেই বলা হয় রাসূলের 'কাওলী হাদীস' [কথামূলক হাদীস], যাতে রাসূলের নিজের কোনো কথা উদ্ধৃত হয়েছে। ২. রাসূলের নিজস্ব কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণের বিবরণ। যে হাদীসে রাসূল হিসেবে করা কোনো কাজের বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে, তাকে نَعْلَيْنِ হাদীস বলা হয়। ৩. তৃতীয় হলো রাসূলে কারীম —এর নিকট অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত সাহাবীদের কাজ। যে হাদীসে এ ধরনের কোনো ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِنْ مَا : (काउनी विंक्तिन) حَذِيث قَوْلِى . د وَسْوَسَتْ بِهِ صَدْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ اَوْ تَتَكَلَّمُ (مُتَّعَنَّ عَلَيْهِ) - (مِشْكُوة بَابُ الْوَسْوَسَةِ)

অর্থাৎ হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ত্রাহ্র বলেছেন, আমার উদ্মতের অন্তরে যে ঘটনা বা ধাঁধাঁ সৃষ্টি হয় আল্লাহ তা আলা তা ক্ষমা করে দেবেন যে পর্যন্ত তারা তা কার্যে পরিণত না করে বা কথায় প্রকাশ না করে।

وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّنبِيثُ ﷺ إِذَا ارَادَ الْعَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهَ حَتَىٰ يَذَنُو : [क'नी रामीन] حَدِيثَ فِعْلِمُ . ﴿ وَعَنْ أَنَسٍ (رضا النَّارِمِيُّ وَابَدُ وَالدَّارِمِيُّ (مِشْكُوهُ بَابُ أَدَابِ النَّخَلَاءِ)

অর্থাৎ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম হুত্রেযখন পায়খানা-প্রস্রাবের ইচ্ছা করতেন তখন তিনি মাটির নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড উঠাতেন না।

عَنْ عَانِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : [शिनीत्न णकित्तीती] حَدِيث تَقْرِيْرِى . ७ مُحْرِمَات فَاذَا جَاوَزُواْ بِنَا سَدَلَتْ اَحَدُنَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَىٰ وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ ـ رَوَاهُ ابُوْ دَاوَهُ وَلابِنْ مَاجَةَ مَعْنَاهُ - (مَشْكُوهَ بَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ)

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাস্লুল্লাহ ক্রি এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম, এমতাবস্থায় আরোহীগণ আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করত। যখন তারা আমাদের বরাবর আসত তখন আমাদের প্রত্যেকেই আপন আপন মাথার চাদর চেহারার উপর লটকিয়ে দিত। আর যখন তারা আমাদেরকে অতিক্রম করে চলে যেত, তখন আমরা তা খলে দিতাম।

سُنَنَ শব্দটি একবচন; এর বহুবচন হলো سُنَتَه : শব্দটি একবচন; এর বহুবচন হলো سُنَنَة الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدِيْثِ وَالسُّنَةِ শান্দিক অর্থ হলো– কর্মনীতি, পথ, পদ্ধতি, নিয়মনীতি, রাস্তা ইত্যাদি। হাদীসের অপর নাম সুন্নাহ।

তবে ইমাম রাগেব বলেন, সুনুত বলতে সে পথ ও পদ্ধতি বুঝায় যা নবী করীম ক্রিছে নিতেন ও অবলম্বন করে চলতেন। এটা কখনো হাদীস শব্দের সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হয়।

আব্দুল আযীয় আল-হানাফী (র.) বলেন, সুনুত শব্দটি দারা নবী করীম 🚎 -এর কথা ও কাজ বুঝায় এবং এটা নবী ও সাহাবীদের অনুসূত বাস্তব কর্মনীতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

মূলকথা হচ্ছে, সুন্নত হলো রাসূলুল্লাহ نَّهُ -এর বাস্তব কর্মনীতি আর হাদীস হলো রাসূলুল্লাহ الْفَرَقُ بَيْنَ الْحَدِيْثِ وَالْخَبَرُ -এর মধ্যকার পার্থক্য] : اَلْفَرَقُ بَيْنَ الْحَدِيْثِ وَالْخَبَرُ أَخْبَرُ الْخَبِرُ الْخَبِرُ الْخَبِرُ الْخَبَرُ الْخَبِيثُ وَالْخَبَرُ الْخَبِرُ الْخَبِرُ الْخَبِرُ الْخَبَرُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

- ১. অধিকাংশের মতে, خَبُرُ ও خَبُرُ উভয়ের অর্থ এক; উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।
- ২. কারো মতে, যা নবী করীম 🚃 হতে এসেছে তা হলো 👊 আর যা মহানবী 🚃 ব্যতীত অন্যদের থেকে এসেছে, তাকে 💥 বলে।
- ৩. অথবা, হাদীস হলো যা নবী করীম 🚃 -এর পক্ষ হতে এসেছে আর 💥 হলো যা মহানবী 🚃 ও অন্যদের থেকে এসেছে।
- 8. كَزْمَا النَّطْرِ গ্রন্থকারের মতে, হাদীস হলো রাস্লুল্লাহ হাদীরে ত তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও সমর্থন আর খবর হলো হাদীসে উল্লিখিত প্রাচীন ঘটনাবলির ইতিহাস।
- ৫. কারো মতে, خَرِيْث হলো রাস্লুল্লাহ ক্রি সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও সমর্থন আর خَبُرُ হলো প্রাচীনকালের ঘটনাবলি ও রাজা-বাদশাহদের কাহিনী ইত্যাদি।

وَالْآثِرُ وَ كَوِيْتُ الْفَرْقُ بِيَنَ الْحَدِيْثِ وَالْآثِرُ : এর শাদ্দিক অর্থ হলো بَغَيَّةُ الشَّنْ কোনো বিস্তুর অবশিষ্টাংশ। এদের মধ্যকার পার্থক্য নিম্নরপ— ১. অধিকাংশের মতে, উভয়ে এক যেমনি রাস্লুল্লাহ —এর দোয়াসমূহকে বলে أَنْ أَلْ اللهَ عَلِيَةَ الْمَاثُورَةُ আর ইমাম আবৃ জা ফর ত্বাহাবী তাঁর হাদীসের কিতাবের নাম রেখেছেন شَرْح دريْت مَغْطُوع وي مَرْفُرُو وَ مَعْانِي الْأَثَارِ وَ وَمَرْفُرُو وَمَرْفُرُو وَ وَمَرْفُرُو وَمَرْفُرُو وَ وَمَرْفُرُو وَ وَمَرْفُرُو وَ وَمَرْفُرُو وَ وَمُرْفُرُو وَ وَمَرْفُرُو وَ وَمِرْفُرُو وَ وَمَرْفُرُو وَ وَهِ وَهِ وَمِرْفَرُو وَ وَمَرْفُرُو وَ وَمَرْفُرُو وَ وَمَرْفُرُو وَ وَمَرْفُو وَ وَهِ وَهِ وَمُؤْمُونُ وَ وَمَرْفُرُو وَ وَمَرْفُرُو وَ وَمَرْفُرُو وَ وَمَرْفُو وَ وَهِ وَمُؤْمُونُ وَ وَمُؤْمُونُ وَ وَمُؤْمُونُ وَ وَهُ وَهُ وَهُ وَمُؤْمُونُ وَ وَمُؤْمُونُ وَ وَمُؤْمُونُ وَ وَمُؤْمُونُ وَ وَمُؤْمُونُ وَ وَمُؤْمُونُ وَ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُونُ وَ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُؤْمُونُ وَمُ وَمُؤْمُونُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُ

الْعَدِيْثُ عِلْمُ الْعَدِيْثُ وَعَلِمُ الْعَدِيْثُ -এর পরিচয় সম্পর্কে ড. মাহমূদ আত্-ত্বহান বলেন عِلْمُ بِأُصُوْلِ وَقَوَاعِدَ يُعْرَفُ بِهَا أَخْوَالُ السَّنَدِ وَالْمَتَن مِنْ خَبِثُ الْقَبُوْلِ وَالْرَبِّ

অর্থাৎ এটা হলো এমন কিছু নিয়ম-কান্ন জানার নাম যা ছাড়া গ্রহণ ও বর্জনের ভিত্তিতে সনদ ও মতনের অবস্থাসমূহ জানা যায়। مَوْضُوْعُهُ السَّنَدُ وَالْمَتَنُ مِنْ حَيْثُ الْقَبُوْلِ وَالرَّدِ विषय : এর আলোচ্য বিষয় হলো مَوْضُوْعُهُ السَّنَدُ وَالْمَتَنُ مِنْ حَيْثُ الْقَبُوْلِ وَالرَّدِ विषय अर्थाৎ এর আলোচ্য বিষয় হলো সনদ ও মতন গ্রহণ ও বর্জনের দিক থেকে।

غَرْضَهُ [णात छित्ममा] : এत উत्मिमा रत्ना - مِنَ السَّقِيْمِ مِنَ الْاَحَادِيْث वर्था مَوْدِيْث वर्था بَعْرِضُ भाग्रत সহীহ হাদীস থেকে পৃথক করা ।

فَمَا انْتَهُى إِلَى النَّبِيِّ عَلَّهُ يُقَالُ لَهُ الْمُرْفُوعُ وَمَا انْتَهٰى إلى الصَّحَابِيّ يُقَالُ لَهُ النَّمَوْقُونُ كَمَا يُقَالُ قَالَ اَوْ فَعَلَ أَوْ قَرَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوْفًا أَو مَوْقُونُ عَلَى إِبْنِ عَبَّاسٍ وَمَا انْسَهُ عَي السَّابِ عِبِي يُسَفَّى الْكَابِ عِبِي يُسَفَّى الْكُلُهُ الْمُقْطُوعُ وَقَدْ خَتَصَ صَ بَعْضُهُمْ ٱلْحَدِيْثَ بِالْمَرْفُوعِ وَالْمَوْقُوفِ إِذِ الْمَقْطُوعُ يُقَالُ لَهُ الْاَثْرُ وَقَدْ يُطْلَقُ الْاَثْرُ عَلَى الْمَرْفُوْعِ أَيْضًا كَمَا يُقَالُ الاَدْعِبَةُ الْمَاثُوْرَةُ لِمَا جَاءَ مِنَ الْآدَعِيَةِ عَن النَّبِيّ عَلَّهُ وَالطَّحَاوِيُّ سَتَّى كِتَابُهُ الْمُشْتَمَلَ عَـلُى بَسيَانِ الْاَحَادِيثِثِ السُّنَّجُويَّةِ وَأَثَارِ الصَّحَابَةِ بشَرْحِ مَعَانِى الْأَثَارِ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ إِنَّ لِلطَّبَرَانِيْ كِتَابًا مُسَمَّى بِتَهٰذيْبِ الْأَثَارِ مَعَ اَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمَرْفُوعِ وَمَا ذُكِرَ فِيْبِهِ مِنَ الْمَوْتُوفِ فَبطَريْقِ التَّبيْعِ وَالتَّطَفُّلِ. অনুবাদ : অতএব, যেসব হাদীসের বর্ণনার ধারাবাহিকতা নবী করীম ক্র পর্যন্ত পৌছছে, তাকে হাদীসে মারফ্' বলে। যেসব হাদীসের বর্ণনা সূত্র শুধু সাহাবী পর্যন্ত পৌছছে, তাকে হাদীসে মাওকৃফ বলে, যেমন বলা হয়— قَالُ اَوْ فَعَلُ اِنْوَ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا اَوْ مَوْقُوفُ عَلَى اِنْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا اَوْ مَوْقُوفُ عَلَى اِنْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا اَوْ مَوْقُوفُ عَلَى اِنْنِ عَبَّاسٍ مَرْقُوفًا اَوْ مَوْقُوفُ عَلَى اِنْنِ عَبَاسٍ مَرْقُوفًا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

মুহাদ্দিসীনের কেউ কেউ হাদীস শব্দটিকে শুধু 'মারফু' এবং 'মাওকৃফ' -এর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। এ জন্যই মাকতৃ'কে [তাদের মতে] বলা হয়ে থাকে আছার (اَثَرُ)। আবার কখনো কখনো 'আছার' দ্বারা 'মারফু'কেও বুঝানো হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যে সকল দোয়া নবী করীম হতে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে নিয়া নবী করীম হয়। ইমাম ত্বাহাবী তাঁর কিতাবের নাম রেখেছেন 'শরহু মা'আনিল আছার'। উল্লেখ্য যে, এ কিতাবটি রাস্লুল্লাহ — -এর হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের আছার সম্বলিত।

ইমাম সাখাবী বলেছেন যে, তাবারানীর একটি কিতাব রয়েছে, যার নাম হচ্ছে 'তাহযীবুল আছার', অথচ তিনি এ কিতাবখানিতে শুধু 'মারফু' হাদীসসমূহ চয়ন করার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। অবশ্য এতে সংকলিত 'মাওকৃফ' (مَوْقُرُفُ) হাদীসগুলোকে শুধু প্রসঙ্গক্রমেই বর্ণনা করা হয়েছে।

मौक्क अनुवान : ﴿ النَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

যে সুকল দোয়া নবী করীম 🏬 হতে বর্ণিত হয়েছে عَنِ النَّبِيّ 🚉 যে সুকল দোয়া নবী করীম جين النَّبِيّ 😅 वर وَاثَارِ الصَّحَابَةِ यार्ट वर्कवित हों करीं करीं عَلَىٰ بَيَان الْآخَادِيْث النَّبَويَّةِ यार्ट वर्कवित وَاثَارِ الصَّحَابَةِ वर्ष সাহাবীগণের আছারগুলো بِشَرْجٍ مَعَانِي الْاضَارِ শরহ মা'আনিল আছার নামে وَقَالَ السَّخَاوِيُّ आর ইমাম সাখাবী (র.) বলেন زُنَّ مَعَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ तारा وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُسَيًّى بِتَهْذِيْبِ الْأَقَارِ किंजाव तरारह لِلطَّبَرَانِي كِتَابًا তিবে এতে উল্লিখিত بالسَرْفُوع অথচ এতে উধু মারফ্' হাদীসসমূহ চয়ন করার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন بالسَرْفُوع بالسَرْفُوع गां अकृ रामी मण्टला وَالتَّمْعُ وَالْتُعْمُ وَالْمُوالِقُوالِيْعِ وَالْتُعْمُ وَلْتُعْمُ وَالْتُعْمُ وَالْتُعْمُ وَالْتُعْمُ وَالْتُعْمُ وَالْتُوالِقُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْتُعْمُ وَالْتُعْمُ وَالْتُعْمُ والْتُعْمُ وَالْتُعْمُ وَل

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

वत পরিচয় : مَرْفُوع শব্দতি كِدِيْثُ الْمَرْفُوع -এর পরিচয় : مَرْفُوع শব্দতি مَرْفُوع হতে নির্গত। শাব্দিক অর্থ হলো উনুতির মর্যাদাপ্রাপ্ত, উঁচু ইত্যাদি। পারিভাষিক পরিচয় সম্পর্কে ড. মাহমূদ আত্-ত্মহহান বলেন-

ٱلْمَرَفُوعُ مَا ٱضِيْفَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ قَوْلِ أَوْ فِعْلِ أَوْ تَقْرُبِرِ أَوْ صِفْقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (رض) قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لِبِسْتَهُ وَإِذَا تَوُضّا ثُمَّ فَابْدُوا بِمَيَامِنِكُمْ - رَواهُ احْمَدُ وَابُوْ دَاوُد : अनार्त युर्लिण् राजिक वर्ध राली-पूलाकृति, स्रिगिक वर्ध राली-पूलकृति, स्रिगिक वर्ध राली-पूलकृति, स्रिगिक वर्ष

নির্ভরশীল। এর পারিভাষিক পরিচয় সম্পর্কে ড. মাহমূদ আত্-ত্মহহান বলেন-

المُمَوْقُونُ مَا الْضِيْفَ إلى الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلِ أَوْ تَقْرِنْدٍ

উদাহরণ : قَالَ عَلِيُ بِنُ إِبِى طَالِبٍ (رضاً) حَلَقُواً النَّاسَ بِنَمَا يَغَرِفُونَ اَتُرِيْدُونَ اَنْ يُكُذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ : উদাহরণ عَلَى بُنُ إِبِى طَالِبٍ (رضاً) حَلَقُوا النَّاسَ بِنَمَا يَعْدِفُونَ اَتُوبِيْدُونَ اَنْ يُكُذَّبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ : अनिक वर्ष रत्ना वर्षिण्ठ वा विष्ट्ति । माजिक वर्ष रत्ना वर्षिण्ठ वा विष्ट्ति । النَّمَقْطُوعُ مَا الْخِينْفَ إلى التَّابِعِيّ أَوْمَيَنْ دُونْهَ مِنْ قَوْلِ أَوْ فِعْلِ - अिति छाषिक वर्ष राता

قَوْلُ ٱلْحَسَنِ الْبَصَرِى فِي الصَّلاَةِ خَلْفُ الْمُبتَدِع وَصل عُلبَه بدْعَته: अनारतन

- ك. اِینْ عُبَابِی -এর পরিচিতি : তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, পিতার নাম আব্দাস, দাদার নাম আব্দুল মুত্তালিব। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ্র্ন্ন্ন্র্র -এর চাচাত ভাই। হিজরতের তিন বছর পূর্বে নবুয়তের দশম বছরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ 🚎 তাঁর জন্য ফিকহী জ্ঞান ও তা'বীলের দোয়া করেছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর শাসন আমলে ৬৮ হিজরিতে তায়েফে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৩৬০ টি।
- ২. الطَّحَاري -এর পরিচিতি : তাঁর নাম আহমদ, উপনাম আবৃ জা'ফর, পিতার নাম মুহাম্মদ। তিনি ২২৮ হিজরি সনে মিশরের 'তাহা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাহা-য় জন্মগ্রহণ করেন বলে তিনি 'তাহাবী' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি হাদীস ও ফিক্হের প্রখ্যাত ইমাম ছিলেন। হিজরি ৩২১ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৯২ বছর। তাঁকে হানাফী মাযহাবের ব্যারিস্টার বলা হয়ে থাকে।
- ৩. السَّخَارِي -এর পরিচিতি : হাফেজ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আস্ সাখাবী ৯০২ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। তিনি একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে আস্ সাখাবীতে হাদীসের ব্যাপক শিক্ষা দান শুরু হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র হতে নিম্নলিখিত মুহাদ্দিসগণ ভারতে আসেন। যথা- ১. আবুল ফাতাহ আর-রাযী আল-মাক্টা। ২. আহমদ ইবনে সালেহ মালবী। ৩. ওমর ইবনে মুহামদ দামেশ্কী। ৪. আব্দুল আযীয় ইবনে মাহমুদ তৃসী প্রমুখ।
- 8. الطَّبَراني -এর পরিচিতি : তাবারানীর পূর্ণ নাম হচ্ছে– আবুল কাশেম সুলাইমান ইবনে আহমদ আত্ তাবারানী। তিনি তিন ভাগে 'আল-মুনজিম' নামে হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। প্রতি ভাগের নাম যথাক্রমে আল-মু'জিমুল কাবীর, আল-মু'জিমুস সাগীর, আল-মু'জিমুল আওসাত। তিনি ৩১০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।
  - শাব্দিক অর্থ হলো- সহচর বা সাথি। صُحْب ७ اصُحْبابْ : تَعْرِيْفُ الصَّحَابِيّ : تَعْرِيْفُ الصَّحَابِيّ مَنْ لَقِيَ النَّبِيِّ ﷺ مُسْلِمًا وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ (وَلَوْ تَخَلَّلَتْ ذٰلِكَ رِدَّةً عَلَى الْأَصْعَ ) - लार्तिकािषक পर्तिर्हे অর্থাৎ যিনি মুসলমান অবস্থায় রাস্লের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ইসলামের উপর থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন।
  - التَّابِعيّ : تَعْرِيْفُ التَّابِعيّ : تَعْرِيْفُ التَّابِعيّ : تَعْرِيْفُ التَّابِعيّ : تَعْرِيْفُ التَّابِعيّ هُوَ مَنْ لَقِيَ صَحَابِبَا مُسْلِمًا وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ - रितिंं शिक পितिंठग़ रिलां
  - অর্থাৎ যিনি ঈমান অবস্থায় কোনো সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের উপর থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন। काরো মতে, تَعْرَبُ الصَّحَابِيَ काরো মতে, هُوَ مَنْ صَحِبُ الصَّحَابِيَ

وَالْخَبُرُ وَالْحَدِيْثُ نِي الْمَشْهُوْر بِمَعْنى وَاحِدٍ وَبَعْضُهُمْ خَصُّوا الْحَدِيْثُ بِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَالْخَبَرَ بِمَا جَاءَ عَنْ أَخْبَار الْمُلُوْكِ وَالسَّكَاطِيْنِ وَالْاَيَّامِ الْمَاضِيةِ وَلِيهُ ذَا يُعَالُ لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالسُّنَّةِ مُحَدِّثُ وَلِمَنْ يَشْتَعِلُ بِالْتَّكُوارِيْخ أَخْبَارِيُّ وَالرَّفْعُ قَدْ يَكُونُ صَرِيْحًا وَقَدْ يَكُونُ حُكُمًا إِمَّا صَرِيْحًا فَفِي الْقُوْلِيّ كَفَوْلِ السَّحَابِيّ سَبِمعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَذَا أَوْ كَقَوْلِهِ أَوْ قَوْل غَيْرِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ عَسَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أنَّهُ قَالَ كَذَا وَفِى الْفِعْلِيِّ كَفَوْلِ السَّحَابِيِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ كَذَا أُو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَ كَذَا أَوْ عَنِ الصَّحَابِيِّ أَوْ غَبْيِهِ مَرْفُوْعًا أَوْ رَفَعَهُ أَنَّهُ فَعَلَ كَذَا وَفِي التَّقْرِيرِي أَنَّ يَّقُولَ الصَّحَابِيُّ أَوْغَنيرَهُ فَعَلَ فُلاَّنُ أَوْ أَحَدُ بِحَضْرَةِ النَّبِتِي اللهِ كَلَا وَلا يَلْدُكُرُ اِنْكَارَهُ ـ

অনুবাদ: খবর এবং হাদীস উভয়ে একই অর্থে পরিচিত, তবে মুহাদ্দিসীনের কেউ কেউ শুধু রাসূলুল্লাহ সাহাবী (রা.) এবং তাবেয়ীগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকেই হাদীস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর প্রাচীন রাজা-বাদশাহ ও বিগত দিনসমূহের কাহিনীকে 'খবর' বলে অভিহিত করেছেন। এ জন্যই যাঁরা হাদীসশাস্ত্রের গবেষণায় লিপ্ত থাকেন তাঁদেরকে মুহাদ্দিস এবং যাঁরা ইতিহাসশাস্ত্রে অথবা ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটনে নিয়োজিত থাকেন তাঁদেরকে ইতিহাসবিদ বলা হয়ে থাকে।

रामीरम भातक्' ১. कथरना स्मष्ट तका' रत (رَفَعْ صَرِيْحَى ) ২. আর কখনো আইনসিদ্ধ বা আইনানুগ রফা' হবে (رَفْع حُكْمَىٰ)। (অতঃপর এর প্রত্যেকটি তিন প্রকার) অতএব صَحِيْع টি ১. উক্তিমূলক স্পষ্ট রফা' হবে (رَفْع صَرِيْعِيّ قَوْليٌ) (यमन, काता जाशवीत वानी-वश्वा काता नाश्वी سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ يَقُولُ كَذَا قَالَ رَسُولُ - वा ञात्वरी शामीत्र वर्गना कतात त्रभग्न वर्णन ২. আর عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ كَذَا অথবা اللَّهِ (رَفَعْ صَرِيْحِيْ فِعْلَىْ) 'कर्मम्भापनम्लक म्लष्ट तका رأيتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ أنَّهُ -एयमन, रकारना जाशवी वरलन অথবা قَالَ كَذَا اَوْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ انتَهُ فَعَلَ كَذَا ..... কোনো সাহাবী বা তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করার সময় বলেন, ७. यवर अनुत्मामनमृलक و مَرْفُوعًا أَوْ رَفَعَهُ أَنَّهُ فَعَلَ كَذَا স্পষ্ট রফা' (رَفَعْ صَرِيْحِيْ تَقْرِيْرِي) (যমন- কোনো সাহাবী অথবা তাবেয়ী বলেন, অমুক ব্যক্তি, অথবা কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 🚃 -এর উপস্থিতিতে এরপ কাজ করেছেন। অথবা, উক্ত সাহাবী এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ 🚐 -এর কোনো অস্বীকৃতির কথা উল্লেখ করেননি।

শाक्कि अनुवान : وَالْخَبَرُ وَالْحَدِيْثُ فِي الْمَشْهُوْدِيمَعْنَى وَاحِدٍ अवत ७ शिम उंखरा প्रिंति विक्र वर्ष भिति कि कर्ति करिते कर्ति करिते कर्ति करिते कर्ति करिते कर्ति करिते कर्ति करित कर्ति क्रिके क्

وَلرَّفْعُ عَدْ يَكُونُ وَ هَاهُ وَ مَوْلِ اللَّهِ عَلَى وَالْمَالُو اللَّهِ عَلَى السَّنَةِ مُحَدِّدُ عَلَى السَّنَةِ مُحَدِّدُ وَالْمَالُ اللَهِ عَلَى الْمُعَوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُ اللَهِ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হারা হাদীসশাস্ত্রের গবেষণায় ব্যস্ত থাকেন এবং হাদীস শিক্ষা দেন তাঁদের পরিভাষায় মুহাদ্দিস বলা হয়ে থাকে। আর যে মুহাদ্দিসের কমপক্ষে এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ থাকে তাকে হাফিজে হাদীস বলা হয়, আর যার তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ থাকে তাকে হচ্জাত বলা হয় এবং যার সমস্ত হাদীস সনদ, মতন, জারাহ ও তা'দীলসহ মুখস্থ থাকে তাকে হাফিমে হাদীস বলা হয়ে থাকে। হাদীসে মারফ্ প্রথমত দুই প্রকার ১. রফা' সরীহও ২. রফা' হুকমী। আবার প্রত্যেকটি তিন প্রকার। মোট হাদীসে মারফ্ 'ছয় প্রকার ১. রফা' সরীহ কাওলী, ২. রফা' সরীহ ফি'লী, ৩. রফা' সরীহ তাকরীরী, ৪. রফা' হুকুমী কাওলী, ৫. রফা' হুকুমী তাকরীরী।

: त्रका' नतीर जिन श्रकात : فَوْلُهُ أَمَّا صَرِيْحًا

- ك. রফা' সরীহ কাওলী: যেসব হাদীসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কথা ও কথা জাতীয় বাণী স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ থাকে, সেসব হাদীসকে 'রফা' সরীহ কাওলী' বলা হয়। যেমন– সাহাবী অথবা তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করার সময় এভাবে বললেন– سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا ـ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَذَا وَكَذَا –
- ২. রফা' সরীহ ফি'লী: যেসব হাদীসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাসূলুল্লাহর কার্যক্রম স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ থাকে, সেসব হাদীসকে 'রফা' সরীহ ফি'লী' বলা হয়। যেমন– সাহাবী হাদীস বর্ণনাকালে এভাবে বললেন– اَرَايَتُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ كَذَا व्यवा সাহাবী বা তাবেয়ীর কোনো কার্য 'মারফূ' হিসেবে বর্ণিত হয়।
- ৩. রফা' সরীহ তাকরীরী: যেসব হাদীসের বর্ণনায় সাহাবী এভাবে বর্ণনা করেন যে, কোনো সাহাবী বা কোনো ব্যক্তি হুযূর

  -এর উপস্থিতিতে এরূপ করেছেন, অথচ বর্ণনাকারী তাঁর বর্ণনায় হুযূর = এর নিমেধ বা অস্বীকৃতি কিছুই উল্লেখ
  করেননি এ ধরনের হাদীসকে 'রফা' সরীহ তাকরীরী' বলা হয়।
- ড. মাহমূদ আত্-ত্বাহানের মতে, রফা' সরীহ ওয়াসফীও একপ্রকার রয়েছে যেমন, কোনো সাহাবী বলল–

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنُ النَّاسِ خَلَّكًا

وَإِمَّا حُكْمًا فَكَاخْبَارِ الصَّحَابِيّ الَّذِيْ لَمْ يُخْبِرْ عَنِ الْكُتُبِ الْمُتَقَدَّمَةِ مَا لَا مَجَالَ فِينِهِ لِلْإِجْتِهَادِ عَن الْأَحْوَالِ الْمَاضِيَةِ كَاخْبَارِ الْاَنْبِيَاءِ اوَ الْأَتِيَةِ كَالْمَلاَحِمِ وَالْفِتَنِ وَاهْوَالِ يَوْم الْقِلِيمَةِ اوَ \* عَنْ تَرَتُّب ثَوَاب مَخْتَصُوصِ اَوْ عِتقَابِ مَخْصُوْصِ عَلَىٰ فِعْلِ فَانَّهُ لَا سَبِيْلَ اللَّهِ إِلَّا السِّيمَاعَ عَبِنِ السَّنِجِي ﷺ أَوْ يَسفُعَـلُ الصَّحَابِيُّ مَا لَا مَجَالَ لِلْإِجْتِهَادِ فِينِهِ أَوْ يُخْبِرُ الصَّحَابِتُي بِانَّهُمْ كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ كَذَا فِسْ زَمَان النَّبِسِي ﷺ لِأنَّ السَّطاهِرَ اِطِّلَاعِهُ ﷺ عَلَىٰ ذٰلِكَ وَنُزُوْلُ الوَحْبِي بِهِ أَوْ يَقُولُونَ وَمِنَ السُّنَّةِ كَذَا لِاَنَّ السَّاهَرَ أَنَّ السُّنَّةَ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ سُنَّةَ الصَّحَابَةِ وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ فَإِنَّ السَّنَّةَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ \_

অনুবাদ : ৪. আর রফা' হুকমী কাওলী (تَسُولِسْي رَفْع خُكْمِسْ) (यमन- काता সाहावी অতীতকালের কোনো ঘটনাবলি হতে এমন কিছু বর্ণনা করেন অথচ তিনি পূর্ববর্তী কিতাব সম্পর্কে কোনো খবর রাখেন না যা পূর্ববর্তী কোনো কিতাবে উল্লেখ নেই। আর তাতে কোনো সাহাবীর ইজতিহাদ বা গবেষণারও কোনো অবকাশ নেই। যেমন- নবীদের খবর, ভবিষ্যদ্বাণী, যুদ্ধ, কিয়ামতের বিভীষিকা, ফিতনা অথবা কোনো কাজের ফলে নির্দিষ্ট শাস্তি ও ছওয়াব সম্পর্কে কোনো সাহাবীর বর্ণনা [এটাই হলো উক্তিমূলক আইনানুগ রফা'] কেননা, কোনো সাহাবী কর্তৃক অনুরূপ কাজ বা ঘটনার বিবরণ রাসূলুল্লাহ 🚃 হতে শ্রবণ ব্যতীত প্রকাশ করার কোনো অবকাশ নেই। [৫. কর্ম সম্পাদনমূলক আইনসিদ্ধ রফা' رَفَع) (تعلي عَمْلي نِعْلي यं यं वा काता जाशवीत अमन مَكْمَى نِعْلَى) কোনো কাজ যাতে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই। (وَفَعْ حُكْسَى 'ডে. অনুমোদনমূলক আইনসিদ্ধ রফা (تَقْرِيْرِيّ रयमन-] अथवा काता সাহावी এ খবর দিলেন যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ 🚎 -এর জামানায় এরূপ কাজ করেছেন। কেননা, সে বিষয় নবী করীম 🚃 যে অবহিত ছিলেন তা সুস্পষ্ট। কারণ, তখন ওহী নাজিলের ধারা বলবৎ ছিল। অথবা সাহাবীগণ বলেন, এরূপ করাই সুনুত। এখানে সুন্নত দারা যে নবী করীম 🚃 -এর সুন্নতের কথা বুঝানো হয়েছে, তা সুস্পষ্ট। কোনো কোনো হাদীসশাস্ত্রবিদ

বলেন, এটা দ্বারা সুনুতে সাহাবা ও খোলাফায়ে রাশিদীনের সুনুত বুঝাবার সম্ভাবনাও বিদ্যমান। কেননা, সুনুত কথাটি

এগুলোর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

"भाकिक अनुवान : أَكُنُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَن الكُتُب اللهُ عَن اللهُ ع

الشَّحَابِيُّ الطَّامِرَ إِطِّلاَعَهُ عَلَىٰ السَّعَابِيُّ السَّعَابِيُ السَّعَابِيُّ السَّعَابِيُ السَّعَابِيُ السَّعَابِيُّ السَّعَابِيُّ السَّعَابِيُ السَّعَابِيُّ السَّعَابِيُ السَّعَابِيِّ السَّعَابِيِّ السَّعَابِيِّ السَّعَابِيِ السَّعَابِيُ السَّعَابِيِّ السَّعَابِيِ وَسُعَابِيِّ وَسُعَابِيِّ وَسُعَابِيِّ وَسُعَابِيِّ وَسُعَابِيْ وَسُعَابِيِّ وَسُعَابِيْ وَالسُعِيْ السَّعَابِيِّ السَّعَابِيِّ وَسَعَابِي اللَّهِ السِمَعِيْ السَّعَابِيِّ وَالسُعِيْ السَّعَالِيِّ السَّعَابِيِّ وَسُعَابِيِّ وَسُعَابِيِّ وَسُعَابِيِّ وَسُعَابِيِّ وَالسُعَالِيِّ السَّعَابِيِّ السَّعَابِي السَعَابِي السِمِعِيْنِ السَّعَابِي السَعْمِيْنِ السَّعَابِي السَعَابِيِّ السَّعَابِي السَعَابِيِّ السَّعَابِي السَعَابِي السَعَابِي السَعَابِي السَعَابِي السَعَابِي السَعَابِيِيْنِ السَعَابِي السَعَابِيِيْنِ السَعَابِي السَعَابِي السَعَابِي السَعَابِيِيْنِ السَعَابِي السَعَابِي السَعَابِيِيْنِ السَعَابِي السَعَابِي السَعَابِيِيْنِ السَعَابِي السَعَالِي السَعَابِي السَعَابِيِيْنِ السَعَابِي السَعَابِي السَعَابِيِي

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

# : त्रका' हक्यी जिन श्रकात : تَوْلُهُ وَإِمَّا حُكْمًا الخ

- ১. রফা' হুকমী কাওলী: যেসব হাদীসে কোনো সাহাবী অতীতকালের এমন খবর বলল যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে উল্লেখ নেই এবং এক্ষেত্রে সাহাবী কর্তৃক ইজতিহাদেরও কোনো সুযোগ নেই। উদাহরণস্বরূপ কোনো সাহাবী পূর্ববর্তী যুগের নবীগণের কোনো কাহিনী অথবা নির্দিষ্ট কোনো শাস্তি কিংবা নির্দিষ্ট কোনো ছওয়াবের সম্পর্কে খবর দেন। এসব হাদীসকে 'রফা' হুকমী কাওলী' বলা হয়। এ ধরনের বিষয় সম্পর্কিত বর্ণনা একমাত্র নবী করীম হাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়।
- ২. রফা' হুকমী ফি'লী: যে সকল হাদীসে সাহাবীদের এমন কোনো কাজকর্মের উল্লেখ থাকে যাতে ইজতিহাদ বা গবেষণার সম্ভাবনা থাকে সে সকল হাদীসকে 'রফা' হুকমী ফি'লী' বলা হয়।
- ৩. রফা' হুকমী তাকরীরী: যে সকল হাদীস কোনো সাহাবী এমনভাবে বর্ণনা করেন যে, "আমি রাস্লুল্লাহ وَمَنَ السَّنَةِ كَذَ এরপ করেছি" অথবা "এ কাজ করেছি" অথবা বলেন, أَنْ وَمَنَ السَّنَةِ كَذَ তবে এ প্রকার হাদীসকে 'রফা' হুকমী তাকরীর' বলা হয়। এর ব্যাখ্যা: إِنْتِيعَالُ -এর ব্যাখ্যা: إِنْتِيعَالُ শব্দি بَهُدُ ধাতু হতে গঠিত, বাবে الْأُجْتِهَادُ হতে এর অর্থ কোনো কিছু হাসিলের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীন চেষ্টা। ইসলামি পরিভাষায় শরিয়তের কোনো নির্দেশ সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা ও সাধনার নাম ইজতিহাদ।
  - اَلْإِعْلَامُ فِيْ جَنْاءٍ, [প্রেরণ করা] الْأِرْسَالُ, [ইঙ্গিত করা] الْإِسْارَةُ শন্দের শান্দিক অর্থ হলো الْإِعْلَامُ فِيْ جَنْاءٍ, (প্রেরণ করা) الْوَحْنُ : قَوْلُهُ الْوَحْنُ (গোপনে কাউকে কিছু অবহিত করা বা প্রত্যাদেশ]।
  - পারিভাষিক পরিচয়: আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নবীগণকে কোনো কিছু অবহিত করা তা ফেরেশতার মাধ্যমে হোক কিংবা স্বপুযোগে বা ইলহামের মাধ্যমে হোক।

فَصْلُ السَّنَدُ طَرِيْقُ الْحَدِيْثِ وَهُو رِجَالُهُ النَّذِيْنَ رَوَوْهُ وَالْإِسْنَادُ بِمَعْنَاهُ وَقَدْ يَجِئُ بِمَعْنَى ذِكْرِ السَّنَدِ وَالْحِكَايَة عَنْ طَرِيْقِ الْمِتْنِ وَالْمَتْنُ مَا انْتَهٰى إلَيْهِ الْإِسْنَادُ فَإِنْ لَمْ يَسْقُطُ رَاوِ مِنَ الرُّوَاةِ مِنَ الْبَيْنِ فَالْحَدِيْثُ مُتَّصِلُ وَيُسَمَّى عَدَمُ السُّنُقُوطِ إِيِّصَالاً وَانْ سَـقَـكَ وَاحِـكُ اَوْ اَكْثُـرُ فَـالْحَـدِيْثُ مُنْقَطِعُ وَهٰذَا السَّسَقُوطُ إِنْقِطَاكُ وَالسَّعَةُ وُطُ إِمَّا أَنْ يَتَكُنُونَ مِنْ أَوَّلِ السَّنَدِ وَيُسَمَّى مُعَلَّقًا وَهٰذا الْإِسْقَاطُ تَعْلِينْقًا وَالسَّاقِطُ قَدْ يَكُوْنُ وَاحِدًا وَقَدْ يُكُوْنُ أَكْثَرَ وَقَدْ يُحْذَفُ تَمَامُ السَّنَدِ كَمَا هُوَ عَادَةُ المُصَنِّقِيْنَ يَقُولُونَ قَالَ رَسُولَ اللهِ وَالتُّعْلِينَاتُ كَثِيبُرَةٌ فِي تَرَاجِمِ صَحِيْجِ النُّبُخَارِيُّ وَلَهَا حُكُمُ الْإِبْصَالِ لِاَنَّهُ اِلْتَزَمَ فِي هٰذَا الْكِتَابِ أَنْ لَا يَاْتِي اللَّا بِالصَّحِيْجِ وَلٰكِنَّهَا لَيْسَتْ فِيْ مَرْتَبَةِ مَسَانِينَدِهِ إِلَّا مَا ذُكِرَ مِنْهَا مُسْنَدًا فِيْ مَوْضَعٍ أُخَرَ مِنْ كِتَابِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ فِيها بِ اَنَّ مَا ذُكِرَ بِصِبْغَةِ الْجَزِّمِ وَالْمَعْلُومِ كَفَوْلِهِ قَالَ فُلْآنُ اوَ ذُكَرَ فُلَآنُ دُلَّ عَلَى

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: হাদীসের বর্ণনার সূত্রকে সনদ বলে তথা হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যারা বর্ণনা করেন। আর এ সনদও সে অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর কখনো কখনো মতন বর্ণনার পদ্ধতিও সনদ বর্ণনার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর 'সনদ' সূত্র যে পর্যন্ত পৌছেছে এর পরবর্তী অংশকেই মতন বলা হয়। আর যেসব হাদীসের উপর হতে নিচ পর্যন্ত ধারাবাহিকতা পূর্ণরূপে রয়েছে কোনো স্তরেই কোনো বর্ণনাকারী বিলুপ্ত হয়নি, তাকে হাদীসে মুত্তাসিল বলা হয়। আর এ বাদ না পড়াকে ইত্তিসাল বলা হয়। আর যে সমস্ত হাদীসের সনদের [ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি] মাঝখান হতে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যায়, তাকে হাদীসে মুনকাতি' বলা হয়। আর এই বাদ পড়াকে বলা হয় ইনকিতা। আর এই বাদ পড়া যদি সনদের প্রথম হতে হয়, তবে তাকে 'মু'আল্লাক' বলা হয়। আর এই বাদ পড়াকে **তা'লীক** বলে। আর এই বাদ পড়া বর্ণনাকারী কখনো একজন হয়, আবার কখনো কখনো অধিক হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো সময় সমস্ত সনদটিকে বিলোপ করা হয়। যেমন- গ্রন্থকারগণের অভ্যাস, তারা বলে থাকেন 👺 قَالَ رَسُولُ النَّلْهِ [রাসূলুল্লাহ 🚐 বলেছেন]। সহীহ বুখারী শরীফে অসংখ্য তা'লীকাত রয়েছে। তবে এ তা'লীকাতের হুকুম হলো ইত্তিসাল। কেননা, তিনি এ কিতাবে বিশুদ্ধ হাদীস গ্ৰহণ করাকেই নীতি হিসেবে অপরিহার্য করে নিয়েছিলেন। তবে এটা মুসনাদের পর্যায়ে তখন পর্যন্ত হবে না, যখন পর্যন্ত তাঁর কিতাবে অন্যস্থানে এটাকে মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা না করে থাকেন। তবে এই তালিকাতগুলোর মধ্যে এভাবে পার্থক্য করা যায় যে, তিনি যাকে দৃঢ়তা ও দৃঢ়বিশ্বাসের শব্দ [মারুফের সীগাহ) দ্বারা বর্ণনা করেছেন, যেমন তার কথায় 'অমুক বলেছেন' বা 'অমুক উল্লেখ করেছেন'। এটা দ্বারা বুঝায় যে, এ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারীর

ثُبُوتِ إِسْنَادِهِ عِنْدَهُ فَهُو صَحِيْحُ قَطْعًا وَمَا ذَكُرَهُ بِصِيْغَةِ التَّمْرِيْضِ وَالْمَجْهُولِ كَقِيْلُ وَيُقَالُ وَ ذُكِرَ فَفِيْ صِحَّتِهِ عِنْدَهُ كَلَامٌ وَلٰكِنَّهُ لَمَّا اَوْرَدَهُ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ كَانَ لَهُ اَصْلُ ثَابِتُ وَلِيهِذَا قَالُوا تَعْلِيْقَاتُ الْبُخَارِيّ مُتَّصِلَةً صَحِيْحَةً \_ নিকট প্রমাণিত, তবে তা নিঃসন্দেহে 'সহীহ' হবে। যদি দুর্বল ও মাজহুল [অজ্ঞতামূলক] শব্দ দ্বারা বর্ণনা করে থাকেন, যেমন– 'বলা হয়েছে'. 'বলা যায়', অথবা 'বর্ণনা করা হয়েছে', তবে এগুলোর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তাঁর কথা আছে– তাঁর নিকট দ্বন্দ্ব রয়েছে। কিন্তু তিনি যখন স্বীয় প্রস্থে এগুলোকে বর্ণনা করেছেন তখন বুঝতে হবে– এর মূল তাঁর নিকট সুপ্রমাণিত। এজন্য মুহাদ্দিসগণ বলেছেন–ইমাম বুখারীর তা'লীকাত মুত্তাসিল ও সহীহ।

আর তা وَهُوَ رِجَالُهُ الَّذِينَ رَوَّوُ পরিছেদ أَلَشَنَدُ সনদ হলো طُرِيقُ الْحَدِيثُ হাদীসের বর্ণনার সূত্র وَهُوَ رِجَالُهُ اللَّذِينَ رَوَّوُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّذِينَ হলো বর্ণনাকারীগণ যারা বর্ণনা করেন وَالْاِسْنَادُ بِمَعْنَاهُ আর ইসনাদও সে অর্থে ব্যবহৃত হয় بَمَعْنَاهُ وَكُرْ السَّنَدِ কখনো সনদ বর্ণনার অর্থে আসে وَالْمُعَيَّنَ مَا انْتَهَلَّى الْدِسْنَادُ अতন বর্ণনার পদ্ধতিও وَالْحِكَابَة عَنْ طَرِيْقِ الْمُتَنِ مَا انْتَهَلَّى الْدُيْةِ الْإِسْنَادُ مِنَ الْبُيُنَ عَلَيْهِ عَلَى الْبُيْنَ وَعَلَيْ لَمْ يَسْقُطُ رَاوٍ مِنَ الرُّواَةِ عَلَيْهِ عَلَي ك शनीम वर्गनात मपाञ्च रहा السَّفَوْطِ اِتِصَالًا रानीम वर्गनात मपाञ्च रहा فَالْحَدِيْثُ مُتَّصَلً रानीम वर्गनात मपाञ्च रहा وَيُسْتَمِّى عَدَمُ السَّفَوْطِ اِتِصَالًا रान ना পড़ात्क देखिमान वना दश فَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعُ अपने वा वकाधिक वर्गनाकादी वान পড़ وَانْ سَفَطَ وَاحِذُ أَوْ ٱكْفَرَ وَالسُّنُوطُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَوَّلَ السَّنَدِ वात এই वाम পড़ाक देनिका' वल وَهٰذَا السُّنُوطُ إِنْقِطَاءٌ इामै अतकाि वल وَهٰذَا السُّنُوطُ إِنْقِطَاءٌ इामै अतकाि वल وَهٰذَا السُّنُوطُ إِنْقِطَاءٌ আর এই বাদ পড়া যদি সনদের প্রথম হতে হয় وَهُذًا الْإِسْقَاطُ تَعْلِيْفًا त्वात अहे वाम अहं वान अहं वान अहं वान وَهُذًا الْإِسْقَاطُ تَعْلِيْفًا পড়াকে তা'লীক বলে وَقَدْ يَكُونُ وَاحِدًا আর কখনো একাধিক وَقَدْ يَكُونُ وَاحِدًا পড়া বর্ণনাকারী কখনো একজন হয় হয় كَمَا هُو عَادَةُ السُّصَيْفِينَ আর কখনো পুরো সনদই বিলোপ করা হয় كَمَا هُو عَادَةُ السُّصَيْفِينَ व्यत्नक ठा'नीकाउ وَالتَّمَلْيِنْقَاتُ كَفِيْرَةُ वरलंदहर 🕮 वरलंदहर وَالتَّمَلْيِنْقَاتُ كَفِيْرَةُ وَاللَّهِ عَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ وَلَهَا حُكُمُ الْإِنْسَالِ शहीर तुथातीरा فِي تَرَاجِم صَحِيْعِ الْبُخَارِيّ उदा ए وَلَهَا حُكُمُ الْإِنْسَالِ शहीर तुथातीरा فِي تَرَاجِم صَحِيْعِ الْبُخَارِيّ সহীহ ব্যতীত অন্য نِيْ هُمَذَا الْكِتَابِ কেননা. তিনি এ কিতাবের ব্যাপারে আবশ্যক করে নিয়েছেন যে, نِيْ هُمَذَا الْكِتَاب إِلًّا مَا ذُكِرَ कात्ना रामीन গ্ৰহণ कत्रत्वन ना وَلَكِتُهَا صَوَرَبَهُ مِسْانِيْدِهِ कात्ना रामीन গ্ৰহণ कत्रत्वन ना وَلَكِتُهَا وَقَدْ يُـفْرَقُ १٤ مِنْ عَابِهِ তাঁর কিতাবের মধ্য وَقَدْ يُنفُرَقُ १४ পর্যন্ত না অন্য জায়গায় মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা না করেন مِنْهَا مُسْنَذًا فِي مَوْضَعِ أُخَرَ তিনি যেসব হাদীসকে بِأَنَّ مَا ذُكِرَ بِصِيْغَةِ الْجَزْمَ وَالْمَعْلُوم उरत এই তা'नीकाতগুলোর মধ্যে এভাবে পার্থক্য করা যায় যে فِيْبِهَا নৃত্বিশ্বাসসূচক শব্দ এবং মা'রুফের সীগাহ দ্বারা বর্ণনা করেছেন كَتَوْلِهٖ যেমনি তাঁর কথায় فَالَ فَلَأَن صَابِرَه صَابَعَ مَا الْهُ ذَكُورَ فَلَانً অমুকে উল্লেখ করেছেন دَلُّ عَلَى ثُبُوْتِ اِسْنَادِهِ عِنْدَ، এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রা.)-এর নিকট প্রমাণিত وَمَا ذَكَرَهُ بِصِينْفَةِ التَّمَريْضِ وَالْمَجْهَوْلِ তবে এটা নিঃসন্দেহে সহীহ হবে المَّجْهَوْلِ يُعا فَغَيْ صِحَّتِهِ عِنْدَهُ كَلَامٌ प्राज्ञ वर्णना करात وَ ذُكِرُ वा वर्णना करात वर्णना करात كَقِيْلُ وَيُقَالُ अप्रज्ञ वर्णना करात وَ ذُكِرُ वा वर्णना करात वर्णना करात وَ ذُكِرُ क्षाज्ञ वर्णना करात वर्णना वर्णना वर्णना करात वर्णना वर् তবে এগুলোর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তাঁর কথা আছে وَلْكِنَّهُ لَكُمَّا أُورَدَهُ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ किखू তিনি এগুলোকে স্বীয় কিতাবে উল্লেখ क्रातरहन کَانَ لَهُ اَصْلُ ثَابِتُ कथन तूबरा रात या वा मृन जात निकर क्षमानि وَلَهُذَا قَالُوا वान प्राप्ति मन र हेगाय तूथातीत ठा नीकाठ७८ला यूखाप्रिन . طَلْنَقَاتُ الْبُخَارِي مُتَصَلَةٌ صُعِبْحَةً

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى السَّنَدِ لُغَةً : قَوْلَهُ السَّنَدُ : [अनत्मत षािशानिक षर्थ] مَعْنَى السَّنَدِ لُغَةً : قَوْلَهُ السَّنَدُ الخ السَّنَدُ الخَّاا الْإِعْتِمَادُ – একবচন السَّنَدُ الخَّاسَانِيْدُ (निर्ভत कता) الْإِعْتِمَادُ – गािंकक वर्थ रता। الْإِعْتِمَادُ – निर्णत कता वा खत्रमा कता वा खिला الْأَسَانِيْدُ

বলা হয়। مَعْنَىَ السَّنَدِ विष्पुर्भें कि कि वामीय़ल वर्षी: कि कि वामीय़ल वर्षनाथाताक مَعْنَى السَّنَدِ إَصْطِلاَخًا क्षा वर्ष है। يَعْنَى السَّنَدُ مُوَ الطَّرِيْقُ الْمُوْصِلَةُ اللَّي الْمُوْصِلَةُ اللَّي الْمُوْصِلَةُ اللَّهِ الْمُوْصِلَةُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ

আবুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (त्र.) বলেন, أَلَذِيْنَ رَوَاوَهُ أَلَذِيْنَ مُورَجَالُهُ النَّذِيْنَ رَوَوْهُ क्षेत्र प्राक्षित्र प्रविक्ष (त्र.) वलान السَّنَدُ هُوَ سُلْسَلَةُ الرَّجَالُ الْمُوصِلَةُ الرَّي الْمَتَّنَ مُرْصَالًة الرَّي الْمَتَّنَ الْمَتَّنَ مُوسِلًة الرَّي الْمَتَّنَ الْمَتَّنَ الْمَتَّنَ الْمَتَّنَ الْمَتَّنَ الْمُتَّنَ الْمُتَّانِ الْمُوسِلَةُ الرَّي الْمَتَّنَ الْمَتَّنَ الْمَتَّنَ الْمُتَّانِ الْمُتَّانِ الْمُتَالِقِينَ الْمَتَّنِ الْمَتَّنِ الْمُتَّانِ الْمُتَالِقِينَ الْمَتَّانِ الْمُتَالِقِينَ اللّهُ الْمُتَالِقِينَ اللّهُ الللّهُ اللّه

এর মাসদার। وَفَعَالُ শব্দটি বাবে اَلْاِسْنَادُ : (ইসনাদের আভিধানিক অর্থ) - وَفَعَالُ শব্দটি বাবে الْعَالُ الخ শান্দিক অর্থ হলো– কোনো কিছুর উপর হেলান দেওয়া, সম্পৃক্ত করে, দেওয়া, কারো প্রতি কোনো কথাকে সম্বন্ধ করা।

كُلْسْنَادُ حِكَايَةُ طُرِيقَ الْمَتَيْنِ -अन्तर्पत स्मार्थरवाधक । २. शरफक हेवरन हांकांत आस्रकानानी (त.) वर्तन

শাদিক অর্থ : تَوْلُهُ الْمُتَنُ الخ শদি একবচন, বহুবচনে مَقْنَى اِصْطِلاَحًا : تَوْلُهُ الْمُتَنُ الخ শদিক অর্থ হলো- الصَّلْثُ الْعَبْدُ (পুষ্ঠ النَّصْلُثُ [পুষ্ঠ الصَّلْثُ الْعَبْدُ (পুষ্ঠ النَّصْلُثُ السَّدِيْدُ । الصَّلْثُ السَّدِيْدُ السَّدِيْدُ । الصَّلْثُ السَّدِيْدُ السَّدِيْدُ । السَّدِيْدُ السَّدِيْدُ । السَّدِيْدُ السَّدِيْدُ । السَّدِيْدُ السَّدِيْدُ السَّدِيْدُ । السَّدِيْدُ السَّدِيْدُ السَّدِيْدُ । السَّدِيْدُ السَّدِيْدُ السَّدِيْدُ । السَّدِيْدُ السَّدِيْدُ السَّدِيْدُ السَّدِيْدُ السَّدِيْدُ السَّدِيْدُ । السَّدِيْدُ السَّدِيْدِ السَّدِيْدُ السَّلْدُ السَّ

اَلْمَتْنُ هُوَ الَّذِي اَلْفَاظُ الْحَدِيْث -प्रज्ञ शातिणाधिक पर्श : प्रुक्क जाप्ती प्रुक्त वाजाव مَعْنَى الْمَتَن اِصْطِلاَحًا शारुक इंदान शाक्त जामकानानी (त.) वरान- اَلْمَتَنُ هُوَ غَايَةٌ مَا يَنْتَهِى النِّهِ إِسْنَادٌ مِنَ الْكَلامِ

الْمَتْنُ هُوَ ٱلْفَاظُ الْحَدِيْثِ الَّتَيْ تَقُومُ بِهَا الْمَعْنِي -आल्लामा छीवी (त्र.) वर्रान-

هُوَ مَا انْتَهْيَ اِلَّيْهِ السَّنَدُ مِنْ الْكَلامِ -अ. जामीव সालार (त्र.) वरलन- هُوَ مَا انْتَهْمَ

कारता भरा - مَا انْتَهٰى اِلْبَدِ غَايَةُ السُّندِ مِنَ الْكَلَامِ

قَالَ الْبُخَارِيُّ حُدَّثَنَا اَحْمَدُ بِن اَشْكَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بَنْ الْقَعْفَاعِ عَنْ اَبِيْ: अनारता: وَالْ صَلَا اللّهِ عَنْ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمُنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللّهِ الْعَظِيْمِ -

অত্র হাদীসে ইমাম বুখারী (র.)-এর বক্তব্য عَدَّنَنَا হতে أَبُو هُرَيْرَةُ পর্যন্ত নামগুলোকে সনদ বলে আর قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّ

হাকিম নিশাপুরী বলেছেন— যেখানে সনদ মুত্তাসিল হয় না তা যে কারণেই হোক না কেন তাকেই মুনকাতি' বলতে হবে— ভাষাগত দিক দিয়ে এ অর্থই নিকটতম। কেননা, মুনকাতি' মুত্তাসিলের বিপরীত। ফিক্হবিদগণের মতে অধিকতর যে অর্থে মুনকাতি' ব্যবহার হয় তা হলো সনদ হতে শুধু সাহাবী নয় যে কোনো একজন বর্ণনাকারী অপসারিত হওয়া তথা সনদের মধ্য হতে কখনো একজন বর্ণনাকারী অপসারিত হলেও একে মুনকাতি' বলা হয়।

अधान राज वर्गनाकाती वाम পড़ात करातकि ववश ताराह । यथा - قُولُهُ وَالسُّفُوطُ الخ

- ১. যদি সনদের প্রথম হতে একজন অথবা দুজন বা সকল বর্ণনাকারী বাদ পড়ে, তাকে মু'আল্লাক বলে।
- ২. যদি সনদের শেষ হতে তথা তাবেয়ীর পরে রাবী বাদ পড়ে, তাকে হাদীসে **মুরসাল** বলে।
- ৩. যদি সনদের মধ্যখান হতে পর পর দুজন রাবী বাদ পড়ে, সেই হাদীস মু'দ্বাল (مُعْضَلُ)।

نَمَ هُوَ عَادَةُ الْمُصَيِّفِيْنَ : যেমন হিদায়া গ্রন্থকার হিদায়া কিতাবে উল্লিখিত সকল হাদীসের সনদ বিলোপ করেছেন।
মুরসালের উদাহরণ : যেমন কোনো তাবেয়ী বললেন قَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَا وَفَعَلَ بِحَضْرَتِهِ كَذَا حَتَى الْمُوالِ اللَّهِ ﷺ كَذَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعٍ ثَنَا اللَّهِ ﷺ نَهُى عَنِ الْمُزَابِئَةِ \_ عَنْ سَعِيْدِ بْن الْمُسَيِّبِ انَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابِئَةِ \_ ـ

এখানে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব হলেন বড় একজন তাবেয়ী, তবে তিনি তাঁর ও রাস্লুল্লাহ 🕮 -এর মাঝের বর্ণনাকারী সাহাবীকে উল্লেখ করেননি।

مَا سُقَطَ مِنْ اِسْنَادِهِ اِثْنَانِ فَاكْثُرُ عَلَى التَّوَالِين : এর পরিচয় - مُعْضَلْ

مَا رَوَاهُ النَّحَاكِمُ بِسَنَدَهِ إِلَى الْقَعَنْمَيْ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ -अत्र উদारत्तन مُعْضَلٌ اللهِ عَلَيْ لِلْمَعْلُولِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ بِالْمَعْرُونِ الخ -

এখানে مَالِكُ -এর পরে পর পর দুজন রাবী বাদ পড়েছে। উক্ত সনদটি ইমাম মালিক (র.) مَالِكُ अरङ् উল্লেখ করেন– عَنْ مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بُن عَجْلَانَ عَن ابْنِهٖ عَنْ ابْئِ هُرَيْرَةَ (رض)

مَا حُذِفَ مِنْ مَبْدَأِ اِسْنَادِه رَادٍ فَاكْثُرُ عَلَى التَّوَالِيْ: এর পরিচয়: مَا اَخْرَجَهُ الْبُعَلَقُ مَا اَخْرَجَهُ الْبُغَارِيُّ فِيْ مُقَدَّمَةِ بَابِ مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ وَقَالُ اَبُوْ مُوسَى (رض) غَطَّى –পর উদাহরণ এক উদাহরণ المُعَلَّقُ النَّبِيُّ ﷺ وُكُبِتَبَهُ حِنْنَ دَخَلَ عُضْمَانُ ـ

এখানে ইমাম বুখারী সাহাবী আবু মুসা ব্যতীত পুরো সনদ বাদ দিয়েছেন।

التَّمْوَلِيْكَاتُ -এর বিশ্লেষণ : কোনো কোনো গ্রন্থকার কোনো কোনো হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিকেই বর্ণনা করেছেন, এরূপ করাকে তা'লীক বলা হয়। বুখারী শরীফে ১,৩৪১ টি তা'লীকাত রয়েছে। মুহাদ্দিসীনের মতে বুখারী শরীফে উল্লেখকৃত তা'লীকাত মুন্তাসিল হাদীসের সমমর্যাদাসম্পন্ন এবং গ্রহণযোগ্য। কারণ, অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, ইমাম বুখারী (র.)-এর সমস্ত তা'লীকাতেরই মুন্তাসিল সনদ রয়েছে। তা ছাড়া তিনি তার গ্রন্থে সহীহ হাদীস ব্যতীত কোনো হাদীস উদ্ধৃত করবেন না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তবে কেউ কেউ তা'লীকাতের মধ্যে এরূপ পার্থক্য করেছেন যে, যে সমস্ত তা'লীকাত তিনি প্রত্য়ে ও দৃঢ়তাজ্ঞাপক শব্দযোগে উল্লেখ করেছেন। যেমন— তিনি ঠিট বা তাই অথবা ইটি শব্দ ব্যবহার করে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য। আর যে সকল তা'লীকাত দুর্বল শব্দযোগে উল্লেখ করেছেন, যেমন— তিনি ঠিট অথবা করেছেন করে যে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তা গ্রহণ করা জরুরি নয়। প্রকৃত কথা হলো, ইমাম বুখারী (র.)-এর বর্ণিত তা'লীকাত সর্বসম্যতিক্রমে গ্রহণযোগ্য।

হাদীসের উদাহরণ হলো-

مَا اَخْرَجَهَ فِيْ مُقَدَّمَةِ بَابِ مَايُذَّكَرُ فِي الْفَخِذِ وَقَالَ اَبُو مُوسَى (رض) غَطَّى النَّبِيِّ ﷺ رَكْبَتَيَهِ إِذَا دَخَلَ عَشْمَانُ \* अम राज निर्गण। भोमिक वर्थ राना निर्जतभीन। केंद्रै के سُنَدُ "समि سَنَدٌ भम राज निर्गण। भोमिक वर्थ राना निर्जतभीन।

পারিভাষিক পরিচয় হলো- النَّبِيِّي ﷺ -এর গাথে মিলিত, তাকে মুসনাদ বলে।

مَا اَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيِى الزِّنَادِ عَن : शनीत्तत उनावतन مُسْنَدُ الْاَعْرَجِ عَنْ إِنَّاءِ آحَدِكُمْ فَلْبَغْسِلُهُ سَبْعًا ـ الْاَعْرَجِ عَنْ إِنَّاءِ آحَدِكُمْ فَلْبَغْسِلُهُ سَبْعًا ـ

এখানে সনদটি প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত মিলিত এবং মারফূ'।

وَإِنْ كَانَ السُّلُوطَ مِنْ أَخِرِ السَّنَدِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّابِعِيّ فَالْحَدِيْثُ مُرْسَلُ وَهٰذَا الْفِعْلُ إِرْسَالُ كَفَوْلِ التَّابِعِيِّ قَالَ رَسُولُ السُّلِهِ عَلِيَّ وَقَدْ يَرِحْنَى عِنْدَ الْمُحَدَّثِيْنَ اَلْمُرْسَلُ وَالْمُنْقَطِعُ بِمَعْنَى وَالْإِصْطِلِاحُ الْلَوَّلُ اَشْهَرُ وَحُكُمُ الْمُرْسَلِ التَّوَقُّفُ عِنْدَ جَمْهُوْدِ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّهُ لَا يُدْرِى أَنَّ السَّاقِط ثِفَةُ أَوْ لَا لِأَنَّ التَّابِعتَى قَدْ يُرْوِيْ عَنِ التَّابِعِيّ وَفِي التَّابِعِيْنَ ثِعَاثُ وَغَيْرُ ثِعَاتٍ وَعِنْدَ إَبِي حَنِيْفَةَ وَمَالِكِ اَلْمُرْسَلُ مَقْبُولٌ مُطْلَقًا وَهُمٌ يَقُولُونَ إِنْتُمَا أَرْسَكَهُ لِكَمَالِ الْوُثُوقِ وَالْإعْتِمَادِ لِأَنَّ الْكَلَّامَ فِي الثِّقَةَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَحِبْحًا لَمْ يُرْسِلْهُ وَلَمْ يَقُلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ وَعِنْدَ الشَّافِعِتِي إِنْ اعْتُضِدَ بِوَجْهِ أَخَرَ مُرْسَلِ أَوْ مُسْنَدٍ وَإِنْ كَانَ ضَعِيْفًا قَبْلُ وَعَنْ اَحْمَدَ قَوْلَانِ وَهٰذَا كُلُّهُ إِذَا عُلِمَ أَنُّ عَادَةَ ذَلِكَ التَّابِعِيِّ أَنْ لَا يُرْسِلَ إِلَّا عَن البِّقَابَ وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهَ أَنَّ يُرُسِلُ عَنِ الثِّيقَاتِ وَعَنْ غَيْرِ الثِّيقَاتِ فَحُكْمُهُ التَّوَقُّفُ بِالْاتِّفَاقِ كَذَا قِبْلَ وَفِينِهِ تَفْصِينُلُ ازْيَدُ مِنْ ذٰلِكَ ذَكَرُهُ السَّخَاوِيُّ فِيْ شَرْجِ الْالْفِيَّةِ \_

অনুবাদ: মুরসাল- যে হাদীসে সনদের রাবী বাদ পড়া শেষের দিকে হয়েছে, যদি তা তাবেয়ীর পরে হয় (সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে) তবে তাকে হাদীসে মুরসাল حَديثُ مُرْسَلُ) वला रुख़ थाक । आत এ काजिएक वला इरा देतनान। यमन जात्वरीत कथा- قَالَ رَسُولُ اللُّهِ ; কোনো কোনো সময় মুহাদিসীনের নিকট 'মুরসাল' ও 'মুনকাতি' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে প্রথম পরিভাষাটিই প্রসিদ্ধ। হাদীসে মুসরসালের হুকুম- জুমহুর ওলামায়ে কেরামের মতানুসারে মুরসালের হুকুম মুলতুবি থাকবে। কারণ, বাদ পড়া বর্ণনাকারী (رُاوْي) গ্রহণযোগ্য কিনা তা জানা যায়নি। কেননা, এক তাবেয়ী অন্য তাবেয়ী হতে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। আর তাবেয়ীদের মধ্যে 'ছিকাহ' বা 'গায়রে ছিকাহ' উভয় হতে পারে। কাজেই অকাট্যভাবে কোনো হুকুম দেওয়া যায় না। অবশ্য ইমামদের মধ্য হতে ইমাম আবৃ হানীফা এবং ইমাম মानिक (त.) এ প্রকারের হাদীসকে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। তাঁদের বক্তব্য এই যে. বর্ণনাকারী विश्वारमत कातराये यापीम येतमान करतरहन। कनना. কথাবার্তা তো দৃঢ়তা সম্পর্কেই। যদি তাঁদের নিকট হাদীসটি গ্রহণযোগ্য না হতো, তাহলে তাঁরা তা ইরসাল [বর্ণনা] করতেন না। আর এভাবে বর্ণনাও করতেন না । قَالَ رَسُولُ اللَّهِ । ইমাম শাফিয়ী (त.)-এর মতে মুরসাল श्मीत्र ७५ वे त्रमराउँ धर्शरागा रूत, यथन अभव कारना মুরসাল হাদীস বা সনদ তার সহায়তা তথা সমর্থন করবে. তা দুর্বল (ضَعَنْف) হোক না কেন। এভাবে ইমাম আহমদ হতে দুটি মত রয়েছে। [একটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার পক্ষে এবং অন্যটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিপক্ষে। এ সকল মতানৈক্য শুধু ঐ সময় হবে যখন বর্ণনাকারী তাবেয়ীর অভ্যাস এরপ প্রমাণিত যে, তিনি ছিকাহ [নির্ভরযোগ্য] বর্ণনাকারী হতেই ইরসাল [বর্ণনা] করেন। যদি বর্ণনাকারী হতেই অভ্যাস প্রমাণিত হয় যে, তিনি ছিকাহ [নির্ভরযোগ্য] এবং গায়রে ছিকাহ [অনির্ভরযোগ্য] উভয় প্রকার বর্ণনাকারী হতেই বর্ণনা করেন, তবে সর্বসম্মতভাবে নীরবতা অবলম্বন করা হবে। হাদীসশাস্ত্রবিদগণ হতে এরপ উক্তি পাওয়া যায়। এতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে, যা শরহে আলফিয়ায় ইমাম সাখাবী (র.) বর্ণনা করেছেন।

فَإِنْ كَانَ بَعْدَ वात यित वान পড़ा সনদের শেষ नित्क रश وَإِنْ كَانَ السُّنَوْطُ مِنْ الْخِرِ السَّنَدِ : भांकिक अनुवान আর এ কাজটিকে বলা التَّابِعيّ مَرْسَلُ আর পরে হয় وَهُذَا الْغِعْلُ اِرْسَالٌ যদি তা তাবেয়ীর পরে হয় فَالْحَدِيْثُ مُرْسَلُ আর এ কাজটিকে বলা وَقَدْ يَجِينُ عِينْدَ الْمُحَدَّثِينِينَ वाजूनुल्लार 🚟 वत्तरहन قَالَ رَسُولُ النَّهِ ﷺ रा हे ताजूनुल्लार كَقَوْلِ التَّابِعِيِّ وَالْإِصْطِلَاحُ الْأُوَّلُ اَشْهُر अवरे कर्रा وَ بَهُ مِهُم يَعْمَا الْمُرْسَلُ وَالْمُنْقَطِعُ بِمَعْنى अवरा मूराष्ट्रिमागरावत निकछ वावक रहा وَالْإِصْطِلَاحُ الْأُولُ اَشْهُر كَامَةُ عَالْمُولِينَا لِمُؤْمِنَا لَا عَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّ তবে প্রথম পরিভাষাটিই অধিক প্রসিদ্ধ اَلْتَوْقُكُ عِنْدُ جَمَّهُوْرِ الْفُلْمَاءِ হলো وَحَكُمُ الْمُرْسَل জুমহুর আলিমদের كِنَ तिकि मृलजू वि थाकरत بِكَتَ لَا يَدُرِي तिकि काना यासि ति त्य, ﴿ وَ السَّافِطُ ثِعَدُ الْوَلَا بَا اللَّهُ وَعَدُ الْوَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُمِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي وَفَى النَّابِعِبُنَ ثِقَاتٌ وَغَيْرٌ ثِقَاتِ तनना, এক তাবেয়ী অন্য তাবেয়ী হতে বৰ্ণনা করে থাকেন التَّابِعِينَ कितना, তাবেয়ীদের মধ্যে ছিকাহ ও গায়রে ছিকাহ উভয় রাবী রয়েছে وَعَنْدُ أَبِي حَنِيْفَةً وَمَالِكِ إنسَّمَا ٱرْسُلَهَ पूत्रजान रामीज जाधात्वश्चरियागा وَهُمَّ يَعُولُونَ छाता वरन थारकन त्य الْسُرْسَلُ مَغْبُولٌ مُطْلَعَاً কেননা, আলোচনা দৃঢ়তা لِكُنَالُكُ لَام فِي النَّيْقَةِ বর্ণনাকারী বিশ্বাসের কারণেই হাদীসকে ইরসাল করেছেন لِكُسَالِ الْوُثُونَ وَالْإِعْسَاد وَلَمْ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى مُوسِلُمُ अम्पर्किर قَالَم يَكُنُ عِنْدَهُ صَعِيْعًا সম্পর্কেर অবং তাঁরা এরূপ বলতেন না যে, 🏙 غَالَ رَسُّولُ اللَّهِ عَلَى अবং তাঁরা এরূপ বলতেন না যে, اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل وَإِنْ كَانَ यिन खना काताखात नाशया करत مُرْسَلً أَوْ مُسْتَنَدً यिन खना काताखात नाशया करत أَوْ كَانَ وَهُذًا यদি তা দুর্বলও হয় تَبُلُ তাহলে গৃহীত হবে وَعَنْ أَحْمَدُ قَوْلَان বদি তা দুর্বলও হয় تَبُلُ اَنَّ لاَيُرْسِلَ .यथन জाना গেল यে. إذَا عَادَةَ ذُلكَ التَّابِعيّ .जात এসব মতানৈক্য তখনই হবে إِذَا عَلِيم أَنْ يُرْسِلَ عَنِ अात यिन जात अल्जाम व तकम रहा त्य إِلَّا كَانَتْ عَادَتُهُ विनि वकमाव हिकार तावी ररूर रहा वा التَّرَفُّكُ بِالْإِتِّكَاقِ विनि हिकार ७ शारेरत हिकार छेछा राठ रेतमान करतन فَحُكُمُ مُ غَيْر اليُّقَاتِ সর্বসম্মতভাবে नीরবতা অবলম্বন করা كَذَا قِنْيلُ مَا وَفِيْهِ تَعْصِيْلُ أَزْيَدُ مِنْ ذُلِكَ व तकभरे वला रखाए كَذَا قِنْيلُ مَن مُن الله عليه المحالة ताराह فِي شَرْح الْلَالْفِيَةِ नतार वर्गना करताहन فِي شَرْح الْلَالْفِيَةِ नतार वर्गना करताहन فِي شَرْح الْلَافِيَةِ

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

(رحا) عَدْهَبُ اَبِي حَنْبِغَةَ وَمَالِكُ (رحا) : ইমাম আবৃ হানীফা ও মালিক (র.)-এর মতে মুরসাল হাদীস সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য। কেননা, বর্ণনাকারী তার শায়খের উপর অধিক বিশ্বাসী হওয়ার কারণেই তাঁর নাম উল্লেখ না করে ﷺ विल्लाहन।

(ح.) مَذْهَبُ الشَّافِعيّ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মুরসাল হাদীস ঐ সময়ই গ্রহণযোগ্য হবে যখন অপর কোনো মুরসাল হাদীস বা মুসনাদ হাদীস তার সহায়তা করবে, যদিও তা ضَعِيْف হোকনা কেন।

(رحا) مَنْهَبُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ (رحا: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর পক্ষ হতে দুটি অভিমত পাওয়া যায়– সাধারণভাবে গ্রহণীয় ও বর্জনীয়।

তবে এসব হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যখন জানা যায় যে, বর্ণনাকারী তাবেয়ী বিশ্বস্ত ব্যক্তি ব্যক্তীত হাদীস মুরসাল করেন না। আর যদি এটা জানা যায় যে, وَعَنْ وَعَنْ وَعَنْ وَقَالُ উভয় হতে তার হাদীস মুরসাল করার অভ্যাস আছে তখন সর্বসম্মতভাবে -এর ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে।

وَإِنْ كَانَ السُّلُقُوكُ مِنْ اَثْنَاءِ الْاسْنَادِ فَإِنْ كَانَ السَّاقِكُ إِثْنَيْنِ مُتَوَالِبًا يُسَمَّى مُعْضَلًا بِفَتْحِ الصَّادِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أكثر مِنْ غَيْرِ مَوْضَعٍ وَاحِدٍ يُسَمَّى مُنْقَطِعًا وَعَلَىٰ هٰذَا يَكُونُ الْمُنْقَطِعُ قِسْمًا مِنْ غَيْر الْمُتَّصِلِ وَقَدْ يُكُلِّلُ قَ الْمُنْقَطِعُ بِمَعْنَلَى غَيْرِ النُّمُتَّصِلِ مُطْلَقًا شَامِلاً لِجَمِيْعِ الْاقَسْامِ وَبِهُ لَا الْمَعْنَى يُجْعَلُ مَقْسَمًا وَيُعْرَفُ الْإِنْقِطَاعُ وَسُقُوطُ الرَّاوِيْ بِمَعْرِفَةِ عَدِم الْمُلَاقَاةِ بَيْنَ الرَّاوِيْ وَالْمَرُويّ عَنْهُ إِمَّا بِعَدَم الْمُعَاصَرة ِ أَوْ عَدَم الْإجْتِمَاعِ أَو الْإجَازَةِ عَنْهُ بِحُكْمِ عِلْمِ التَّارِيْخِ الْمُ بَيِّينِ لِمَوَالِيْدِ الرُّواتِ وَ وَفَيَاتِهِمْ وَتَعْيِيْنِ أَوْقَاتِ طَكِيهِمْ وَارْتِيحَالِهِمْ وَبِهِ ذَا صَارَ عِلْمُ التَّارِيْجِ اصْلاً وَعُمْدَةً عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ ـ

অনুবাদ: আর যদি সনদের মধ্য হতে দুজন রাবীর পর পর তথা পর্যায়ক্রমে অপসারণ ঘটে, তবে সে श्रुपाल (مُعْضَل वला हरा थाक । (ض) - এत উপর ফাতাহ। আর যদি সনদের বিভিন্ন স্থান হতে একজন বা একাধিক রাবী বাদ পড়ে যায়, তবে সে হাদীসকে মুনকাতি' (مُنْقَطَعُ) বলে । এমতাবস্থায় হাদীসে মুনকাতি' হাদীসে গায়রে মুত্তাসিলের (غَيْر مُتَّصْل) একপ্রকার হবে। কোনো কোনো সময় মুনকাতি পাধারণভাবে গায়রে মুত্তাসিলের [মুত্তাসিল নয় এমন] অর্থেই ব্যবহৃত হয়; যাতে সকল প্রকরণগুলো শামিল হয়, আর এ অর্থের ভিত্তিতেই মুনকাতি'-এর শ্রেণীবিন্যাস করা হবে। ইনকিতা ও রাবীর বাদ পড়ার বিষয়টি রাবী এবং যার নিকট হতে বর্ণনা করা হয় তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ না হওয়ার দ্বারাই পরিচয় পাওয়া যায়। অথবা, এ সাক্ষাৎ না হওয়ার দ্বারাই পরিচয় পাওয়া যায়। অথবা, এ সাক্ষাৎ না হওয়ার কারণ হলো, তাদের উভয়ের সমসাময়িক যুগের না হওয়া অথবা উভয়ের মধ্যে সম্মিলিত না হওয়া ও হাদীস বর্ণনার অনুমতি না থাকা। এসব বিষয় রাবীদের জন্ম ও মৃত্যু, হাদীস আহরণের ও বিদেশ ভ্রমণের নির্দিষ্ট সময়কালের ঐতিাহাসিক তত্ত্ব লাভের দ্বারাই জানার মাধ্যম। এজন্যই ইলমে তারীখ মুহাদ্দিসগণের কাছে মূল ও একটি উত্তম শাস্ত্র।

णांकिक खन्ताम : قَالَ السَّاقُوطُ مِنْ اَثَنَا الْسَّقُوطُ مِنْ اَثَنَا الْاسْتَوُطُ مِنْ اَثَنَا الْاسْتَوْطُ مِنْ اَثَنَا الْاسْتَوْطُ الْسَاوَطُ الْسَبَّوْمُ مَتَوَالِبًا اللهِ اللهِ عَلَى مُتَوَالِبًا اللهُ مَتَوَالِبًا اللهُ ال

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এখানে وَمُورِي وَ وَالْمَانَ وَ وَالْمَانِ وَ وَالْمَانِ وَ وَالْمَانِ وَ وَالْمَانِ وَ وَالْمَانِ وَ وَالْمَا মুন্তাসিল নয় এমন শ্রেণীতে পরিণত হয়। আর কর্খনো কখনো মুনকাতি কথাটি মুন্তাসিল নয় এমন অর্থে ব্যবহার হয়ে সমগ্র শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ অর্থের ভিত্তিতেই মুনকাতির শ্রেণীবিন্যাস করা যাবে।

ইনকিতা করণ এবং বর্ণনাকারীর অপসারণ হওয়া বিষয়টি বর্ণনাকারী এবং যার নিকট হতে বর্ণনা করা হয় তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ না হওয়ার জ্ঞান দ্বারা অবহিত হওয়া যায়। আর সাক্ষাৎ না ঘটার কারণ হলো, সমসমায়িক য়ৄগে এবং সম্মিলিত না হওয়া অথবা হাদীস বর্ণনাকারীর অনুমতি না পাওয়া। আর এসব বিষয় রাবীদের জন্ম তারিখ, মৃত্যু তারিখ এবং জ্ঞান আহরণের ও জ্ঞান অন্বেষণে ভ্রমণের নির্দিষ্ট সময়কালটির জ্ঞাত হওয়ার দ্বারা জানা যায়। আর জানার মূল মাধ্যম হলো ইতিহাসশাস্ত্রের জ্ঞান।

হাকিম নিশাপুরী বলেছেন— যেখানে সনদ মুত্তাসিল হয় না তা যে কারণেই হোক না কেন তাকেই মুনকাতি' বলে। ভাষাগত দিক দিয়ে এ অর্থই নিকটবর্তী। কেননা, মুনকাতি' মুত্তাসিলের পরিপস্থি। ফিক্হবিদগণের মতে অধিকতর যে অর্থে মুনকাতি' ব্যবহার হয়, তা হলো সনদ হতে শুধু একজন (غَيْرُ صَحَابِيْ) অসাহাবী বর্ণনাকারী অপসারিত হওয়া। আর সনদের মধ্য হতে কখনো একজন রাবী অপসারিত হলেও একে মুনকাতি' বলা হয়।

পূর্ববর্তী হাদীস বিশারদ মনীষীগণ হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের মান নির্ণয়ের জন্য ৫,০০০,০০ [পাঁচ লক্ষ] রাবীর জন্ম-মৃত্যুর তারিখ, পরিচিত-অপরিচিত নাম-উপনাম, উপাধী, বংশ-পরিচয়, বাসস্থান, শিক্ষাকেন্দ্র তার সমসাময়িক ও পরবর্তী হাদীসের ইমামগণ কর্তৃক তার সম্পর্কে মন্তব্য এবং তার গুণাবলী বা দোষ-ক্রুটি বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় রাবীদের এ জীবনেতিহাস বা জীবন-চ্রিতকে 'আসমাউর রিজাল' শাস্ত্র বলা হয়। হাদীস সমালোচক ইমামগণ রাস্লুল্লাহ —এর হাদীসের বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতা উর্দ্ধ তোলার জন্যে যে বিরাট ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন অন্য কোনো জাতি তাদের আল্লাহর কিতাবের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য এর একশতাংশও করতে পারেনি।

কিংবদন্তী মুহাদ্দিস বুখারী শরীফের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) কর্তৃক চার খণ্ডে সংকলিত 'আল-ইসাবাহ' নামক কিতাবে ১৯৯৩৯ জন রাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁরই এগার খণ্ডে সংকলিত 'তাহযীবৃত তাহযীব' নামক কিতাবে ১২৪৫৫ জন রাবীর বিস্তারিত জীবনী বর্ণিত আছে। তাঁর পূর্বে হাফেজ শামসুদ্দীন যাহাবী (র.)-এর ন্যায় বড় বড় মনীষী এর বিষয়ে বহু কিতাব সংকলন করে গেছেন। এমনিভাবে এ শাস্ত্রে ৫,০০০,০০ [পাঁচ লক্ষ] রাবীর জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাদবীনে হাদীস] মুসলমানদের এ অমর কীর্তি বিজাতীরা, এমনকি অধুনা জ্ঞান-বিজ্ঞানের একচেটিয়া দাবিদার ইউরোপীয়নরা অকপটে স্বীকার করেছে।

প্রাচ্যবিদ ড. মার্গেলিউথ বলেন, "হাদীসের জন্য মুসলমানরা যতো ইচ্ছা গর্ভ করতে পারে; এটা তাদের পক্ষে শোভনীয়।" ড. স্প্রেসার [জার্মান] লিখেছেন, "দুনিয়ার বুকে এমন কোনো জাতি অতীতেও ছিল না, বর্তমানেও নেই যে জাতি মুসলমানদের ন্যায় আসমাউর রিজাল শাস্ত্র আবিষ্কার করতে স্বক্ষম হয়েছে। এ শাস্ত্রের সাহায্যে পাঁচলক্ষ মানুষের জীবন-চরিত জানা যায়।" আমাদের পূর্বসুরী মুহাদ্দিস মনীষীগণ সীমাহীন ত্যাগ, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিরলস সাধনার মাধ্যমে হাদীসের প্রামাণিকতাকে নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় বিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের বৈষয়িক উন্নতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের এক শ্রেণীর বুদ্দিজীবী ইসলামি বিধি-বিধানকে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা মুতাবিক ব্যাখ্যা করেছেন। এদেরকে আহলে তাজাদ্দুদ বা আধুনিকতাবাদী বলা হয়। আর হাদীস শরীফে যেহেতু জীবনের প্রতিটি শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট এরূপ বিষয়ের বিস্তারিত দিক নির্দেশনা রয়েছে যেগুলো পাশ্চাত্য চিন্তধারার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। এ কারণেই তারা হাদীসের প্রামাণিকতাকে অস্বীকার করেছে। ভারত উপমহাদেশে স্যার সৈয়দ আহমদ, মিসরে তাহা হুসাইন, তুর্কীতে জিয়া গোগ আলফ এ শেণীর পথ প্রদর্শক ছিলেন।

وَمِنْ اَتْسَامِ الْمُنْقَبِطِعِ ٱلْمُدُلِّسُ بِضَيِّم الْمِمْيِم وَفَتْحِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ وَيُقَالُ لِهٰذَا الْفِعْلِ التَّدِيشُ وَلِفَاعِلِهِ مُدَلِّسُ بِكَسْبِرِ اللَّامِ وَصُورَتُهُ أَنْ لَّا يُسَيِّمِي الرَّاوِيْ شَيْخَةُ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ بَلٌ يَرُويْ عَكَنْ فَوْقَهُ بِلَفْظِ يُوْهِمُ السِّمَاعَ وَلاَ يُقْطَعُ كِذْبًا كَسَسًا يَسَقُسُولُ عَسَنْ فُسلَانِ وَقَسَالَ فُسكَنَّ وَالتَّدْلِيسُ فِي اللُّغَةِ كِتْمَانُ عَبْب السِّيلْعَةِ فِي البُّينَعِ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّهُ مُشْتَقُّ مِنَ الذَّلَسِ وَهُوَ إِخْتِلَاطُ الظُّلَامِ وَاشْتِدَادُهُ سُيّى بِهِ لِاشْتَرَاكِهِ مَا فِي الْخَفَاءِ قَالَ الشَّيْخُ وَحُكُمُ مَنْ ثَبَتَ عَنْهُ التَّدْلِيْسُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا إِذَا صَرَّحَ بِالتَّحْدِيْثِ قَالَ الشِّمُنِّى التَّدلِيشُ حَرامٌ عِنْدَ الْاتِّكَةِ رُوى عَنْ وَكِيْعِ أَنَّهُ قَالَ لاَ يَحِلُّ تَدْلِيْسُ التَّوْب فَكَيْفَ بِتَدْلِيْسِ الْحَدِيْثِ وَبَالَغَ شُعْبَةُ فِی ذَمّه ـ

অনুবাদ: মুনকাতি হাদীসের প্রকারসমূহের মধ্যে একটি হলো, মুদাল্লাস মিম বর্ণে পেশ ও তাশদীদযুক্ত লাম ফাতাহ]। এ কাজটিকে বলা হয় তাদলীস, আর এটার কর্তাকে বলা হয় মুদাল্লিস (J -এর নিচে যের)। এটার সুরত হলো, রাবী যে শায়খের নিকট হতে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন, তাঁর নাম উল্লেখ না করে তাঁর উপরের একজন রাবীর নাম এমন ভাষায় উল্লেখ করা হয়, যা দ্বারা এ ধারণা হয় যে, সে উপরের রাবী হতে শুনেছেন কিন্তু নিশ্চিতরূপে عَنْ فُكُن أَوْ قَالَ فُكُنَّ – प्रिथात थात्र ना । रयमन वरल [মুদাল্লাস শব্দটি তাদলীস মাসদার হতে উদ্ভূত]। তাদলীস وَدُلِيْسٍ) -এর আভিধানিক অর্থ হলো– ক্রয়-বিক্রয়ের কেত্রে মালের দোষ-ক্রটি গোপন করা। (كتشكان الْعَيْب ) دَلسُ । जावात कि कि वलि वलि ا عَن السَّلْعَةِ) হতে নির্গত। যার অর্থ অন্ধকার মিশ্রিত ও প্রগাঢ় হওয়া [বর্ণনাকারী যেহেতু নিজের ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেনি, সেহেতু] এতে অস্পষ্টতা আসার কারণে ডিক্ত বর্ণনাটিকে মুদাল্লাস (مُدَتَّسُ এবং বর্ণনাকারীকে মুদাল্লিস (مُدَنَّثُنُ) বলা হয়ে থাকে ।] এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

শায়খ হাফেয আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী বলেন, যার এরপ তাদলীসকরণ প্রমাণ হবে, তার নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু হাদীস বর্ণনা দ্বারা যদি তা স্পষ্ট করে দেয়, তবে তা গ্রহণ করা যাবে। হযরত ইমাম শুমুন্নী (র.) বলেন, আইন্মাদের নিকট তাদলীস হারাম। ওকী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তাদলীসে ছাওব' যেহেতু জায়েজ নেই, তাহলে কিভাবে 'তাদলীসে হাদীস' জায়েজ হতে পারে? শো'বা ইবনে হাজ্জাজ এটার তীব্র নিন্দা করেছেন।

णांकिक जन्ताम : وَمِنْ اَنْسَامِ الْمُنْفَطِع الْمُدُلَّسُ जात स्नकाि ' शिन अवत्रम्हत स्वात प्रविक्ष स्नाल्लाम وَمِنْ اَنْسَامِ الْمُشَدَّدَةِ जात स्नताि अविश्वाम وَمِنْ اَنْسَالُ विक्तां क्षेत जांकि स्वात स्वात कि स्व हिंदि स्वात्त है कि स्वात है कि स्वात्त है कि स्वात है कि स्वात्त है कि स्वात है कि स्वात्त है कि स्वात

শব্দ দারা يُرْهُمُ السَّمَاءُ यात ফলে এ ধারণা হয় যে, সে উপরের রাবী হতে শুনেছে يُرُهُمُ السَّمَاءُ কিন্তু নিশ্চিতভাবে وَالتَّذْلِيسُ वर्षना कता यार ना كَمَا يَقُولُ عَنْ فَلَانِ وَقَالَ فُلانَ وَقَالَ فُلانَ وَقَالَ ال क्य-विक्र तिक प्रांत के اللُّفَةِ وَى الْبِيُّعُ عَبِيبِ السِّلْعُةَ فِي الْبِيُّعِ वामनीम भर्मत वािंधािनिक वर्थ राला وَهُوَ إِخْتِيلَاطُ الظَّلَامِ शांत कहा وَلَسْ का أَنَّكُ مُشْتَقُّ مِنَ الدَّلَسِ जांत कि उत्लाहिन যার অর্থ হলো– অন্ধকার মিশ্রিত হওয়া وَاشْتَدَادٌ، এবং তা প্রগাঢ় হওয়া سُتِيَ بِهِ একে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে وَحُكُمْ مَنْ ثَبَتَ عَنْهُ नार्य वरलन قَالَ الشَّيْعُ अम्बर्छे व উভरा वर्कविण श्वरात करल يُشتراكِهمَا في الْخَفَاءِ إلاَّ اذاً صَرَّمَ वात निकं रिक शिम श्रव التَّذلبُسُ ( एय तावी रिक ठामनीम कता क्षमां रित التَّذلبُسُ التَّدُلْبُسُ حَرَامٌ उत्पाम छमूत्री (त.) वरलन مَرَامٌ करव पित रानि रानि न بالتَّحذيث ইমামদের নিকট তাদলীস হারাম الْكَيْمَة وَكِيْعٍ أَنْدُ قَالَ ইমাম ওকী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ৰ তामनीत्म शायत काराक राज الشَوْبِ عَدَيث वामनीत्म शायत काराक नाय نَكِينُ الشَّوْبِ वामनीत्म शायत काराक नाय نَكِينُ الشَّوْبِ আর ইমাম শো'বা এর তীব্র নিন্দা করেছেন।

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা- قَوْلُهُ وَالتَّدُّلُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

-शकि وَلْس भेकि وَلْس मेकि وَلْس शिक्वीरमत आखिधानिक आर्थ : مَعْنَى التَّدْلِيْسِ لُفَةٌ অন্ধকার বা অন্ধকার মিশ্রিত হওয়া। আর تَدْلِيْس এর অর্থ হলো عَنْ الْمُشْتَرِيُ । السَّيْلُمُة عَنْ الْمُشْتَرِيُ হতে পণেরে দোষ-ক্রটি গোপন করা।

هُوَ اَنْ لَآيَذْكُرَ الرَّاوِيْ شَيْخَةَ بَلْ يُرُويْ عَنْ فَوْقِهِ بِلَفْظِ : [जामनीरमत शांतिভाषिक जर्य] مَعْنَى التَّدْلِيْسِ اِصْطِلاَحًا वर्थां वर्गनाकाती य भाग्न श्रव्य श्रिता है होनी श्रिताह कांत्र नाम उत्त्व ना करत वित्र उपतित कारना يُرْمِمُ السِّيمَاعَ وَلا يَعْطَعُ كِذْبًا শায়খের নাম উল্লেখ করে এমন ভাষায় বর্ণনা করা যার ফলে উল্লিখিত শায়খ হতে হাদীস শুনার ধারণা সৃষ্টি হয় এতে নিশ্চিত মিথ্যার ধারণাও করা যায় না।

এ ধরনের বর্ণনাকারীকে مُدَلِّسٌ আর হাদীসকে مُدَلِّسٌ বলা হয়।

إِخْفَاءُ عَبْيِ فِي أَلِاسْنَادِ وَتَحْسِنْيُنَ لِظَاهِرِهِ -अ. गार्श्त जार्शतत जार्शात المُخْفَاءُ

থেকে যিনি ওনেছেন তার নামও উল্লেখ করেননি। মূল সনদটি হলো- غَن مَعْمَرِ عَن الزُّهْرِي عَن الزُّهْرِي এখানে ين عُبَيْنَة पूर्ती ও তার সাথের দু'জনকে পরিত্যাগ করেছেন।

: [जाननीम नामकत्रांवत कातव] وَجْهُ تَسْمِيَةِ التَّدُّلِيْسِ

فَكَأَنَّ الْمُدلِّسُ لِتَغْطِيَتِهِ عَلَى الْوَاقِفِ عَلَى الْحَدِيْثِ اظْلَم آمْرَهُ فَصَارَ الْحَدِيْثُ مُذَلَّسًا .

মুদাল্লাস হাদীসে রাবী স্বীয় শায়খের নাম গোপন রাখেন যা অন্ধকার সমতুল্য এ কারণে তাকে مُدُلِّتُهُ করে নাম করণ করা হয়েছে।

[তাদলীসের প্রকারভেদ] : তাদলীস মোট তিন প্রকার। যেমন-

تَدْلِيْسُ النَّسُويَةِ . ٥ تَدْلِيْسُ الْإِسْنَادِ . ٤ تَدْلِيْسُ الشُّيُوْخِ . ٤

चां चां चित्र का जामनी त्तर प्रखा] : তাদলীসে শুর্খ-এর সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) ও জুমহুরে মুহাদেসীন বলেন, "শায়খ যে নাম বা কৃনিয়াত দ্বারা পরিচিত ও বিখ্যাত তা বাদ দিয়ে অন্য অপ্রসিদ্ধ নাম বা কৃনিয়তের মাধ্যমে شَيْخ নক উল্লেখ করা।" যেমন–

فَوْلُ اَبِیْ بَکْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آَبِیْ عَبْدِ النَّلِهِ لَا يُرِیْدُ بِهِ اَبَا بَکْرِ بْنِ اَبِیْ دَاوُدَ السّجسْنَانیْ-

والسناد والسناد (प्रनापत क्वा कामनीरमद मरखा): তাদनीरम تَعْرِيْنُ تَدَلِيْسِ الْاِسْنَاد والسناد والس

তাদলীসে তাসবিয়ার সংজ্ঞা] : যাতে মুদাল্লিস আপন مُرْوِى عَنْهُ কে বাদ দেয় না এবং দুর্বলতা বা অল্প বয়রের কারণে তার উপরের রাবীকে বাদ দেয়। উদ্দেশ্য এই থাকে যে, হাদীসটি যেন দোষমুক্ত থাকে। যেমন بَقْبَتُهُ بُنُ الْوَلِيْد –এর কিছু বর্ণনা।

ां भाग्ने श्वाता अथात्न উদ्দেশ্য হािकय आतून कयन आहम देतत्न आनी । قَوْلُهُ قَالُ الشَّبُعُ الخ

يَالتَّحْدِيْثِ : হাদীস বর্ণনা স্পষ্ট করে। অর্থাৎ যদি اَخْبَرَنَا . اَنْبُانَا . اَخْبَرَنَا ইত্যাদি দ্বারা হাদীস বর্ণনা করে।

ভেজরি। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) তাঁর হিফ্যে হাদীস সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন। তিনি ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর কথা দ্বারা ফতোয়া দিতেন।

डेंट : ওকী ইবনে জারাহাল কৃষী। তিনি ১৯৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) তাঁর হিফযে হাদীস সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন। তিনি ইমাম আব হানীফা (র.)-এর কথা দ্বারা ফতোয়া দিতেন।

خُوْلُهُ شَعْبَةُ: শো'বা ইবনে হাজ্জাজ ইবনে ওয়ারদ। তিনি ১৬০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি হযরত আনাস (রা.) ও হযরত আমর ইবনে মুসলিম (রা.) এ দুজন সাহাবীকে দেখতে পেয়েছেন। এ কারণে তিনি তাবেয়ী পর্যায়ে হলেও জীবনী লেখকগণ তাঁকে তাবে তাবে পাবেয়ীদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

আনুওয়ারুল মিশকার্ড (১ম খণ্ড) –

وَقَدْ إِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَبُولِ رِوايَةِ الْمُدَلِّسِ فَذَهَبَ فَرِيْتُ مِنْ اَهْلِ الْحَدِيْثِ وَالْفِفْدِ اللَّي الَّا الَّتَدْدِلينسَ جَرْحُ وَإِنَّا مَنْ عُرِفَ بِهِ لاَ يُقْبَلُ حَدِيثُهُ مُطْلَقًا وَقِيْلُ يُقْبَلُ وَ ذَهَبَ الْجَمْهُ وُر إلى قَبُولِ تَدْلِيس مَنْ عُرفَ أنَّهُ لاَ يُدَلِّسُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ كَابِنْ عُينْينَةً وَاللَّى رَدِّ مَنْ كَانَ يُدَلِّسُ عَنْ الضُّعَفَاءِ وَغَيْرِهمْ حَتَّى يَنُصَّ عَلَى سِمَاعِه بِقَوْلِهِ سَمِعْتُ أَوْ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَالنَّبَاعِثُ عَلَى التَّدْلِيْسِ قَدْ يَكُنُونُ لِبَعْضِ النَّاسِ غُرْضُ فَاسِدٌ مِثْلُ إِخْفَاءِ السِّسَمَاعِ مِنَ السُّبْيِخِ لِيصَغِيرَ سِيِّبِهِ أَوْعَدَم شُهْرَتِهِ وَجَاهِهِ عِنْدَ النَّاسِ وَالَّذِي وَقَعَ مِنْ بَعْضِ الْأَكَابِرِ لَيْسَ لِيصِيْلِ هٰذَا بَلُ مِنْ جِهَةِ وُثُوْقِهِمْ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ وَاسْتِغْنَاءٍ بشُهْرة الْحَالِ \_

অনুবাদ: তাদলীস বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আহলে হাদীস ও ফিক্হবিদদের একটি দলের মতে তাদলীস দৃষণীয়। অতএব, যে ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায় যে, সে তাদলীস করে তার হাদীস সাধারণভাবেই গ্রহণ করা যাবে না। তাদের কেউ বলেন, এটা গ্রহণযোগ্য। আর জুমহুরের অভিমত হলো, কোনো ব্যক্তি যদি বিশ্বস্ত লোক ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে তাদলীস না করায় পরিচিত হয়; কেবল তখনই তার হাদীস গ্রহণীয় হবে। যেমন- ইবনে উয়াইনাহ। আর যারা দ্বা ঈফ (ضَعِيْف) এবং দ্বা ঈফ নয় (غَیْر ضَعیْف) সব রকমের লোকদের ক্ষেত্রে তাদলীস করেন তাদের হাদীস প্রত্যাখ্যাত হবে। অবশ্য 'আমি শুনেছি' বা 'আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন. বা 'আমাকে খবর দেওয়া হয়েছে', ইত্যাদি দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়় তখন তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কতেক লোক তাদের হীন উদ্দেশ্যে তাদলীসকরণে উদ্বন্ধ হয়ে থাকেন। যেমন- স্বীয় শায়খ অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে অথবা জনগণের মধ্যে তার পরিচিতি, নামকাম ও যশ-খ্যাতি না থাকার দরুন নিজে শ্রবণ করার বিষয়টি গোপন করেন। তবে কতেক শীর্ষস্থানীয় বুজুর্গান হতে যে হাদীস তাদলীসকরণের প্রমাণ বিদ্যমান তারা হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য করতেন না, বরং তারা হাদীস সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে আস্থাবান ও সন্দেহমুক্ত থাকার ভিত্তিতে করতেন। কোনোরপ নাম কাম ও খ্যাতি লাভ করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

 

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَّ الْمُدَّلِّسِ وَالْمُدَّلِّسِ : মুদাল্লাস হাদীস গ্রহণযোগ্য কিনা এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, নামবে যা নিম্নরপ–

ফিক্হশাস্ত্রবিদগণ ও মুহাদ্দিসগণের মতে 'হাদীসে মুদাল্লাস' গ্রহণীয়। জুমহুর ওলামাগণের মতে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী দ্বারা তাদলীস হলে তা গ্রহণীয় হবে, অর্থাৎ বর্ণনাকারী 'ছিকাহ' বলে পরিচিত থাকলে তার তাদলীসকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য। যেমন– বসরী, সুফিয়ান ছাওরী ও ইমাম ওয়াইনাহ প্রমুখের তাদলীসকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য।

আর যে মুদাল্লিস দ্বা'ঈফ ও গায়রে দ্বা'ঈফ সর্বশ্রেণীর বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে তাদলীস করে থাকেন তার তাদলীসকৃত হাদীস প্রহণযোগ্য হবে না, তবে ﴿ عَدَدُنَ ﴿ عَدَدُنَ عَالَ অথবা ﴿ عَدَدُنَ عَالَ ইত্যাদি বলে স্পষ্ট করে দিলে গ্রহণযোগ্য হবে।

মোটকথা, পরিচিত ও খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের তাদলীস ছাড়া সব তাদলীসই পরিত্যাজ্য। যেহেতু তাদের হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার উপর পূর্ণ ধারণা ও বিশ্বাস আছে। হাদীসের বিশুদ্ধতার সম্পর্কে তাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান, সম্যক ধারণা থাকায় এবং তারা খ্যাতনামা হওয়ায় তাদের শায়খের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। ইমাম শুমুন্নী (র.) এর সমর্থনে বলেন, খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের তাদলীস গ্রহণযোগা।

ইমাম শো'বা (র.)-এর খুব নিন্দাবাদ করেছেন, এমনকি তিনি বলেছেন- اَلتَّدْلِيْسُ اَخُو اْلكِذْبِ كَالْمَا الْكَوْبِ فَكَيْفَ تَدْلِيْسُ الْخُودِيْثِ বলেন- لَا يَعِلُّ تَدْلِيْسُ الْكَوْبِ فَكَيْفَ تَدْلِيْسُ الْخُودِيْثِ الْكَوْبَةِ (র.) বলেন- اَلتَّدْلِيْسُ خَرَامٌ عِنْدَ الْاَثِمَةِ

শায়খ হাফিজ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আলী (র.) বলেন-

مَنْ ثَبَتَ عَنْهُ التَّدْلِبْسُ أَنَّهَ لَا يَغْبَلُ مِنْهُ إِلَّا إِذَا صَرَّحَ بِالتَّحُدِيْتِ

قَالَ الشِّمُنِّيْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ سَمِعَ الْحَدِيْثُ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنَ اليِّقاتِ وَعَنْ ذُلِكَ الرَّجُل فَاسْتُغْنِيَ بِذِكْرِهِ عَنْ ذِكْر اَحَدِهِمْ أَوْ ذِكْر جَمِيْهِهُمْ لِتَحَقَّقِهِ بِصِحَةِ الْحَدِيْثِ فِيْهِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُرْسِلُ وَإِنْ وَقَعَ فِي إِسْنَادٍ أَوْ مَتَّنِ إِخْتِلَانَ مِنَ الرُّوَاةِ بِتَقْدِيْم وَتَاخِيْرِ أَوْ زِيَادَةٍ وَنُقَعْصَانِ أَوْ ِ إِبْدَالِ رَاوِ مَكَانَ رَاوِ أُخَرَ اَوْ مَـتـنِ مَكَانَ مَنْ نِ أَوْ تَصْحِبْفِ فِيْ أَسْمَاءِ السَّنَدِ أَوْ اَجْزَاءِ الْمَتْنِ أَوْ بِإِخْتِصَارِ أَوْ حَذْفٍ أَوْ مِثْل ذٰلِكَ فَالْحَدِيْثُ مُصْطَرِبُ فَانْ اَمَّكَنَ الْجَمْعُ فَبِهَا وَإِلَّا فَالتَّوَقُّفُ وَإِنْ أَدْرَجَ الرَّاوِيْ كَلَامَهُ أَوْ كَلَامَ غَيْرِهِ مِنْ صَحَابِيّ أَوْ تَابِعِيّ مَثَلاً لِغَرْضٍ مِنَ ٱلْآغْرَاضِ كَبَيَانِ اللُّغَةِ ٱوْ تَفْسِيْر لِلْمَعْنَى أَوْ تَقْيِيْدٍ لِلْمُطْكِقِ أَوْ نَحْو ذٰلِكَ فَالْحَدِيْثُ مُدْرَجُ ـ

অনুবাদ: আল্লামা শুমুনী (র.) বলেন, একদল বিশ্বস্ত রাবী হতে হাদীস শোনার সম্ভাবনা আছে এবং উক্ত ব্যক্তি হতেও শুনেছেন এ কারণেই যাদের হাদীস শুনেছেন তাদের কোনো একজন বা সকলের নাম উল্লেখ করাকে প্রয়োজন মনে করেননি। কারণ, হাদীসটি শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি তাদের নিকট প্রমাণিত ছিল। যেমন– হাদীসে মুরসালের ক্ষেত্রে করা হয়।

আর যদি হাদীসে সনদ বা মতন বর্ণনায় রাবীদের মতান্তর আগ-পর বা কমবেশির কারণে হয় বা এক রাবীর স্থলে অপর রাবী বর্ণনা করা কিংবা এক মতনের স্থলে অপর মতন করা হয়। অথবা সনদের নাম কিংবা মতনের কোনো অংশসমূহে তাসহীফ হয় অথবা সংক্ষেপ হয় বা লুপ্ত হয় কিংবা অনুরূপ অন্য কিছু হয়, তখন সেই হাদীসকে হাদীসে মুদ্বত্বারিব (حَدِيْتُ مُضْطَرِبُ) বলা হয়। [এর হুকুম হলো] কোনো দিক দিয়ে এতে সামঞ্জস্যতা বিধান সম্ভব হলে হাদীসটি গ্রহণীয় হবে। নচেৎ তাওয়াক্কুফ বা নীরবতা অবলম্বন করতে হবে।

আর যদি রাবী তার নিজের কিংবা কোনো সাহাবী বা তাবেয়ীর উক্তি ইদরাজ [এক বস্তুর মধ্যে অন্য বস্তু ঢুকানো] করেছেন। যেমন— সাহাবী বা তাবেয়ীর কথা বর্ণনায় অথবা কোনো অর্থের বিশ্লেষণ করণে কিংবা মুতলাককে মুকাইয়াদকরণের উদ্দেশ্যে কিংবা এমনিভাবে কোনো কিথা লিপিবদ্ধভাবে বর্ণনা করে] কিছু তবে সে হাদীসকে মুদরাজ বলা হয়।

मांकिक जन्ता : قَالُ السِّمْنِيْ وَعَنَ ذُلِكَ الرَّجُلِ السَّمْنِيْ الْقَاتِ ইমাম শুমুন্নী (त.) বলেন أَنْ يَكُونُ وَمَه وَعَنَ ذُلِكَ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ المَّهِ وَمَن ذَلِكَ الرَّجُلِ الرَّجُلِ المَّهُ عَمَاعَةِ مِنَ النِّقَاتِ किन रानि शलांत शताह राक فَاسْتُغْنِيْ بِذِكْرِ الْحَدِيْثُ وَكُرِ اَحَدِهِمْ اَوْ مَصَوْع هَرَاه शढ़ अता राख के ता हिन रानि खं के कि राज करताह के के हिल राज करताह के के हिल राज करताह के के कि राज करताह के के कि राज करताह के के कि राज करताह करताह के कि राज करताह करताह करताह करताह करताह के कि राज करताह करताह करताह करताह करताह करताह के कि राज करताह करताह के कि राज करताह करताह करताह के कि राज करताह करताह के कि राज करताह करताह के कि राज करताह करताह करताह के कि राज करताह करताह के कि राज करताह करताह करताह के कि राज करताह करताह

विश्वा সনদের নামসম্হের মধ্যে তাসহীফ হয় السَّنَدِ किश्वा সনদের নামসম্হের মধ্যে তাসহীফ হয় السَّنَدِ जे वा क्रिश्वा प्रतास काता जार कि के हैं। والْمُتَنِ ضَامَ किश्वा प्रतास के के के हैं। विश्वा क्रिक्ष हिल्ल हिल्ल

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ৰ্ত্ত এর সীগাহ। শাব্দিক অর্থ الْمُضْطِرِبُ : মুদ্বত্বারিবের আভিধানিক অর্থ مَعْنَى الْمُضْطِرِبُ لُفَةً হলো– إِسْمُ فَاعِلُ الْمُرْ وَفَسَادُ نِظَامِهِ অর্থাৎ কোনো বিষয়ে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া।

মূদ্বত্বারিবের পারিভাষিক অর্থ]: পারিভাষিক পরিচয় হলো– যে হাদীসের সনদে রাবীর পূর্বাপর হওয়া বা এক রাবীর স্থলে অপর রাবী উল্লেখ হওয়া অথবা মতনের মধ্যে কমবেশি, এক মতনের স্থলে অপর মতন সংক্ষেপকরণ বা বিলুপ্তকরণ ইত্যাদি কারণ দেখা দেয়, তাকে হাদীসে مُضْطُرِبُ বলে।

اَلْمُضْطَرِبُ هُوَ الْكَنِيْ يَرْوِيْ عَلَىٰ اَوْجُهِ مُخْتَلِفَةٍ مُتَقَارِبَةٍ -तती (त.) वरलत

ড. মাহমূদ আত-ত্বাহহান বলেন- مَا رُوِيَ عَلَىٰ اَوْجُهُ مُخْتَلَفَةً مُتَسَاوِيَةٍ فِي الْقُوَّةِ

حَدِيْثُ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَاكَ شِبْتُ قَالَ شَبَّبَتْنِي هُوْدٌ وَإِخْوَتُهَا -एयमन

উক্ত সনদের মধ্যে প্রায় দশ রকমের মতান্তর রয়েছে। এটা হলো مُضْطَرِبُ سَنَدُ -এর উদাহরণ। আর مُضْطَرِبُ مَتَنْ उ উদাহরণ হলো وَكُنَّتَيْنْ -এর হাদীস। এতে কোথাও وَكَانَ قُلَلِ আর কোথাও وَكُنَّتَيْنْ

: [पूषञ्वातिरवत श्वकांतराहम] اَتَسْنَامُ الْمُضْطَرِب

مُضْطَرِبُ الْمَتَن ٤٠ مُضْطَرِبُ السَّندِ ٤٠ ٤ عُضْطَرِبُ السَّندِ عَمِي عَلَمَ عَلَى الْمُتَن

হাদীসে ইয়তিরাব সংঘটিত হঁওয়া, রাবীর স্মরণশন্তির দুর্বলতা নির্দেশ করে। তাই মুয়তারিব হাদীস পরস্পর মিলানো সম্ভব না হলে তা خَصِيْك রূপে পরিগণিত হবে।

المُدْرَجَ لُفَةً [মুদরাজের আভিধানিক অর্থ] - واسَّمُ مَفْعُول শব্দিট المُدْرَجَ لُفَةً -প্রবেশ করানো।

مُعْنَى الْمُدْرَجِ اِصْطِلاَحًا [মুদরাজের পারিভাষিক অর্থ] : পারিভাষিক পরিচয় হলো, যে হাদীসের সনদ বা মতনে অতিরিক্ত কোনো কথা প্রবেশ করানো।

ড. মাহমূদ আত্-ত্বাহান বলেন مَا غُيِّرَ سِبَاتُ اِسْنَادِهِ اَوْ أُدْخِلَ فِى مَتْنِهِ مَا لَبْسَ مِنْهُ بِلاَ فَصْلِ -छनारत : الْمَدَدِ : উদাহরণ : كَدِيْثُ عَايْشَةَ فِى بَدْ ِ الْمَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ : উদাহরণ الْعَدَدِ : উদাহরণ الْعَدَدِ : অখানে وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي وَهُوَ التَّعَبُّدُ অংশিটি যুহরীর মুদরাজ।

: [मूनরाজের প্রকারভেদ] أَفْسَامُ الْمُدْرَجِ

মুদরাজ দুই প্রকার- ১. أُدْرَجُ الْإِسْنَادِ عَلَى الْمُتَيْنِ عَلَى الْمُتَيْنِ

فَصْلُ تَنبيْهُ وَهٰذَا الْمَبْعَثُ يَنْجُرُ إلى رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ وَنَقْلِه بِالْمَعْنَى وَفِيْهِ إِخْتلَانُ فَالْأَكْثَرُونَ عَلَيٰ أَنَّهُ جَائِزٌ مِمَّنُ هُوَ عَالِمٌ بِالْعَرَبِيَّةِ وَمَاهِرٌ فِي أَسَالِيْب الْكَلَام وَعَادِن بَخَوَاصّ التَّوَاكِيب وَمَفْهُ وُمَاتِ الْخِطَابِ لِنَالَّا بُخْطِي بِزيادَةٍ وَنُقْصَانِ وَقِيْلَ جَائِزُ فِي مُفْرَدَاتِ الْاَلْفَاظِ دُوْنَ الْمُرَكَّبَاتِ وَقِيْلَ جَائِزُ لِمَنْ اِسْتَحْضَر اَلْفَاظَةَ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيْه وَقيْلَ جَائِزٌ لِمَنْ يَحْفَظُ مَسَعَانِيَ الْحَدِيْثِ وَنَسسَى ٱلنْفَاظَهَا لِلضَّرُورَةِ فِي تَحْصِيْلِ الْآحْكَامِ وَامَّا مَن اسْتَحْضَر الْاَلْفَاظَ فَىلَا يَجُوْدُ لَـهَ لِعَدَم الشُّرُوْرَةِ وَهٰذَا الْخِلاَفُ فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ أَمَّا أَوْلُوبَتَةُ رِوَايَةِ اللَّافَظِ مِنْ غَيْر تَصَرُّنٍ فِيْهَا فَمُتَّفَتَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْ "نَضَّرَ اللُّهُ إِمْرَأً سَمعَ مَقَالَتِي فَوَعَاها فَادَّاهَا كَمَا سَمعَ الْحَدِيْثُ" وَالنَّفْلُ بِالْمَعْنٰى وَاقِعُ فِي الْكُتُبِ السِّيَّةِ وَغَيْرِهَا \_

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: জ্ঞাতব্য — আমাদের উপরোল্লিখিত আলোচনা হতে মর্মগতরূপে হাদীস বর্ণনায় [রিওয়ায়াত বিল-মা'নায়] আলোচনা সৃষ্টি হয়।

মুহাদ্দিসগণের নিকট এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মত হলো, অর্থগত বর্ণনা শুধু ঐ সমস্ত লোকের জন্য জায়েজ, যারা আরবি ভাষা এবং বাক্য বিন্যাসের নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে পুরোপুরি অভিজ্ঞ। আর তারতীবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত এবং ভাষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন। [কেননা বর্ণনাকারীর মধ্যে যদি উল্লিখিত গুণাবলি না থাকে, তাহলে] যাতে বর্ণনাকারী হাদীসের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে কমবেশি করার ভ্রান্তিতে পতিত না হন।

আবার কেউ কেউ বলেন, অর্থগত রেওয়ায়েত একক শব্দসমূহে জায়েজ, যৌগিক শব্দসমূহে জায়েজ নয়। আবার কেউ কেউ বলেন, ঐ ব্যক্তির জন্য জায়েজ যার বর্ণনাকারীর মূলশব্দ স্মরণ আছে, যাতে সে চাহিদা অনুসারে শব্দ ব্যবহার করতে সমর্থ হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, শরিয়তের বিধান লাভ করার প্রয়োজনে তার পক্ষে মর্মগত হাদীস বর্ণনা করা বৈধ যার হাদীসের মর্ম স্মরণ রয়েছে কিন্তু ভাষা স্মরণ নেই। আর যার ভাষা স্মরণ রয়েছে তার পক্ষে মর্মগতভাবে হাদীস বর্ণনা করা বৈধ নয়। কেননা, এখানে মর্মগতভাবে বর্ণনার কোনো প্রয়োজনই নেই। এই মতপার্থক্য হলো বৈধ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে। তবে উত্তম হলো হাদীসে কোনোরূপ পরিবর্তন না করে তার বর্ণিত ভাষাকে হুবহু বর্ণনা করা- আর এটাই সর্বসমত মত। কেননা, রাসলুল্লাহ 🚐 বলেছেন- "আল্লাহ সে লোকের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল উদ্ভাসিত করবেন, [চির-সবুজ চির-তাজা করে রাখবেনা যে আমার কথা শুনে তা স্মৃতিপটে সংরক্ষিত রাখবে এবং যেরূপ শুনেছে অনুরূপভাবে তা বর্ণনা করবে।" বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীসগ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থে অর্থগত বর্ণনা বিপুল পরিমাণে বিদ্যমান

وَيُبِلُ جَائِزُ فِي تَعَلَّمُ وَمَالِمُ وَمُالِمُ وَمُالِمُ وَمُالِمُ وَالْعَرَبُبَةِ الْعَرَبُبَةِ مَا الْعَرَبُبَةِ مَا الْعَرَبُبَةِ مَا الْعَرَبُبَةِ مَا الْعَرَبُبَةِ مَا الْعَرَبُبَةِ مَا الْعَرَبُبَةِ وَالْعَرَبُةِ وَالْعَلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ وَالْعَرَبُونِ وَالْعَرَبُونَ وَالْعَرَبُونِ وَالْعَرَبُونَ وَالْعَلَمُ اللَّعَلَامُ وَالْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَالُونُ وَالْعَرَبُونَ وَالْعَلَى الْعَرَبُونَ وَعِنْ الْعَرَبُونَ وَعَلَى الْعَرَبُونَ وَعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاعُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَالْمَاعُ وَالْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُولُ وَالْمَاعُ وَلَالَى الْعَلَى الْعَلَى

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের হুবহু শব্দ ও বাক্যানুযায়ী বর্ণনা না করে তার ভাবার্থ বর্ণনা করা জায়েজ কিনা? এ ব্যাপারে ওলামাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

- ১. ইমাম চতুষ্টয়সহ অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, এরূপ বর্ণনা করা জায়েজ। তবে শর্ত হলো-
- ক. বর্ণনাকারীদেরকে হাদীসের শব্দাবলি, ভাব এবং তার যথাযথ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।
- খ. হাদীসের ব্যাকরণগত দিকসহ আনুষঙ্গিক সবকিছু জানতে হবে।
- فرامِعُ الْكُلِمِ शिलन उलामात मराज्य ﴿ وَالَمْ بِالْمَعْنَى विध नया। तिनना, तामृल्लार हिलन بَوَامِعُ الْكُلِمِ वर्णना कता राल بَوَامِعُ الْكُلِم عَوَامِعُ الْكُلِم वर्णना कता राल بَوَامِعُ الْكُلِم عَوَامِعُ الْكُلِم वर्णना कता राल بَوَامِعُ الْكُلِم عَوَامِعُ الْكُلِم عَوَامِعُ الْكُلِم الْكُلِم वर्णना कता राल بَوَامِعُ الْكُلِم عَوَامِعُ الْكُلِم عَوَامِعُ الْكُلِم عَمَامِعُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
- ৩. किউ वरलन या, رَوَايَدٌ بِالْمَعَنَى विध । ठाँरमत मिलन वरला प्रश्नवी 🚐 -এর বাণী-
  - إِذَا لَمْ تُحِلُّوا خَرَامًا وَلَمْ تُحَرَّمُوا خَلَالًا وَاصَبْتُمُ الْمَعْنَى فَلاَ بَأْسَ
- 8. কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ মু'জিয, তাই نَقْلُ الْقُرْانِ بِالْمَعْنَى আবৈধ। কিন্তু হাদীসের শব্দাবলি মু'জিয নয়, তাই এটা বৈধ।
- ে وَايَدُ بِالْمَعْنَى এর ক্ষেত্রে وَايَدُ بِالْمَعْنَى বৈধ নয়।
- ७. कारता मराज, مُركَبَات -এत मरधा رواية بالمَعَنى वर्ष, जरत مُركَبَات -এत मरधा त्या المَعَنى कारता मराज, مُركَبَات
- ৭. কাষী আয়ায় বলেন
   رَوَايَدٌ يُالْمَعْنَى বৈধ নয়। কেননা, এতে করে অজ্ঞ লোকেরা হাদীস বর্ণনায় য়থেষ্ট সুয়োগ পেয়ে
   য়াবে এবং এর ফলে হাদীসের বিকৃতি ঘটতে পারে।
- ৮. কারো মতে, যে ব্যক্তির হাদীসের মূলশব্দ মুখস্থ আছে ঐ ব্যক্তির জন্য জায়েজ, যাতে করে তিনি প্রয়োজনের সময় মূলশব্দ ব্যবহার করতে পারেন।
- ৯. কারো মতে, শরিয়তের হুকুম বাস্তবায়নের জন্য যার শুদ্ধ অর্থ মুখস্থ আছে তার জন্য জায়েজ আর যার মূলশব্দ হিফজ আছে তার জন্য জায়েজ নয়।

وَالْعَنْعَنْةَ رُوايَةُ الْحَدِيْثِ بِلَفْظِ عَنْ فُلاَنِ عَنْ ثُلاَنِ وَالنَّمُ عَنْ عَنْ خَدِيْثُ رُوِي بِطُرِيق الْعَنْعَنَةِ وَيُشْتَرَظُ فِي الْعَنْعَنَةِ الْمُعَاصَرَةُ عِنْدَ مُسْلِمِ وَاللِّقَاءُ عِنْدَ الْبُخَارِيّ وَالْآخْذُ عِنْدَ قَوْمِ الْخَرِيْنَ وَمُسْلِمٌ رُدَّ عَلَى الْفَرِيْقَيْنِ اَشَكَّ الرُّدِّ وَبَالَغَ فِيبُهِ وَعَنْعَنَةُ الْمُدَلِّسِ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَكُلُّ حَدِّيثٍ مَرْفُوْعِ سَنَدُهُ مُتَّصِلُّ فَهُوَ مُسْنَدُّ هٰذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَبَعْضُهُم يُسَمِّى كُلَّ مُتَّصِلٍ مُسْنَدًا وَإِنْ كَانَ مَوْتُوفَا أَوْ مَقْطُوعًا وَبَعَضْهُمْ يُسَمِّيْ الْـمَـرْفُـوْعَ مُـسْنَـدًا وَإِنْ كَـانَ مُـرْسَـلًا اَوْ مُعْضَلًا أوْمُنْقَطِعًا \_

অনুবাদ: অমুকের নিকট হতে অমুকের নিকট হতে (عَنْ فُلَإِن عَنْ فُلَإِن) এরপ শব্দ ব্যবহার করে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়, তাকে 'আন'আনা (عَنْفَنَدُ) বলা হয়। আর মু'আন'আন (مُعَنْعَنُ) ঐ হাদীসকে বলে যা 'আন'আনার পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আর 'আন'আনা পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনার জন্য ইমাম মুসলিম (র.)-এর নিকট সমসাময়িক হওয়া প্রয়োজন। অথচ ইমাম বুখারী (র.)-এর নিকট শুধু সমসাময়িক হলেই চলবে না, তার সাথে রাবীর সাক্ষাৎ প্রয়োজন। আর অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের মতে গ্রহণ করা (اَخَذُ) শর্ত। ইমাম মুসলিম (র.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাঁদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। মুদাল্লিসের 'আন'আনা গ্রহণযোগ্য নয়। মুসনাদ (مُسْنَدُ) – যে মারফ্' হাদীসের সনদ সম্পূর্ণ মুত্তাসিল সে হাদীসকে হাদীসে মুসনাদ বলা হয়। মুসনাদের এ সংজ্ঞাই প্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য। আর কারো কারো নিকট প্রত্যেক মুত্তাসিল হাদীসই মুসনাদ, যদিও তা মাওকৃফ অথবা মাকতৃ'। আবার কেউ কেউ মারফৃ'কে মুসনাদ নাম রেখেছেন, যদিও তা মুরসাল, মু'দ্বাল, অথবা মুনকাতি' হোকনা কেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

. এর পরিচয় : ﴿ حَدِثْ مُعَنْعَنْ

اسْم বাবের عَنْعَنَدٌ वाবের فَعْلَلَدٌ শব্দিট اَلْمُعَنْعَنُ : (আনআনার আভিধানিক অর্থ) مَعْنَى الْعُنْعَنَةِ لُغَةً -এর সীগাহ। এ শব্দটি عَنْ বর্ণের দ্বিতীয় রূপ নিয়ে فَعْلَلَةٌ বাব থেকে মাসদার গঠন করা হয়েছে। এর অর্থ - কু প্রয়োগে বক্তব্য উপস্থাপন করা।

: [आन्यानात शतिषायिक तर्खा] مَعْنَى الْعَنْعَنَة إِصْطَلَاحًا

- ك. মীযানুল আখবার প্রণেতা বলেন مَا عَنْعَنَ فَهُوَ مُعَنْعَنَ وَهُو مُعَنْعَنَ عَنْهَ عَنْ عَنْهَ وَ अर्था९ यে সনদে এক রাবী অন্য রাবী হতে عَنْ الله अर्था शामि वर्गना करतन, তাকে مُعَنْعَةُ वल ।
- २. আल्लामा आफूल रक प्रिश्तरों (त्र.) तलन عَنْ عَنْ عَنْ طُرِيْقِ الْعَنْعَنَةِ مَا رُوكِي عَنْ طُرِيْقِ الْعَنْعَنَةِ مَا رُوكِي عَنْ طُرِيْقِ الْعَنْعَنَةِ مَا رَحِينَ الْعَنْعَةِ अद्यारा वर्षना कता रहा, তारक مُعَنْعَةً रानिम तला।

উদাহরণ: যেমন ইমাম বুখারী (র.) বলেন-

حُدَّثَنَا مَكِّىُ ابْنُ اِبْرَاهِبْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ وَهُوَ اِبْنُ الْآكُوعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَنْ يَقُلُ عَلَى مَا لَمْ اَقَلُ فَلْبَتَبَوَّا مَقْعَدُهُ مِنَ النَّادِ \_

ইাদীসের হুকুম : عَنْ পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীসে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যথা–

- ك. ইমাম মুসলিম (র.)-এর মতে, সমকালীন রাবীদের বর্ণিত مُعَنْعَنُ হাদীস أُمُتَّعِيلُ ।
  তবে তিনি মু'আন'আন হাদীস গ্রহণ করার জন্য রাবীদের সমসাময়িক যুগের হওয়াকে শর্তারোপ করেছেন।
- ২. ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে, مُعَنْعَنْ হাদীস যদি যে কোনো এক বর্ণনায় صَعَنْعُ অথবা حَدْثَنِيْ বলে এবং বাকি রেওয়ায়েত مُعَنْعَنْ বলে উল্লেখ করে তাহলে তা مُعَنْعَنُ হবে, অন্যথায় তা مُعَنْعَنُ থেকে যাবে, যা গ্রাহ্য নয়। তবে তার মতে, রাবী ও মারবী আনহুর মধ্যে ক্মপক্ষে জীবনে একবার সাক্ষাৎ হওয়া শর্ত।
- ৩. কোনো কোনো মুহাদ্দিসের মতে, মু'আন'আন হাদীস গ্রহণ করার জন্য آخُذُ শর্ত।
- ৪. জুমহুর মুহাদ্দিস ও ফকীহ্দের মতে, ছিকাহ রাবীর مُعَنْعَنْ হাদীস গ্রাহ্য। কিন্তু مُرْسَلٌ (মুরসিল) ও মুদাল্লিস রাবীর
  মু'আন'আন হাদীস গ্রাহ্য নয়।

: قَنْولُهُ فَهُوَ مُسْنَدً

أَحْسَنَدِ لُغَةً [মুসনাদের আভিধানিক অর্থ] مُسْنَدٌ : [মুসনাদের আভিধানিক অর্থ হলো– উঁচু করা বা উন্নত বিষয়। [মুসনাদের পারিভাষিক অর্থ] : পারিভাষিক পরিচয় হলো– كُلُّ حَدِيْثِ مَرْفُوْع سَنَدَهُ مُتَّصِلً فَهُوَ مُسْنَدً \_

অর্থাৎ যে মারফ়' হাদীসের সনদ মুত্তাসিল, তাকে মুসনাদ বলা হয়

কারো মতে, প্রত্যেক মুত্তাসিল সনদযুক্ত হাদীসই مُشْنَدٌ চাই তা مُوْفُون হোক বা مَغْطُرُء হোক।

আরেক দলের মতে, প্রত্যেক মারফু 'হাদীসই مُرْسَلُ চাই তা مُرْسَلُ হোক বা مُنْفَطِعٌ হোক কিংবা مُنْفَطِعٌ তবে প্রথম সংজ্ঞাটিই অধিক বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য।

উদাহরণ: ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) বলেন,

حَدَّثَنَا عُضْمَانُ بِنْ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا سُفْبَانُ عَنْ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ عَنْ عُضْمَانَ بِنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عُلْمَانًا بَنِ عُرُوةَ عَنْ عُالِشَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَاتِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَبَامِنِ الصُّفُوَّ -

فَصْلُ وَمِنْ اَقْسَامِ الْحَدِيْثِ اَلشَّاذُ وَى اللَّغَةِ وَالْمُنْكُرُ وَالْمُعَلَّلُ وَالشَّاذُ فِى اللَّغَةِ مَنْ تَفَرَّدَ مِنَ الْجَمَاعَةِ وَخَرَجَ مِنْهَا وَفِى مَنْ تَفَرَّدَ مِنَ الْجَمَاعَةِ وَخَرَجَ مِنْهَا وَفِى الْإَصْطِلَاحِ مَا رُوى مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ الشِّقَاتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُواتُهُ ثِقَةً فَهُو الشِّرْدِيْ وَاتُهُ ثِقَةً فَهُو مَرُدُودٌ وَلَا كَانَ ثِقَةً فَسَبِيْلُهُ التَّرْجِبْحُ مَرَدُودٌ وَلَا كَانَ ثِقَةً فَسَبِيْلُهُ التَّرْجِبْحُ مَرَدُودٍ وَ وُجُوهٍ بِمَزِيْدِ حِفْظٍ وَضَبْطِ اَوْ كَفَرَةٍ عَدَدٍ وَ وُجُوهٍ الْخَرْ مِنَ التَّوْجِيْحَاتِ فَالرَّاجِحُ يُسَمِّى مَحْفُوظًا وَالْمَرْجَوْحُ شَاذًا \_

আনুবাদ: পরিচ্ছেদ: হাদীসের শ্রেণীসমূহের মধ্যে শায়, মুনকার ও মু'আল্লাল (فَاذَ ، مُنْكُرْ ، مُعَلَّرٌ) অন্তর্ভুক্ত। শায-এর আভিধানিক অর্থ হলো– যে দল হতে পৃথক হয়ে যায় এবং দল হতে বের হয়ে পড়ে। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় সে হাদীসকে শায বলা হয়, যা ছিকাহ রাবীদের বিপরীত বর্ণিত হয়। যদি সে হাদীসের রাবী ছিকাহ না হয়, তাহলে তা মারদূদ বা পরিত্যাজ্য হবে। আর ছিকাহ হলে মুখস্থশক্তি, শ্বরণ রাখা, সংখ্যাধিক্য ও অন্যান্য সূত্রের ভিত্তিতে প্রাধান্য দেবে। যে হাদীসটি প্রাধান্য লাভ করবে, তাকে মাহফূয বলা হবে। আর যার উপরে প্রাধান্য দেওয়া হবে, তাকে শায বলা হবে।

गांकिक अनुवान : وَمَنْ اَنْحُدِيْثِ عَالَمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعَلّلُ اللّهُ وَالْمُعَلّلُ اللّهُ وَالْمُعَلّلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعَلّلُ गांय, प्रकात ७ प्र आ लां के وَفَى اللّهُ وَالشّهُ وَالشّهُ وَالشّهُ وَالسّهُ وَالشّهُ وَالسّهُ اللّهُ وَالمُعَلّلُ गांय, प्रकात ७ प्र आ लां का रां विक्रित रां विक्र रां वि

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা - قَوْلُهُ وَ الشَّاذُّ الخ

অর্থাৎ জামাত النُخُرُوجُ عَنِ الْجَمَاعَةِ শােষের আভিধানিক অর্থ] : أَلْشَاذُ الشَّاذُ لُفَةً (শােষের আভিধানিক অর্থ হলা) مَعْنَى الشَّاذُ لُفَةً उर्थाৎ জামাত الْخُرُوجُ عَنِ الْجَمَاعَةِ

مَا رَوَاهُ الْمَقَبُولُ مُخَالِفُ لِمَنْ هُو اَوْلَى - শােষের পারিভাষিক অর্থা : পারিভাষিক পরিচয় হলো مَعْنَى الشَّاذُ اِصْطِلاَحًا अর্থাৎ গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির বর্ণনার বিপরীত যা বর্ণনা করেন, তাই শায । আর অত্র গ্রন্থকারের মতে, যে হাদীসটি বিশ্বস্ত কোনো বর্ণনাকারীর বর্ণনার পরিপস্থি হয়, সে হাদীসকে শায বলা হয় । যদি সে হাদীসের রাবী বিশ্বস্ত না হয়, তাহলে তা মারদ্দ বা পরিত্যাজ্য হবে । আর বিশ্বস্ত হলে মুখস্থশক্তি, হিফজ, সংখ্যাধিক্য ও অন্যান্য সূত্রের ভিত্তিতে প্রাধান্য দেবে । যে হাদীসটি প্রাধান্য লাভ করবে তাকে মাহফূয বলা হয় । আর যার উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে, তাকে শায নামে আখ্যায়িত করা হয় ।

আন্ত্যারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৫

وَالْمَنْكُرُ حَدِيْتُ رُوَاهُ ضَعِيْفً مُخَالِفٌ لِمَنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ وَمُقَابِلُهُ الْمَعْرُوْفُ فَالْمُنْكُرُ وَالْمَعْرُوْفُ كِلَا رَاوِيْهِمَا ضَعِيْكُ وَاحَدُهُمَا اَضْعَفُ مِنَ الْأُخَرِ وَفِسى الشُّساذِ وَالْسَحْمُفُوظِ قَبِوتٌ أَحَدُهُمَا اَقَوٰى مِنَ الْأُخَرِ وَالشَّاذُ وَالْمُنْكَرُ مَرْجُوْحَان وَالْمَحْفُوْظُ وَالْمَعْرُوْفُ رَاجِحَانِ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوْا فِي الشَّاذِ وَالْمُنْكُرِ قَيْدَ الْمُخَالَفَةِ لِرَاهِ أُخَرَ قَوِيًّا كَانَ اَوْ ضَعِيْفًا وَقَالُوا اَلشَّاذُ مَا رَواهُ الشِّفَةُ وَتَفَرَّدَ بِهِ وَلَا يُوْجَدُ لَهُ اَصْلُ مُوَافِقُ وَمُعَاضِدٌ لَهُ وَهٰذَا صَادِقٌ عَلَى فَرْدِ ثِقَةٍ صَحِيْجٍ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَعْتَبِدُوْا الثِّقَةَ وَلَا الْمُخَالَفَةَ وَكَذٰلِكَ الْمُنْكُرُ لَمْ يَخُصُّوهُ بِالصُّوْرَةِ الْمَذْكُورَةِ وَسَمُّوا حَدِيْثَ الْمَطْعُونِ بِفِسْقِ أَوْ فَرْطِ غَفْلَةٍ وَكَثْرَةِ غَلَطٍ مُنْكَرًا وَهٰذِهِ إِصْطِلَاحَاتُ لَا مَشَاحَةً فِيْهَا \_

অনুবাদ : আর عُنْكُرْ [মুনকার], যে হাদীসটি কোনো দুর্বল রাবী বর্ণনা করেন এবং ত। সে রাবীর বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থি হয় যার বর্ণনাকারী তার তুলনায় খুবই দুর্বল। মুনকারের বিপরীত হলো মারফু'। মুনকার ও মারফু' উভয়ের রাবীই দুর্বল হয়, কিন্তু একজন অপরজনের তুলনায় অধিক দুর্বল হয়। আর শায ও মাহফুয হাদীসের রাবীদ্বয় একজন অপরজনের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হয়। সুতরাং শায ও মুনকার হাদীস কম প্রাধান্যশীল। আর মাহফৃয ও মারফু' হাদীসদ্বয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হয়। কতেক মুহাদ্দীস শায ও মুনকারের ক্ষেত্রে অপর কোনো দুর্বল বা শক্তিশালী রাবীর পরিপন্থি হওয়ার শর্ত আরোপ করেন না। তারা বলেন, সে হাদীসকেই শায বলা হয় যার রাবী বিশ্বস্ত একক হয় এবং এর অনুকূলে বা প্রতিকূলে মূলত কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। আর এ সংজ্ঞা অনুযায়ী বিরোধিতা ছাড়াই শুধু একজন 🚅 [বিশ্বস্ত] রাবীর একক ছহীহ বর্ণনাকেও 🛍 বলা হবে। আর কোনো কোনো মুহাদ্দিস ছিকাহ এবং বিরোধিতার বিষয় গণনা করেননি। অনুরূপভাবে মুনকারের উল্লিখিত অবস্থায় বিবেচনা করা হয় না। আর যে হাদীসটির রাবী ফাসিকীর দোষে অথবা অধিকতর অমনোযোগিতা ও ভুলভ্রান্তির দোষে দুষ্ট হয়, তারা একেই মুনকার হাদীস নামে আখ্যায়িত করেন। আর এটাই মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায়, এতে কোনো দোষ বা ঝগড়া নেই।

مُخَالِفٌ पूर्वल तारी वर्षना करता व्यान हैं وَالْمَعْرُوْنُ क्ष्यं के وَالْمَعْرُوْنُ पूर्वल तारी वर्षना करता विभ ते के विभ ते विभ ते के विभ ते विभ

خلى فَرْدِ अता विषया या सा सा مَوْدَ وَمَعْاضِدُ وَمَعْاضِدُ وَمَعْاضِدُ لَهُ اللهِ عَلَى فَرْدِ عَلَاهِ مَا اللهِ عَلَى فَرْدِ مَعْاضِدُ وَمَعْاضِدُ وَمَعْاضِدُ وَمَعْاضِدُ وَمَعْاضِدُ وَمَعْاضِدُ عَلَى عَلَيْ مَا اللهِ عَلَى فَرْدِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ مَعْدِيْعِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ اللهُ فَاللهِ عَلَيْهُ وَلا اللهُ فَاللهِ عَلَيْهُ وَلا اللهُ فَاللهُ وَمَعْدُونَ بِالسَّوْرَةِ व्रविष्ठ विषयाविष्ठ क्ष وَكَذُلِكُ اللهُ فَكُورَةِ اللهُ فَكُورَةِ اللهُ فَكُورَةِ اللهُ فَاللهِ تَعْلَمُ وَاللهُ وَ

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এই आलाहना - فَوْلُهُ وَ الْمُنْكُرُ الْحَ

َ عَنْكَرُ ' अकि । শাদিক অর্থ হলো - إِسْمُ مَفْعُولُ মুনকারের আভিধানিক অর্থ : أَمُنْكُرُ الْفَةَ أَلْمُنْكُر لُفَةً অপরিচিত :

: [मूनकात्त्र शातिषाधिक अर्थ] مَعْنَى ٱلمُنْكُر إصْطلاَحًا

- الْ خَالَفَ رَوَايَة الثِقَاتِ فَمُنْكُرٌ वारिक हिकार तावीत विभत्नी वर्गना रात وَاللَّهُ عَالَفَ رَوَايَة الثِقَاتِ فَمُنْكُرٌ वर्ण ।
- ২. وَالْمُنْكَرُ خَدِيْثُ رَوَاهُ ضَعِيْفُ مُخَالِفٌ لِمَنْ هُوَ اَضْمَفُ مِنْهُ अराज, مُقَدَّمَهُ الشَّيْخِ গডবড মনে হয়।
- فر الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الضَّعِيثُ مُخَالِفًا لما رَوَاهُ الثَّقَةُ ,कारता भराउ , مُو الْحَدِيث
- ৪. আর কারো মতে.

إِنْ كَانَ مَعَ ضُعْفِهِ مُخَالِفًا لِمَا رَوَى الْمَعْبُولُ أَوْ كَانَ غَافِلاً أَوْ نَاسِبًا كَثِيْرَ الْوَقْمِ فَالْحَدِيْثُ مُنْكُرُ مُناكَرُ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ رِوَايَةِ إَبِى زُكَيْرٍ يَحْبُى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَبْسٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ: अगारता السَّيْطَانُ - اَبِنْهِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا كُلُواْ البَلْعَ بِالتَّمَرِ فَإِنَّ الْبَنَ ادْمَ إِذَا اكْلَهَ غَضِبَ الشَّيْطَانُ - قَالُ النَّمَ مِنْ كُرُ تَقَرَّدَ بِه ابُورُ زُكِيْرٍ . قَالَ النَّسَائِنِيُّ هٰذَا حَدْبْثُ مُنْكَرُ تَقَرَّدَ بِه ابُورُ زُكِيْرٍ .

উল্লেখ্য যে, হাদীসে মুনকারের বিপরীত হলো মা'রফ অর্থাৎ কোনো مَعْدِيْف রাবীর হাদীস অপর কোনো عَدْبَوْنَ রাবীর হাদীসের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত অধিক দ্বা'ঈফ রাবীর হাদীসকে বলে مُنْكُرْ আর অপেক্ষাকৃত কম مَعْدُونَ রাবীর হাদীসকে বলে مُعْرُونَ به مَعْدُونًا تَعْدُونَ به مَعْدُونًا وَاللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ وَاللَّهُ مَعْدُونًا وَاللَّهُ مَعْدُونًا وَاللَّهُ مَعْدُونًا وَاللَّهُ مَعْدُونًا وَاللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ

وَالْمُعَلَّلُ بِفَتِيْحِ اللَّالِمِ اِسْنَادٌ فِيْدِ عِلَلُ وَاسْبَابُ غَامِضَةٌ خُهِٰتِنَةٌ قَادِحَةٌ فِي الصّحَّة يَتَنَبَّهُ لَهَا الْحَذَّاقُ الْمَهَرَةُ مِنْ اهَلْ هٰذَا السُّسانِ كَارْسَالِ فِي الْمَوْصُولِ وَ وَقْفِ فِي الْمَرْفُوعِ وَنَحْو ذٰلِكَ وَقَدْ يَقْتَصِرُ عِبَارَةُ الْمُعَلِّل بِكُسْرِ اللَّامِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى دَعْوَاهُ كَالصَّيْرَفِيُّ فِي نَقْدِ الديننار واليدرهم \_

অনুবাদ : মু'আল্লাল (مُعَلَّلُ ) শব্দে লাম (المُعَلَّلُ ) -এ ফাতাহ। মু'আল্লাল হলো সে হাদীস যার সনদের মধ্যে বিশুদ্ধতা বিনষ্টকারী এমন কোনো গোপন ও সৃক্ষ্ম কারণ বা দুর্বলতা থাকে, যা হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অন্তরায় বলে গণ্য হবে। সে সমস্ত কারণ শুধু এ বিষয়ে অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণই জানতে পারেন। যেমন- মাওসূলকে মুরসাল করা, মারফু'কে মাওকৃফ করা ইত্যাদি। মু'আল্লিল শব্দে লাম (ل) -এ কাসরা সর্বদা নিজের দাবির পক্ষে দলিল উপস্থাপনে অপারগই থাকে। যেমন- দীনার ও দিরহাম পরীক্ষা- নিরীক্ষাকারী নিজের দাবি প্রমাণের দলিল উপস্থাপন করতে পারে না।

عِلَلَ अवाद्याल भरक مع والسَّنَادُ فِيْهِ यात प्रारा नुसक्त कु وَٱلْمُعَلِّلُ بِفَتْحِ الَّارِم: भाकिक अनुतान या विश्वक्षणात विनष्टकाती فَادِحَةٌ فِي الصِّحَّةِ عِلَى الصِّحَةِ مُؤْمِّنًا مُن مُؤْمِّنًا كُم وَأَسْبَابُ غَامِضَةٌ خُفِفْيَّةُ এ বিষয়ের يَتَنَبُّهُ لَهَا النَّان যেসব কারণ অবহিত আছেন أَيْ الْمَهَرَّةُ الْمُهَرِّةُ অধু অভিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ মুহাদিসগণ وَوَعْفِ فِي الْمَرْفُرْعِ प्रमन- মाওস्লকে মুরসাল করা وَوَعْفِ فِي الْمَرْفُرْعِ وَعْلِهِ بِي الْمَرْفُرْعِ بكَسْرِ اللَّالِم करात फिरा अण़ रश وَنَحْد وَقَدْ يَقْتَصِرُ عِبَارَةُ الْمُعَلِّل এরপ অন্যান্য وَنَحْد ذُلكَ लाমের নিচে যের দিয়ে عَلَى دَعْرَاهُ তখন অর্থ হবে প্রমাণ পেশে অক্ষম ব্যক্তি عَلَى دَعْرَاهُ जात দাবির উপরে যে তার দীনার ও দিরহামের বিষয়ে দাবি পেশ فِي نَقْدِ الدِّيْنَار وَالدّرْهَمِ বিষরে কারি তামন– অর্থ পরীক্ষাকারী فِي نَقْدِ الدِّيْنَار وَالدّرْهَمِ विष्ठा अपन كَالصَّبْرَفِي করতে অক্ষম।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা- قَوْلُهُ وَالْمُعَلَّلُ الخ

। একবচন اِسْمٌ مَفْعُول থেকে تَغْفِيْل असि वात مُعَلَّلْ: [মু'আল্লালের আভিধানিক অর্থ] مَعْنَى الْمُعَلَّلْ لُغُةً - मामपांत राष्ट्र التَّعْلِيْلَ अ्नवर्ग (ع.ل.ل) जिनात مُضَاعَفُ كُلَّاثِي आमपांत राष्ट्र

১. সমস্যাগ্রস্ত ২. রুগু ৩. ইল্লতযুক্ত ইত্যাদি।

: [भू आञ्चात्मत शाति अविक अर्थ] مَعْنَى ٱلْمُعَلَّلِ إِصْطِلَاحًا

১. উস্লে হাদীসের পরিভাষায় مُعَلَّلٌ এমন হাদীসকে বলা হয়, যার মধ্যে صُحِيْع হাদীসের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এর অভ্যন্তরে এমন কিছু সৃক্ষ ক্রটি রয়ে যায়, যা কেবলমাত্র অভিজ্ঞ লোকজনই উদ্ঘাটন করতে পারেন।

إِنْ كَانَ سَبَبُ النَّطْعَن فِي الرَّاوِيُّ هُوَ الْوَهْمُ فَحَدِيْثُهُ يُسَمِّى الْمُعَلَّلُ -ব. কেউ কেউ বলেন

ो الْمُعَلِّلُ هُو الْحَدِيثُ الَّذِي إِطَّلَعَ فِيْهِ عَلَى عِلَّةٍ قَادِحَةٍ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ سَلاَمَةُ مُنْهَا -अ. ७. छ. वाफीव प्रानिश् वरनन حَدِيْثُ يَعْلَىٰ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ التَّوْدِيّ عَنْ عَصْرِو بنْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ : उपारत

অত্র সনদে عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ ,রাবী يَعْلَى بَنُ عُبَيْدٍ এর উপর ধারণা করেছেন যে, عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ দারা উদ্দেশ্য হলো । ররেছে عَلَّةُ ٱلْغَلَط তাতে كَابُكُ कि সহীহ যদিও তাতে عَبْدُ اللَّه بْنُ ديْنَار

وَإِذَا رَوْى رَاوِ حَدِيْثًا وَ رَوْى رَاوِ أُخَرُ حَدِيثًا مُوَافِقًا لَهُ يُسَمِّى لهذا الْحَدِيثَ مُتَابِعًا بِيصِيْعَةِ إِسْمِ الْفَاعِل وَهٰذَا مَعْنَى مَا يَقُولُ الْمُحَدِّثُونَ تَابَعَهَ فُلَآنَ وَكَثِيْرًا مَا يَقُولُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِبْحِهِ وَيَـثُولُونَ وَلَهُ مُتَابِعَاتُ وَالْمُتَابِعَةُ يُوْجِبُ التَّقْوِيَةَ وَالتَّسَايِسِيدَ وَلاَ يَسْلُزُمُ أَنْ يَسَكُونَ السُّعَسَابِعُ مُسَاوِيًا فِي الْمُرْتَبَةِ لِلْأَصْلِ وَإِنْ كَانَ دُوْنَهَ يَصْلُحُ لِلْمُتَابِعَةِ وَالْمُتَابِعَةُ قَدْ يَكُونُ فِي نَفْسِ التَّرَاوِي وَقَدْ يَكُونُ فِي شَيْعِ فَوْقَهُ وَالْاَوَّلُ اَتُمُّ وَاكَمْمَلُ مِنَ الثَّانِي لِآنَّ الْوَهْنَ فِي أَوُّكِ الْإِسْنَادِ أَكْثَرُ وَأَغْلَبُ وَالْمُتَابِعُ إِنْ وَافْقَ الْاصْلَ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنٰي يُقَالُ مِثْلُهُ وَانْ وَافَقَ فِي الْمَعْنَىٰ دُوْنَ اللَّفْظِ يُقَالُ نَحْوَهُ \_ অনুবাদ: যদি কোনো একজন রাবী একটি হাদীস বর্ণনা করলেন এবং অপর একজন রাবীও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন, তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রিথম রাবীর হাদীসের] মুতাবি' (مُتَابِعٌ) বলা হয়ে थारक । [مُتَابِع ] इमरम काशिन] मूशिकमगन غُلاَنُ [অমুকের অনুগামী] বলে থাকেন। তাঁর এটা দ্বারা এ অর্থই বুঝানো হয়। ইমাম বুখারী (র.) সহীহ বুখারীতে বহু স্থানেই এরপ বলেছেন। মুহাদ্দিসগণ বলে এটা প্রকাশ করেন। এর অর্থ এটাই। মুতাবিয়াত শক্তি এবং সহায়তা আবশ্যক করে। তবে এটা জরুরি নয় যে, মুতাবি' মর্যাদায় मृत्नत সमकक रता । यिन भर्यामाय निम्नभारनत रय, তবুও মুতাবিয়াতের শক্তি রাখবে। মুতাবিয়াত কখনও স্বয়ং রাবীর মধ্যে হয়, কখনও তার উপরস্থ শায়খের মধ্যে হয়। প্রথমটি দিতীয়টি হতে পরিপূর্ণ হয়ে थाक । किनना, पूर्वला अथम मनर अधिकाः भ সময় হয়ে থাকে। মুতাবি' যদি শব্দ ও অর্থ উভয়ের মধ্যে মূলের মতো হয়, তখন তাকে 🕰 (মিছলাহু) বলা হয়। যদি শুধু অর্থের অনুরূপ হয় শব্দের অনুরূপ না হয়, তখন তাকে 🕉 [নাহবাহু] বলে।

نِيْ किनना, पूर्वलाज الْوَهْنَ गिर्धा हिजीयि रिक्ष अधिक পितिপूर्व रित وَالْأَوَّلُ ٱتَمُّ وَاكَمْمَلُ مِنَ الثَّانِيُ अर्थ प्रिना, पूर्वला فِيْ الْمُعْلَدُ وَاغَلَبُ किनना, पूर्वला الْمُعْلَدُ وَاغَلَبُ अय्य मनापत सार्था अधिक रित्त थाति الْوَسْنَادِ اَكْفَرُ وَاغَلَبُ अव्य प्रकाति' यि स्लात (अ्थ्य हिनीएनत) अनुक्ष रिय وَافْقَ الْمُعْلَمُ क्षा रित وَافْقَ الْمُعْلَمُ وَافْقَ क्ष्य क्षा रित وَافْقَ क्षा रित وَافْقَ هَا مُؤْنَ اللَّفْظِ وَاللَّمْظِ وَالْمَعْلَمُ وَعَلَيْ مَعْلَمُ وَافْقَ هَا الْمَعْلَمُ وَافْقَ الْمُعْلَمُ وَافْقَ الْمُعْلَمُ وَافْقَ الْمُعْلَمُ وَافْقَ اللَّهُ وَافْقَ اللَّهُ اللَّهُ فَلِي اللَّهُ الْمُعْلَمُ وَافْقَ الْمُعْلَمُ وَافْقَ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَافْقَ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَافْقَ وَالْمُعْلَمُ وَافْقَ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْلَمُ وَافْقَ وَالْمُعْلَمُ وَافْقَ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَافْقَ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَافْقَ وَالْمُعْلَمُ وَافْقَ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَافْقَ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالُمُ وَالْمُوالُمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা- قَوْلُهُ وَإِذَا رَوْي رَاو الخ

-এর সীগাহ। শান্দিক অর্থ হলো । إِسْمُ فَاعِلٍ শব্দিট الْمُتَابِعُ لُفَةً [মুতাবি -এর আভিধানিক অর্থ হলো مَفْنَى الْمُتَابِعُ لُفَةً الْمُوافِقُ

بع إصْطِلاَحًا [মুতাবি'-এর পারিভাষিক অর্থ] : পারিভাষিক পরিচয় হলো - ড. মাহমূদ আত্-ত্বাহহানের মতে, مَعْنَى الْمُتَابِعِ إصْطِلاَحًا के वे । وَيَدَ النَّمَاوِيُ عَبْرَهُ فِيْ روَايَةِ الْحَدِيْثِ

وَإِذَا رَوٰى رَادٍ حَدِيْثًا وَ رَوٰى رَادٍ أَخَرُ حَدِيْثًا مُوَافِقًا لَهُ سُمِيّى لِمُذَا الْعَدِيْثُ مُتَابِعًا ,अर७ مُقَدَّمَةُ الشَّبُعِ ارَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَنْد اللَّهِ مِنْ دَنْنَا، عَن النِّد عُمَّدَ أَنَّ سُدُّلُ اللّٰهِ عَنْ عَلْد اللّٰهِ مِنْ دَنْنَا، عَن النِّد عُمَّدَ أَنَّ سُدُّلُ اللّٰهِ عَنْ عَلْد اللّٰهِ مِنْ دَنْنَا، عَن النّٰد عُمَّدَ أَنَّ سُدُّلُ اللّٰهِ عَنْ عَلْد اللّٰهِ مِنْ وَنْنَا، عَن النّٰذِي عُمْدَ أَنَّ سُدُّلُ اللّٰهِ عَنْ عَلْد اللّٰهِ مِنْ وَنْنَا، عَنْ الْدَاعِدُ عَلَى اللّٰهِ عَنْ عَلْدَ اللّٰهِ عَنْ عَلَى اللّٰهِ عَنْ عَنْد اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ عَنْدُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَنْ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ

مَا رَوَاهُ الشَّافِيعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُّولَ النَّلِهِ ﷺ قَالَ النَّشَهُرُ تِسْتُحُ : अगरता وَيَعْشُرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُعْظِرُوا حَتَى تَرَوُهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَكَدَة ثَلَاثِيْنَ ..

فَمَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيْقِ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إَبِيْهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرَّا وَهَا اللَّهِ بْنِ حَرَّاهِ عَنْ أَبِيْهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرَّا لَاللَّهِ بْنِ عَالِمْ عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرَّا لَا لِيَّالِمُ عَلَيْهِ عَالِمَ عَالَمَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ بَنِ مُحَمَّدٍ بَنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إَبِيْهِ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ إِنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنْ عَلَيْهِ مُعَمِّدٍ عَنْ أَنْ إِنْهِ عَلَيْهِ مُعَمِّدٍ عَنْ أَنْ إِنْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُعَمِّدٍ عَنْ أَنْ إِنْهِ عَلَيْهِ مُعَمِّدٍ عَنْ أَنْ أَنْهُ إِنْهُ إِنْ إِنْ أَنْهُ إِنْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

বলে এটা প্রকাশ করেন, এর অর্থও এটাই। মুতাবিয়াত শক্তি এবং সহায়তা বর্ধিত করে। তবে মুতাবিয়াত শক্তি এবং সহায়তা বর্ধিত করে। তবে মুতাবি' মর্যাদায় মূলের সমকক্ষ হওয়া জরুরি নয়, নিম্নমানেরও হয়। তবুও মুতাবিয়াতের শক্তি থাকবে। মুতাবিয়াত কখনো স্বয়ং রাবীর মধ্যে হয়, আর কখনো তার উপরস্থ শায়খের মধ্যে হয়। প্রথমটি দ্বিতীয়টি হতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। কেননা, প্রথম সনদে অধিকাংশ সময় দুর্বলতা হয়ে থাকে। মুতাবি' হাদীসের জন্য শর্ত উভয় হাদীসের রাবী একই ব্যক্তি হবেন।

مُتَابِعْ قَاصِرْ . ও كُتَابِعْ تَامْ . ১ - সাধারণত দু প্রকার كَتَابِعْ

- ك. यिन भून वर्गनाकातीत एकरत مُتَابِعَتْ تَامُ عَرَبُ عَنْ عَامُ वर्गनाकातीत एकरत مُتَابِعَتْ عَامُ ع
- ২. আর যদি রাবীর উপরে শায়খ অথবা শায়খের উপরে হয়, তাহলে একে مُتَابِعَتْ نَاصِرٌ বলা হয়।
  প্রকাশ থাকে যে, যদি مُتَابِعٌ مَابِعُ مَا مَتَابِعٌ কাশ থাকে যে, যদি مُتَابِعٌ مَا مَابِع হাদীসটি শব্দ ও অর্থ উভয় দিক হতে হুবহু হয়, তাকে نَحُرُا فُلانَ অর্থাৎ অমুক্ত তদনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আর শব্দের দিক হতে ভিন্ন থাকলেও অর্থের দিক হতে যদি উভয়টি অভিন্ন হয়, তবে তাকে رَوٰى বলে। যেমন– رَوٰى অর্থাৎ অমুকও তারই ন্যায় বর্ণনা করেছেন। এ শব্দের পার্থক্য এটাই।

অনুবাদ : خَالِيكَ [মুতাবিয়াত]-এর জন্য শর্ত হলো যে, উভয় হাদীসের রাবী তথা সাহাবী একই ব্যক্তি হবেন। যদি একাধিক সাহাবী হতে বর্ণিত হয়, তবে তাকে শাহিদ (غَامِنُ) বলা হয়। যেমন, মুহাদ্দিসগণ বলেন— "আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা এর সাক্ষী পাওয়া যায়"। আর বলা হয় خَالَانُ خَالْمُ خَالَانُ خَالِمُ خَالِكُ خَالَانُ خَالَانُهُ خَالِانُ خَالِكُ خَالِكُ خَالَانُ خَالِكُ خَالِك

পরিচ্ছেদ: মূলত হাদীস তিন প্রকার- ১. সহীহ, ২. হাসান ও ৩. দ্বা'ঈফ। মানের দিক দিয়ে সহীহ হচ্ছে সর্বোচ্চ এবং দ্বা'ঈফ হচ্ছে সর্বনিম্ন, আর হাসান হচ্ছে মধ্যম মানের। উপরে হাদীসের যতগুলো প্রকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই এ তিন শ্রেণীর অন্তর্গত। সে হাদীসকে সহীহ বলা হয় যার রাবী আদিল [মুত্তাকী -পরহেজগার] ও তামু্য্যব্ত [পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষণকারী] হয় এবং মু'আল্লাল ও শায হয় না। এ বিশেষণসমূহ পূর্ণমাত্রায় পাওয়া গেলে তাকে সহীহ লি-যাতিহী বলা হয়। আর যদি তার মধ্যে কোনোরপ দোষক্রটি থাকে এবং তা বহুসূত্রে বর্ণিত হওয়ার দরুন সে দোষক্রটিও ক্ষতিপূরণ হয়, তবে এ হাদীসকে সহীহ লি-গায়রিহী বলা হয়। আর যদি এ দোষত্রুটিও ক্ষতিপূরণ করার কোনো কিছু না পাওয়া যায়, তবে সে হাদীসকে হাসান লি-যাতিহী (সহজাত উত্তম) বলা হয়। আর হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য যেসব শর্তারোপ হয়, সে শর্তাবলি যদি কোনো হাদীসে পূর্ণ মাত্রায় বা আংশিকভাবে না পাওয়া যায়, তবে সে হাদীসকে দ্বা'ঈফ হাদীস বলা হয়।

وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُتَابَعَةِ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيْثَانِ مِنْ صَحَابِيَّيْنِ مِنْ صَحَابِيَّيْنِ الْعَالُ لَهُ شَاهِدُ مِنْ صَحَابِيَّيْنِ الْعَالُ لَهُ شَاهِدُ مِنْ صَحَابِيَّيْنِ الْعَالُ لَهُ شَاهِدُ وَيَشْهَدُ بِهِ حَدِيْثِ اَبِي هُرَيْرَةَ وَيُقَالُ لَهُ شَوَاهِدُ وَيَشْهَدُ بِهِ حَدِيْثُ فَلَانٍ وَبَعْضُهُمْ يَخُصُّونَ الْمُتَابَعَةَ مَدِيْثُ فَلَانٍ وَبَعْضُهُمْ يَخُصُّونَ الْمُتَابَعَةَ فِي اللَّفْظِ وَالشَّاهِدَ فِي الْمَعْنَى بِالْمُوافَقَةِ فِي اللَّفْظِ وَالشَّاهِدَ فِي الْمَعْنَى سَوَاءً كَانَ مِنْ صَحَابِيسِي وَاحِدٍ أَو مِينْ صَحَابِيسِي وَاحِدٍ أَو مُونَ الْمُتَابِعُ صَحَابِيسِي وَاحِدٍ أَو الْمَتَابِعُ مِينَ وَقَدْ يُطْلَقُ الشَّاهِدُ وَالْمُتَابِعُ وَالشَّاعِدِ مَعْرِفَةِ الْمُتَابِعُ مُلْوَقً الْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ يُسَمِّى الْاعْتِبَارُ .

فَصْلُ واصْلُ اقسَامِ الْحَدِيْثِ ثَلَاثَةً مَعْمِيْكُ فَالصَّحِيْحُ اعْلَىٰ مَرْتَبَةً والضَّعِيْفُ اَدنی والحَسَنُ مُتَوسِّطُ مَرْتَبَةً والضَّعِیْفُ اَدنی والحَسَنُ مُتَوسِّطُ وَسَائِرُ الْآقْسَامِ الَّتِیْ ذُکِرَتْ دَاخِلَةً فِیْ هٰذِهِ الثَّلَٰثَةِ فَالصَّحِیْحُ مَا یَقْبُتُ بِنَقْلِ عَدْلٍ الثَّلْفَةِ فَالصَّحِیْحُ مَا یَقْبُتُ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ غَیْرِ مُعَلَّلٍ وَلاَ شَاذٍ فَانْ کَانَتُ مَامِلُو وَلاَ شَاذٍ فَانْ کَانَتُ مَامِلُو وَالشَّمَالِ وَالتَّمَامِ فَهُو الصَّحِیْحُ لِذَاتِهِ وَإِنْ کَانَ فِیهِ نَوْعُ فَهُو الصَّحِیْحُ لِفَالِهُ وَالتَّمَامِ وَلَا شَادِهُ وَلاَ الْعَصُورَ مِن فَهُو الصَّحِیْحُ لِغَیْرِهِ وَانْ کَانَ فِیهِ نَوْعُ لَمُ اللَّهُ مَا يَحُبُرُ ذَٰلِكَ الْقُصُورَ مِن فَهُو الصَّحِیْحُ لِغَیْرِهِ وَانْ کَفُرَةِ النَّطُرُةِ فَهُو الصَّحِیْحُ لِغَیْرِهِ وَانْ کَانَ فِیهِ الشَّویْنِ کَانَ فِیهِ الشَّعْرِهِ وَانْ لَنْ مَنْ الشَّعِیْمِ کَلاً اوْ فَهُو الضَّعِیْمُ لَوْ الصَّعِیْعِ کُلاً اوْ فَهُو الضَّعِیْفُ .

أَنْ يَكُونَ الْعَدِيْشَانِ مِنْ صَحَابِيَّ وَاحِدٍ अत सूजितिसात्वत कता भार्ज राला وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُتَابَعَةِ: भांकिक खनुतान উভয় হাদীস একই সাহাবী হতে হবে مُعَالُّلَه شَاهِدُ তে হয় عُنَالُّلَه شَاهِدُ عَالَىٰ عَنْ صَعَابِيَيْنِ भारंदम वलर्रि كَمَا يُغَالُ रायभि वला इस أَبَى هُرَيْرَةَ إَنِي هُرَيْرَة प्रभि वला दे كَمَا يُغَالُ जातृ इतायता (ता.)-এत टामीप चाता এत प्राक्षा पाय وَيَفْضُهُمْ يَخُصُّونَ दराराह شَاهِدْ वव वव वामीत ويَشْهَدُ بِه حَدِّيْكُ فَكَانٍ ; لَهُ شَاهِدٌ इरारह وَيَعْفُهُمْ يَعْضُهُمْ يَخُصُونَ وَالشَّاهِدُ अषात क्ष्यू সংখ্যক সাহাবী মুতাবিয়াতের জন্য নিर्मिष्ठ करतिराहन بِالْمُواَفَقَةِ فِي اللَّفْظِ أَوْ مِينَ वात শাহিদকে অর্থের জন্য নির্দিষ্ট করেন مِنْ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ চাই তা একজন সাহাবীর থেকে হোক فِي الْمَقْنَى শাহিদ ও صُحَابِيَّيْنِ মুতাবি'কে একই সাথে وُتَعَبُّكُ আর এ বিষয়ে কারণ সুস্পষ্ট وَتَعَبُّكُ আর তালাশ করা وَالْآمْرُ فِيْ ذٰلِكَ بَيِّسُ يُسْمَنَّى الْإِعْتِبَارُ و ববং তার সনদসমূহ لِقَصْدِ مَعْرِفَةِ الْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ এবং তার সনদসমূহ وَاسَانِيْدَهَا صَحِيْعٌ وَحَسَنَ وَضَعِيْفٌ وهَا ते छा छात विज हो وَاصَلُ أَفَسُامِ الْحَدِيْثُ ثَكَاثَكُ वितर हो فَصَلَ हि अ وَالْحَسَنُ সহীহ হাসান ও দ্বা'ঈফ وَالضَّعِيْفُ اَدْنَى সহীহ হচ্ছে সর্বোচ্চ মর্যাদার وَالضَّعِيْثُ مَرْتَبَةً আর দ্বা'ঈফ হচ্ছে সর্বনিন্ন دَاخِلَةٌ فِيْ هٰذِهِ উপরে যেসব প্রকার উল্লিখিত হয়েছে সবগুলো أَلْتِيْ ذُكِرَتُ আর হাসান হচ্ছে মধ্যম মানের مُتَوَسِّطً नाग्रमकर ७ مَا يَغْبُتُ वा नागुल राग़र कराह بَنَقْلِ عَدْلٍ تَامَّ الصَّبُطِ वा विन अकात्तत अखर्ड़ فَالصَّحِيْثُ عَلَىٰ क शहरा यि शात فَإِنْ كَانَتُ هُدِه الصِّفَاتُ अतिপूर्ग प्रश्तक्रगकाती वर्गना षाता فَبُر مُعَلَّلِ وَلاَ شَاذَّ اللهِ عَالَى अतिপूर्ग प्रश्तक्रगकाती वर्गना षाता فَبُر مُعَلَّلِ وَلاَ شَاذَّ اللهِ عَالَى अतिभूर्ग प्रश्तक्रगकाती वर्गना षाता আর যদি তাতে থাকে সহীহ লিয়াতিহী বলবে وَإِنْ كَانَ فِينِهِ পরিপ্রণভাবে وَجُهِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ যার দ্বারা এ দোষগুলো ক্ষতিপূরণ مَا يُجْبَرُ ذٰلِكَ النَّلُصُورُ अवर এমন কিছু পাওয়া যায় عُرْعٌ قَصُورٍ े बात यि وَإِنْ لَمْ يُكْرَجَدُ यथा वह प्रनापत वर्गना وَهُمُ الصَّحِيْثُ لِغَيْرِهِ यथा वह प्रनापत वर्गना مِنْ كَفْرَة الطَّلُرق ক্ষতিপূরণের কিছু পাওয়া না যায় وَمَا فَقَدَ فِيْهِ الشُّرَائِطُ তাহলে একে হাসান লিযাতিহী বলে وُمَا فَقَدَ فِيْهِ الشُّرَائِطُ याय وَهُو الشَّعِبُو السُّعِبُو مِن السَّعِبُو كَلُّا اوْ بَعْظًا अग प्रदीह हतात जना अतिगिष्ठ السُّعتُبَرُهُ فِي الصَّحِيعِ দ্বা'ঈফ হাদীস বলে।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُتَابِعَةِ الغ

শব্দিট اَلَشَّهَادَةُ মাসদার হতে নির্গত। শাব্দিক অর্থ হলো– সাক্ষ্য প্রদানকারী। যেহেতু এটা অপর হাদীসের সাক্ষ্য দেয় এবং তাকে শক্তিশালী করে।

-शादिलित शातिजािषक वर्ष] : शातिजािषक शति वर्षो مَعْنَى الشَّاهِد إصطلاحًا

هُوَ الْحَدِّيثُ الَّذِى يُشَارِكُ فِيْهِ رُوَاتُه رُواتُه رُوَاتُه رَوَاتُه رَوَاتُه بَنِ وَيْنَادٍ عَنْ ابْنِ عُسَمَ : अनारता مَا رَوَاهُ اللّهِ بْنِ وَيْنَادٍ عَنْ ابْنِ عُسَمَ : अनारता واللّهِ بْنِ وَيْنَادٍ عَنْ ابْنِ عُسَمَ : अनारता واللّهِ بُنِ وَيُنْهِ فَانْ عُسَمَ عَلَيْكُمْ فَاكُولُوا الْعِدَّةُ ثَلَاثِهُنَ ۔

مَا رَوَاهُ النَّسَانِيُّ مِّن رِوَايَةٍ مُحَمَّدُ بْنِ خُنَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيْهِ فَانْ غُمَّ عَلَبْكُمْ -जब रानीत्म गारिन रत्ना فَاكُملُوا الْعَدَّةُ ثَلَاثَيْنَ .

এর ব্যাখ্যা : যে হাদীসের সনদ মুত্তাসিল হবে, প্রত্যেক স্তরের বর্ণনাকারীগণ সর্বোতভাবে বিশ্বস্ত (عَادِلٌ) ও পূর্ণমাত্রায় ধারণশক্তি সম্পন্ন (تَعَادُ ) হবে এবং হাদীস মু'আল্লাল (مُعَلَّلُ) ও শায (شَاذُ) হবে না এবং যাদের সংখ্যা কোনো স্তরেই একজন হয়নি, এ প্রকার হাদীসকে সহীহ হাদীস বলা হয়।

ইমাম নববী (র.) লেখেছেন, যে হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য ও সঠিকরূপে সংরক্ষণকারী বর্ণনাকারীদের সংযোজন পরম্পর পূর্ণ ও যাতে বিরল ও ক্রেটিযুক্ত রাবী একজনও নেই, তা-ই হাদীসে সহীহ। (اَلْمُغَدَّمُةُ عَلَىٰ النَّمُنَالِمُهُا

আর উপরিউক্ত সকল গুণ বর্তমান থাকার পর রাবীদের স্মরণশক্তি যদি কিছুটা দুর্বল প্রমাণিত হয়, তবে সে হাদীসের পারিভাষিক নাম 'হাদীসে হাসান'।

ইমাম নববী (র.) বলেন, যে হাদীসের উৎস সর্বজন জ্ঞাত ও যার রাবীগণ সু-প্রখ্যাত, তা-ই 'হাদীসে হাসান'। উল্লেখ্য যে, 'সহীহ' হাদীস চার ভাগে বিভক্ত। যথা – كَ صَحِيْثُ لِذَاتِهِ . ৩. صَحِيْثُ لِفَيْرِهِ ২. مَسَنُّ لِفَيْرِهِ . ৪. مَسَنُّ لِفَيْرِهِ . ٤

#### বিন্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ:

# ক. بناتِه -এর পরিচিতি :

- الْ عَدْرُ الْوَاحِدِ الْمُتَّصِلُ سَنَدُهُ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الصَّبْطِ غَيْرُ مُعلَّلٍ وَلاَ شَاذٍ ﴿ مَعلَّلٍ وَلاَ شَاذٍ ﴾ عنداً عند
- هُوَ مَا يُوْجَدُ فِيْدِ صِفَةً مَقْبُولٍ وَالطَّبْطُ وَالْفَدَالَةُ غَيْرٌ مُعَلِّلٌ وَلاَ شَاذٍّ राकि इंतरन शकांत आनकानानी (त.) वलन-
- ৩. কেউ কেউ বলেন, যে হাদীসের মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটি শর্ত পার্ত্তরা যাবে, তাকে مَحِيْثُ يِنَاتِهِ হাদীস বলা হবে। শর্তগুলো হচ্ছে—
  ক. হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হবে। খ. ন্যায়পরায়ণ রাবী বর্ণনা করবে। গ. পূর্ণ সংরক্ষণশীল রাবী কর্তৃক বর্ণিত হবে।
  ঘ. হাদীসটি মুত্তাল্লাল হবে না। ৬. হাদীসটি শাযও হবে না।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْبَى بْنُ سَعِبْدِنِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِى مُحَتَّدُ : क्षारता : بْنُ يَحْبَلَى التَّبْمِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ الَّلْبِضُّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتَ رُسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّبَاتِ الغ -

অত্র হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং এর বর্ণনাকারীগণ ন্যায়পরায়ণ এবং পূর্ণ সংরক্ষণকারী।

- খ. وএর পরিচিতি : مُحِبُّعُ لِفَيْرِه
- উস্লুল হাদীসের পরিভাষায়, এমন খবরে ওয়াহিদকে صَحِيْثُ لِغَيْرِه বলে, যার মধ্যে صَحِيْثُ لِذَاتِه -এর সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তবে এতে কিছু ক্রটি-বিচ্নাতি পরিলক্ষিত হয় এবং তা বহুসূত্রে বর্ণনার ফলে দূরীভূত হয়ে যায়।
- ২. মুফতী আমীমুল ইহসান (র.) বলেন-

هُوَ خَبَسُ الْوَاحِدِ الْمُتَكَصِلُ سَنَدُهُ بِنَفْلِ عَدْلٍ تَسَامٌ الشَّبْطِ غَبْسِ مُعَلَّلٍ وَلاَ شَاذٍ فَإِنْ تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ فَهُوَ الصَّحِنْحُ لغَدْه -

حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمان عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِهِ عَنْ اَبِى سَلَّمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ: क्षावता: (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَوْلَا اَنْ اَشُقَ عَلَى اُمَتِّى لَامَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلَّ صَلَوْدٍ ـ

অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে আমর একজন ন্যায়পরায়ণ রাবী হওয়া সত্ত্বেও তার স্মৃতিশক্তি কিছুটা কম ছিল।

#### গ. الْعَسَنُ لذَاتهِ এর পরিচিতি :

- अंगुल्ल शिक्त পित्र পित्र शिक्ष فَرَ الْحَدِيْثُ الْتَهْ عَلَيْ الْمُ وَبُعْ فِيْهِ كُلُّ شَرَائِطَ لِلْحَدِيْثِ الصَّحِيْعِ अर्था९ व्ययन शिमी अर्थ حَسَنْ لِذَاتِهِ शिम उला रय, य शिमी صَحِيْع शिम अर्था९ व्ययन शिमी अर्थ حَسَنْ لِذَاتِه शिष्ठा भाउया यात्र ना ।
- ২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, যে হাদীসের মধ্যে সহীহ হাদীসের বৈশিষ্ট্য কম থাকে এবং তা দূর করার কোনো পদ্ধতি থাকে না, তাকে حَسَنُ لِذَاتِهِ হাদীস বলা হয়।
  উদাহরণ :

عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بنِ عَقِيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ (رض) عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ مِفْتَاحُ الصَّلَاة الطُّهُورُ.

এ হাদীসটিতে সহীহ হাদীসের যাবতীয় শর্তাবলি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও একজন বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তিতে কিছুটা দুর্বলতা আছে।

- : এর পরিচিত : الْحَسَنُ لِغَيْرِهِ .8
- كُو َ الْحَدِيْثُ الصَّمِيْفُ الَّذِى رُوىَ مُخْتَلِفًا فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِدَلِيْلِ الشَّرِيْعَةِ ـ 

   অর্থাৎ এমন দুর্বল হাদীসকে حَسَنْ لِغَيْرِهِ হাদীস বলা হয়, যে হাদীস বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে এবং তা শরিয়তের দলিলের উপযোগী হয়েছে।
- ২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, যে খবরে ওয়াহিদ-এর মধ্যে কবুল এবং রদ উভয় দিকই সমপর্যায়ের হয়, আর উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়ার ফলে কবুলের দিক অগ্রাধিকার লাভ করে, তাকে مَسَنُ لِفَيْرِه হাদীস বলা হয়।
- ৩. ড. মাহমূদ আত্-ত্বাহহানের মতে, هُوَ الضَّمِينَ وَالنَّمِينَ وَلَمَ يُكُنُ سَبَبُ ضُعْفِهِ فِسْقُ الرَّاوِيُ اَوْكِذْبَكَ وَكُنْ مَسْلِمَ وَلَمَ يُكُنُ سَبَبُ ضُعْفِهِ فِسْقُ الرَّاوِيُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِم وَمُسْلِمَةٍ : উদাহরণ وَمُسْلِمَةٍ : কিদাহরণ একাদিক পদ্ধতিতে বর্ণিত হওয়ায় হাদীসখানি এহাদীসের প্রতিটি সন্দ وَمُشْرَفُوع مَرْفُوع بَرْفَو عَلَى كُلِّ مُسْلِمَ وَمُسْلِمَةٍ । সন্দ দুর্বল হলেও একাদিক পদ্ধতিতে বর্ণিত হওয়ায় হাদীসখানি শক্তিশালী হয়েছে এবং বর্জনের স্তর থেকে গ্রহণযোগ্যতার স্তরে উন্নীত হয়েছে।

وَالضَّعِبْفُ إِنْ تَعَدَّدَ طُرُقَهُ وَانْجَبَرَ ضُعْفُهُ

يُسَمِّى حَسَنًا لِغَيْرِهِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ
انَّهُ يَجُورُ اَنْ يَكُونَ جَمِيبُعُ الصِّفَاتِ
الْمَذْكُورَة فِى الصَّحِبْعِ نَاقِصًا فِى
الْحَسَنِ لٰكِنَّ التَّحْقِبْقَ اَنَّ النُّقْصَانَ
الْحَسَنِ لٰكِنَّ التَّحْقِبْقَ اَنَّ النُّقْصَانَ
الَّذِى اعْتُبِرَ فِى الْحَسَنِ إِنَّمَا هُوَ بِخِفَّةِ
الطَّبُطِ وَبَاقِى الصِّفَاتِ بِحَالِهَا \_

অনুবাদ: আর দ্বাস্থিক হাদীস যদি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয় এবং এর দুর্বলতা দূরীভূত হয়ে যায় তবে এই হাদীসকে হাদীসে হাসান লিগাইরিহী (﴿مَسَنُّ لِغَيْرِهِ) বলা হয়। অতএব, বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি যা সহীর ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে হাসান হাদীসের ক্ষেত্রে তা নাকিস বা অপূর্ণ। কিন্তু গভীর নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হাসান হাদীসের ক্ষেত্রে যে দোষক্রটির কথা গণ্য হয় তা হলো রাবীর স্মরণশক্তির স্কল্পতা। আর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলি পুরা মাত্রায়ই বহাল থাকে।

णांकिक खन्ताम : وَانْجَبَرُ صُعْفُهُ विक् जात का कि यि ति क्ष ति विके के कि विके के कि विके के कि विके कि विके

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা- قُولُهُ وَ الصَّعِيْفُ إِنْ تَعَدَّدَ الخ

এর বিপরীত। এর শান্দিক অর্থ হলো– نَوِی वा 'ঈফের আভিধানিক অর্থ] مُعَنَی الضَّعِیْفِ لُغَةً पुरे রকম مَعْنَوِی ও حِسَی الضَّعِیْفِ الْفَهُ بِهِ कांता উদ্দেশ্য হলো الضَّعِیْفُ الْمَعْنَوِی و حِسَی দুই রকম الضَّعِیْفُ الْمَعْنَوِی الْمَعْنَوِی الْمَعْنَوِی الْمَعْنَوِی الْمَعْنِفِ اِصْطِلَاحًا الْمَعْنِی الضَّعِیْفِ اِصْطِلَاحًا اللهَ مِنْ مُرُوطِهِ : [का 'केरिक शांति वा के के مَعْنَی الضَّعِیْفِ اِصْطِلَاحًا مَعْنَی الضَّعِیْفِ اِصْطِلَاحًا مَعْنَی الضَّعِیْفِ اِصْطِلَاحًا مَعْنَی عَشَدُ الْمَعْمِیْفِ اِصْطِلَاحًا مَعْنَی الصَّعِیْفِ اِصْطِلَاحًا مَعْنَی الْمَعْنِی الْمَعْنِی الْمَعْنِی الْمَعْنِی الْمُعْنِی الْمُعْنِی الْمَعْنِی الْمُعْنِی الْمُعِیْقِی الْمُعْنِی الْمُعِیْنِ الْمُعْنِی الْمُ

وَكُلُّ مَا عَنْ رُبْهَةِ الْحَسَنِ قَصِرَ فَهُوَ الضَّعِيْفُ -वातन البقوني रिपाम

আর الله السَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الصَّحِيْحِ كُلَّا أَوْ بَعْضًا فَهُوَ الضَّعِيْفُ ఆর মতে, إمَّا فُقِدَ فِيْهِ الشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الصَّحِيْعِ كُلَّا أَوْ بَعْضًا فَهُوَ الضَّعِيْفُ अनावরণ :

مَا أَخْرَجَهُ التّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيْقِ حَكِيْمِ الْآثْرَمِ عَلَى آبِيْ تَعِيْمَةَ الْهُجَيْدِيْ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ آتَى حَاثِضًا آوْ إِمْرَأَةَ فَيْ دُبُرِهَا آوْ كَاهِنَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا ٱنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ . ثُمَّ وَضَعَّفَ الْبُخَارِيُّ هَٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ قِبَل إِسْنَادِهِ . وَمُ

والعدالة ملكة في الشُّخْصِ تَحْمِلُهُ عَلَى مُلازَمَةِ التَّقَوى وَالْمُرُوّةِ وَالْمُسَرادُ بِالتَّقْوٰى إِجْتِنَابُ الْاَعْمَالِ السَّيِّنَةِ مِنَ الشِّدُكِ وَالْفِسْقِ وَالْبِدْعَةِ وَفِي الْإِجْتِنَابِ عَنِ الصَّغِبْرَةِ خِلاَتُ وَالْمُخْتَارُ عَدَمُ إِشْتِرَاطِهِ لِخُرُوجِهِ عَنِ الطَّاقَةِ إِلَّا الْإِصْرَارُ عَلَيْهَا لِكُونِهِ كَبِيْرَةً وَالْمُرَادُ بِالْمُرُوَّةِ التَّنَزُّهُ عَنْ بَعْضِ الْخَسَائِسِ وَالنَّفَائِصِ الَّتِيْ هِيَ خِلانُ مُقْتضَى الْهِمَّةِ وَالْمُرَّوَّةِ مِثْلُ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ الدَّنِيْئَةِ كَأَلَكُلِ وَالشُّرْبِ فِي السُّوقِ وَالْبَولِ فِي الطُّرِينِ وَٱمْثُنَالُ ذٰلِكَ وَيَنْبَغِى أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ عَدْلَ الرِّوَايَةِ اَعَمُّ مِنْ عَدْلِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّ عَدْلَ الشُّهَادَةِ مَخْصُوْضٌ بِالْحُرِّ وَعَدْلُ الرِّوَايَةِ يَشْتَعِلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَالْمَرَادُ بِالضَّبْطِ حِفْظُ الْمَسْمُوعِ وَتَثْبِيْتُهُ مِنَ الْفَوَاتِ وَالْإِخْتِلَالِ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ إِسْتِحْضَارِهِ وَهُوَ قِسْمَانِ ضَبْطُ الصَّدْدِ وَضَبْطُ الكِتَابِ فَضَبْطُ الصَّدْرِ بِحِفْظِ الْعَلْبِ وَ وَعْسِهِ وَضْبِطُ الْكِتَابِ بِصِيَانَتِهِ عِنْدَهُ إِلَى وَقْتِ الْآدَاءِ. অনুবাদ: আদালাত হলো ব্যক্তির এমন একটি শক্তি বা গুণ যা মানুষকে আল্লাহভীতি ও সৌজন্যবোধে অভ্যন্ত করে। আল্লাহভীতি বা তাকওয়ার অর্থ এই যে, মন্দকর্ম বা শিরক, ফিসক [অপকর্ম] ও বিদআত হতে মুক্ত থাকা। তবে সগীরা গুনাহ হতে বিরত থাকার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। গ্রহণীয় মত হলো, এক্ষেত্রে সগীরা গুনাহ পরিহার করা শর্ত নয়। কেননা, এটা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত কাজ। অবশ্য বারবার তথা পর্যায়ক্রমে সগীরা গুনাহ করতে থাকলে তা কবীরা গুনাহে পরিণত হয় الصَّفِيرَة كَبِيْرَةً)

আর সৌজন্যবোধ (مُرُونُ) দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, এমন কিছু হীন ও নিকৃষ্ট আচরণ হতে নিজকে মুক্ত রাখা যা সাহসিকতা ও মনুষ্যত্ব বিরোধী। যেমন কিছু নিকৃষ্ট ও নিচু বৈধ বস্তু উদাহরণত বাজারে পানাহার করা, রাস্তাঘাটে প্রস্রাব করা ইত্যাদি।

আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে যে, হাদীস রেওয়ায়েতের আদালাত ও শাহাদাতের আদালাতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। হাদীস বর্ণনার আদালাত, শাহাদাতের [সাক্ষ্য] আদালাত হতে সাধারণ। কারণ, আদলে শাহাদাত মুক্ত ও স্বাধীন হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত, আর হাদীস রেওয়ায়েতের জন্য স্বাধীন ব্যক্তি ও কৃতদাস উভয়ই শামিল রয়েছে।

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় বর্ণিত المنبق [সংরক্ষণ শক্তি] দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শ্রুত জিনিসগুলো যাতে শ্রবণকারী মনের মধ্যে গেঁথে রাখতে সমর্থ হয় এবং ছুটে যাওয়া ও জড়তা হতে দৃঢ় হওয়া। এমন স্তিশক্তির অধিকারী হওয়া এবং প্রয়োজনবোধে তা উপস্থাপন করতে সমর্থ হওয়া। আর শ্বরণশক্তি (مَنبُعلُ) দু প্রকার ক. যব্তে সদর, খ. যব্তে কিতাব। অন্তর তথা হদয়পটে সংরক্ষিত রাখার নাম হলো যব্তে সদর ও অন্যের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত তাকে নিজের নিকট লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করার নামই হলো যব্তে কিতাব।

गािकक अनुवान : مَلْكُمُّ فِي الشَّخْصِ : आपानाठ रता मानूरवत এमन ७० वा गिक وَالْمُدَالَةُ مَلَكُةٌ فِي الشَّخْصِ : करत क्षा करत وَالْمُرَادُ بِالتَّقْوٰى وَالْمُرَّوَةِ का बार के करा وَالْمُرَادُ بِالتَّقْوٰى وَالْمُرَّوَةِ का करत عَلْى مُكرَّمَةِ التَّقُوٰى وَالْمُرَّوَةِ का करत के करा प्रता अंकर प्रता وَالْمُرُكِ وَالْمُسْتِعَةِ وَالْمُرْكِ وَالْمُسْتِعَةِ الْمُسْتِعَةِ بَا سُمِّرُكِ وَالْمُسْتِعَةِ وَالْمِدْعَةِ का कर्म राज तरें करा प्रता إَجْتِنَابُ الْأَعْمَالِ السَّبِعَةِ السَّبِعَةِ का कर्म उराज والْمُورِكِ وَالْمُوسُقِ وَالْمِدْعَةِ وَالْمُورُكِ وَالْمُورِكِ وَالْمُوسُقِ وَالْمُورِكِ وَالْمُوسُقِ وَالْمُورِكِ وَالْمُورِكِ وَالْمُوسُقِ وَالْمُورِكِ وَالْمُورِكِ وَالْمُوسُقِ وَالْمُورِكِ وَالْمُورِكُ وَالْمُورِكُ وَالْمُورِكُولِ وَالْمُورِكِ وَالْمُورِكِي وَالْمُورِكِ وَالْمُورِكِ وَالْمُورِكِ وَالْمُورِكِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُورِكِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُورِكُولِ وَالْمُورِكُولِ وَالْمُعْمِلِي وَالْمُورِقِي وَالْمُورِكُولِ وَالْمُورُولِ وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِي وَالْمُورِقِي وَالْمُورِعِيْمِ وَالْمُورِقِي وَالْمُورِقِي وَالْمُورِقِي وَالْمُورِقِي وَالْمُورِقِي وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُورِقِي وَالْمُورِقِي وَالْمُورُولِ وَالْمُورُولِ وَالْمُورُولِ وَالْمُورُولِ وَالْمُورُولِ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- अत जात्नाहना : قُولُهُ وَالْعَدَالَةُ النَّ

(ع ـ د ـ ل) এत মাসদার, মূলবৰ্ণ ضَرَبَ भक्षि বাবে عَدَالَةً لُفَةً هَمَدَالَةٍ لُفَةً هَا الْعَدَالَةِ لُفَةً

- اعْدِلُواْ هُو اَقْرَبُ لِلتَّقْرِي अ. नाप्त्र नताप्त्र । এ অर्थ क्त्रवात्न এत्मरह- إعْدِلُواْ هُو اَقْرَبُ لِلتَّقْرِلِي
- عَدُلُ الْمِيْزَانُ अभान नभान रुख्या । यभन वला रय़ عَدُلُ الْمِيْزَانُ
- " ثُمَّ الَّذِينَ كَفُرُوا بِمَرَّهِمْ يَعْدِلُونَ " अश्मीपातिष् श्राभन कता। এ অर्थ क्त्रवातं এत्मरह
- 8. ইনসাফ করা ইত্যাদি।

: [आमानएउत शातिषायिक वर्ध] مَعْنَى الْعَدَالَةِ إصْطِلَاحًا

১. উসূলে হাদীসের পরিভাষায়–

الْهَدَالَةُ هِى أَنْ يَكُونَ الرَّاوِيْ صَادِقًا فِيْ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ مُحَافِظًا عَلَى التَّقُوٰى وَسَالِمًا مِنْ اَسْبَابِ الْفِسْقِ وَخَوادِمِ الْمُرُونَ وَ. الْمُرُونَ وَ.

অর্থাৎ عَدَالَتْ হচ্ছে বর্ণনাকাকারী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সত্যবাদী হওয়া, আল্লাহ ভীরুতার প্রতি যত্নবান হওয়া এবং পাপচারিতা ও ভদ্রতাবিরোধী যাবতীয় উপায়-উপকরণ থেকে নিরাপদ থাকা।

- الْعَدَالَةُ مِيَ الْإِسْتِقَامَةُ فِي الدِّيْن -अञ्कात वालन مَنارْ .
- ৩. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) বলেন-

الْعَدَالَةُ مِنَ مَلَكَةً فِي الشَّخْصِ تُحَيِّلُهُ عَلَى مُلَازَمَةِ الْمُرْوَءَ وَ وَالتَّقَوٰى

৪. ড. আদীব সালিহ বলেন-

الْعَدَالَةُ هِى مَلَكَةٌ تَحْمِلُ صَاحِبَهَا عَلَى مُلاَزَمَةِ الدِّيْنِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى التَّفَوٰى وَالْاَخْلاقِ وَالْمُرُوَءَةِ مِمَّا يُبْغَثُ عَلَى الثَّفَةِ بِصِدْقِهِ وَامَانَتِهِ \_

الْعَدَالَةُ هِي مَلَكَةً تَمْنَعُ عَنْ إِقْتِرَانِ الْكَبَاثِرِ وَالْإِصْرَارِ عَلَى الصَّفَاثِرِ - এর গ্রন্থকার বলেন وَتُنْعُ الْمُلْهِمُ . ۞ : قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْمُرُوةِ النَّهِ

- এর আভিধানিক অর্থ – মানবিকতা। مُرُوَّةً : (अ व्यक्त व्यक

এর পারিভাষিক অর্থ] : পারিভাষিক পরিচয় হলো – হীন, তুচ্ছ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত থাকা যা উচ্চ মান-মর্যাদার পরিপন্থি। যেমন – বাজারে প্রকাশ্যে পানাহার করা, রাস্তাঘাটে পায়খানা পেশাব করা।

: এর মাঝে পার্থক্য] : এর মাঝে পার্থক্য] الْفُرْقُ بِيْنَ عَدْلِ الشَّهَادَةِ وَعَدْلِ الرَّوَايَة

- थ्य नारा عَدْلُ الشَّهَاوَة काथीन वांकित जाएं निर्मिष्ठें, किन्नु عَدْلُ الشَّهَاوَة وَ وَهُمَا مَا السَّهَاوَة
- ত. বর্ণনার জন্য পূর্ণাঙ্গ আদালাত শর্ত আর ক্রান্ট -এর জন্য পূর্ণাঙ্গ আদালত শর্ত নয়।

: এর আলোচনা- قُولُهُ وَالْمُرَادُ بِالضَّبِط الخ

قَنْبُط كُغُنَّى الْصَّبُط كُغُنَّ [যবতের আভিধানিক অর্থ] : ضَرَب শব্দটি বাবে ضَرَب -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– আত্মন্থ করা, সংরক্ষণ করা, শক্তিশালী করা এবং মজবুত করা ইত্যাদি।

[यवरण्य शाविजायिक अर्थ] مُعْنَى الضَّبط إصطلاحًا

كَ الْطَّبِطُ هُوَ حِفْظُ الْمَسْمُوعِ وَتَشْبِيتُهُ مِنَ الْفَوَاتِ وَالْإِخْتِلَافِ حَبْثُ अ वर्षिण श्राहर रय مُعَدَّمَةُ الشَّبِع . ﴿ الْطَّبِطُ هُو جِفْظُ الْمَسْمُوعِ وَتَشْبِيتُهُ مِنَ الْفَوَاتِ وَالْإِخْتِلَافِ حَبْثُ مِنْ الْمَعْرَادِهِ السَّعِخْضَارِهِ अ क्षण्ठा वर्ष कुर्ण विषय् कुर्ण श्राहर अभ्या श्राहर अभ्या उपद्वालन कहार प्रक्षा श्राहर स्वालक वर्ष वर्ष कुर्ण कुर्ण वर्ष कुर्ण वर्ष कुर्ण वर्ष कुर्ण वर्ष कुर्ण कुर

২. মোল্লাজীয়ন (র.)-এর মতে.

الطَّبْطُ هُوَ سَمَاعُ الْكَلِّمِ كُمَّا يَحِقُ سَمَاعَهُ ثُمَّ فَهِمُهُ بِمَعْنَاهُ الَّذِي أُرِيْدَ بِهِ ثُمَّ حِفْظُهُ بِبَذْكِ الْجُهُودِ \_

الضَّبطُ هُوَ الْجَزْمُ فِي الْعِفْظِ -शञ्चात तलन عِلْمُ الْمُصْطَلَع . ७ : [एवराज श्रकातराष्ट्र ७ जात नरखा] أَنْسَامُ الضَّبط وَتَعْرِيْفُهَا

ضَبْطُ الْكِتَابِ ٤ ٥ ضَبْطُ الصَّدْرِ ٤٠ - तू अर्कात ضَبْط

হাদীস শিক্ষাদানকারীর শব্দাবলি সংরক্ষণ করাকে خَبْطُ الصَّدْرِ বলে আর যে কিতাবে শায়খের শব্দাবলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা অন্যের নিকট বর্ণনা করা পর্যন্ত সংরক্ষণ করাকে ضَبْطُ الْكِتَابِ বলা হয়। فَصْلُ امَّا الْعَدَالَةُ فَرُجُوهُ الطَّعْنِ الْمُتَعَلَّقَةُ بِهَا خَمْسُ ٱلْأُوَّلُ بِالْكِذْبِ وَالثَّانِيْ بِإِيِّهَامِهِ بِالْكِذْبِ وَالثَّالِثُ بِالْفِسْقِ وَالرَّابِعُ بِالْجَهَالَةِ وَالْخَامِسُ بِالْبِدْعَةِ وَالْمُرَادُ بِكِذْبِ الرَّاوِي أَنَّهُ ثَبَتَ كِذْبُهُ فِي الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ الْخَارِي اللَّهُ إِمَّا بِإِقْرَارِ الْوَاضِعِ أَوْ بِغَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْقَرَائِنِ وَالْحَدِيْثُ الْمَطْعُونُ بِالْكِذْبِ يُسَمِّي مَوْضُوعًا ومَنْ ثَبَتَ عَنْهُ تَعَيُّدُ الْكِذْبِ فِي الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ وُقُوعُهُ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً وَإِنْ تَابَ مِنْ ذٰلِكَ لَمْ يُقْبَلُ حَدِيْثُهُ أَبَدًا بِخِلَافِ شَاهِدِ الزُّوْرِ إِذَا تَابَ فَالْـمُرادُ بِالْحَدِينَةِ الْمَوْضُوعِ فِي إصْطِلَاجِ الْمُحَدِّثِينَ هٰذَا لَا اَنَّهُ ثَبَتَ كِنْبُهُ وَعُلِمَ ذٰلِكَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ بِخُصُوصِهِ وَالْمَسْأَلَةُ ظَيْنَيَةٌ وَالْحُكُمُ بِالْوَصْعِ وَالْإِفْتِرَاءِ بِحُكْبِمِ الظَّيِّ الْغَالِبِ وَلَيْسَ اِلَى الْقَطْعِ وَالْيَقِيْنِ بِذٰلِكَ سَبِيْلُ فَإِنَّ الْكُذُوبَ قَدْ يَصْدُقُ وَبِهٰذَا يَنْدَفِعُ مَا قِيْلَ فِيْ مَعْرِفَةِ الْوَضْعِ بِإِقْرَارِ الْوَاضِع إَنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ كَاذِبًا فِي هَٰذَا الْإِقْرَارِ فَانَّهُ يُعْرَفُ صِدْقُهُ بِغَالِبِ الظَّنِّ وَلَوْلَا ذٰلِكَ لَمَا سَاغَ قَعْلُ الْمُقِرِّ بِالْقَعْلِ وَلَا رَجْمُ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا فَافْهَمْ .

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: যে সকল কাজ আদালাতের অন্তরায় বা বৈপরীত্য তা হলো পাঁচটি- ১. রাবী মিথ্যাবাদী হওয়া, ২. মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া, ৩. ফাসিকীর সাথে যুক্ত হওয়া, ৪. রাবীর অপরিচিতি, ৫. রাবী বিদ'আতী হওয়া ، كِـنْب رَاوِيْ (রাবীর মিথ্যাবাদী হওয়া)-এর অর্থ হলো– হাদীসে নববীতে স্বয়ং রাবীর স্বীকারোক্তিতে অথবা অন্য নিদর্শনের মাধ্যমে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া। সুতরাং যার হাদীসে মিথ্যার দোষে দুট প্রমাণিত হয় তা-ই মাওয়। আর যার সম্পর্কে হাদীসের ব্যাপারে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলা প্রমাণিত হয়, তার হাদীস কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না, যদিও সে জীবনে মাত্র একবারই এরপ করে থাকে না কেন? তারপর খালিস তওবাও করে তবুও না। পক্ষান্তরে সাক্ষীর ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হলে হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো দুষ্ট প্রভাব রাখে না যদি সে তওবা করে। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় মাওযূ হাদীসের অর্থ এটাই। যার পক্ষ হতে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে তার হাদীস মাওযূ হবে এমন অর্থ নয়। এই মিথ্যাবাদিতা বিশেষভাবে এ হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট একথা ভালোভাবে জেনে রাখা উচিত। এটা একটি ধারণাগত বিষয়, আর প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই মিথ্যা রচনা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা যায়। তবে এ মিথ্যা প্রতিপন্ন করাটা নিশ্চিতভাবে ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলার কোনো অবকাশ নেই। এটা হচ্ছে মিথ্যা আবিষ্কারের পথ। কেননা, মিথ্যাবাদী ব্যক্তি কোনো কোনো সময় সত্যও বলে থাকে। হাদীস রচনাকারীর স্বীকারোক্তি দ্বারা যে মিথ্যা রচনার কথা জানা যাবে, এটা দ্বারা তা প্রত্যাখ্যাত হয়। কেননা, এ স্বীকারোক্তিতেও সে মিথ্যাবাদী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই প্রবল ধারণা দারাই তার সত্যতার পরিচয়ও পাওয়া যেতে পারে। যদি এরূপ না হতো তবে হত্যার অপরাধ স্বীকারকারীকে হত্যা করা এবং ব্যভিচারের স্বীকারোক্তিকারীকে রজমের শাস্তি দেওয়া বৈধ হতো না। অতএব, বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নাও।

এর সাথে فَرُجُوهُ الطُّعْنِ الْمُتَعَلَّقَةُ بِهَا অতএব আদালত أَمَّا الْعَدَالَةُ পরিচ্ছেদ فَصْلً : শাদিক অনুবাদ সংশ্লিষ্ট অন্তরায়সমূহ مُنْدُب أَلْهُ إِلَيْ بِالْكِذْبِ विशिष्ठ राला तावी भिथावानी रखया وَالشَّانِي بِاتِّهَامِهِ بِالْكِذْبِ الْكَانِي بِاتِّهَامِهِ بِالْكِذْبِ অপরিচিত হওয়া وَٱلْمَرَادُ بِكِنْبِ الرَّاوِيُ अप्तर्जा तावी विम्ञाठी २७ग्रा وَٱلْمَادُ بِكِنْبِ الرَّاوِيُ إِمَّا بِانْمُارِ الْوَاضِعِ प्राता उत्ना عَرَبُهُ وَ عَلَيْهُ مَا كَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُدِيْثِ النَّبُويِّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَ الْمُدِيْثِ النَّبُويِّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ আর وَمَنْ ثَبَتَ عَنْهُ সুতরাং মিথ্যার অভিযোগ অভিযুক্ত হাদীসকে يُسَمِّى مَوْضُوعًا সাত্ত্য الْمَطْمُونُ بِالْكِذْبِ وَإِنْ كَانَ وَقُوعُهُ فِي शांत थात अण्डा प्रभां विष्ठ रात थात وَإِنْ كَانَ وَقُوعُهُ فِي الْحَدِيْثِ لَمْ يُغْبَلُ حَدِيْثُهُ यদিও সে তার জীবনে এটা একবার বলুক وَإِنْ تَابَ مِنْ ذُلِكَ যদিও সে তওবাও করে الْعُمُر مَرَّةً فَالْمُرَادُ তার হাদীস কখনো গৃহীত হবে না بِخِلانِ شَاهِدِ الزُّوْرِ মিথ্যা সাক্ষী এর বিপরীত أَدُا تا قِلَا আর হাদীসে মাওযু দারা উদ্দেশ্য হলো بِالْحَدِيثِ الْمُوضُوعِ आत হাদীসে মাওযু দারা উদ্দেশ্য হলো بِالْحَدِيثِ الْمَوْضُوع ذٰلِكَ करन वर्षा अमानिज रख़रू जात रानिम माउयू र्ट्य वुमन नय़ رُعُيلَم करन वर्षा अमानिज रख़रू जात रानिम माउयू وُلْكَ আর এটা একটি ধারণাগত وَالْمُسَأَلَةُ طُنِيَّةً अभिशावानिতा তথু এ হাদীসের সাথেই নির্দিষ্ট وَفِي هٰذَا الْحَدِيْثِ بِخُصُوصِه विषय بِحُكْمِ الطَّنِّ الْفَالِبِ आब प्रिशा ও वानाता तठना जम्मत् अन्ति अर्जान कता याय وَالْحُكُّمُ بِالْوَضْعَ وَأَلاِفَيْتَرَاءِ विषय بذٰلِكَ سَبِيْلٌ الْمَالَة वर्त प्रिशा প্রতিপন্ন করাটা অকাট্য ও নিশ্চিতভাবে वना यांग्र ना بذٰلِكَ سَبِيْلٌ الْمَالْعَ وَالْبَاقِيْنِ طكا يَنْدُونِعُ مَا अणा त्वत्न कर्तात निष्ठ कर्याता निष्ठा वान शाक فَيَانٌ الْكُذُوبَ قَدْ يَصْدُنُ षांता প্রত্যাখ্যাত হবে بِافْرَارِ الْوَاضِع का वला হয়েছে মিথ্যা জানার ব্যাপারে بِافْرَارِ الْوَاضِع का वला হয়েছে মিথ্যা জানার ব্যাপারে بِافْرَارِ का की का तांकित प्राया وَفَرَادٍ مُعْرِفُ الْاِفْرَارِ का की का तांकित प्रधातांकित यिद्ध وَلُولًا ذَٰلِكَ اللَّهِ عُمْرَتُ مِدْقُةٌ अवन धात्रात فَإِنَّهُ يُعْرَفُ مِدْقُةٌ अिकात्ताक्ति وَلُولًا এরপই না হতো المُعْتِرُ بِالْقَتْلِ المُعْتِرِ بِالْقَتْلِ المُعْتِرِ بِالْقَتْلِ مِالْقَتْلِ صَاعَ فَتْلُ الْمُقِرِ بِالْقَتْلِ वेदः জেনার স্বীকারকারীকে প্রস্তারাঘাত করা বৈধ হতো না الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا वेदः জেনার স্বীকারকারীকে প্রস্তারাঘাত করা বৈধ হতো না الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: अ जालावना - قُولُهُ ٱلْحَدِيثُ الْمَطْمُونُ الْحَ

মাসদার থেকে اَلْوَضْعُ ١٩٥٥ فَتَعَ পদটি বাবে الْمُوضُوعُ : [মাওয়্ এর আডিধানিক অর্থ] مَعْنَى الْمَوْضُوعِ لُفَةً এর সীগাহ। আভিধানিক অর্থ- হীন বানানো, নিচে রাখা, স্থাপিত, নির্মিত ইত্যাদি। : [মাওয্'-এর পারিভাষিক অর্ধ] مُعنَى الْمَوضُوعَ إصْطِلاً هُ

- إِنْ كَانَ الرَّاوِيُ مَطْمُونًا فَإِن كَانَ كَاذِبًا فِي الْحَدِيثِ فَحَدِيثُهُ مَوْضُوعٌ अ शियानून आंश्वात श्रष्ठ अलाजा वरनत অর্থাৎ বর্ণনাকারী যদি সমালোচিত ব্যক্তি হন, আর যদি তিনি হাদীস বর্ণনায় মিথ্যাবাদী হন, তবে তাঁর বর্ণিত হাদীসকে श्रीत वना रय़।
- ३. ७. मार्श्म आष्-प्रश्न तलन- ﷺ وَسُولِ اللّٰهِ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ عَلَى الْمُعْتَلَقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعَلِيقِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللْعِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللْمُع
- هُو الْكِذْبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ 8. आन-काभूभून किक्शिए वना श्राह

كَاِقْرَارِ اَبِيْ عَصَمَة نُوْج بْنِ اَبِي مَرْيَمَ بِاَنَّهُ وَضَعَ حَدِيثَ فَضَائِلَ سُوَدِ الْقُرانِ سُورَةً سُورَةً سُورَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : উদাহরণ এর एक्म : मॅकन उनामाँ এ कथात উপর একমত यে, এরপ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় । কেন্না, রাস্লুল্লাহ عَنْىُ بِحَدِيْثٍ يُرِى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُو اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ

يَكُونَ مَشْهُورًا بِالْكِذْبِ وَمَعْرُوفًا بِهِ فِي كَلَامِ النَّاسِ وَلَمْ يَتْبُتْ كِذْبُهُ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ وَفِي خُكْمِهِ رِوَايِدٌ مَا يُخَالِفُ قَوَاعِدَ مَعْلُوْمَةً ضَرُورِيَّةً فِي الشَّرْعِ كَذَا قِيْلَ وَيُسَمِّى هٰذَا الْقِسْمُ مَتْرُوكًا كَمَا يُقَالُ حَدِيثُهُ مَتْرُوكٌ وَفُلانٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَهٰذَا الرَّجُـ لُ إِنْ تَسَابَ وصَحَّتْ تَسُوبَتُهُ وَظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الصِّدْقِ مِنْهُ جَازَ سَمَاعُ الْحَدِيثِ وَالَّذِي يَقَعُ مِنْهُ الْكِذْبُ اَحْيَانًا نَادِرًا فِيْ كَلَامِهِ غَيْرُ الْحَدِيْثِ النَّبَوِيّ فَذَٰلِكَ غَبْرُ مُ زُقِرٍ فِيْ تَسْمِبَةِ حَدِيْثِهِ بِالْمَوْضُوعِ أَوِ الْمُتُرُوكِ وَانْ كَانَتْ مَعْصِيَةً وَاُمَّا الْفِسْتُ فَالْمُرَادُ بِهِ الْفِسْقُ فِي الْعَمَلِ دُوْنَ الْإعْتِقَادِ فَإِنَّ ذٰلِكَ دَاخِلٌ فِي الْبِذْعَةِ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ الْبِدْعَةُ فِي الْإعْتِفَادِ وَالْكِذُبُ وَانْ كَانَ دَاخِلًا فِي الْفِسْقِ لَكِنَّهُمْ عَدُّوهُ أَصْلًا عَلَى حِدَةٍ لِكُوْنِ الطُّعْنِ بِهِ أَشَدُّ وَأَغْلُظَ

وَامَّا إِيِّهَامُ الرَّاوِي بِالْكِذْبِ فَبِانْ

অনুবাদ: রাবী মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া এভাবে যে, (اِرِّهَا الْرَبْهَا الْرَبْهِا الْرَبْهَا الْرَبْهُ الْمُؤْمِنَ الْرَبْهُ الْمُرْبُعِيْمَا الْرَبْهُ الْرَبْهُ الْمُعْلِيْعِيْمِ الْرَبْهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُلِيْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِيْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

এ বিধানের মধ্যে সে ব্যক্তির বর্ণনাও শামিল, যা শরিয়তের একান্ত অনিবার্য বিধানের বিরোধিতা করে এরপই বলা হয়েছে। এ শ্রেণীর রাবীদের হাদীসের নামকরণ করা হয়েছে মাতরক হাদীস বলে। যেমন বলা হয় فَكُنَّ مُتْرُوكُ الْحَدِيْثِ مُوْدِكُ مُتْرُوكُ الْحَدِيْثِ مُوْدُكُ এহেন লোক যদি তওবা করে এবং তার তওবা সঠিক ও বিশুদ্ধ হয় আর তার সত্যবাদিতার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে তার নিকট হতে হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করা বৈধ। আর যদি রাস্লুল্লাহ

-এর হাদীস ব্যতীত কথাবার্তায় কখনো কখনো মিথ্যার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে এটা হাদীসকে মাওয়ু বা মাতরক বলার ক্ষেত্রে কোনো মন্দ প্রভাব রাখে না, যদিও এটা গুনাহের কাজ।

আর ফিসকে রাবী (فَاوَيْ )-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কার্যকলাপে ফিসক-ফুজুরী তথা সীমালজ্ঞানের কাজ বিশ্বাসগত ক্ষেত্রে নয় (কিছু বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কারীরা গুনাহ বলেই বিশ্বাস করে ।) কেননা, বিশ্বাসের ক্ষেত্রের ফাসিকী বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদআতের ব্যবহার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে; মিথ্যাচারিতা যদিও ফাসিকীর অন্তর্ভুক্ত; কিছু এটাকে একটি স্বতন্ত্র মৌলিক বিষয়রপে গণ্য করা হয়। কেননা, এটা একটি কঠোরতম দৃষণীয় কাজ।

गानिक अनुवान : فَبِانْ يَكُونَ مَشْهُورًا विक अनुवान ( اللهُ عَلَيْهُ الرَّاوِيْ بِالْكِذُبِ وَالْمَا الْمَاوِيْ بِالْكِذُبِ وَصَالَحَ क्षन्तात या, प्रिथा वलाय श्रिष्कि लाख कत्तव بالْكِذُبِ وَصَالَحَ وَمَعْدُوفًا بِمِ فِيْ كَلاَمِ النَّاسِ وَعَلَيْهُ النَّاسِ وَالْمَا يَعْدُبُو وَاللهُ وَالْكِذُبِ وَالْكِذُبِ وَالْكِذُبِ وَالْمَا يَعْدُبُو النَّبُورِي अভाবে যে, प्रिथा वलाय श्रिष्ठि लाख कत्तव وَمَعْدُونُ النَّاسِ कि क्ष शिक्षिण राव وَفِيْ حُكْمِهِ الْعَدِيْثِ النَّبَويِ कि राव शिक्षिण राव وَفِيْ حُكْمِهِ الْعَدِيْثِ النَّبَويِ

অন্ভয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড)

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা- قُولُهُ وَيُسَمِّى هٰذَا الْقِسْمُ الخ

الْمَتْرُوْكِ لُفَةً الْمَتْرُوكِ الْمَتْرُوكِ الْمَتْرُوكِ الْمَتْرُوكِ لُفَةً [মাতরকের আভিধানিক অর্থ] مَفْنَى الْمَتْرُوكِ لُفَةً السّم শব্দটি বাবে مَفْنَى الْمَتْرُوكِ لُفَةً -এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- পরিত্যক্ত, বর্জিত, পরিত্যাজ্য, প্রত্যাখ্যাত ইত্যাদি।

: [মাতরকের পারিভাষিক অর্থ] مَعْنَى الْمُتْرُول إصطلاحًا

- ১. মীযানুল আখবার প্রণেতা বলেন إِنْ كَانَ الرَّاوِى مُتَهَمًا بِالْكِذْبِ فِي كَلَامِم لَا فِي الْحَدِيْثِ فَحَدِيثُهُ مَتْرُوْكَ अर्थाৎ বর্ণনাকারী যদি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী অভিযুক্ত না হয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী অভিযুক্ত হন, তবে তাঁর বর্ণিত হাদীসকে হাদীসে مَثْرُوْل বলা হয়।
- الْهُوَ الْعَدِیْتُ الَّذِیْ فِیْ اِسْنَادِه رُواتُهُمْ مُتَّصِفٌ بِالْکِذْبِ ব্রেষ্ণ আত্-ত্বাহ্বান বলেন الْعُفْفِی الْکُوفِی الشِّبْعِیْ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِی الطُّفَیْلِ : উদাহরণ عَنْ عَلِیٍّ وَعَمَّادٍ قَالَا کَانَ النَّبِیُ عَلَیْ یَقْنُتُ فِی الْفَجْرِ وَیُکیِّرُ یَوْمَ عَرَفَةً مِنْ صَلَاتِ الْفَدَاةِ وَیَقَطُعُ صَلَاةً الْفَصْرِ أَخِرَ اَیْمَ عَرَفَةً مِنْ صَلَاتِ الْفَدَاةِ وَیَقَطُعُ صَلَاةً الْفَصْرِ أَخِرَ اَیْاللَّهُ اللَّهُ الْفَیْدِ وَیَ الْفَجْرِ وَیُکیِّرُ یَوْمَ عَرَفَةً مِنْ صَلَاتِ الْفَدَاةِ وَیَقَطُعُ صَلَاةً الْفَصْرِ أَخِرَ اَیْامُ النَّشِرِیْق ـ

অত্র হাদীসের রাবী সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী, দারকুতনী সহ অন্যান্যরা বলেছেন যে, عَنْ رُسْمَرِ الْجُعْفِيْ عَرْدُولُ الْحَدِيْثِ عَمْرُولُ الْحَدِيْثِ

**স্থক্ম :** এরূপ বর্ণনাকারী যদি তওবা করে এবং তার তওবা বিশুদ্ধ হয় এবং তওবার সত্যতা প্রমাণিত হয়, তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। وَامَّا جَهَالَةُ الرَّاوِى فَإِنَّهُ اَيْضًا سَبَبُ لِلطَّعْنِ فِى الْحَدِيثِ لِآنَهُ لَمَّا لَمْ يُعْرَفْ السَمُهُ وَ ذَاتُهُ لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ وَانِّهُ ثِفَةً اوْ السَمُهُ وَ ذَاتُهُ لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ وَانِّهُ ثِفَةً اوْ عَيْرُ ثِقَةٍ كَمَا يَقُولُ حَدَّثَنِى رَجُلُّ اوْ اَخْبَرَنِى غَيْرُ ثِقَةٍ كَمَا يَقُولُ حَدَّثَنِى رَجُلُّ اوْ اَخْبَرَنِى شَيْحُ وَيُسَمِّى هَذَا مُبْهَمًا وَحَدِيثُ الْمُبْهَمِ عَدُولُ وَيُسْمِّى هَذَا مُبْهَمُ بِلَفْظِ التَّعْدِيثُ الْمُبْهَمُ عَدُولُ وَوْنَ جَاءَ الْمُبْهَمُ بِلَفْظِ التَّعْدِيثِ كَمَا يَقُولُ اَخْبَرنِى عَدْلُ اَوْ حَدَّثَنِى ثِقَةً كَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْرِقُ اللَّهُ ا

অনুবাদ: আর রাবী অপরিচিত হওয়া جَهَالُت (جَهَالُت হাদীসের মধ্যে দোষের কার্যকারণ বিশেষ। কেননা. বর্ণনাকারীর নাম ও ব্যক্তিত্ব জানা না গেলে তখন তার অবস্থা সম্পর্কে পরিচিতি লাভ হয় না ৷ সে বিশ্বস্ত কি ضَدَّنَنِی जाना याग्न ना। यागन कारना वािक خَدَّنَنِی صَابِعَة वन्त का वाित وَجُلَّ वन्त وَجُلًّا করেছে, তা সম্পূর্ণ অম্পষ্ট থাকে। সুতরাং এ ধরনের হাদীসকে মুবহাম হাদীস নামকরণ করা হয়। আর মুবহাম হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, তবে রাবী সাহাবী হলে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, সমগ্র সাহাবীই আদালতের গুণে গুণানিত। আর মুবহাম হাদীস যদি তা'দীল শব্দ দ্বারা ব্যবহার করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য विमायानः (ययन कि वनन أَخْبَرُنِيْ عُدْلَ अथवा أَخْبَرُنِيْ केंद्र সঠিক কথা হলো গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, রাবীর ধারণা-বিশ্বাসে সে লোক আদিল হওয়া এবং বাস্তব ক্ষেত্রে আদিল না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে হাদীসশাস্ত্রে পারদশী কোনো ইমাম বর্ণনা করলে সে হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে।

قَانَهُ اَيْضًا سَبَبُ لِلطَّعْنِ فِي الْحَدِيْثِ व्या इति व्या وَانَّهُ فَيْدُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُولِيْنُ اللَّالِيَّ اللَّامِيْنِ فِي الْحَدِيْثِ الْمَالِمُ اللَّمِ يَعْرَفُ وَاسْمَهُ وَ وَانْهُ فَيْدُ الْمُالُمُ اللَّمُ يُعْرَفُ وَاسْمَهُ وَ وَانْهُ فَاللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ عَدُولُ وَاللَّمَ عَدَولُ اللَّمِيْمُ وَاللَّمُ عَدْنُ وَمَا اللَّمَ عَدْنُولُ وَمَعَمَ وَاللَّمُ عَدْنُ وَمَعَمَ وَاللَّمُ عَدُولُ وَمَعَمَ وَاللَّمُ عَدْنُ وَمَعَمَ وَاللَّمُ عَدُولُ وَمَعَمَ وَاللَّمُ عَدُولُ وَمَعَمَ وَاللَّمُ عَدُولُ وَمَعَمَ وَاللَّمُ عَدُولُ وَمَعَمَّا اللَّمُ عَدْنُ وَمَعَمَ وَاللَّمُ عَدُولُ وَمَعَمَّ وَاللَّمُ عَدُولُ وَمَعَمَ وَاللَّمُ عَدُولُ وَمَعَمَ وَاللَّمُ عَدُولُ وَمَا وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَاللَّمُ عَدُولُ وَمَالِمُ وَمِنْ وَاللَّمُ عَدُولُ وَمَعَمَ وَاللَّمُ عَدُولُ وَمُعَمَّ وَاللَّمُ عَدُولُ وَمَعَمَ وَاللَّمُ عَدُولُ وَمُ وَاللَّمُ عَدَلُ وَلَى اللَّمُ عَدَلُولُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُ وَاللَّمُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُ وَالْمُعُولُ وَلَى الْمُعْمِلُ وَلَى اللَّمُ عَلَى وَلِي الْمُعْمِلُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَالُمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَلِي الْمُعْمِلُ وَلَى اللَّمُ وَالِمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَلَالِمُ وَاللَّمُ وَالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُولُ وَلَالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْم

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর সীগাহ। অর্থ-অস্পষ্ট। وَاسْم مَفْعُول শব্দটি الْمُبْهَمُ : [মুবহামের আভিধানিক অর্থ) مَعْنَى الْمُبْهَمِ لُفَةً (মুবহামের পারিভাষিক অর্থ) : ড. মাহমৃদ আত্-ত্বাহহান বলেন مُعْنَى الْمُبْهَمِ اِصْطِلَاحًا) مُعْنَى الْمُبْهَمِ اِصْطِلَاحًا وَالْحَدِيْثُ الْمُبْهَمُ هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ فِيْهِ رَاوٍ لَمْ يُصَرَّحْ بِاِسْمِهِ

অর্থাৎ মুবহাম হলো এমন হাদীস যার মধ্যে এমন একজন রাবী রয়েছে যার নাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয় না।
ইমাম أَبْيَنْ أَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِهِ فِي الْحَدِيْثِ काরো মতে, وَمُبْهُمُ مَا فِيْهِ رَاوِ لَمْ يُسَمَّمْ بِاسْمِهِ فِي الْحَدِيْثِ कारता মতে, الْبِيْقُوْنِيُ क्क्स : এ রকম হাদীসের হকুম হলোঁ, উক্ত রাবীর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ব্যতীত তা গৃহীত হবে না।
আর যদি تَعْدِيْل শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয় তথাপিও বিশুদ্ধ অভিমত হলো এরূপ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, এরূপ বর্ণনা হাদীস বিশারদ দক্ষ ইমাম এরূপ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেন, তবে তা গৃহীত হবে।

وَأَمَّا الْبِدْعَةُ فَالْمُرَادُ بِهِ إِعْتِقَادُ آمْرِ مُحْدَثٍ عَلَى خِلَافِ مَا عُرِفَ فِي الدِّينِ وَمَا جَاء مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاصْحَابِه بِنَوْعِ شُبْهَةٍ وَتَاوِيْلِ لَا بِطَرِيثْقِ جُحُوْدٍ وَانِنْكَارٍ فَاِنَّ ذٰلِكَ كُفَرُّ وَحَدِيْثُ الْمُبْتَدِعِ مَرْدُودً عِنْدَ الْجُمْهُ ور وَعِنْدَ الْبَعْضِ إِنْ كَانُ مُتَّصِفًا بِصِدْقِ اللَّهُجَةِ وَصِيَانَةِ اللَّسِانِ قُبِلَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ كَانَ مُنْكِرًا لِأَمْرِ مُستَسَواتِرِ فِي السَّشْرِعِ وَقَدْ عُـلِمَ بِالطَّرُورَةِ كَوْنُهُ مِنَ الدِّينِ فَهُوَ مَرُدُودٌ وَايْ لَمْ يَكُنْ بِهِذِهِ الصِّفَةِ يُنْفَبَلُ وَإِنْ كَفُرُهُ الْمُخَالِفُوْنَ مَعَ وُجُوْدِ ضَبْطٍ وَ وَرْعِ وَتَقُوٰى وَاحْتِيَاطٍ وَصِيَانَةٍ وَالْمُخْتَارُ اَنَّهُ إِنْ كَانَ دَاعِيًا اللَّى بِدْعَتِهِ وَمُروِّجًا لَهُ رُدَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ قُبِلَ إلا الله ان يَرْوِى شَيْنًا يَقْوِى بِه بِدْعَتُهُ فَهُو مَرْدُودُ قَطْعًا وَبِالْجُمَلَةِ الْاَتِمَةُ مُخْتَلِفُونَ فِيْ أَخْذِ الْحَدِيثِ مِن اَهْلِ الْبِدْع وَالْاَهْلُواءِ وَأَرْسَابِ الْمَذَاهِبِ الرَّائِغَةِ.

অনুবাদ: রাবী বিদআত (بِدْعَت رَارِيْ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাবীর অনুমান ও স্বীয় ব্যাখ্যার ভিত্তিতে দীনের মশহুর বিষয়গুলোর বিপরীত এবং রাসূলুল্লাহ ত সাহাবী (রা.)-এর নিকট হতে যা কিছু বিবৃত হয়েছে তার বিপরীত নতুন কিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কোনো রকম সন্দেহ ও ব্যাখ্যার ভিত্তিতে অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণের ভিত্তিতে নয়; কেননা এটা কুফরি।

বিদআতী রাবীর হাদীস জুমহূর মুহাদ্দেসীনে কেরামের নিকট পরিত্যক্ত। অবশ্য কারো কারো নিকট তা গ্রহণযোগ্য। তবে শর্ত হচ্ছে সততার গুণে ভঙ্গিমা ও যবানী সংরক্ষণের গুণে গুনানিত হবে। আবার কেউ বলেছেন, ধারাবাহিক পর্যায়ে চলে আসা শরিয়ত দ্বারা স্বীকৃত কোনো বিষয় যদি উক্ত বিদআতী রাবী অস্বীকার করে, তবে তার হাদীস অগ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি এমন কিছু না হয় তবে গ্রহণযোগ্য হবে। যদিও হাদীসকে যবত, তাকওয়া, পরহেযগারী, সতর্কতা ও সংরক্ষণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বিরুদ্ধবাদীগণ তাকে অস্বীকার করে। গ্রহণযোগ্য কথা হলো, বিদআতের দিকে আহ্বানকারী এবং তা প্রচলনের তৎপরতা চালালে তার বর্ণিত হাদীস অগ্রহণযোগ্য হবে, অন্যথায় গ্রহণযোগ্য হবে। তবে যদি সে এমন বিষয় বর্ণনা করে যা তার বিদআতের সহায়ক হয়, তাহলে তা নিশ্চিতভাবে পরিত্যাজ্য হবে।

সারকথা হলো, বিদআতী রাবী এবং বাতিল মাযহাবের অনুসারীদের হাদীস গ্রহণ সম্পর্কে ইমামগণ অনেক মতভেদ করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা- قَوْلُهُ وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الخ

শব্দি মাসদার بُدُع بَالْبِدُعَة (বিদআতের আভিধানিক অর্থ) أَلْبِدُعَة भव्मि মাসদার مُعْنَى الْبِدُعَة لُفَةً (আভিধানিক অর্থ بَدُع الْبِدُعَة الْبُدُعَة عُلَّهُ الْمُعَامُ اللهُ اللهُو

الْبَدْعَةُ الْبِدْعَةُ ال

مَااسْتُحْدِثَ بَعْدُ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْأَهْوَاءِ وَالْأَعْمَالِ , कात्ता मत्त

हिमाय नवती (त्.) वर्तन وَعَالَ سَبَقَ وَ عَلَى غَنْرِ مِثَالٍ سَبَقَ وَ عَلَا عَالَهُ عَلَى غَنْرِ مِثَالٍ سَبَقَ अर्था९ य जिनिम नजून আविष्ठ्ठ रख़िष्ठ यात उमारति अर्ववर्षी युर्ग तिह, जोहे विम्ञांज ।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন- কুরআন, সুন্নাহ, আছার ও ইজমার পরিপন্থি কাজ ও বিষয়ই বিদআত নামে অভিহিত হয়। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, কোনো লোক ইসলামে যদি এমন কোনো নতুন কাজ উদ্ভাবন করে, যার অনুমোদন কুরআন ও সুন্নতে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে বর্তমান নেই এবং এর ভিত্তিতে ইস্তিন্ধাত বা নির্গতও করা হয়নি, তা-ই বিদ্আত। আর এটা বাতিল। ইসলামি চিন্তাবিদগণের উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে সারকথা এই হয় যে, কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের এবং পূর্বের তিনটি কল্যাণময় যুগের কোনো একটিতেও কোনো অনুমোদন পাওয়া না যায়, তবে তাই বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হবে। ইন্দ্রাতকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য কিনা এ বিষয়ে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, তবে জুমহুর মুহাদ্দেসীনের মতে বিদআতীর হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না।

وقال صَاحِبُ جَامِعِ الْاصُولِ اَخَذَ جَمَاعَةً مِنْ اَئِسَةِ الْحَدِيثِ مِنْ فِرْقَةِ الْخَوارِجِ مِنْ اَئِسَةِ الْحَدِيثِ مِنْ فِرْقَةِ الْخَوارِجِ وَالْمُنْتَسِبِيْنَ إِلَى الْقَدْرِ وَالتَّشَيُّعِ وَالرَّفْضِ وَالْمُنْتَسِبِيْنَ إِلَى الْقَدْرِ وَالتَّشَيُّعِ وَالرَّفْضِ وَسَائِدِ اصْحَابِ الْبِدْعِ وَالْاَهْوَاءِ وَقَدْ إِخْتَاطَ جَمَاعَةً الْخُرُونَ وَتَورَّعُوْا مِنْ اَخْذِ حَدِيثٍ مِنْ هِنْهُمْ نِيتَاتَ إِنْتَهُمْ مِنْ الْخِدِهِ الْفِرَقِ وَلَاكُلِّ مِنْهُمْ نِيتَاتَ إِنْتَهُمْ وَلَاشَكَ اَنَّ الْخَدِهِ الْفِرَقِ وَلِكُلِّ مِنْهُمْ نِيتَاتَ إِنْتَهُمْ فِي الْفِرَقِ وَلَا الْمَحَدِيثِ مِنْ هَذِهِ الْفِرَقِ وَلَا الْمَحَدِيثِ مِنْ هَذِهِ الْفِرَقِ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَعَ ذَلِكَ اللّهُ وَلَى اللّهُ الْمَالُ فِي عَدَمِ الْاَخْذِ لِاتَنَهُ قَدْ ثَبَتَ اللّهُ وَيَعَ اللّهُ الْمَالُولِ عَمْ وَكَانُوا يَضَعُونَ الْاَحَادِيثَ لِتَنْوِيغِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

অনুবাদ : জামেউল উসূল গ্রন্থকার বলেন, হাদীসশাস্ত্রের কতেক ইমাম খারেজী সম্প্রদায় এবং কাদেরিয়া, শিয়া ও রাফেজী সহ অন্যান্য বিদআতী লোকদের নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন। আর অপর একদল মুহাদ্দিস হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং এসব সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট হতে হাদীস গ্রহণে এড়িয়ে চলতেন। এদের প্রত্যেকের নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও নিয়ত ছিল। এসব সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট হতে হাদীস গ্রহণ যে, খুব চিন্তা-ভাবনার পরই হতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তদুপরি তাদের হতে হাদীস গ্রহণ না করাই সতর্ক পথ। কেননা, তারা নিজেদের বাতিল মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে হাদীস বানোয়াট করে রচনা করত এবং তওবা ও প্রত্যাবর্তনের পর এরূপ [ন্যক্কারজনক] কাজের স্বীকার করত। আল্লাহই অধিক জানেন।

विक्त अनुवान : قَالُ صَاحِبُ جَامِع الْكُورِ عَلَى الْفَدْرِ عَلَى الْمُنْكِ عَلَى الْمُنْكِعَلَى الْمُنْكِعَلِي الْمُنْكِ وَالْمُنْكِ وَالْمُنْكِ وَالْمُنْكِ وَالْمُنْكِ وَالْمُنْكِ وَالْمُنْكِ وَالْمُنْكِ وَالْمُنْكِعَلِي الْمُنْكِعَلِي الْمُنْكِ وَالْمُنْكِ وَالْمُنْ وَالْمُنْكُولِ الْمُنْكِونَ وَالْمُنْكِ وَالْمُنْكِونِ وَالْمُنْكِونِ وَالْمُنْكِونِ وَالْمُنْكِونِ وَالْمُنْكِونِ وَالْمُنْكُولِ الْمُنْكِونُ وَالْمُنْكُولِ الْمُنْكِونِ وَالْمُنْكُولِ الْمُنْكُولِ الْمُنْكُولِ الْمُنْكُولُ وَالْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْكُولُولُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْكُولُولُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْكُولُولُ و

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرِيْنُ صَاحِبِ جَامِع الْأُصُوْلِ : জামেউল উসূল গ্রন্থকারের নাম হলো আবৃ সাদাত মুবারক ইবনে আবৃ করম মুহামদ ইবনে আবুল কারীম আশ-শায়বানী আল-জাযবী মৃত্যু ৬০৬ খ্রিস্টাব্দ।

وَمَا الْخُوارِجُ : تَعْرِيْنُ الْخُوارِجُ वर्थ- पनाणाशी। এরা কৃষার নিকটবতী حُرُورًا वर्थ- पनाणाशी। এরা কৃষার নিকটবতী عُرُورًا वर्थ- पनाणाशी। এরা কৃষার নিকটবতী عُرُورًا वर्था वर्थ তারা হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ছিল, দুমাতুল জানদালের শালিশের রায়ের পর এরা দলতাগী হয়ে যায়, তখন তারা বলতে থাকে الْالله বিশ্বাসগত দিক হতে আহলে কেবলা হলেও তারা হযরত আলী, মুআবিয়া, আয়েশা, ত্বালহা, ওসমান (রা.)-কে কাফির মনে করত। এরা সংখ্যায় সর্বমোট ১২,০০০ [বারো হাজার] ছিল। হযরত আলী (রা.) তাদের অধিকাংশকেই ধ্বংস করেছেন। এদের থেকে ২০ টি غُرُفَة وَالْمُحُكَمَةُ – اللهُمَارَدَةُ - اللهُمَارَدَةُ - اللهُمَارَدَةُ - اللهُمَارَدَةُ - اللهُمَارَدَةُ - اللهُمَارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ وَاللهُمَارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ وَاللهُمَارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ اللهُمُارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ اللهُمُارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ اللهُمُمَارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ اللهُمُمَارَدَةُ اللهُمُارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ اللهُمَارَدَةُ اللهُمُارَدَةُ اللهُمُمَارَدَةُ اللهُمُارَدَةُ اللهُمُعَارَدَةُ اللهُمُعَارَدَةُ اللهُمُارَدَةُ اللهُمُعَارِدَةً اللهُمُعَارَدَةً اللهُمُعَارَدَةُ اللهُمُعَارَدَةً اللهُمُعَارَدَةً اللهُمُعَارَدَةُ اللهُمُعَارِدُةُ اللهُمُعَارَدَةُ اللهُمُعَارِدُةُ اللهُمُعَارِدُةُ اللهُمُعَارِدُةُ اللهُمُعَارِدُةً اللهُمُعَارِدُةُ اللهُمُعَارِدُةً اللهُمُعَارِدُةً اللهُمُعَارِدُةُ اللهُمُعَارِدُةُ اللهُمُعَارِدُةً اللهُمُعَارِدُةً اللهُمُعَارِدُةً اللهُمُعَارِدُةً اللهُمُعَارِدُةً اللهُمُعَارُهُ اللهُمُعَارِدُةُ اللهُمُعَارِدُةُ اللهُمُعَارِدُةُ اللهُمُعَارِدُةً اللهُمُعَارِدُةً اللهُمُعَارِدُةً اللهُمُعَارِدُةً اللهُمُعَارِدُةً اللهُمُعَارِدُةً اللهُمُعَارُهُ اللهُمُعَارُهُ اللهُمُعَارُهُ اللهُمُعَارُهُ اللهُمُعَارُهُ اللهُمُعُمُ اللهُمُعَارُعُونُ اللهُمُعَارُهُ اللهُمُعَامُ اللهُمُعَارُهُ اللهُمُعُمُعُ

غُولُهُ الْغَدُرُ : कामितिয়া একটি মতবাদ অবলম্বী দল। যারা এ মতবাদের বিশ্বাসী, তাদেরকে কাদিরিয়া বলা হয়। তারা মনে করে যে, প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব কর্মশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা রয়েছে। মানুষ যে কোনো প্রকার স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীন কর্মক্ষমতা আছে বলে তারা সর্বপ্রকার ভালো-মন্দ কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহি হবে। মানুষ নৈতিক জীব এবং সে কারণে তারা নিজস্ব কার্যকলাপের উপর কদর বা শক্তি রয়েছে। এ কদর বা শক্তির উপর বিশ্বাসী বলে তাদেরকে কাদিরিয়া বলা হয়।

وَمُونَفُ النّبُعُةِ: এরা হযরত আলী (রা.)-এর উপর বায়'আত করেছে তবে তারা এ বিশ্বাস করত যে, রাসূলুল্লাহ والنّبُعُة : এর পর সত্য ইমাম হলেন একমাত্র হযরত আলী (রা.) আর অবশিষ্টরা হলো জালিম। তারা এটা বিশ্বাস করত যে, হযরত আলী (রা.)-এর বংশধর ব্যতীত অন্য কেউ ইমামতের যোগ্যতা রাখে না। এরা সর্বমোট ২০টি দল-একদল অপর দলকে কাফির বলে। তাদের মূল হলো তিনটি যথা مَعُلَا (ب) وَيُدِينَا (د) إِمَامِيَة দলটি অপর ১৮টি দলে বিভক্ত।

فَضِ : এরা এমন সম্প্রদায় যারা হযরত আলী (রা.) ব্যতীত অপর তিন খলীফার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। তাদেরকে এ নামে নামকরণ করার কারণ হলো, এরা একবার (رض المُعَابِدِيْنَ بُنِ الْعُابِدِيْنَ بُنِ الْعُسَيْنِ (رض কলীফা নির্বাচিত করল ইত্যবসরে উমাইয়াদের সেনাদল এসে উপস্থিত, তখন তারা হয়রত যায়েদকে বলল যে, আপনি হয়রত আব্ বকর ও ওমর (রা.)-কে পরিহার করুন তাহলে আমরা আপনাকে সাহায্য করবো। জবাবে তিনি বললেন, আমি কি রাস্লুল্লাহ এর দুই সাহাবীকে পরিত্যাগ করবো। ফলে তারা তাঁকে রেখে চলে গেল এবং তাঁকে উমাইয়ারা শহীদ করল। এজন্য তাদেরকে এ নামে আখ্যায়িত করা হয়। কারো মতে তারা সত্য দীন পরিহার করেছিল বিধায় তাদেরকে এ নামে আখ্যায়িত করা হয়। এরা হ্য়। এরা হ্য়। এরা হ্য়। এরা হ্য়। এরা হ্য়। এরা হ্য়। হিসাবে পরিগণিত।

فَصْلٌ وَامَّا وُجُوهُ الطُّعْنِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالضَّبطِ فَهِيَ اينضًا خَمْسَةُ احَدُهَا فَرْطُ الْغَفْلَةِ وَثَانِيهَا كَثْرَةُ الْغَلَظِ وَثَالِثُهَا مُخَالَفَةُ الثِّقَاتِ وَ رَابِعُهَا الْوَهْمُ وَخَامِسُهَا سُورُ الْحِفْظِ أَمَّا فَرْطُ الْفَفْلَةِ وَكَثْرَةُ الْفَلَطِ فَمُتَقَارِبَانِ فَالْغُفُلَةُ فِي السَّمَاعِ وَتَحَمُّلِ الْحَدِيثُ وَالْغَلَطُ فِي الْإِسْسَمَاعِ وَالْاَدَاءِ وَمُخَالَفَةُ الثِّقَاتِ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتَىن يَكُونُ عَلَى أَنْحَاءَ مُتَعَدَّدَةٍ تَكُونُ مُوْجِبَةً لِلشُّذُوْذِ وجَعَلَهُ مِنْ وُجُوهِ الطَّعْنِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالضُّبطِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْبَاعِثَ عَلَى مُخَالَفَةِ الثِّقَاتِ إِنَّمَا هُوَ عَدَمُ الضَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَعَدَمُ الصِّيانَة عَنِ التَّغَيُّرِ وَالتَّبْدِيلِ وَالطُّعْنُ مِنْ جِهَةِ الْوَهْمِ وَالنِّسْيَانِ الَّذِيْنَ اخْطَأُ بِهِمَا وَ رَوٰى عَلَى سَبِيْلِ التَّوَهُمِ إِنْ حَصَلَ الْإِطَّلَاءُ عَلَى ذٰلِكَ بِقَرَائِنَ دَالَّةٍ عَلَى وُجُوْهِ عِلَلٍ وَأَسْبَابِ قَادِحَةٍ كَانَ الْحَدِيْثُ مُعَلِّلًا

अनुवान: পরিচ্ছেদ: यেসব কারণে রাবীগণের শ্বরণশক্তিতে ঘাটতি দেখা যায় তাও পাঁচটি- ১. অধিক অমনোযোগিতা (فَرْط غَفْلَتُ), ২. অধিক (كَثْرَت غَلُطٌ), ७. ष्टिकार वावीत वित्ताि ) े , ८. किए १ (وَهُم) हे. धात्रभा (مُخَالَفَة ثِنقَة) স্মরণশক্তি (سُوْء جِنْظ) । মোটকথা, অধিক অমনোযোগিতা ও অধিক তুল উভয়ের মর্ম কাছাকাছি। তবে অধিক অমনোযোগিতা হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর অধিক ভুল হাদীস বর্ণনাকরণ ও অপরের নিকট পৌছে দেওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর ছিকাহ রাবীর বিরোধিতা সনদ ও মতনে কয়েকভাবে হতে পারে এবং তা শায হওয়ার কারণ হয়। আর এটাকে যব্ত দৃষিতকরণের কারণের মধ্যে পরিগণিত এজন্য করা হয়েছে যে, সিকাহ রাবীর বিরোধিতার কারণ হলো হিফ্জ না থাকা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের হাত হতে সংরক্ষণ না করা। ধারণা ও ভূলের কারণে হাদীস 'ত্বান' যুক্ত হয়। এ দুটি কারণেই তুল হয় এবং ধারণার ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনা করা হয়। সুতরাং বর্ণনাটি সম্পর্কে যদি এমন কোনো লক্ষণ দারা অবহিতি লাভ করা যায় যা সনদের সৃক্ষ ক্রটি-বিচ্যুতির পরিচয় বহন করে, তবে সে হাদীসকে মু'আল্লাল বলে।

गांकिक अनुवान : الْمُتَعَلِّمَةُ وَالْفَيْعَةُ وَالصَّبْطِ अवश्यात وَمُوا الطَّعْنِ अवश्यात وَمُوا الطَّعْنِ अवश्यात विष्ठ وَالْفِيْعَةَ وَالصَّبْ الْمُعْمَ وَالْفِيْعَةَ وَالْفَيْعَةِ وَالْفَيْعِةِ وَالْمُعَالِمِ وَالْفَيْعِةِ وَالْمُعْتِيةِ وَالْمُعْتِيةِ وَالْمُعْتِيةِ وَالْمُعْتَعِيقِ وَالْمُعْتِيةِ وَالْمُعْتِيةُ وَالْمُعْتِيةُ وَالْمُعْتِيةُ وَالْمُعْتِيةُ وَالْمُعِلِيةُ وَالْمُعْتِيةُ وَالْمُعِلِمُوا وَالْمُعْتِيةُ وَالْمُعْتِيةُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُوا وَالْمُعْتِيةُ وَالْمُعِيمُ وَا

বিরোধিতার কারণ হলো الصَّيَانَةِ عَنِ التَّهُدِيْلِ وَ التَّبْدِيْلِ अवर ७ शिक ना शाका النَّيْطُ وَالْحِنْظِ وَالْحِنْظِ وَالْحِنْظِ وَالْحِنْظِ وَالْحِنْظِ وَالْحِنْظِ وَالْحِنْطُ وَاللَّعْنُ مِنْ جِهَةِ الْوَهْمِ وَالنِّسْيَانِ अवर भित्र कात ए हानि प्रतिक्ष रा وَالطَّعْنُ مِنْ جِهَةِ الْوَهْمِ وَالنِّسْيَانِ अवर भित्र कात ए हानि वर्षना करत وَ وَيُ عَلَى سَبِيْلِ التَّوَهُمُ وَالنِّسْيَانِ التَّوَهُمُ وَالنِّسْيَانِ التَّاوَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالنِّسْيَانِ التَّوْمُ وَالنِّسْيَانِ التَّوْمُ وَالنِّسْيَانِ التَّوْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَوْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَوْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَوْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَوْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা - قوله وَأَمَّا وَجُوهُ الطَّعْنِ الغ

مُعْنَى الصَّبِطِ لُفَةً [यराञ्ज आिषधानिक आर्थ] : الصَّبِطُ अकि वात्व مَعْنَى الصَّبِطِ لُفَةً -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– সংরক্ষণ করা, মজবুত করা, সৃতিপটে ধরে রাখা, নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি।

: [यवरणत्र भातिणायिक अर्थ] مَعْنَى الضَّبْطِ إصْطِلَاحًا

১. শারখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) বলেন-

اَلَضَّبْطُ هُرَحِفْظُ الْمَسْمُوعِ وَتَثَبَّتُهُ مِنَ الْفَوَاتِ وَالْإِخْتِلَاطِ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ اِسْتِحْضَارِهِ ـ অর্থাৎ ضَبْط عرب তা যথাযথভাবে বর্ণনা করা তা হাত বিষয়কে জড়তা ও বিনষ্ট হওয়া থেকে এমনভাবে সংরক্ষণ করা যেন তা যথাযথভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয়।

- २. ७. प्रारम् वाज्-जाररान वरलन إلصُّنبطُ هُوَ الْجَزْمُ فِي الْحِفْظِ
- ७. फ. बाबुल शतीय बायन वरलन- الطَّنبطُ هُو اللَّهِ عَلَى مَا سَمِعَهُ فِي صَدْرِهِ أَوْ كِتَابِهِ
- 8. ড. আদীব সালিহ বলেন-

اَلتَّسْطُ اَنْ يَكُوْنَ الرَّاوِيْ غَبْرَ مُخَالِفٍ لِلثَّقَاتِ لاَ سُوْءُ الْحِنْظِ وَلاَ حَتَّى الْفَلَطِ وَلاَ مُغَلَّلاً وَلاَ كَثِيْرَ الْاَوْهَامِ. التَّسْطِ - (ययाज अकाताएन) : स्राम्लिमश्व कि - ضَبْطِ - (क पूर्णाश कांग करताहन । विकान विकान विकान करताहन ) الْفَسْامُ الضَّبْطِ

مُبطُ الصُّدرِ . वा स्विरा प्रश्तक्षव الكِتَابِ . वा स्विरा प्रश्तक्षव الصُّدرِ

-এর সংজ্ঞা হলো- ضَبْطُ الصَّدْرِ : अत्र পরিচিত - ضُبْطُ الصَّدْرِ

هُوَ أَنْ يُفْهِتَ مَا سَمِعَهُ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ اِسْتِحْضَارِهِ مَتَى شَاءَ ـ

অর্থাৎ مَبْعُ वना হয় শ্রুত বিষয়কে এমনভাবে সংরক্ষণ কারা যাতে ইচ্ছানুযায়ী উপস্থাপন করা যায়।

هُوَ صِيَانَةٌ لَدَيْدِ مُنْذُ السَّمِعَ فِيْدِ مَصْحَفُهُ إِلَى أَنْ يُؤُدِّيهُ مِنْهُ \_

অর্থাৎ যে মাসহাফে শায়খের শব্দাবলি লিপিবদ্ধ ছিল সে মাসহাফ বর্ণনাকারী বর্ণনা করা পর্যন্ত স্মরণ রাখাকে مُبُطُ الْكِتَابِ বলা হয়।

- विनष्ट रश्, प्रशिक्षिशीतित प्रात् जा राष्ट्र निम्नजा ضَبْط : (य नकल कांता ضَبْط विनष्ट रश्, प्रशिक्षिशीतित प्रात् जा राष्ट्र

- كَ. غَنْكُ वा অধিক অমনোযোগিতা : যে বর্ণনাকারী স্বীয় ওস্তাদ থেকে হাদীস শ্রবণ করার সময় তা শ্বরণ রাখতে ভূল করে।
- عُنُوزَ عَلَطْ عرب वर्गनाकांती शामीत्र वर्गनात यि निर्देश निर्देश عَلَطْ عَلَطْ عَلَطْ عَلَطْ عَلَطْ عَلَطْ عَلَطْ عَلَمْ عَلَطْ عَلَمْ عَلَمْ
- ৩. عَنَانَعَة عُمَا বা বিশ্বস্ততার বিরোধিতা : যদি বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত রাবীর বিরোধিতা করেন।
- 8. من বা ধারণা : এ ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী ধারণা প্রসৃত ভুল বর্ণনা করেন।
- ৫. عنظ বা স্মরণশক্তির ক্রেটি: এ ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী স্মরণশক্তি হারিয়ে ভূলের সাথে হাদীস বর্ণনা করেন।

وَهٰذَا اَغْمَضُ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ وَادَقَتُهَا وَلاَ يَقُومُ بِهِ إِلاَّ مَنْ رُزِقَ فَهُمَّا وَحِفْظًا وَاسِعًا وَمَعْرِفَةً تَامَّةً بِمَرَاتِكِ الرُّواةِ وَاحْوَالِ الْاَسَانِيْدِ وَالْمُتُونِ كَالْمُتَونِ كَالْمُتَفَدِّنِ الرُّواةِ مِنَ اَرْبَابِ هٰذَا الْفَنِ اللَّي اَنْ كَالْمُتَفَدِي النَّهُ وَيُقَالُ لَمْ يَاْتِ بَعْدَهُ إِلَى الدَّارَ قُطْنِي وَيُقَالُ لَمْ يَاْتِ بَعْدَهُ مِنْ أَرْبَابِ هَلَا الله يَاتِ بَعْدَهُ مِنْ أَرْبَابِ هَلَا الله يَاتِ بَعْدَهُ مِنْ أَرْبَابِ هَلْمُ -

وَامَّا سُوءُ الْحِفْظِ فَقَالُوا إِنَّ الْمُرَادِبِهِ أَنْ لَا يَكُونَ إِصَابَتُهُ أَغَلَبَ عَلَى خَطَائِهِ وَحِفْظُهُ وَاتِنْقَانُهُ اكْثَر مِنْ سَهْوِهِ وَنِسْيَانِهِ يَعْنِى إِنْ كَانَ خَطَأُهُ وَنِسْبَانُهُ ٱغْلَبَ ٱوْ مُسَاوِياً لِصَوَابِهِ وَاتِنْقَانِهِ كَانَ دَاخِلًا فِي سُوءِ الْحِفْظِ فَالْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ صَوَابُهُ وَاتْقَانُهُ وَكُثْرَتُهُما وسُوءُ الْحِفْظِ إِنْ كَانَ لَازِمَ حَالِهِ فِى جَمِيْع الْأَوْقَاتِ وَمُدَّةِ عُسُرِهِ لَا يُعْتَبَرُ بِحَدِيْثِهِ وَعِنْدَ بَعْضِ الْمُحَدِّثِيْنَ هٰذَا أَيْضًا دَاخِلُ فِي السُّساذِ وَإِنْ طَرَأَ سُوءُ الْحِفْظِ لِعَارِضٍ مِثْلُ إِخْتِلَالٍ فِي الْحَافِظَةِ بِسَبَبِ كِبَرِ سِنَّهِ أَوْ ذَهَابِ بِصَرِهِ أَوْ فَوَاتِ كُتُبِهِ فَهٰذَا يُسَمِّى مُخْتَلُطًا فَمَا رَوٰى قَبْلَ الْإِخْتِلَاطِ وَالْإِخْتِلَالِهِ مُتَمَيِّزًا عَمَّا رَوَاهُ بَعْدَ هٰذِهِ الْحَالِ قُبِلَ وَانْ لَمْ يَتَمَيَّزْ تُوتِّفَ وَانِ اشْتَبَهَ فَكُذٰلِكَ وَإِنْ وُجِدَ لِلهٰذَا الْقِسْمِ مُتَابِعَاتٌ وَشَوَاهِدُ تَرْقِيْ مِنْ مَرْتَبَةِ الرَّدِ إِلَى الْقَبُولِ وَالرُّجْحَانِ وَهٰذَا حُكُمُ آحَادِيْثِ الْمَسْتُورِ وَالْمُدَلِّسِ وَالْمُرْسَلِ

অনুবাদ: এটা হাদীসশাস্ত্রে অতিশয় সৃক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন গভীর জ্ঞান, প্রখর স্মরণশক্তি এবং পরিপূর্ণ অবহিতশক্তি রাবীদের স্তর সম্পর্কে এবং সনদ ও মতনের অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা ব্যতীত এ বিষয় কেউ জানতে পারে না। পূর্বসূরিদের মধ্যে এ ধরনের বহু ব্যক্তিই বিদ্যমান ছিলেন। ইমাম দারাকুতনী এদের সর্বশেষ ব্যক্তি। বলা হয় যে, তাঁর পরে এ বিষয়ে অনুরূপ কোনো ব্যক্তির আগমন ঘটেনি। আল্লাহই অধিক জানেন।

মুহাদ্দিসগণ বলেন, ক্রটিপূর্ণ স্মরণশক্তির 🚅) भाता উদ্দেশ্য হলো, तावीत निर्जुला जूलत عِنْط চেয়ে বেশি হবে না এবং তার স্মরণশক্তি ও এর বলিষ্ঠতা ভুল-ভ্ৰান্তি ও বিশ্বতি হতে অধিক হবে না। অর্থাৎ ভুলভ্রান্তি যদি নির্ভুলতা ও মুখস্থকরণের তুলনায় অত্যধিক বা সমপরিমাণ হয়, তবে এটা عنظ 🚅 -এর মধ্যে পরিগণিত হবে। সুতরাং তার নির্ভুলতা ও সংরক্ষণশীলতার আধিক্যই হবে নির্ভরযোগ্য বিষয়। (سُوْء جِنْظ) স্থৃতিশক্তির ক্রটি যদি জীবনভরই বর্ণনাকারীর মধ্যে সর্বদা অনিবার্যরূপে থাকে, তবে তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। আর কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিসের মতে তার এই হাদীসও শায-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি مُنُوء جِفْظ কোনো প্রতিবন্ধকতার দরুন হয়, যেমন বয়োবৃদ্ধতা, দৃষ্টিশক্তি ় হীনতা, অথবা লিখিত গ্রন্থ ধ্বংস হওয়া ইত্যাদি কারণে স্মৃতি ক্ষমতায় জড়তা ও অসুবিধা দেখা দেয়, তবে তার নামকরণ করা হয় মুখতালাত। সুতরাং এহেন মিশ্রতা ও জড়তা সৃষ্টির পূর্বে যে হাদীস তার নিকট হতে বর্ণিত হয়েছে, তা বাছাই করা সম্ভব হলে গ্রহণীয় হবে। আর বাছাই করা সম্ভব না হলে সে হাদীসের হুকুম মূলতুবি থাকবে। আর সন্দেহযুক্ত হলে তার ক্ষেত্রেও এ একই বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যদি সে হাদীসের অনুকূলে মুতাবিয়াত ও শাহিদ রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, তবে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরিবর্তে গ্রহণীয় ও প্রাধান্যের মর্যাদা লাভ করবে। এ হুকুম মাসতূর, মুদাল্লাস ও মুরসাল হাদীসেরও।

শाक्तिक अनुवान : وَأَدَقُهُا وَادَقُهُا وَادَقُهُا وَادَقُهُا اللهِ عَلَوْمِ الْحَدِيْثِ وَاللهِ अगिक अनुवान : وَأَدَقُهُا الْعَدِيْثِ وَحِفْظًا وَاسِمًا काना कान कान कर को والا مَنْ رُزِقَ فَهُمًا को काना कर का وَكُلِيَقُومُ بِه وَأَخُوالِ الْاسَانِيْدِ وَالْمُتُونِ রাবীদের স্তর সম্পর্কে بِمَرَاتِبِ الرُّوَاةِ প্রবহিতশক্তি وَمَعْرِفَةً تَامَّةً সনদ ও মতনের অবস্থা সম্পর্কে كَالْمُتَقَدِّمِيْنَ مِنْ ٱنْهَابِ لَمْذَا الْفَيِّ যেমন পূর্বস্রিদের মধ্যে এ ধরনের জ্ঞানী বহু ব্যক্তিত্ব لَمْ يَاْتِ بَعْدَهُ مِثْلُهُ विश विला हरा وَيُعَالُ हिलन اللهِ अपात माताक्जनी वापत मर्तान वािक وَيُعَالُ विश्व وَاكُ سُورُ ؛ व विषय وَاللَّهُ اعْلَمُ الْعَلَمُ وَلَا اللَّهُ اعْلَمُ الْكُورِ व विषय وَاللَّهُ اعْلَمُ عَلَم जात तिर्ज्ना ना الْجِغْظِ आवा कि गुर्न अवनमिक الْ يَكُونَ إِصَابَتُهُ अवत क्विंग्न क्वा कि إِنَّ الْسُرَادَ بِه أَكْثَرَ مِنْ سَهْوِهِ एलत थारक विनि وَوِنْظُهُ وَاتِنَانُهُ وَاتِنَانُهُ ﴿ وَهُمْ عَلَى خُطَانِهِ م অথবা وَوْ مُسَاوِيًّا अধিক اَغْلُبَ प्रिन তার ভুলভ্রান্তি হতে অধিক হবে না يَعْنِيْ অর্থাৎ وَنِسْيَانَهُ সমান كَانَ دَاخِلاً فِي سُوءِ الْحِفْظِ ठाइत निर्ज्ना ও মুখস্থকরণের তুলনায় كَانَ دَاخِلاً فِي سُوءِ الْحِفْظِ মধ্যে পরিগণিত হয় عَلَيْهِ তার নির্ভুলতা এবং সংরক্ষণশীলতা যদি তার সাথে আবশ্যকীয়ভাবে থাকে وَسُوَّءُ الْجِغْظِ ववং এ দুটি অধিক্যতা إِنْ كُانَ لَازِمَ حَالِهِ وَعِنْدَ بَعْضِ वादल वात शनीम धरशायागा रत ना لا يُعْتَبَرُ بِحَدِيْثِمِ वात जीवनणिर وَمُدَّرَ عُمُرِهِ अर्वममात وَيْ جَمِيْعِ أَلاُوقَاتِ وَإِنْ طَرَأَ سُوْءُ الْحِفْظِ व शपीम७ भार्यत जलर्ज्क रत الْسُحَدِّثِيْنَ بِسَبَبِ यागन स्विनाकित पूर्वना पृष्टि হয় مِثْلُ إِخْتِلالٍ نِي الْحَافِظةِ काता कात्रनित्नाक لِعَارِضٍ यागन स्विनाकित प्रिक्त पर्या पूर्वना بِسَبَبِ فَهٰذَا يُسَمَّى अथवा निथिত किতाव ध्वश्म وَوْ فَوَاتِ كُتُبِهِ वरय़ावृक्कठात कातरा اَوْ ذَهَارِ بَصَرِهِ मिन्न उ فَخُلُطًا الْإِخْتِكُولِ وَالْإِخْتِكُولِ वथन একে नामकत्रन कता रस मूथाना नात्म ولي المُخْتِكُطُ जा श्रह है। जात यह وَإِنْ اشْتَبَهُ فَكُذُٰلِكَ वात यह श्री अ़रत وَوْفِ مَا अहि ना रहा وَإِنْ السَّ अсन्तरयुक राल प्राया مُتَابِعَاتُ وَشُواَهِدُ अल्लूवि थाकतव مِنْ وَجِدَ لِهَذَا الْقِسْم करन्तरयुक राल पाख्या याय مُتَابِعَاتُ وَشُواَهِدُ শाহিদ تُرْقِيْ مِنْ مَرْتَبَة الرَّدِّ إِلَى الْعَبْولِ وَالرَّجْعَانِ भादिन تَرْقِيْ مِنْ مَرْتَبَة الرَّدِّ إِلَى الْعَبْولِ وَالرَّجْعَانِ । মাসতৃর, মুদাল্লাস ও মুরসাল হাদীসের ক্লেত্রেও أَحُكُمُ عَلَيْ مِنْ الْمُسْتَعْوِرِ وَالْمُدَلِّسِ وَالْمُرْسَلِ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चर्ननाकाরীর স্তশক্তিতে যদি কোনো কারণে যেমন– বার্ধক্য, দৃষ্টিহীনতা বা লিখিত গ্রন্থ বিনষ্ট বা হারিয়ে যাওয়ার ফলে জড়তা বা সমস্যা দেখা দেয়, তবে তার বর্ণিত হাদীসকে মুখতালাত বলে।

এরূপ ব্যক্তির হাদীস মুলতুবি থাকবে, তবে জড়তা আর পূর্বেকার হাদীসসমূহ নির্ণয় করা সম্ভব হলে পূর্বেরগুলো গৃহীত হবে।

فُصْلُ الْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ إِنْ كَانَ رَاوِيْهِ وَاحِدًا يُسَمِّى غَرِيْجًا وَإِنْ كَانَ اِثْنَبِنِ يُسَمِّى عَزِيزًا وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ يُسَمِّى مَشْهُورًا أَوْمُسْتَفِيْضًا وَانْ بَلَغَتْ رُواتُهُ فِي الْكُثُرةِ إِلَى انْ يَسْتَحِيْلَ الْعَادَةُ تَوَاطُنَّهُمْ عَلَى الْكِذْبِ يُسَمِّى مُتَواتِرًا وَيُسَمَّى الْغَرِيبُ فَرْدًا أَيْضًا وَالْمُرادُ بِكُونِ رَاوِيْهِ وَاحِدًا كُونُهُ كَذَٰلِكَ وَلَوْ فِي مَوْضَع وَاحِدٍ مِنَ الْإِسْنَادِ لَكِنَّهُ يُسَمِّى فَرْدًا نَسَبِيًّا وَإِنْ كَانَ فِيْ كُلِّ مَوْضِعِ مِنْهُ يُسَمِّى فَرْدًا مُطْلَقًا وَالْمُرَادُ بِكُونِهِمَا إِثْنَيْنِ أَنْ يَكُونَا فِي كُلِّ مَوْضَعِ كَذٰلِكَ فَإِنْ كَانَ فِيْ مَوْضَعِ وَاحِدٍ مَثَلاً لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَزِيْزًا بَلْ غَرِيْبًا وَعَلَى لَهٰذَا الْقِيكاسِ مَعْنَى إعْتِبَارِ الْكُثْرَةِ فِي الْمَشْهُوْرِ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ مَوْضَعِ أَكْثُرُ مِنْ إِثْنَيْنِ وَهٰذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ إِنَّ الْأَقَلَّ حَاكِمٌ عَلَى ٱلأَكْثَرِ فِي هٰذَا الْفَنِّ فَافْهَمْ ـ

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: সহীহ হাদীসের বিবরণ: যদি সহীহ হাদীসের রাবী একজন হয় তবে তাকে शमीत्म गत्नीव (غَرِيْب حَدِيْث) वरल । य शमीत्मत রাবীর সংখ্যা দু'জন হয় তাকে হাদীসে আযীয حَدِيْث) वरल। य সহীহ হাদীসের রাবীর সংখ্যা দুই عَزِيْر হতে অধিক তাকে হাদীসে মাশহুর বা মুস্তাফীয বলে। আর যদি হাদীসের (সকল স্তরে) রাবীর সংখ্যা এত বেশি যে, স্বভাবতই তাদের সকলের একত্রিত হয়ে মিথ্যা রচনা করা বা বলা কোনো ক্রমেই সম্ব নয়, এরূপ হাদীসকে হাদীসে মুতাওয়াতির বলা হয়। গরীব হাদীসকে ফরদ নামেও অভিহিত করা হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোনো একস্থানে রাবী একজন হবে। সনদের কোনো এক স্থানে রাবী একজন হলে, তবে তাকে ফরদে নাসাবী বলে। আর প্রত্যেক স্তরে হলে তাকে ফরদে মুতলাক বলে। আর রাবী দুজন হওয়ার উদ্দেশ্য হলো সর্বস্থানে এরূপ হওয়া। কিন্তু এক স্থানে হলে সে হাদীসকে আযীয বলা হবে না; বরং গরীব বলা হবে। এমনিভাবে মাশহুর হাদীসে অনেক রাবী হওয়ার অর্থ হলো প্রত্যেক স্থানে রাবীর गिरंथा पूरात अधिक शरत । الْأَكْثَرِ वे अधिक शरव الْأَقْلُ حَاكِمٌ عَلَى الْأَكْثَرِ [অতিশয় স্বল্পতা অনেকের উপর পরিচালক] হাদীসশাস্ত্রে মুহাদ্দিসগণের এ কথাটির অর্থ এটাই। সুতরাং ভালো করে অনুধাবন করো।

मोक्कि अनुवान : الْعَدِيْثُ الصَّحِيْعُ الصَّخِيْعُ المَّالَةِ الْعَدِيْثُ الصَّحِيْعُ الْعَدِيْثُ الصَّحِيْعُ المَّالَةِ शि कि कि में क

عوم العَرْبُ وَلَيْ الْعَرْبُ وَالْمُرَادُ بِكُونِ رَاوِيْهِ وَاحِدًا وَفَى مَوْضَعِ وَاحِدٍ مِنَ الْاِسْنَادِ وَمَا الْعَرْبُ وَلَى مَوْضَعِ وَاحِدٍ مِنَ الْاِسْنَادِ व्यत क्षा الْمُورُدُ كُذٰلِكَ الله على الْمُورُدُ كُذٰلِكَ الله على الله على

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُتَوَاتِرْ عَ الْحَادْ عَمْهِمْ الْحَدِيثُ الصَّحِيْثُ العَّ عَالَمُ الْحَدِيثُ الصَّحِيْثُ العَّ العَ [عُلْد عَرِيْب عَرَيْب عَرِيْب عَرِيْب عَرَيْب عَرِيْب عَرْبُ عَرِيْب عَرِيْب عَرْب عَرِيْب عَرْبُ عَرِيْب عَرْبُ عَرِيْب عَرَيْب عَرْبُ عَرِيْب عَرْبُ عَرِيْب عَرْبُ عَرِيْب عَرْبُ عَرِيْب عَرَيْب عَرْبُ عَرَيْب عَرْبُ عَرَيْب عَرْبُ عَرِيْب عَرْبُ عَرَيْب عَرْبُ عَرَيْب عَرْبُ عَرَيْب عَرْبُ عَرَيْب عَرْبُ عَرَيْب عَرْبُ عَرَيْب عَرْبُ عَرْبُ عَرْبُ عَرْبُ عَرَيْب عَرْبُ عَرَيْب عَرْبُ عَرَيْب عَرْبُ عَرَيْب عَرْبُ عَرْبُ عَرْبُ عَرْبُ عَرْبُ عَرْبُ عَرَيْب عَرْبُ عَرْبُ عَرَيْب عَرَابُ عَرَيْب عَرَابُ عَرَابُ عَرَيْب عَرَابُ عَرَيْب عَرَابُ عَرَابُ عَرَابُ عَرَابُ عَرَابُ عَرَابُ عَرَابُ عَرَابُ عَرَابُ عَرَاب عَرَابُ عَرَابُ عَرَاب عَرَابِ عَرَاب عَرَاب عَرَابِ عَرَاب عَرَابِ عَرَابِ عَرَابُ عَرَاب عَرَاب عَرَاب عَرَاب عَرَاب عَرَابِ عَرَاب عَر

-এর সীগাহ। गामिक অর্থ হলো - وَمِفَةَ شِبْهُ वर्षि غَرِيْبِ لُفَةً بِيْبِ لُفَامِيَّاتِهِ، অপরিচিত, দরিদ্র ইত্যাদি।

فَاذَا إِنْفَرَدَ الرَّاوِيْ بِالْحَدِبْثِ - आति शिक शित शित शित शित शित शित शित है . أَنْفَرَدُ الرَّاوِيْ بِالْحَدِبْثِ الْفَرِيْبِ اِصْطِلَاحًا عَرِيْبٌ صَالَاهِ, عَامَ शित शित त्र त्रीत अल्था এक कन २३, जत जातक शिनी त्र शतीव वना २३। كَنْ مَا مُنْ عَرِيْبُ عَرِيْبٌ وَاحِدًّا يُسَمَّى غَرِيْبً

উল্লেখ্য যে, গরীব হাদীসকে نره ও বলা হয়

فَرْد مُطْلَقْ . ﴿ -कत्रत्पत क्षकांतर्रुण : कत्रत जावात पूरे व्यंगीर्त्ण विचक ] أَفْسَامُ ٱلْفُردِ

كُرُد زِسْبِيْ : সনদের কোনো স্তরে যদি একজন রাবী হয়, তবে তাকে ফরদে নসবী বলে।

২. غُرْد مُطْلُق : সনদের প্রত্যেক স্তরেই যদি রাবী একজন হয়, তবে তাকে ফরদে মৃতলাক বলা হয়।

वत जालाहना : قُولُهُ عَزْيرًا

্ৰাষীযের আভিধানিক অর্থ : وَمِفَةَ مُشَبَّهَة الْعَرِيْزِ لَّغَةً الْعَرِيْزِ لَّغَةً الْعَرِيْزِ لَّغَةً الْعَر মজবুত বা শক্তিশালী হওয়া।

اْن كَانَ اِثْنَيْنِ يُسَمِّى عَزِيْزًا -आतिভাষিক পরিচয় হলো مَعْنَى الْمَزِيْزِ اِصْطِلاَحًا (আবীযের পারিভাষিক অর্থা : পারিভাষিক পরিচয় হলো مَعْنَى الْمَزِيْزِ اِصْطِلاَحًا অর্থাৎ যদি বর্ণনাকারী দুজন হয়, তবে তাকে আযীয বলে।

७. जामीव नालिएइत भएठ, اللَّذِي رُوااهُ عَنْ إِثْنَيْنِ فِي جَمِيْعِ طَبَقَاتِ السَّنَدِ
 भूकि जाभीभूल इरनातित भएठ, عَزِيْزٌ
 مَارُواهُ إِثْنَانِ نَهُو عَزِيْزٌ

- अत्र जालाहना :

একবচন। مَفْنُول থেকে فَتَعَ থেকে أَشَهُور لُفَةً । শন্তি বাবে مَشْهُور لُفَةً بالْمَشْهُور لُفَةً । একবচন أَسُمُهُور لُفَةً । মাসদার হচ্ছে السَّهُرُ মূলবৰ্ণ (ش.،،، ) জিনসে صَحِيْح আভিধানিক অর্থ হচ্ছে - ১. প্রখ্যাত ২. বিখ্যাত ৩. প্রসিদ্ধ।

# [भागशूरतत शातिकासिक वर्थ] : (केंकें विकासिक वर्ष)

- ك. উসূল হাদীসের পরিভাষায় مَشْهُوْر বলা হয় এমন হাদীসকে, যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা দুয়ের অধিক, তবে হাদীসে مُتَوَاتِرْ -এর সীমা পর্যন্ত পৌছেনি।
- هُو مَا رُواهُ ثَلْثَةً فَأَكْثُرُ فِي كُلِّ طَبْقَةٍ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُو -अत श्रकात वरनान تَبْسِيْرُ عَلَى الْمُصْطَلِّع . ا
- إِنْ كَانَ لَهُ طُرُقٌ مَحْصُورَةً بِأَكْثَرَ مِنْ إِثْنَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُو فَهُو مَشْهُورٌ –ततान इरुनान (त्र.) वतनन
- هُو مَا لَهُ طُونٌ مَحْصُورَةً بِاكْثَرَ مِنْ إِثْنَيْنِ 8. शरफ इरेतन राजात आमकानानी (त.) वरलन

- अत जात्नाहना : वर्षे के के के वर्षे

যুতাওয়াতিরের আভিধানিক অর্থ] : مُعْنَى الْمُتَوَاتِرُ শব্দটি مُعْنَى الْمُتَوَاتِرِ لُفَةً হলো–ধারাবাহিকতা, অনবরত বা বিরতিহীন ইত্যাদি।

: [भूठाওয়ािठतের পারিভাষিক অর্থ] مَعْنَى الْمُتَوَاتِر إصْطَلَاحًا

১. পারিভাষিক পরিচয় হলো-

ٱلْمُتَوَاتِرُ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِيْ رَوَاهُ قَوْمُ لاَ يُحْصَى عَدَدُهُمْ وَلَا يُتَوَهَّمُ تَوَاطُّوُهُمْ عَلَى الْكِذْبِ بِكَشْرَةِ عَدَدِهِمْ وَلَا يُتَوَهَّمُ تَوَاطُّوُهُمْ عَلَى الْكِذْبِ بِكَشْرَةِ عَدَدِهِمْ وَلَا يُتَوَهَّمُ تَوَاطُّوُهُمْ عَلَى الْكِذْبِ بِكَشْرَةِ عَدَدِهِمْ وَلَا يُتَوَاطُّوهُمْ عَلَى الْكِذْبِ بِكَشْرَةِ عَدَدِهِمْ وَلَا يُتَوَاطُّوهُمْ عَلَى الْكِذْبِ بِكَشْرَةِ عَدَدِهِمْ وَلَا يُتَوَاطُّ وَهُمْ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ اللّهِ الْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهِ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

অর্থাৎ এমন হাদীসকে মুতাওয়াতির হাদীস বলা হয়, যা অসংখ্য রাবী বর্ণনা করেছেন। যাদের সংখ্যাধিক্য ও বাসস্থানের দরত্বের কারণে তাদের মিথ্যার উপর ঐকমত্য হওয়ার ধারণা করা যায় না।

- रे. छ. भारभूम আত্-जारशास्तत भएठ, الْكِذُب الْعَادَةُ تَوَاطُوهُمْ عَلَى الْكِذْب بَاتِكُ مَا رَوَاهُ عَدَدُ كُثِيرٌ تُحِيلُ الْعَادَةُ تَوَاطُوهُمْ عَلَى الْكِذْب
- الْخَبَرُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طَرِينَ بِهِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ فَهُوَ الْمُتَواتِرُ राराक देवत राजात आनकानानी (र्त्त.) वरलन الْخَبَرُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طَرِينَ بِهِ إِلَّا عَدَدٍ مُعَيَّنٍ فَهُو الْمُتَواتِرُ
- . अ त्रारह त्य, مُقَدَّمَةُ الشَّيْخِ

وَإِنْ بِلَغَتْ رُواتُهُ فِي الْكَثَرَةِ إِلَى اَنْ يَسَتَعِيْلُ الْعَادَةُ تَوَاطُّنَهُمْ عَلَى الْكِذْبِ يُسَمِّى مُتَوَاتِرًا لَعَنَ الْكَثَرِ فِي الْكَثَرِ فِي الْكَثَرِ فِي الْكَثَرِ فِي الْمَذَا الْفَنِ وَمَ هَا الْكَثَرِ فِي الْمَذَا الْفَنِ عَلَى الْاَكْثَرِ فِي الْمَذَا الْفَنِ अ وَمَا الْمَامِ وَمَ عَلَى الْاَكْثُرِ فِي الْمَذَا الْفَنِ अ وَمَا الْمَامِ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى الْاَكْثُرِ فِي الْمَذَا الْفَنِ الْمَامِي وَمِنْ اللّهُ وَمِي الْمُعَلِّمِ فِي الْمُعْمِي وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُواللّهِ وَمُواللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهِ وَمِنْ اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهِ وَمِنْ اللّهُ وَمُعْلِمُ وَمُواللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُعْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُولِ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُولِمُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُولِمُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال ومُن الللللّهُ ومُن اللّهُ ومُن الللّهُ ومُن اللللّهُ ومُن الللّهُ ومُن الللّهُ ومُن اللّهُ ومُلّمُ ومُن اللّهُ

وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الْغَرَابَةَ لَا تُنَافِى البَصِحَّةَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُثُ صَحِيْحًا غَرِيْبًا بِأَنْ يَكُوْنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رِجَالِم ثِقَةً وَالْغَرِيْبُ قَدْ يَقَعُ بِمَعْنَى الشَّاذِّ أَى شُذُوذًا هُوَ مِنْ أَتْسَامِ الطُّعْنِ فِي الْحَدِيْثِ وَهٰذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قُولِ صَاحِبِ الْمَصَابِيْحِ مِنْ قَوْلِهِ هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيثُ لِمَا قَالَ بِطَرِيْقِ الطَّعْنِ وَبَعْضَ النَّاسِ يُفَسِّرُوْنَ الشَّادُّ بِمُفَردِ الرَّاوِي مِنْ غَيْرِ إعْتِبَاد مُخَالَفَتِهِ لِلقِّقَاتِ كَمَا سَبَقَ وَيَقُولُونَ صَحِيْحٌ شَاذٌ وصَحِيْحٌ غَيْرُ شَاذِّ فَالشُّذُوذُ بِهٰذَا الْمَعْنَى آيضًا لاَ يُنَافِي الصِّحَةَ كَالْغَرَابَةِ وَالَّذِي يُذْكُرُ فِي مَقَامِ الطُّعْنِ هُوَ مُخَالِثُ لِلثِّقَاتِ \_

অনুবাদ: এ আলোচনা দ্বারা এ কথাও জানা যায় যে,
বা একজন রাবী হওয়া সহীহ-এর পরিপস্থি
(অন্তরায়) নয়। সহীহ হাদীসও গরীব হতে পারে, আর তা
এভাবে যে হাদীসের সকল রাবী বিশ্বস্ত হবেন। গরীব
কথাটি কখনো শায অর্থে ব্যহত হয় তথা সেই শায যা
হাদীসশাল্রে দুর্বলতার অভিযোগের শ্রেণীভুক্ত। মাসাবীহ
গ্রন্থকারের মন্তব্য ﴿
عَرِيْنَ عَرِيْنَ عَرِيْنَ عَرِيْنَ اللهِ দ্বারা এ মর্মার্থই
বুঝিয়েছেন, যখন হাদীসের উপর আপত্তি প্রকাশের জন্য
বলে।

আর কতেক মুহাদ্দিস বিশ্বস্ত রাবীর বিরোধিতার বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য না করেই রাবীর মুফরাদ (একক) হওয়া দ্বারা শাযের বিশ্বেষণ দিয়ে থাকেন। যেমন—ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তারা বলেন, সহীহ হাদীস শাযও হয় এবং সহীহ হাদীস গায়রে শাযও হয়। অর্থাৎ এ হাদীস সহীহ, কিন্তু শায় নয়। সুতরাং এ অর্থ অনুয়ায়ী শায় হাদীসও গরীব হাদীসের ন্যায় সহীহের পরিপন্থি নয়। অবশ্য যখন তা দুর্বল প্রকাশের স্থানে বলা হয় তখন সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে বুঝতে হবে য়ে, এর দ্বারা রাবীদের বিরোধী হওয়ায় মর্ম বুঝানো হয়েছে। এ কারণেই তা সহীহের মুখালিফ।

गों الْعَمْ الله وَعُلِمْ مِنَّا ذُورُ الله وَالْعَمْ الله وَعُلِمْ مِنَّا ذُورُ الله وَعُلِمْ مِنَّا ذُورُ المُعْنِ وَالْعَرِيْثُ صَعِيْمًا عَلَيْهِ الْمَعْنِ وَالْعَرِيْثُ صَعِيْمًا عَرَيْبُ وَالْعَرِيْثُ مَا مِنْ وَعَالِم الله الله الله وَالْعَرِيْثُ مَا الله وَالْعَرِيْثُ مَا الله وَالْعَرِيْثُ مَا الله وَالْعَرِيْثُ مَا الله وَالْعَرْوِيْثُ الْعَرِيْثُ مَا الله وَالله الله وَالله وَ وَالله و

فَصْلُ الْحَدِيثُ الضَّعِيثُ هُوَ الَّذِي فَقُدَ فِيْهِ الشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الصِّحَّةِ وَالْحَسَنِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَيُذَمُّ رَاوِيْهِ بِشُكْوْدِ أَوْ نَكَارَةٍ أَوْ عِلَّةٍ وَبِهَذَا الْإِعْتِ سَارِ يَتَعَدُّهُ أَفْسَامُ الصَّعِيْفِ وَيَكْثُرُ أَفْرَادًا وَتُرْكِيْبًا وَمَراتِبُ الصَّحِيْح وَالْحَسَنِ لِذَاتِهِمَا وَلِغَيْرِهِمَا أَيْضًا بِستَفَاوُتِ الْمَرَاتِبِ وَالدَّرَجَاتِ فِي كَمَالِ البصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ الْمَاخُودَةِ فِي مَغْهُوْمَيْهِمَا مَعَ وُجُودِ الْإِشْتِرَاكِ فِي أَصْلِ الصِّحَّةِ وَالْحَسَنِ وَالْفَوْمُ صَبَطُوا مَرَاتِبَ الصِّحَةِ وَعَبَّنُوهَا وَ ذَكُرُوا أَمْثِلَتَهَا مِنَ الْأَسَانِينِدِ وَقَالُوا إِسْمُ الْعَدَالَةِ وَالصَّبِيطِ يَشْمُلُ رِجَالَهَا كُلُّهَا وَلٰكِنَّ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ وَأَمَّا إِطْلَاقُ اصَحِّ الْاسَانِينِدِ عَلَى سَنَدٍ مَخْصُوصٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَفِيْدِ إِخْتِلَانٌ فَقَال بَعْضُهُمْ اَصَحُ الْأَسَانِيْدِ زَيْنُ الْعَابِدِيْنَ عَنْ ابَيْدِ عَنْ جَدِّهِ وَقِيْلَ مَسَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُصَرَ وَقِيلً الزُّهْرِيْ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَر وَالْحَتَّ أَنَّ الْحُكَّم عَلْى اِسْنَادٍ مَخْصُوصٍ بِالْأَصَحِبَّةِ عَلَى الْإِظْلَاقِ غَبْرُ جَائِزٍ إِلَّا أَنَّ فِي الصِّحَّةِ مَرَاتِبَ عُلْبَا وَعِدَّةٌ مُنِ الْاَسَانِبُدِ يَدْخُلُ فِيهَا وَلُوْ قُيِّدَ بِقَيْدٍ بِأَنْ يُقَالُ أَصَحُّ أَسَانِيْدِ الْبَلَدِ الْفُلاتِيِّ أَوْ فِي الْبَابِ الْفُلاتِيّ أوْ فِي الْمُسْأَلَةِ الْفُلَاتِيَّةِ يَصِعُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : দ্বা'ঈফ হলো সেই হাদীস যাতে সহীহ ও হাসান হাদীসের জন্য গ্রহণযোগ্য শর্তসমূহ আংশিকভাবে বা পুরোপুরি অনুপস্থিত। আর তার রাবী হয় শায, মুনকার ও মু'আল্লালের দোষে দুষ্ট। এদিক দিয়ে দ্বা ঈফ হাদীস কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত। সহীহ লিযাতিহী ও সহীহ লিগায়রিহী এবং হাসান লিযাতিহী ও হাসান লিগায়রিহীর ক্ষেত্রেও প্রকৃতপক্ষে মিশ্রিতভাবে হাসান হওয়া সত্ত্বেও তাদের ব্যাখ্যার বেলায় নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণতম গুণাবলির শ্রেণীগত ব্যবধানের কারণে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। হাদীসশান্ত্রবিদগণ বিশুদ্ধতার শ্রেণী ও পর্যায়সমূহ নির্ণয় করেছেন এবং তাদের উদাহরণ সনদ দারা দিয়েছেন। আর তারা বলেছেন, আদালত ও যব্ত এ দুটি বৈশিষ্ট্য রাবীদের সকলের মধ্যে থাকতে হবে। কিন্তু তাদের কতক কতকের উপর মর্যাদাশালী। विट्निष काता जनमक जाधात اصم الأسانيد [সমগ্র সনদের মধ্যে বিশুদ্ধ সনদ] বলার ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কাজেই কিছুসংখ্যক य्शिक्ति वरनन, ﴿ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ خَدِهِ ﴿ वर्णन، ﴿ وَيُنْ الْعَابِدِيْنَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ সনদটি সমগ্র সনদের মধ্যে বিশুদ্ধ সনদ। কতকের عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ पाठा पात्राश्चल पात्रानीम श्रामा عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ زُهْرِي عَنْ अावात कण्यकत मेंएण عَنِ ابْنِ عُمَرَ त्रतमि वात्राश्चन वात्रातीम । سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ কিন্তু কথা হলো, বিশেষ কোনো সনদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আসাহহুল আসানীদ কথাটি ব্যবহার করা জায়েজ নয়। কেননা, বিশুদ্ধতার অনেক শ্রেণী ও স্তর রয়েছে এবং তাতে অনেক সনদই অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যদি তাকে এভাবে সীমায়িত করা হয় যে, এ সনদটি অমুক শহরে আসাহহুল আসানীদ অথবা অমুক অধ্যায় বা অমুক বিষয়ে আসাহহুল আসানীদ তবে তা সঠিক হবে। সঠিক কথা আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।

الشَّرَائِطُ যাতে হারিয়ে গেছে বা অনুপস্থিত الَّذِي فَقُدَ فِيْدِ আজিফ হাদীস হলো الْحَدِيثُ الضَّعِيْثُ । যাতে হারিয়ে গেছে বা অনুপস্থিত الْسُمْتَبَرَةُ سَامِ আর তার وَيُذَمُّ رَاوِيْدٍ अহণযোগ্য শর্তসমূহ الْمُمْتَبَرَةُ वर्गनाकातीत्क मार्युक कता रस्सर्छ وَيَهُذُا أَلِاعَتِبَارِ वर्गनाकातीत्क मार्युक कता रस्सर्छ وَيَهُذُا أَلِاعَتِبَارِ वर्गनाकातीत्क प्रास्तुक कता रस्सर्छ وَيَهُذُا أَلِاعَتِبَارِ वर्गनाकातीत्क प्रास्तुक कता रस्सर्छ এবং তা একক ও সংযোগভাবেও অনেক হয় وَيَكْثُرُ أَفْرَادُا وَتُرْكِبْبًا वा'ঈফ হাদীস করেক শ্রেণীতে বিভক্ত الشَّعِبْفِ এवং शंमान وَ الْحَسَنِ لِذَاتِهَا وَلِغَيْرِهِمَا أَيْضًا अात नशिर्दत खतनम्र ज्था नशिर निंगाग्नतिश و مَرَاتِبُ الصَّحِيْع نِيْ كَمَالِ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ الْمَاخُوْذَةِ বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস হয় يتَفَاوُتِ الْمَرَاتِبِ وَالدَّرَجَاتِ পলিয়াবিহীও يتَفَاوُتِ الْمَرَاتِبِ وَالدَّرَجَاتِ مَعَ وُجُودِ الْإِشْتِرَاكِ فِي أَصْلِ الصِّحَّةِ وَالْحَسَنِ ाप्ति वाशात وفي مَفْهُومَنْهِمَا अइनरयाना भित्रभून रुनाविनित वााभात في مَفْهُومَنْهِمَا হাসান ও সহীহ মূলগতভাবে মিশ্রিত হওয়ার ফলে وَالْقَوْمُ ضَبَطُوا আর হাদীসশান্ত্রবিদগণ নির্ণয় করেছেন مَرَاتِبَ الصَّحَةِ সহীহ ও হাসানের স্তরসমূহ مُرَاتِبَ الصَّحَةِ এবং তা নির্দিষ্ট করেছেন وَعَيَّنُوهَا وَخَيَّنُوهَا وَعَيَّنُوهَا وَعَيَّنُوهَا عَالِمَا وَعَيَّنُوهَا وَعَيَّنُوهَا وَعَيَّنُوهَا وَعَيَّنُوهَا وَالْمَانِيْدِ तावीरात अकरलत परिया थाकरा يَشْمُلُ رِجَالَهَا كُلُّهَا अपानाना ७ यगा إِنْمُ الْعَدَالَةِ وَالطَّبْطِ তবে وَامَّا اطْلاَقُ اصَّعَ الْاَسَانِيْدِ जद जात्मत किडू सः शाक अभत किडू सः शाकत उभत अर्यामा नीन وَلْكِنَّ بَعْضَهَا فُوْقَ بَعْضِ करव فَغِينهِ إِخْتِلانَكُ কথাটি ব্যবহৃত হয় الْإَطْلاقِ عَلَى سَنَدٍ مَخْصُوصٍ عَلَى الْإِطْلاقِ কথাটি ব্যবহৃত হয় زَيْنُ जा अराह اَصَعُ الْاسَانِيْدِ अराह अर्थाक सूशिक तलन فَعَالَ بَعْضُهُمْ अराह विश्वक प्रताह وَيُن আর কারো মতে مَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ আর কারো মতে مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ আর কারো মতে وَفِيل عَنْ صَالِم عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمْرَ আতি বিশ্বন্ধ সনদ وَالْحَقُّ তবে বিশ্বন্ধ কথা হলো ابْنِ عُمْرَ ابْنِ عُمْرَ يَصِيعُ অথবা, অমুক বিষয়ের মধ্য أَوْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْفُكَارِيَّةِ অথবা, অমুক অধ্যায়ের মধ্যে يَصِيعُ তাহলে তা সঠিক হবে والله الله الله عنه आल्लां रहे अधिक জानिन।

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

। শাদিক অর্থ - অক্ষম, দুর্বল ইত্যাদি। تُوِيَّ শদের বিপরীত। শাদিক অর্থ - অক্ষম, দুর্বল ইত্যাদি। مَعْنَى الصَّعِيْفِ أَصِطِلاَحًا [पा'ঈফের আভিধানিক অর্থ] :

الصَّعِينُ هُوَ الَّذِي فَقُدَ فِيهِ السُّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الصِّحَّةِ وَالْعَسَنِ كُلَّ أَوْ بَعِضًا , अ وَعَدَّ مُقَدَّمَةُ الشَّيْخِ . ﴿ বলে। اَلصَّعِيْثُ वला प्राय्वा पार्य ना, তাকে اَلصَّعِيْثُ वला वर्षाৎ যাতে সহীহ ও হাসানের শর্তাবলি পুরোপুরি বা আংশিক পাওয়া যায় না, তাকে

عاد ماده مواد ماده مواد و والمادمة الموادة ব্যতীত অপর শর্তগুলো হাসান হাদীসের।

तावीत पूर्वला आधिका सम्मात काता यन्ने शामीत्मत मर्या पूर्वला आधिका सम्मात काता यन्ने शामीत्मत मरधा पूर्वला शाम-वृक्ति शरा থাকে। যেমনিভাবে সহীহ হাদীসের রাবীর গুণাবলি পূর্ণতা ও অপূর্ণতার দিক দিয়ে তার বিশুদ্ধতা বৃদ্ধি ও হাস পায়। সহীহ হাদীসের মধ্যে যেমনিভাবে اَصَعُ الْأَسَانِيْدِ [সর্বাধিক সহী সনদ] রয়েছে। তেমনিভাবে যঈফ হাদীসের মধ্যেও সর্বাধিক यञ्चक श्रामीञ तराह । यातक أَوُ مُنَى الْأَسَانِيدُ वरल ।

হাকীম আবৃ আদিল্লাহ নিশাপুরী (র.) মা'রিফাত্ উল্মিল হাদীস গ্রন্থে الْأَسَانِيْدُ أَوْ هَى राकीম আবৃ আদিল্লাহ নিশাপুরী (র.) মা'রিফাত্ উল্মিল হাদীস গ্রন্থে الْأُسَانِيْدُ أَوْ هَى তিন্দ্র হাদীস গ্রন্থে করেছেন।
ك. কোনো সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে সর্বাধিক যঈফ হাদীস। যেমন مَدْقَةُ بْنُ مُوْسَى الدَّقِيْقِيْ عَنْ فَرَقْدَسِ – মার্কিন সমূহের মধ্যে সর্বাধিক যঈফ হাদীস। যেমন । रगति वान कत (ता.) त्थरक वर्षिक श्रामी अस्पूर्वत सर्था अर्वाधिक युक्त शिक्ष होनी अस्पूर्वत सर्था अर्वाधिक युक् عُمَّدُ بْنُ قَيْسِ الْمَصْلُوْبِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِيْنِ - रगता वक शहतवानीत वर्षिक शिन सर्वाधिक युक्तिक शहतवानी हिल्ला ومُحَمَّدُ بْنُ قَيْسِ الْمَصْلُوْبِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِيْنِ - राता वक शहतवानीत वर्षिक शहतवानी के कि स्वतवानीत वर्षिक शहतवानीत के कि स्वतवानीत वर्षिक शहतवानी के कि स्वतवानीत वर्षिक शहतवानीत के कि स्वतवानीत वर्षिक शहतवानी के कि स्वतवानीत वर्षिक स्वतवानीत वर्षिक स्वतवानीत वर्षिक स्वतवानीत के कि स्वतवानीत के कि स्वतवानीत के कि स्वतवानीत कि स्वतवानीत के कि स्वतवानीत । सामवानीतन व्यक्त वर्तिं र्शमीन न्यूंट्व मर्सा नर्वाधिक यन्नें रामीन وُخْرِ عَنْ عَلِيّ بْنِ يَزِيْدُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً

فصل مِنْ عَادَةِ التّبِرْمِذِيّ أَنْ يَتَقَولَ فِيْ جَامِعِهِ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيْحُ حَدِيثُ غَرِيبٌ حَسَنَ حَدِيثٌ حَسَنَ غَرِيبٌ صَحِيحٌ وَلا شُبْهَةَ فِي جَوَازِ إِجْتِمَاعِ الْحَسَنِ وَالصِّحَّةِ بِانْ يَكُونَ حَسَنًّا لِذَاتِهِ وصحيعًا لِغَيْرِهِ وَكَذٰلِكَ فِي إِجْتِمَاعِ الْغَرَابَةِ وَالصِّحَّةِ كَمَا اسْلَفْنَا وَامَّا إجْتِمَاعُ الْغَرَابَةِ وَالْحَسَنِ فَيَسْتَشْكِلُوْنَهُ بِأَنَّ اليِّوْمِذِي إِعْتَبَرَ فِي الْحَسَنِ تَعَدُّدَ الطُّرُقِ فَكَيْفَ يَكُونُ غَرِيْبًا وَيُجِيْبُونَ بِالَّ إعْتِبَارَ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ فِي الْحَسَنِ لَيْسَ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلِّ فِئ قِسْمِ مِنْهُ وَحَيْثُ حَكَّمَ بِالْجَتِمَاعِ الْحَسَنِ وَالْغَرَابَةِ الْمُرَادُ قِسْمُ أَخُرُ وَقَالَ بِعَنْ لُهُمْ إِنَّهُ أَشَارَ بِذَٰلِكَ إِلَى إِخْتِلَافِ الطُّرُقِ بِاَنْ جِاءَ فِي بَعْضِ الطُّرُوْ غَرِيْبًا وَفِيْ بَعْضِهَا حَسَنًا وَقِبْلَ ٱلْوَاوُ بِمَعْنِي أَوْ بِانَّهُ يَشُكُ وَيَتَرَدُّهُ فِي أنَّهُ غَرِينْ أَوْ حَسَنَّ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ جَزْمًا وَقِيْلُ ٱلْمُرَادُ بِالْحَسَنِ هُهُنَا لَيْسَ مَعْنَاهُ الْإصطِلَاحِيْ بَلِ اللُّغَوِيُّ بِمَعْنَى مَا يَحِيبُلُ إِلَيْهِ الطُّبْعُ وَهٰذَا الْقَوْلُ بَعِيْدٌ جِدًّا \_

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: ইমাম তিরমিয়ী (র.)-এর অভ্যাস স্বীয় 'জামিউত তিরমিযী' তে (এ নীতিমালা অনুসরণ করেছেন যে,) প্রত্যেক হাদীসের শেষে خُدنْتُ حُسَنُ صَحِبْحُ . حَدِيثُ غَرِيبٌ حَسَنُ . حَدِيثُ حَسَنُ পরিভাষা উল্লেখ করে হাদীসিটির শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা সম্পর্কে স্বীয় মতামত পেশ করেছেন। হাসান ও সহীহ এ দুই বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় হওয়ার বৈধতার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই। হাসানুন সহীহুন দ্বারা হাসান লিযাতিহী এবং সহীহ লিগায়রিহী উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে গরীব ও সহীহের একত্র হওয়ার ক্ষেত্রেও কোনো সন্দেহ নেই। যেমন আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু গরীব ও হাসান এ দুটি বৈশিষ্ট্যের একত্র হওয়ার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ প্রশ্ন তুলেছেন। কেননা, ইমাম তিরমিয়ী (র.)-এর মতে হাদীস হাসান হওয়ার ব্যাপারে তা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত ও সংকলিত হওয়ার শর্তটি বিশেষভাবে পরিগণিত। সুতরাং তা কিরূপে গরীব হতে পারে? এ প্রশ্নের জবাবে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে, হাদীস হাসান হওয়ার ক্ষেত্রে তা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার গ্রহণযোগ্য শর্তটির সাধারণ প্রয়োগ শর্ত নয়; বরং তা দ্বারা হাদীসের একটি প্রকার বুঝানো হয়েছে। আর যখন কোনো হাদীসে হাসান ও গরীব বৈশিষ্ট্যদ্বয়ের একত্র হওয়ার কথা বলা হয়, তখন তা দারা অন্য একটি প্রকরণ বুঝানো হয়ে থাকে। কিছুসংখ্যক বলেন যে, এর দ্বারা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো সূত্রে গরীব এবং কোনো সূত্রে হাসান বর্ণিত হয়েছে।

কারো কারো মতে এখানে ু অক্ষরের অর্থ হলো ুর্ট এটা দ্বারা হাদীসটি নিশ্চিত পরিচয় না জানা থাকার কারণে সংশয় প্রকাশ করা হয় যে, হাদীসটি গরীব, না হয় হাসান। আর কারো মতে এখানে হাসান দ্বারা পরিভাষিক অর্থে হাসান উদ্দেশ্য নয়; বরং সে আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, যার দিকে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মন ধাবিত হয়। কিন্তু এ মতটিও অসামঞ্জস্যশীল ও দূরবর্তী।

আর হাসান ও সহীহ এ দুই বৈশিষ্ট্যের হাদীস একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই بَنُ يَكُونَ এভাবে হবে যে حَسَنًا لِذَاتِهِ وكُذُلِكَ فِيْ إِجْتِمَاعِ الْغَرَابَةِ आत अशैर द्वाता अशैर विशारेतिशै तुकाता राग्ना राग्ना विशाण्यि وصَعِيْعًا لِفَيْرِهِ এমনিভাবে গরীব ও হাসান এই দুই বৈশিষ্ট্যের একত্রিত হওয়াতে কোনো সংশয় নেই كَمَا ٱسْلُغْنَا এমনিভাবে গরীব ও হাসান এই দুই বৈশিষ্ট্যের একত্রিত হওয়াতে কোনো সংশয় নেই আলোচনা করেছि فَيَسْتَشْكِلُوْنَهُ यूशिक्पित्रगण किंति करविष्ठ रुखात व्याभारत وَأَمَّا إِجْتِمَاءُ الْفَرَابَةِ وَالْحَسَن মনে করেছেন بِأَنَّ التِّرْمِذِي إِعْتَبَرَ فِي الْحَسَنِ কননা, ইমাম তিরমিয়ী (র.) হাদীস হাসান হওয়ার ব্যাপারে এ শর্তটি গণ্য করেছেন যে, نَكُونُ غَرِيْبًا विভিন্ন সনদে বা পদ্ধতিতে বর্ণিত হওয়া نَكُونُ غَرِيْبًا সুতরাং কিভাবে গরীব হতে পারে وَيُجِيْبُونَ भूरािक्ष न्न वत्र क्रवात्व वत्त्र त्य بِاَنَّ إِعْتِبَارَ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ فِي الْحَسَنِ श्रािक नन वत्र क्रवात्व वत्त्र वि न्न न्य وَخَيْثُ حَكُم اللهِ अर्थात दिभात भग रह ना بَلْ فِي قِسْمِ مِنْهُ तत्तर धत बाता रामीत्मत धकि धेकात तुआह । وَخَيْثُ حَكُم اللهِ الْأَطْلاقِ তখন এর দ্বারা وبِاجْتِمَاعِ الْحُسَنِ وَالْغَرَابَةِ এकि প্রকার বুঝানো হয় وَفَالَ بَعْضُهُمْ आর किছু সংখ্যক বলেছেন إِنَّهُ اشَارَ بِذُلِكَ اِلْي إِخْتِيلَانِ الطُّرُقِ وَنِيْ بَعْضِهَا حَسَنًا अजात य काता त्रूख ा शतीत अनत अताह. بِأَنْ جَاءَ نِيْ بَعْضِ الظُّرُقِ غَرِيبًا फित्क देकि कता राख़रह , जात कारता पृत्व शंजान जनता وَيْسُلُ وَيُسْرَدُدُ वात कारता पृत्व शंजान जनता وَقِيْلُ ٱلْوَا وُبِمَعْنَى أَوْ এ বিষয়ে তার সন্দেহ-সংশয় ছিল وَهُ اَنَّهُ غُرِيْبٌ أَوْ حَسَنُ विষয়ে যে অত্র সনদটি গরীব অথবা হাসান المَدَم مَعْرِفَتِهِ جُزْمًا كَيْسَ مَعْنَا، व्यात करा शाकात करा وَقِيْلَ ٱلْمُرَادُ بِالْحَسَنِ هُلُهُنَا अतिहरू ना शाकात करा وَقِيْلَ ٱلْمُرَادُ بِالْحَسَنِ هُلُهُنَا यात फिरक الإصطِلَاحِيْ अतिज्ञािषक वर्थ नम्र مَا يَحَيْلُ إِلَيْهِ الطُّبُعُ अतिज्ञािषक वर्थ नम्र بَل اللُّغُويُ স্বাভাবিকভাবে মন ধাবিত হয় وَهٰذَا الْتَوْلُ بَعِيْدٌ جِدًّ। مُعَالِمٌ তবে এ অর্থটি অধিক দূরবর্তী বা অসামঞ্জস্য।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: [ইমাম তিরমিযী (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী] نَبْذًا مِنْ حَيَاةٍ إِمَام تِرْمِدِيْ

নাম ও পরিচিতি: তাঁর নাম মুহামদ উপনাম আবৃ ঈসা; পিতার নাম ঈসা ইবনে সাওরাহ। তিনি তাঁর জন্মস্থানের নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁর পূর্ণ পরিচিতি হলো ـ أَبُوْ عِيسْلَى مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسُلَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسْلَى مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسُلَى مُحَمِّدًا بِهِ اللّهِ اللّهِ عَيْسُلَى مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسُلَى مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسُلَى مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسُلَى مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسُلِي مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسُلِي مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسُلِي مُعْمَدُ فَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللل

টেটি: তিনি ৭০ বছর বয়সে ২৭৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

جَامِعْ হাদীসশাস্ত্রে তাঁর বিরাট এক খেদমত রয়েছে তাঁর সংকলিত جَامِع تِرْمِنِیْ এর অন্যতম। এটি একাধারে خِدْمَتُهُ অন্যদিকে مِسَعًام سِتَّه এ বৈশিষ্ট্য অপর কোনো গ্রন্থে নেই। ওলামায়ে কেরাম এ গ্রন্থটিকে مِسَتَّه -এর মধ্যে গণ্য করেছেন।

فَصْلُ اَلْإِحْـتِـجَـاجُ فِـى الْاَحْـكَـامِ بِالْخَبَرِ الصَّحِيْحِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَكَذٰلِكَ بِالْحَسَنِ لِذَاتِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ مُلْحَقُّ بِالصَّحِبْحِ فِي بَابِ الْإِحْتِجَاجِ وَإِنْ كَانَ دُوْنَهُ فِي الْمَرْتَبَةِ وَالْحَدِيثُ الصَّعِيْفُ الَّذِي بَلَغَ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ مَرْتَبَةَ الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ أَيْضًا مُجْمَعٌ وَمَا اشْتُهِر أَنَّ الْحَدِيثُ الضَّعِيثُ مُعْتَبَرُّ فِيْ فَضَائِيلِ الْأَعْمَالِ لَا فِيْ غَيْرِهَا ٱلْمُرَادُ مُفْرَدَاتُهُ لاَ مَجْمُوعُهَا لِأنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْحَسَنِ لَا فِي الضَّعِيْفِ صَرَّحَ بِهِ ٱلْآئِمَّةُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ كَانَ الضَّعِيثُ مِنْ جِهَةِ سُوْءِ حِفْظٍ أَوْ إِخْتِلَاطٍ أَوْ تَذْلِيْسِ مَعَ وُجُوْدِ الصِّدْقِ وَالدِّينَانَةِ يَنْجَبِرُ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ وَانِ كَانَ مِنْ جِهَةِ إِرِّهَامِ الْكِذْبِ أَو الشُّنُوْذِ أَوْ فُحْشِ الْغَلَطِ لَا يَنْجَبِرُ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ وَالْحَدِيْثُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِالضُّعْفِ وَمَعْمُولٌ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْاَعْمَالِ وَعَلَى مِثْلِ هٰذَا يَنْبَغِى اَنْ يُحْمَلُ مَا قِبْلُ أَنَّ لُحُوْقَ الضَّعِبْفِ بِالصَّعِيْفِ لاَ يُفِينُدُ قُوَّةً وَالَّا فَهَاذَا الْفَولَ ظَاهِرُ الْفُسَادِ فُتَدَبَّرْ \_

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: সহীহ হাদীস দ্বারা শরিয়তের বিধান প্রমাণ গ্রহণের (হুজ্জত হওয়া) ক্ষেত্রে সকল মুহাদ্দিস একমত। এমনিভাবে সাধারণ ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মতে, হাসান লিযাতিহী হাদীসও সহীহ হাদীসের সাথে হুজ্জাত হওয়ার যোগ্যতা রাখে, যদিও মর্যদাগত দিক থেকে তার তুলনায় কম হয়। আর দ্বা ঈফ হাদীস যদি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার দরুন হাসান লিগায়রিহী সমপর্যায়ে উন্নীত হয়, তা হুজ্জত হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। প্রসিদ্ধ কথা হলো দ্বা'ঈফ হাদীস আমলের ফজিলতের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, অন্য কোনো ক্ষেত্রে নয়। এ প্রসিদ্ধ কথার মর্ম হচ্ছে তার মুফরাদসমূহ [একক ও বিশেষ হাদীস], সামগ্রিকভাবে নয়। কেননা, তা হাসানের অন্তর্ভুক্ত, দ্বা ঈফের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইমামগণ এরূপই व्याच्या करत्रष्ट्रन । कारना कारना भूशिक्ति वरलष्ट्रन, বিশ্বস্ততা ও দিয়ানতাদারী সত্ত্বেও যদি মুখস্থের দুষ্টতা, সংমিশ্রণ ও তাদলীসের কারণে হাদীস দ্বা'ঈফ হয়, তবে বহু সূত্রে বর্ণিত হওয়ার দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। আর যদি মিথ্যাচারিতার দোষে বা শায হওয়ার কারণে অথবা ভ্রান্তির কারণে দ্বা'ঈফ হয়, তবে বহু সূত্রে বর্ণিত হওয়ার দারাও তার ক্ষতিপূরণ হয় না। হাদীসটি দ্বা ঈফ হিসেবেই নির্ধারিত হবে, তবে আমলের ফজিলতের কেরামের সে উক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, "দ্বা'ঈফ দ্বা'ঈফের সাথে মিলিত হয়ে কোনো শক্তি ক্ষেত্রে কার্যকর নয়।" নতুবা এ কথাটির দুষ্টতা স্পষ্ট। সুতরাং বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা করো।

যা পৌছেছে النَّذِي بَلَغَ स्विष्ठ তা মর্যাদাগত দিক থেকে সহীহ হাদীসের থেকে কম وَالْحَدِبْثُ الصَّعِيْفُ তাও সকলের بَنْ مُنْجَمَعٌ विভिন्न সূত্রে বর্ণিত হওয়ার ফলে مَرْتَبَةُ الْحَسَنِ لِفَيْرِهِ विভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার ফলে بِتَعَدُّدِ الطُّرْق فِيْ فَضَائِل الْأَعْمَالِ वा'निय शमीन वरनायागा أَنَّ الْحَدِيْثُ الصَّعِيْثَ مُعْتَبَرُ जात अनिक्ष कथा राला وَمَا اشْتُهُرَ वा'निय रागा وَمَا اشْتُهُمَ व अंतिक कथात छेल्मण राजा مَا الْسُرَادُ مُفْرَدَاتُهُ مُفَرَدَاتُهُ عَامِيهُ कामालत किल्ला किला किल्ला किल वककमभृत्र لَ فِي الصُّعِيْفِ अनागातित जलकुं لِأَيُّا دَاخِلُ فِي الْحَسَنِ प्रामाधिकভाति नग्न لِأَيُّ دَاخِلُ فِي الْحَسَنِ प्रामाधिकভाति नग्न لِأَيُّهُ دَاخِلُ فِي الْحَسَنِ অন্তর্ভুক্ত নয় وَقَالَ بَعْضُهُم ইমামগণ এরপই ব্যাখ্যা করেছেন وَقَالَ بَعْضُهُمْ किছু সংখ্যক বলেছেন صَرَّح بِهِ الْأَتِيَّةُ مَعُ व्यवा जाननीरमत करता कि एथरक مَنْ جَهَةِ سُوْءِ جِفْظِ अथवा मश्मिन्ता करन مِنْ جَهَةِ سُوْءِ جِفْظِ इर् তবে তা বহু সূত্রে বর্ণিত হওয়ার মাধ্যমে তার يَنْجَبرُ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ अावीत विश्वस्रा निय्नाना नियान निव्य क्षिल्या विश्वा क्षित्र وَأَوْ فُحْشِ الْفَلَطِ किल्यात अिल्यात अिल्युक وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَةٍ إِتِّهَام الْكِذْب তবে আমলের ফজিলতের क्रायंकती हत وَمُعْمُولً بِهِ فِي فَضَائِلِ الْاعْمَالِ रामी प्रा के कि हिरमत्वर निर्धातिक रत أَنَّ لُحُونَ आत এकथार क्षराका रत أَن يُحْمَلُ مَا قِنْها كَالْ يَعْمَلُ مَا قِنْها هَذَا يَنْبَغِي وَالَّا فَهُذَا निक्तर वा'करक वा'करकत मिनत्नत करल हैं يُفِيدُ قُرَّةُ भिकत त्करत वा الصَّعِيفِ بِالضَّعِيفِ वनाथाय़ এ পরিভাষাটির বিপর্যয় প্রকাশ্য فَتَدَبُّرُ صَامِرُ الْفَسَاد । অন্যথায় এ পরিভাষাটির বিপর্যয় প্রকাশ্য فَتَدَبُّرُ عَلَامِرُ الْفَسَاد

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يِالْخَبَرِ بِالْخَبَرِ بِالْخَبَرِ ؛ মুহাদ্দিসগণ যেসব হাদীস দ্বারা শরিয়তের দলিল গ্রহণে ঐকমত্য হয়েছেন তা হলো নিম্নরূপ :

- ১. সহীহ হাদীস যার রাবীগণ বর্ণনার গুণসমূহে গুণান্থিত এবং বর্ণনাও ধারাবাহিক, এরূপ হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে সকল উন্মত একমত।
- ২. এমনিভাবে کَسَیُ اِدَاتِه হাদীস দ্বারাও দলিল গ্রহণ করা যাবে। এতে সাধারণ ওলামাগণ একমত পোষণ করেছেন যদিও তা মর্যাদার দিক থেকে সহীহের থেকে কিছুটা নিম্নে।
- ৩. আর যে خَمِيْف হাদীস বিভিন্ন সনদে বর্ণনার ফলে مَسَنَّ لِغَيْرِه -এর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে তা দ্বারাও দলিল গ্রহণ করা জায়েজ এ বিষয়েও সকলে একমত। তবে সাধারণত ضَعِيْف হাদীস আমলের ফজিলত সম্পর্কে গ্রহণ করা যাবে।

فَصْلُ لَمَّا تَفَاوَتَتْ مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ وَالصِّحَاحُ بَعْضُهَا أَصَحُ مِنْ بَعْضٍ فَاعْلُمْ أَنَّ الَّذِي تَقَرَّرَ عِنْدَ جُمْهُ ورِ الْمُحَدِّثِبْنَ أَنَّ صَحِيْحَ الْبُخَارِيْ مُقَدَّمٌ عَلْي سَائِرِ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ حَتَّى قَالُوا اصَّحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِسَابِ السُّلِهِ صَرِحيتُ الْسُخَادِي وَسَعْضُ الْمُفَارِيَةِ رَجَّحُوا صَحِيْحَ مُسْلِمٍ عَلَى صَحِيْح الْبُخَارِي وَالْجُمهُ ورُ يَقُولُونَ إِنَّ هٰذَا فِيْما يَرْجِعُ إِلَى حُسْنِ الْبَيَانِ وَجَوْدَةِ الْوَضْع وَالتُّرْتِينِ وَ رِعَايَةِ دَقَائِقِ الْإِشَارَاتِ وَمَحَاسِنِ النِّكَاتِ فِي الْأُسَانِيْدِ وَهٰذَا خَارِجٌ عَنِ الْمَبْحَثِ وَالْكَلَامُ فِي الصِّحَةِ وَالْقُرُّوةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا وَلَيْسَ كِتَابٌ يستاوِيْ صَحِيْحَ الْبُخَارِىٰ فِئْ هٰذَا الْبَابِ بِدَلِيْلِ كَمَالِ الصِّفَاتِ الَّتِيْ اعْتُبِرَتْ فِي الصِّحَّةِ فِي رِجَالِهِ وَبَعْضُهُمْ تَوَقُّفَ فِي تَرْجِيْحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْاخرِ وَالْحَقُّ هُوَ الْاَوْلُ \_

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: যখন সহীহ হাদীসের মধ্যে মানগত ব্যবধান রয়েছে, কোনোটি কোনোটি হতে অধিক সহীহ। তখন এটা জেনে রাখা উচিত যে, জুমহূর মুহাদ্দিসীনের নিকট এটা প্রমাণিত যে, সহীহ বুখারী সকল সংকলিত গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এমনকি তারা বলেছেন, কিতাবুল্লাহর পর সবচেয়ে সহীহ কিতাব হলো সহীহ আল-বুখারী। কতক পশ্চিমা মুহাদ্দিস সহীহ মুসলিমকে সহীহ বুখারীর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। জুমহূর মুহাদ্দিসগণ বলেন, এ প্রাধান্য দান হলো বর্ণনার সৌন্দর্য, শ্রেণীবিন্যাসের সৌন্দর্য, সৃক্ষ ইঙ্গিত এবং সনদের সৃক্ষতার উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে। এটা আলোচনা বহির্ভূত জিনিস। মূলকথা रला, रामीरमत विश्वक्वा, मिक विवर ठात मार्थ সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে। ইমাম বুখারী হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি প্রমাণের জন্য রাবীদের সম্পর্কে যে সমস্ত শর্তারোপ করেছেন, তার ভিত্তিতে বিশুদ্ধতা ও শক্তির দিক হতে সহীহ বুখারীর তুলনায় আর কোনো কিতাব নেই। কোনো কোনো মুহাদ্দিস উভয়ের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, কিন্তু প্রথম মতটি যথার্থ সঠিক।

मािकि अनुवान : الصَّحِبْح وَالصَّحَاحُ शविष्ठित مَرَاتِبُ الصَّحِبْح وَالصَّحَاحُ الله على المَّالِثِ المُحَدِّثِ المُعَادِي وَالمَّالِثِ المَّالِثِ المُعَدِّثِ المُعَدِّدِ المُعَدِيعِ المُعَدِيعِ المُعَدِيعِ المُعَدِيعِ المُعَدِيعِ المُعَدِيعِ المُعَدِيعِ المُعَدِيعِ المُعَدِيعِ المُعَادِي المُعَدِيعِ المُعِيعِ المُعَدِيعِ المُعَدِيعِ المُعَدِيعِ ال

صاد المنسَ مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَضْ مَنْ بَعْضَ : বৃখারী ও মুসলিম শরীফের মধ্যে কোন কিতাবটি উর্চ্চের্ম স্থান পাবে এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ দেখা যায়। তবে জুমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে হাদীসগ্রন্থসমূহের মধ্যে বৃখারীর স্থানই শীর্ষে। এমনকি তারা বলেন, আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হলো বৃখারী শরীফ। কিন্তু হাফেজ আবৃ আলী নিশাপুরী এবং কিছু পাশ্চাত্য আলিম বুখারীর উপর মুসলিমকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

জুমহুরে মুহাদিসীন এর জবাবে বলেন যে, বর্ণনার সৌন্দর্যতা, শ্রেণীবিন্যাসের উৎকৃষ্টতা, সৃক্ষ তত্ত্বের ইঙ্গিত প্রদান, সনদের সৃক্ষতার সৌন্দর্য ইত্যাদি দিক দিয়ে মুসলিম শরীফ প্রাধান্য পেতে পারে; কিন্তু এটা আমাদের আলোচনার বহির্ভূত বিষয়। আমাদের বক্তব্য হলো, হাদীসের বিশুদ্ধতা শক্তি ও তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে সম্পর্কে। আর এদিক দিয়ে সহীহ আল-বুখারীর সমমানের আর কোনো গ্রন্থ নেই। কেননা, ইমাম বুখারী হাদীসের শুদ্ধান্তির জন্য রাবীদের সম্পর্কে যে সমস্ত শর্তারোপ করেছেন যেমন কর্তিত এর ক্ষেত্রে ঠুটুত বিশ্বয়। এর ক্ষেত্রে ত্র্তিত কর্তাদি এগুলো হাদীসশাস্ত্রের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়।

ই ইটি কুনির পদ্ধতিতে বিভিন্ন সনদের সাথে একস্থানে একত্র করা।
হাদিকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা।
হাদিকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা।
আরু কিনীকুনি মুশকিল, মানস্থ, মুবহাম ইত্যাদিকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা।
ভিক্রতার বিচারে ক্রিটি নুখবাতিল ফিকার প্রস্তে
ভিদ্ধতার বিচারে সহীহ মুসলিমের উপর সহীহ বুখারীর প্রাধান্য পাওয়ার সাতিট কারণ বর্ণনা করেছেন। আর সেগুলো বিমে তুলে ধরা হলো–

- রাবীদের গুণাবলির উপর হাদীসের গুদ্ধতা নির্ভরশীল। যে সকল গুণাবলি সহীহ বুখারীর রাবীদের মধ্যে সহীহ মুসলিমের রাবীদের তুলনায় অধিক হারে রয়েছে।
- ২. ইমাম বুখারী (র.)-এর সহীহ বুখারী রচনার ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতিমালা ইমাম মুসলিম (র.)-এর অনুসৃত নীতিমালা অপেক্ষা অধিক কঠোর ও ক্রটিমুক্ত।
- ৩. مُروَى عَنْه و رَاوِى (হওয়ার জন্য ইমাম বুখারী (র.) مُروِى عَنْه و رَاوِى এর মাঝে জীবনে কমপক্ষে একবার সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র.) তথুমাত্র সমকালীন হওয়ার শর্তারোপ করেছেন।
- 8. সহীহ বুখারীর রাবীগণ সহীহ মুসলিমের রাবীদের তুলনায় বেশি শ্রেষ্ঠ।
- ৫. ইমাম বুখারী (র.)-এর যে সকল রাবীদের সমালোচনা করা হয়েছে তাদের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প, তাছাড়া তাদের অধিকাংশ তার ওস্তাদ। যাদের সম্পর্কে তিনি সম্যকজ্ঞাত। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র.)-এর যে সকল রাবী সমালোচিত তাদের সংখ্যা অধিক। তদুপরি তাদের অধিকাংশই তার ওস্তাদ নন।
- ৬. مَعُلُول ও مُعَلُول ও مُعَلُول হাদীসের সংখ্যা সহীহ বুখারীতে সহীহ মুসলিম অপেক্ষা অত্যান্ত স্বল্প।
- ৭. ইলমে হাদীসে ইমাম বুখারী (র.) ইমাম মুসলিম (র.) অপেক্ষা বেশি অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন। তাছাড়া ইমাম বুখারী (র.) ইমাম মুসলিম (র.) এর ওস্তাদও ছিলেন। আর ছাত্রের উপর ওস্তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত।
- এর ক্ষেত্রে রাবী ও মারবী আনহু-এর মধ্যে সাক্ষাৎ শর্ত করেছেন; عَوْلُهُ اعْتَبِرَتْ কিন্তু ইমাম মুসলিম শুধু যুগের শর্ত করেছেন– সাক্ষাৎ শর্ত করেননি।

وَالْبَحَدِيشِثُ الَّذِي إِنَّىٰ فَنَقَ الْبُسِخَبِارِيُّ وَمُسْلِمُ عَلَى تَخْرِينِجِهِ يُسَمِّى مُتَّفَقًا عَلْيهِ وَقَالُ الشُّبْخُ بِشُرطِ أَنْ يَكُونَ عَنْ صَحَابِيِّ وَاحِدٍ وَفَالُوا مَجْمُوعُ الْاَحَادِيْثِ الْمُتَّفَقَةِ عَلَيْهَا ٱلْفَانِ وَثَلْثُ مِائَةٍ وَسِتَّةُ وَّعِشْرُونَ وَبِالْجُمْلَةِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيخَانِ مُقَدَّمُّ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ مَا تَفَرَّدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ ثُمَّ مَا تَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمٌ ثُمَّ مَا كَانَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ ثُمَّ مَا هُوَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِي ثُمَّ مَا هُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ثُمَّ مَا هُوَ رَوَاهُ مَنْ غَيْرُهُمْ مِسنَ الْاَتِسَّةِ الَّذِيسْنَ الْسَرَمُوا السِّحَّةَ وَصَحَّحُوهُ فَالْاَقْسَامُ سَبْعَةُ وَالْمُرَادُ بِشَرْطِ الْبُخَارِىٰ وَمُسْلِمِ أَنْ يَكُوْنَ الرِّجَالُ مُتَّصِفِيْنَ بِالصِّفَاتِ الَّتِيْ يَتَّصِفُ بِهَا رِجَالُ الْبُحَارِي وَمُسْلِمٍ مِنَ النَّسَبُطِ وَالْعَدَالَةِ وَعَدَمِ الشُّذُوذِ وَالنَّكَارَةِ وَالْغُفُلَةِ وَقِيْلَ ٱلْمُرَادُ بِشَرْطِ الْبُخَارِي وَمُسْلِمِ رِجَالُهُمَا أَنْفُسُهُمْ وَالْكَلَامُ فِي هٰذَا طَوِيْلُ ذَكَرْنَاهُ فِي مُقَدَّمَةِ شَرْح سَفْرِ السُّعَادَة \_

অনুবাদ: যে হাদীস প্রকাশ করার ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিম ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন তাকে 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' হাদীস বলে। আর শায়খ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, তবে শর্ত হলো, তা একই সাহাবী হতে বর্ণিত হবে। মুহাদ্দিসগণ বলেন, মুত্তাফাক আলাইহি ২৩২৬ টি হাদীস। মোটকথা যে হাদীস নির্গত করার ব্যাপারে ইমাম বুখারী ও মুসলিম ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন, তা অপরাপর হাদীস হতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে। তারপর যা শুধু ইমাম বুখারী রিয়ায়াত করেছেন। এরপর যা তথু ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এরপর যা বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর যা বুখারীর শর্তানুযায়ী বর্ণিত, তারপর যা মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। তৎপর এটা ছাড়া ঐ সমস্ত ইমামের বর্ণিত হাদীসসমূহের স্থান, যারা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা অপরিহার্য করে নিয়েছেন এবং তা সহীহ বলে বর্ণনা করেছেন। কাজেই এটা সর্বমোট সাত প্রকার।

বুখারী ও মুসলিমের শর্তের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হাদীস বর্ণনাকারীগণ (رجَالَ حَدِيْتُ) সেসব গুণে গুণান্থিত হরেনে, যে গুণে বুখারী ও মুসলিমের রাবীগণ গুণান্থিত হয়েছেন। আর সে গুণাবলি হলো রাবীর মধ্যে যব্ত ও আদালত হবে; শায, মুনকার ও গাফলাতের দোষে দোষী হবে না। কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্তের অর্থ হলো, তাঁদের রাবী সে সমস্ত লোক হবেন যা বুখারী মুসলিমের। এ বিষয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে যা আমি [আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী] শরহে সফরুস সাদাত গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছি।

गामिक अनुवान : وَالْحَدِيْثُ الَّذِيْ اِتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ य शपीर हमाम व्याती ७ सूनिम खेकमछा शासन करति करति कर्ताहन عَلَى تَخْرِنْجِه वर्गना कर्तात वाशिरत عَلَى تَخْرِنْجِه छात्क सूखाकाकून आलाहि शिम वला रह وَفَالُ عَنْ صَحَابِي وَاحِدٍ , जात नाह्य वर्गना कर्तात आमकालानी (त.) वर्तन وأعَد يُسْتُ عَنْ صَحَابِي وَاحِدٍ , माहावी हरू वर्गिक हरू वर्गों के स्वाक्ष के स्वक्ष के स्वाक्ष के स्वक्ष के स्वाक्ष क

অন্ওয়ারুল মিশকাড (১ম খণ্ড) – ১০

मर्वमाकृत्ला श्रा وَالنَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ الْفَالِ وَالنَّهُ الْفَالِ وَالنَّهُ وَالْمُوالُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُوالُ وَالْمُوالُ وَالْمُوالُ وَالْمُوالُ وَالْمُوالُ وَالْمُوالُ وَالْمُوالُ وَالْمُوالُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- (١) كَثِيْرُ الطَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَالْإِنْقَانِ وَكَثِيْرُ الْمُلَازَمَةِ مَعَ الشَّيْخِ
- (٢) كَثِيْرُ الطَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَالْإِنْفَانِ وَقَلِيْلُ الْمُلازَمَةِ مَعَ الشَّيْخِ
- (٣) قَلِيْلُ الضَّبطِ وَالْحِفْظِ وَالْإِنْقَانِ وَكَثِيْرُ الْمُلاَزَمَةِ مَعَ الشَّبْخِ
- (٤) قَلِيْلُ الضَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَالْإِنْقَانِ وَقَلِيْلُ الْمُلاَزَمَةِ مَعَ الشَّنْيِخِ بِغَنْدِ جَرْحٍ
  - (٥) قَلِيْلُ الضَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَالْإِنْقَانِ وَقَلِيْلُ الْمُلاَزَمَةِ مَعَ الشَّيْخِ مَعَ جَرْحٍ

ইমাম বুখারী (র.) এ পাঁচ স্তর হতে প্রথম স্তরের রাবীদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন আর একান্ত প্রয়োজনে দ্বিতীয় স্তরের রাবীদের থেকেও হাদীস নিয়েছেন, কিন্তু এর পরের রাবীদের থেকে হাদীস নেননি।

পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম প্রথম দুই স্তরের রাবীদের থেকে হাদীস নিয়েছেন আর প্রয়োজনে তৃতীয় স্তরের লোকদের থেকেও হাদীস নিয়েছেন। فَصْلُ الْاَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ لَمْ تَنْحَصِرُ فِي صَحِيْحَ الْبُخَارِيْ وَمُسْلِمٍ وَلَمْ يَسْتَوْعِبَا الصِّحَاحَ كُلَّهَا بَلْ هُمَا مُنْحَصِرَانِ فِي الصِّحَاجِ وَالصِّحَاجُ الَّتِيْ عِنْدَهُمَا وَعَلَى شَرْطِهِمَا اَيْضًا لَمْ يُوْرِدَاهُمَا فِي كِتَابَيْهِمَا فَصَلًا عَمَّا اَيْضًا لَمْ يُوْرِدَاهُمَا فِي كِتَابِيْهِمَا فَصَلًا عَمَّا عَنْدَ غَيْرِهِمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ مَا اَوْرَدْتُ فِي كِتَابِيْ هَا اَوْرَدْتُ فِي كِتَابِيْهِمَا فَصَلًا عَمَّا كِنَدَ غَيْرِهِمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ مَا اَوْرَدْتُ فِي كِتَابِيْ هَنْدَ أَلْ الْبُخَارِيُ مَا اَوْرَدْتُ فِي كِتَابِي هَا اللَّهُ اللَّهُ مَا صَحَّ وَلَقَدْ تَرَكُنتُ كَثِيْرًا عِمَا الْكِتَابِ مِنَ الْاَحَادِيْثِ صَحِيْحُ وَلَا اَتُولُ هِنَا الْكِتَابِ مِنَ الْاَحَادِيْثِ صَحِيْحُ وَلَا اَتُولُ اللَّهُ الْكِتَابِ مِنَ الْاَحَادِيْثِ صَحِيْحُ وَلَا اَتُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْكِتَابِ مِنَ الْاَحَادِيْثِ صَحِيْحُ وَلَا اَتُولُ اللَّهُ الْمُلْكِلَةُ اللَّهُ الْحَلَى الْمُعَلِيْكُ الْمُ الْمُلْوِلَةُ اللَّهُ الْمُلْلَالَةُ اللَّهُ الْمُ الْمُنَالِي الْمُلْكِلَةُ اللَّهُ الْمُلْلِي الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُلْكِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِيْمُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولِ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُول

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: সহীহ হাদীসসমূহ শুধু বুখারী ও মুসলিমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আর তাঁরা সকল সহীহ হাদীসও সংকলন করেননি; বরং গ্রন্থ দুটিতে সহীহ হাদীসসমূহের সমাবেশ ঘটেছে। এমন অনেক হাদীস রয়েছে যা এ গ্রন্থকারদ্বয়ের নিকট সহীহ ছিল এবং তাঁদের শর্তানুযায়ীও ছিল, কিন্তু তাঁরা এমন সব হাদীসও গ্রহণ করতেন যা তাদের ছাড়া অন্যান্যের নিকটও সহীহ ছিল বা তাদের শর্তানুযায়ী ছিল। ইমাম বুখারী (র.) বলেছেন, আমি আমার গ্রন্থে শুধু সহীহ হাদীসই আনয়ন করেছি এবং অনেক সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছি। ইমাম মুসলিম (র.) বলেছেন, আমি আমার গ্রন্থে সহীহ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু আমি এটা বলি না যে, আমি যেসব হাদীস এতে লিপিবদ্ধ করিনি তা দ্বা ঈফ। অবশ্য এ গ্রহণ ও বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো কারণ রয়েছে। আর তা অবশ্যই তাঁদের সৃষ্টিতে সম্মুখে ছিল।

نَى صَحِبْحَ وَالْمَعْ الْبَخَارِى وَمُسْلِم وَالصَّحَاحُ النِّي عِنْدَهُمَا وَمُسْلِم وَمُسْلِم وَمُلْمِمَا الصَّحَاحُ الصَّحَاحُ التَّي عِنْدَهُمَا وَمُ وَمُسْلِم وَمُلْمِمِمَا الْمُسْلِم وَمُو وَمُسْلِم وَمُلْمِمَا الصَّحَاحُ السَّمِعَامُ وَالصَّحَاحُ التَّي عِنْدَهُمَا وَمُ وَمُلْمِمَا وَمُو وَمُلْمِمَا الْمُسْلِم وَمُو وَمُلْمِمَا الْمُسْلِم وَمُو وَمُلْمِمَا الصَّحَاحُ السَّمِعُونِ وَمُلْمِمَا وَمُو وَمُلْمِمَا الْمُسْلِم وَمُو وَمُلْمِمَا وَمُو وَمُوالِمُ وَمُو وَمُو وَمُو وَمُو وَمُو وَمُو وَمُو وَمُو وَمُو وَمُو

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

मशैर राषीमअगृर ७५ तूथाती ७ पूम्लिय तराह वाणे ना, जर मरीर राषीमअगृर ७५ तूथाती ७ पूम्लिय तराह वाणे ना, जर मरीर राषीम সংকলিত २७ हात कि थरक व शह पूर्णि मर्वाधिक প্ৰসিদ্ধি লाভ করেছে। व ছাড়া অন্যান্য সহীহ গ্রন্থসমূহ হলো–

صَحِيْحِ إِبْن خُزَيْمَة .٩ سُنَن دَارِمِىْ .৬ مُوَطَّا إِمَام مَالِكْ .٩ سُنَن نَسَائِى .٥ سُنَن اَبِىْ دَاوُد .٩ جَامِع تِرْمِذِىْ .٥ صَحِيْح إِبْن سَكُنْ .ه صَحِيْع إِبْن حَبَّان . ٥ مُصَنَّف اِبْن اَبِىْ .٥٠ اَلْمُسْتَغْرَجُ .٩٤ اَلْمُنْتَفَعْ .١٥ اَلْمُسْتَذْرَكْ .٥٥ صَحِيْع إِبْن سَكُنْ .ه صَحِيْع إِبْن حَبَّان .٥ صَعَنْع الْأَثَارِ .88 صَبْعَة اللهَارِ .88 صَبْعَة

وَالْحَاكِمُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ النَّيْسَافُورِيْ صَنَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ الْمُسْتَدْرَكَ بِمَعْنٰى اَنَّ مَا تَركَهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ مِنَ الصِّحَاجِ اَوْرَدَهُ مَا تَركَهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ مِنَ الصِّحَاجِ اَوْرَدَهُ فِي هٰذَا الْكِتَابِ وَتَلاَفٰى وَاسْتَدْرَكَ بِعْضُهَا عَلٰى شَرْطِ عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَبَعْضُهَا عَلٰى شَرْطِ عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَبَعْضُهَا عَلٰى شَرْطِ عِمَا وَقَالَ الْحَدِهِمَا وَبَعْضُهَا عَلٰى غَيْدِ شَرْطِهِمَا وَقَالَ الْمَابُخَارِى وَمُسْلِمًا لَمْ يَحْكُمَا بِالنَّهُ لَيْسَ الْحَادِيْثُ صَحِيْحَةً غَيْرُ مَا خَرَجًاهُ فِي هٰذَيْنِ الْكِتَابِيْنِ وَقَالَ قَدْ حَدَثَ فِى عَصْرِنَا هٰذَا فِرْقَةً الْكِتَابِيْنِ وَقَالَ قَدْ حَدَثَ فِى عَصْرِنَا هٰذَا فِرْقَةً مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ اطَالُوا الْسِنتَهُمْ بِالطَّعْنِ عَلٰى اَئِمَةِ الدِيْنِ بِانَّ مَجْمُوعَ مَا صَعْ عِنْدَكُمْ مِنَ الْمَابِيْنِ بِانَّ مَجْمُوعَ مَا صَعْ عِنْدَكُمْ مِنَ الْاحَادِيْثِ لِمَا يَبْلُغُ زُهَاءَ عَشَرَةِ اللّافِ \_ .

অনুবাদ: হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (র.) একখানা হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, যার নাম রেখেছেন 'আল-মুসতাদরাক'। যার উদ্দেশ্য হলো, ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) যেসব সহীহ হাদীস নিজ নিজ গ্রন্থে সংকলন করেননি, তিনি তাতে ঐ সকল হাদীস লিপিবদ্ধ করে তার ক্ষতিপরণ করেছেন। এটা ছাডা তিনি তাতে এমন সব হাদীসও সংকলন করেছেন, যা শায়খাইন বা তাদের কোনো একজনের শর্ত অনুসারে ছিল। অথবা তাঁদের ব্যতীত অন্য কোনো ইমামদের শর্ত অনুযায়ী ছিল্। তিনি বলেছেন, ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) কখনো এ কথা বলেননি যে, তাঁরা নিজেদের গ্রন্থে যেসব হাদীস সংকলন করেছেন তা ব্যতীত অন্য কোনো হাদীস সহীহ নয়। তিনি আরো বলেছেন যে, আমাদের যুগের বিদআতীগণ দীনের ইমামগণের নামে অপবাদ বর্ণনা करत এই বলে অনেক নিন্দাবাদ করেছেন যে. তোমাদের নিকট হাদীসের যেসব সংকলন বর্তমান রয়েছে তাতে সহীহ হাদীসের সংখ্যা দশ হাজারের বেশি নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীস বিশেষ কোনো হাদীসগ্রন্থে শামিল করা হয়নি অথচ তা সে গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়, তা যে গ্রন্থে একত্র করা হয় তাকে আল-মুস্তাদরাক বলা হয়। যেমন হাকিম আবু আপুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আপুল্লাহ তা উল্লেখ করে সে ক্ষতি পূরণ করেছেন। ইমাম হাকিম বিপুল পরিমাণ সংগ্রহ করে স্বতন্ত্র দুই খণ্ডবিশিষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর ধারণা এই যে, এ সমস্ত হাদীসই ইমাম বুখারী ও মুসলিমের হাদীস গ্রহণের শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ এবং সহীহ; কিন্তু উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে তা শামিল করা হয়নি। যদিও হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে উক্ত গ্রন্থে বহু হাসান, দ্বাপ্সফ, মুনকার এমনকি মাওয় হাদীসও বিদ্যামান রয়েছে।

وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِي أَنَّهُ قَالَ حَفِظْتُ مِنَ الصِّحَاحِ مِائَةَ اَلْفِ حَدِيثٍ وَمِنْ غَبْرِ الصِّحَاحِ مِانَتَى ٱلْفِ وَالظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلُمُ أَنَّهُ يُرِيْدُ الصَّحِيْعَ عَلَى شَرْطِهِ وَمَبْلَغُ مَا أَوْرَدَ فِي هٰذَا الكِتَابِ مَعَ التَّكُرادِ سَبْعَةُ الْآنِ وَمِائَعَانِ وَخُمْسٌ وَّسَبْعُونَ حَدِيثًا وَبَعْدَ حَذْفِ التَّكُرارِ أَرْبَعَةُ الْآنِ وَلَقَدْ صَنَّفَ الْأَخَرُونَ مِنَ الْآئِمَّةِ صِحَاحًا مِثْلُ صَحِيْحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ الَّذِي يَقَالَ لَهُ إِمَامُ الْآئِسَةِ وَهُوَ شَيْخُ ابْنِ حِبَّانِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانِ فِيْ مَذْحِهِ مَا رَأَيْتُ عَلْى وَجْهِ الْأَرْضِ اَحَدًا اَحْسَنَ فِي صَنَاعَةِ السُّنَنِ وَاحْفَظَ لِلْأَلْفَاظِ الصَّحِيْحَةِ مِنْهُ كَأَنَّ السُّنَنَ وَالْاَحَادِيْثَ كُلُّهَا نَصْبُ عَيْنِهِ وَمِثْلَ صَحِيْع ابْنِ حِبَّانِ تِلْمِيْذِ ابْنِ خُزَيْمَةَ ثِقَةٌ ثَبْتُ فَاضِلُ إِمَامٌ فَهَامٌ. অনুবাদ: ইমাম বুখারী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন- 'আমার এক লাখ সহীহ হাদীস এবং দুই লাখ গায়রে সহীহ হাদীস মুখস্থ ছিল।' একথা দ্বারা স্পষ্টভাবে এটাই বুঝায় যে, (আল্লাহই অধিক জানেন) সহীহ হাদীস তার শর্তানুযায়ী হবে। আর তার গ্রন্থে একই হাদীস বারবার উল্লেখ (তাকরার) সহ সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে ৭২৭৫। আর তাকরারে হাদীস वाम मिल সংখ্যা माँ पृाय চার হাজার। অন্যান্য ইমামগণও সহীহ হাদীস সংকলন করেছেন। যেমন-সহীহ ইবনে খুযায়মাহ যাকে ইমামদের নেতা বলা হয়, তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে হাব্বানের ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর প্রশংসায় ইবনে হাব্বান বলেছেন, 'হাদীসশাস্ত্রে তাঁর চেয়ে বড় কোনো জ্ঞানী লোককে এ ধরাপৃষ্ঠে আমি দেখিনি এবং হাদীসের বিশুদ্ধ শব্দের হাফিয হিসাবেও। মনে হতো যেন সমগ্র হাদীসই তাঁর দৃষ্টি সম্মুখে ছিল।' আর ইবনে খুযায়মার শাগরিদ ইবনে হাব্বানও একজন বিশ্বস্ত, আস্থাভাজন, মর্যাদাশীল ও প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন ইমাম ছিলেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرْيَتُ : ইবনে খুযায়মার পূর্ণ নাম হচ্ছে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আবৃ বকর ইবনে খুযায়মা নীশাপুরী। তিনি হাদীসের একজন বড় ইমাম। তিনি হাদীসের ও দীনি মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করছেন। ৩১১ হিজরি সনে তাঁর ইন্তেকাল হয়। ইবনে হাবনানের পূর্ণ নাম হচ্ছে মুহাম্মদ ইবনে হাবনান আহমদ ইবনে হাবনান আবৃ হাতেম আল-বস্তী। তিনি হাদীসের বড় হাফিজ ছিলেন। ইবনে খুযায়মার পর প্রকৃত সহীহ হাদীসের সমন্বয়ে গ্রন্থ রচনা করে থাকেন, তাহলে ইবনে হাব্বানকে উল্লেখ করতে হয়। তিনি ৩৫৪ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন।

وَقَالَ الْحَاكِمُ كَانَ ابْنُ حِبَّانٍ مِنْ أَوْعِيدَ الْعِلْمِ وَاللَّفَةِ وَالْحَدِيثِ وَالْوَعْظِ وَكَانَ مِنْ عُقَلاءِ الرِّجَالِ وَمِثْلَ صَحِيْحِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّبْسَانُورِيْ ٱلْحَافِظِ الثِّفَةِ الْمُسَمِّى بِالْمُسْتَدْرَكِ وَقَدْ تَطَرَّقَ فِي كِتَابِهِ هٰذَا التَّسَاهُ لَ وَاخَذُوا عَلَيْدِ وَقَالُوا إِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانِ امْكُنُ وَأَقُولَى مِنَ الْحَاكِمِ وَأَحْسَنُ وَالْطَفُ فِي الْأَسَانِيْدِ وَالْمُتُوْنِ وَمِثْلَ الْمُخْتَارَةِ لِلْحَافِظِ ضِيَاءِ الدِّيْنِ الْمُقَدَّسِيْ وَهُوَ أَيْضًا خَرَجَ صِحَاحًا لَيْسَتْ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَقَالُوا كِتَابُهُ أَحْسَنُ مِنَ الْمُسْتَذْرَكِ وَمِثْلَ صَحِيْح ابْنِ عَوَانَةَ وَابْنِ السَّكَنِ وَالْمُنْتَقَى لِإِبْنِ جَارُودٍ وَلهٰذِهِ الْكُتُبُ كُلُّهَا مُخْتَصَّةً بِالصِّحَاجِ وَلٰكِنَّ جَمَاعَةٌ إِنْتَقَدُوا عَلَيْهَا تَعَصُّبًا أَوْ إِنْصَافًا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيْمً وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

অনুবাদ: হাকিম তাঁর সম্পর্কে বলেন যে, জ্ঞান জগতে ইবনে হাব্বানের মধ্যে অভিধানশাস্ত্র, হাদীসশাস্ত্র এবং ওয়াজ-নসিহতের বিরাট এক ভাগুর ছিল। তিনি ছিলেন যুগের একজন জ্ঞানসিদ্ধ পুরুষরূপে। এমনিভাবে হাকিম আবৃ আব্দুল্লাহ নীশাপুরী সংকলিত একখানা বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ রয়েছে। যিনি ছিলেন হাফিজ ও বিশ্বস্ত। যার নাম 'আল-মুসতাদরাক'। হাদীস সংকলন করতে গিয়ে তিনি এ গ্রন্থে সনদে অনেক অস্বীকৃত পন্থা অবলম্বন करतिष्ट्रन, या भूशिष्मिर्राण तिष्ट तित करतिष्ट्रन। মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, হাকিমের তুলনায় ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্বান হাদীসশান্তে খুব দক্ষ ও শক্তিশালী এবং সনদ ও মতনের ক্ষেত্রে খুব মনোমুগ্ধকর পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। এটা ছাড়া হাকিম যিয়াউদ্দিন মুকাদ্দাসীও আল-মুখতারা গ্রন্থে বহু সহীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা বুখারী ও মুসলিমে নেই। মুহাদ্দিসগণের মতে তাঁর গ্রন্থ 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থের তুলনায় অনেক উত্তম। আর সহীহ ইবনে আওয়ানা. ইবনুস সাকান, ইবনে মুনতাকা এবং ইবনে জারুদ প্রভৃতি এসবগুলো সহীহ হাদীসগ্রন্থ। কিন্তু একদল মুহাদ্দিস এসব গ্রন্থের অমূলক বা ন্যায়ানুগ সমালোচনা করেছেন। প্রত্যেক জ্ঞানী-গুণীর উপর একজন মহাজ্ঞানী রয়েছেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

भाकिक अनुवान : وَقَالُ الْمَاكِمُ سَامَ عَلَمُ وَالْمَالُمُ وَمَالُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِمُولُ وَلَا مُعْلِمُ وَالْم

فَصْلُ الْكُتُبُ السِّتَّةُ الْمَشْهُورَةُ الْمُقَرَّرَةُ فِي الْإِسْلَامِ الَّتِي يُقَالَ لَهَا الصِّحَاحُ السِّتُ هِيَ صَحِيْحُ الْبُخَارِيْ وَصَحِيْحُ مُسْلِم وَالْجَامِعُ لِلتَّرْمِذِيِّ وَالسُّنَنُ لِآبِي دَاوْدَ وَالنَّسَائِي وَسُنَنُ ابْنِ مَاجَةَ وَعِنْدَ الْبَعْضِ الْمُؤَطَّا بَدْل ابنن مَاجَةَ وَصَاحِبُ جَامِع الْأُصُولِ إِخْتَارَ الْمُؤَطَّا وَفِي هٰذِهِ الْكُتُبِ الْأَرْبَعَةِ اَتْسَامٌ مِنَ الْاَحَادِيْثِ مِنَ الصِّحَاجِ وَالْحِسَانِ وَالصِّعَافِ وتسمم ينشها بالصحاح السبت بطرين التَّغْلِيثِ وَسَمَّى صَاحِبُ الْمَصَابِيْعِ اَحَادِيثَ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ بِالْحِسَانِ وَهُوَ قَرِينُكُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمَعْنَى اللَّفَوِي أَوْهُوَ إصطِلاحُ جَدِيدٌ مِنْهُ ـ

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: যে ছয়খানা গ্রন্থ ইসলামি জগতে হাদীসশান্ত্রে খুব প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত, তাকে 'সিহাহ সিত্তা' (ছয়খানা বিশুদ্ধ গ্রন্থ) বলা হয়। আর তা হলো— ১. সহীহ বুখারী, ২. সহীহ মুসলিম, ৩. জামি' তিরমিযী, ৪. সুনানে আবৃ দাউদ, ৫. সুনানে নাসায়ী, ৬. সুনানে ইবনে মাজাহ। কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইবনে মাজাহর স্থলে 'মুয়াত্তা'-কে স্থান দিয়ে থাকেন। জামিউল উস্লের গ্রন্থকার মুয়াত্তাকেই গ্রহণ করেছেন। শেষোক্ত চারখানা গ্রন্থে সহীহ, হাসান ও দ্বা'ঈফ সর্বপ্রকার হাদীসই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সহীহ হাদীসের আধিক্যের ভিত্তিতেই 'সিহাহ সিত্তা' নামকরণ করা হয়েছে। 'মাসাবীহ' গ্রন্থকার শায়খাইনের হাদীস ব্যতীত অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের যে হাসান নামকরণ করেছেন, তা আভিধানিক অর্থের প্রায় কাছাকাছি এবং তা তার একটি নতুন পরিভাষা।

শानिक अनुवान : الْمُعَرَّرُهُ فِي الْإِسْلامِ अविष्ठिन الْكَتُبُ السِّتَةُ الْمَشْهُورَهُ وَالْمَسْلُونَ الْسَخَارِ السِّخَارِيُ السِّحَاحُ السِّتُ وَصَحِيْحُ مُسْلِمٍ विष्ठिन مَحِيْحُ الْبُخَارِيُ आत जा रला وَمَحِيْحُ الْبَخَارِيُ بَالْكُ الْمَا الصِّحَاحُ السِّتُ وَصَحِيْحُ مُسْلِمٍ اللَّهِ الصِّحَاحُ السِّتُ وَصَحِيْحُ مُسْلِمٍ اللَّهِ الصِّحَاحُ السِّتُ بَعْدَ الْبَغِيْمِ الْمُعَلِيْ الصِّحَاحُ السِّتُ وَالنَّمَانِيُ بِعَالِمَ اللَّهُ الصِّحَاحُ السِّتُ وَالْمَانِيُّ بِعَالِمَ اللَّهُ الصِّحَاحُ السِّتُ وَالْمَانِيُّ بِعَالِمَ اللَّهُ الْمُؤَمَّلُ الْمُؤَمَّلُ الْمُؤَمَّلُ الْمُؤَمَّلُ الْمُؤَمَّلُ الْمُؤَمِّلُ وَالْمَعْمِي الْمُؤَمِّلُ الْمُولِ الْمُؤَمِّلُ اللَّمُعَلِيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভিন্তি এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। ইন্টিইটের সেহাহ সিতার ষষ্ঠ কিতাব কোনটি এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। হাফিজ আবুল ফজল ইবনে তাহির (র.) সহ অধিকাংশের মতে, সিহাহ সিতার ষষ্ঠ গ্রন্থ হলো সুনানে ইবনে মাজাহ। আর কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিসের মতে, ইমাম মালিক (র.) সংকলিত মুয়াতায়ে ইমাম মালিক হলো ষষ্ঠ স্থানে। আরেক ওলামার মতে, দারিমী গ্রন্থটি ষষ্ঠ সহীহ গ্রন্থ।

وَقَالَ بَعْضُهُمْ كِتَابُ الدَّارِمِتِي أَحْرَى وَٱلْبَقُ بجَعْلِهِ سَادِسَ الْكُتُبِ لِآنَّ رِجَالَهُ اَقَلُّ ضُعْفًا وَ وُجُودُ الْأَحَادِيْثِ الْمُنْكَرَةِ وَالشَّاذَّةِ فِيهِ نَادِرٌ وَلَهُ اَسَانِيْدُ عَسَالِيَةٌ وَثُلَاثِينَاتُهُ اَكْثَرُ مِنْ ثُكَاثِ بَاتِ الْبُحَارِي وَلْهِذِهِ الْمَذْكُورَاتُ مِنَ الْكُتُبِ أَشْهَرُ الْكُتُبِ وَغَيْرُهَا مِنَ الْكُتُبِ كَثِيْرَةُ شَهِيْرَةٌ وَلَقَدْ أَوْرَدَ السُّيُوطِيُّ فِي كِتَابِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ مِنْ كُتُبِ كَثِيرَةٍ يتكجاوزُ خُمْسِيْنَ مُشْتَمِلَةً عَلَى الصِّحَاح وَالْحِسَانِ وَالصَّبِعَانِ وَقَالُ مَا أُوْرَدْتُ فِيْهَا حَدِيْثًا مَوْسُومًا بِالْوَضِعِ اِتَّفَقَ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى تَرْكِهِ وَ رَدِّهِ وَاللَّهُ اعْلَمُ \_

অনুবাদ: আর কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিসীনের মতে দারিমী গ্রন্থকে ষষ্ঠ সহীহ গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত করা অধিক অগ্রগণ্য। কেননা, সে গ্রন্থের হাদীসসমূহের রাবীদের মধ্যে দুর্বল রাবীদের সংখ্যা খুবই স্বল্প এবং তাতে মুনকার ও শায হাদীসও নিতান্ত অল্প। এর সনদমূহ খুব উন্নতমানের। তার ছুলাছিয়াত বুখারীর ছুলাছিয়াতের তুলনায় বেশি। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ হলো প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এ ছাড়াও অনেক প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ

ইমাম সুয়ূতী (র.) 'জামউল জাওয়ামি' গ্রন্থে অনেক কিতাব হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন, যার সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। সেসব গ্রন্থে সহীহ, হাসান ও দ্বা'ঈফ হাদীস বিদ্যমান। তিনি সে গ্রন্থে বলেছেন যে, আমি এ গ্রন্থে বিখ্যাত কোনো মাওযু' হাদীস এবং যে হাদীস প্রত্যাখ্যান ও বর্জনে মুহাদ্দিসগণ একমত এরপ হাদীস উল্লেখ করিনি। আল্লাহই ভালো জানেন।

শাব্দিক অনুবাদ : كِتَابُ الدَّارِمِينَ أَحْرَى وَالْبَنَ আর কতেক মুহাদ্দিস বলেছেন كِتَابُ الدَّارِمِينَ أَحْرَى وَالْبَنَ অগ্রাধিকারযোগ্য بِجَعْلِهِ سَادِسَ الْكُتُبِ الْكُتُبِ তাকে ষষ্ঠ কিতাব হিসেবে পরিগণিত করার দিক থেকে بِجَعْلِهِ سَادِسَ الْكُتُبِ وَمِعَالَمُ الْمُعَنَّا صَالَعُ الْمُعَنِّ গ্রন্থের রাবীগণের মধ্যে দুর্বল রাবী খুবই কম وَرُجُودُ الْاَحَادِيْثِ الْمُنْكَرةِ وَالشَّاذَّةِ فِيْهِ نَادِرً কম পাওয়া যায় وكُلَاثِيَاتُهُ أَكْفُرُ مِنْ ثُلَاثِيَاتِ الْبُخَارِي এর সনদসমূহও খুবই উনুত وَلَهُ اَسَانِيْدُ عَالِيَةً وَغَيْرُهَا مِنَ الْكُتُبِ প্রসিদ্ধ প্রস্থ الْكُتُبِ উল্লিখিত কিতাবসমূহ وَغَيْرُهَا مِنَ الْكُتُبِ প্রসিদ্ধ প্রস্থ وَغَيْرُهَا مِنَ الْكُتُبِ وَلَا السَّيُوطِيُّ উল্লিখিত কিতাব রয়েছে كُثِيْرَةً شَهِيْرَةً شَهِيْرَةً شَهِيْرَةً شَهِيْرَةً شَهِيْرَةً شَهِيْرَةً السَّيْوطِيُّ এগুলো ব্যতীতও হাদীসের প্রসিদ্ধ অনেক কিতাব রয়েছে كَثِيْرَةً السَّيْوطِيُّ যা প্ঞাশেরও مِنْ كُتُبٍ كَفِيْرَةٍ জমউল জাওয়ামি নামক গ্রন্থে مِنْ كُتُبٍ كَفِيْرَةٍ অনেক কিতাব হতে فِيْ كِتَابِ جُمْعِ الْجَوَامِع অধিক وَقَالَ प्रिंगत ब्राह्य وَالْحِسَانِ وَالضِّعَانِ وَالضَّعَانِ وَالضَّعَانِ وَالضَّعَانِ وَالضَّعَانِ وَالضَّعَانِ وَالضَّعَانِ وَالضَّعَانِ وَالصَّعَانِ وَالْعَلَيْمِ وَالصَّعَانِ وَالْعَلَى السَّعَانِ وَالصَّعَانِ وَالصَّعَانِ وَالصَّعَانِ وَالصَّعَانِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالصَّعَانِ وَالْعَلَى وَالصَّعَانِ وَالْعَلَى وَلَيْعَالِي وَالْعَلَى وَالْعَلِي وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلِي وَالْعَلَى তিনি বলেছেন مَوْسُومًا بِالْوَضْعِ ग মাওযু হিসেবে চিহ্নিত আল্লাহই সর্বাধিক وَاللَّهُ أَعْلَمُ काल्लाহই اللَّهُ اعْلَمُ مُرْدُونَ عَلَى تَرْكِهِ وَ رَدِّهِ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: यंत्रव रामीत्मत ननत्म तामृनुव्वार عَمْ يَفُ الشُّكَرُبِيات : यंत्रव रामीत्मत ननत्म तामृनुव्वार تَعْمُ يُفُ الشُّكُرُبِيات قَالَ الْبُخَارِيُ (رحِ) حَدَّثَنَا مَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِبِمْ قَالًا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ آبِيْ عِلْهَا عَلَاثِي (رحِ) حَدَّثَنَا مَكِينُ بْنُ إِبْرَاهِبِمْ قَالًا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ آبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ ۚ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ الْأَكْوَعَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَّنْ يَقُلْ عَلَى مَا لَمْ أَقُلُ فَلْيَتَبَوَّأُ مَعْمَدُهُ مِنَ النَّارِ \_ বখারী শরীফে সর্বমোট ২২টি তথিক রয়েছে।

عَلْم : সাধারণত হাদীসের ঐ কিতাবকে جَامِعٌ বলে যাতে আট প্রকারের عَلْم আছে। আর তা হলো সিয়ার, আদাব, তাফসীর, আকাইদ, কিতাল, আহকাম, আশরাত এবং মানাকেব।

سِيَر واَدَب وتَفْسِيْر وعَقَائِد \* فِتَن واَحْكَام واَشْرَاط ومَنَاقِب বুখারী ও তিরমিয়ী শরীফ হলো জামি'। মুসলিম শরীফে তাফসীর কম থাকার কারণে তাকে জামি' বলা হয় না।

وَذُكَر صَاحِبُ الْمِشْكُوةِ فِيْ دِيْبَاجَةِ كِتَابِهِ جُمَاعَةٌ مِنَ الْأَثِمَّةِ الْمُتْقِنِيْنَ وَهُمُ الْبُخَادِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالْإِصَامُ صَالِبُكُ وَالْإِصَامُ الشَّافِعِيُّ وَالْإِمَامُ احْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابُوْ دَاوْدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةً وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارَ قُطْنِي وَالْبَيْهَ قِينٌ وَ رَذِينُ وَأَجْمَلُ فِي ذِكْرِ غَيْرِهِمْ وَكَتَبْنَا أَحْوَالُهُمْ فِئ كِتَابِ مُفَرَدٍ مُسَمِّى بِالْإِكْمَالِ بِذِكْرِ اَسْمَاءِ الرِّجَالِ وَمِنَ اللَّهِ التَّوْفِيثُقُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ فِي الْمَبْدَأِ وَالْمَاٰلِ وَامَّا الْإِكْمَالُ فِي اسْمَاءِ الرِّجَالِ لِصَاحِبِ الْعِشْكُوةِ فَهُوَ مُلْحَقُ فِي أُخِرِ هٰذَا الْكِتَابِ \_

অনুবাদ: মিশকাত গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থের ভূমিকায় বড় বড় ইমামগণের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের নাম হলো- ইমাম বুখারী [মৃত্যু ২৫৬ হি.] ইমাম মুসলিম [মৃত্যু ২৬১ হি.] ইমাম মালিক [মৃত্যু ১৭৯ হি.] ইমাম শাফিয়ী [মৃত্যু ২০৪ হি.] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল [মৃত্যু ২৪১ হি.] ইমাম তিরমিযী [মৃত্যু ২৭৯ হি.] ইমাম নাসায়ী [মৃত্যু ৩০৩ হি.] ইবনে মাজাহ [মৃত্যু ২৭৩ হি.] ইমাম আবূ দাউদ [মৃত্যু ২৭৫ হি.] দারেমী [মৃত্যু ২৫৫ হি.] দারাকুতনী, [মৃত্যু ৩৮৫ হি.] বায়হাকী [মৃত্যু ৪৫৮ হি.] রাযীন [মৃত্যু ৫২৫ হি.] প্রমুখ মনীষীবৃন্দ। তাঁদের ছাড়া অন্যান্য ইমামের নামও সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। আমারা তাঁদের জীবনী মুফরাদ গ্রন্থে যার নামকরণ করা হয়েছে এ লেখেছি। আল্লাহর أَلْإِكْمَالُ بِذِكْرِ ٱسْمَاءِ الرِّجَالِ পক্ষ হতে তৌফিক [কাজ করার ক্ষমতা] পাওয়া যায়, কাজেই প্রথমে ও শেষে তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। আর মিশকাত গ্রন্থকারের ٱلْإِكْمَالُ فَيْ शब्द्याजि । الرَّجَالِ अञ्चाना व श्राह्य (गारव नः रयाजि )

मानिक अनुवान : الْبَخَارِةُ وَمُ وَبِيْاجَةُ كِتَابِهُ الْمُشَكُوةِ وَيْ وِيْبَاجَةً كِتَابِهُ الْمُتْغِنِيْنَ करतरहन الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمُ وَمَا عَرَاهُ هَمْ هَا هَ وَهُمُ عَلَا لَمُ وَالْمَامُ الشَّافِي وَالْمِامُ الشَّافِي وَالْمِامُ الشَّافِي وَالْمِامُ الشَّافِي وَالْمُامُ الشَّافِي وَالْمُامُ الشَّافِي وَالْمَامُ الشَّافِي وَالْمُامُ الشَّافِي وَالْمُامُ الشَّافِي وَالْمَامُ الشَّافِي وَالْمُامُ الشَّافِي وَالْمُومِي وَالدَّارِ وَلُومَامُ الشَّافِي وَالْمُرْمِي وَالدَّارِمِي وَالدَّارِمِي وَالدَّارِ وَلُومَامُ الشَّافِي وَالْمُرْمِي وَالدَّارِمِي وَالدَّارِمِي وَالدَّارِمِي وَالدَّارِمِي وَالدَّارِمِي وَالدَّارِمِي وَالدَّارَ وَلُمُ الْمُامُ الشَّافِي وَالْمُومِي وَالدَّارِمِي وَالدَّالِ وَالْمَامِ وَالدَّالِمِي وَالدَّالِ وَالدَّارِمِي وَالدَّارِمِي وَالدَّالِ وَالدَالِمِي وَاللَّهُ وَالدَّالِمِي وَاللَّهُ وَالْمُعُومُ وَاللَّهُ وَالدَّالِ وَالْمُومِ وَاللَّهُ التَعْوِيْقُ وَالْمُ اللَّهُ التَعْوِيْقُ وَالْمُعَالِ فِي وَالْمُعَلِي وَالْمُومُ وَالْمُعَالُ فِي الْمُعْادِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمُومُ وَلَا الْمُومُ وَلَاللَّهُ التَعْوِيْقُ وَى الْمُعْمَالُ فِي الْمُعْمَالُ فِي الْمُعْمَالُ فِي الْمُعْمَالُ فِي الْمُعْمَالُ وَلَامُ وَلَا الْمُعْمَالُ وَلَامُ الْمُعْمَالُ وَلَامُ الْمُعْمَالُ وَلَامُ الْمُعْمَالُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَا الْمُعْمَالُ وَلَامُ الْمُعْمَالُ وَلَامُ وَالْمُعُلِّ وَلَامُ الْمُعْمَالُ وَلَامُ وَالْمُعْمَالُ وَلَامُ وَالْمُعُلِّ وَلَامُ وَالْمُعْلِقُومُ وَالْمُعُلِّ وَلَامُ الْمُعْمَالُ وَلَامُ وَالْمُعُومُ وَلْمُعْمَالُ وَلَامُ وَالْمُعْمَالُ وَلَامُ وَالْمُعْمَالُ وَلَامُ وَالْمُعُلِّ وَلَامُ الْمُعْمَالُ وَلَامُ وَالْمُعْتَالُ وَلِمُ وَالْمُعُلِّ وَلَامُ وَالْمُعُلِّ وَلِي الْمُعْتَالُ وَلَامُ وَ





পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

# خُطْبَةُ الْكِتَابِ مُعْطَبَةً الْكِتَابِ किতাবের ভূমিকা

الْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينَهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُصُلِلْ فَلا هَادِي لَهُ وَاتَسْهَدُ أَنْ لا الله إلا الله شَهَادَةً تَكُونُ لِلنَّاجَاةِ وَسِيْلَةً وَلرَفْعِ التَّرَجَاتِ كَفِيْلَةً وَاشْهَدُ اَنَّ وريدًا عبده و رسوله الذي بعثه وطرق الْإِيْمَان قَدْ عَفَتْ أَثَارُهَا وَخَبَتْ أَنْوَارُهَا وَ وَهَنَتَ أَرْكَانُهَا وَجُهِلَ مَكَانُهَا فَشَيَّدَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ مِنْ مَعَالِمِهَا مَاعَفَا وَشَفلى مِنَ الْعَلِيْلِ فِي تَاثِيْدِ كَلِمَةِ التَّوْجِيْدِ مَنْ كَانَ عَلَىٰ شَفَا وَ اَوْضَحَ سَبِيْلَ الْهِدَايَةِ لِمَنْ آرَادَ أَنْ يُسْلُكُهَا وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَة لِمَنْ قَصَدَ أَنْ يَّمْلِكُهَا -

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা আলার। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁরই সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের অন্তরের যাবতীয় কুমন্ত্রণা ও অন্যায় কুর্মসমূহ হতে তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যাকে মহান আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন, তাকে কেউই পথভ্রম্ভ করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ দেখাবার শক্তিও কারো নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আর এ সাক্ষ্যই হলো [আমার] মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় এবং উঁচু মুর্যাদা লাভের মাধ্যম। আমি আরও ঘোষণা করছি যে, হযরত মুহামদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাস্ল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন এক সময় প্রেরণ করেছেন, যখন ঈমানের পথে চলার নিদর্শনসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তার জ্যোতিসমূহ নিভে গেছে, তার স্তম্ভসমূহ দুর্বল হয়ে গেছে এবং তার স্থানসমূহ পর্যন্তও বিশ্বত হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি [নবী করীম 🚟 ] এসে সেই স্তম্ভ ও নিশানাগুলোকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করলেন, যেগুলো ইতঃপূর্বে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। আর যারা গোমরাহীর আবর্তে পড়ে রোগাক্রান্ত হয়ে পডেছিল তাদেরকে তিনি তাওহীদের কালিমার সাহায্যে আরোগ্য করলেন। আর যারা হিদায়েতের পথ অন্বেষণ করছিল তাঁদেরকে তিনি সরল পথের সন্ধান দিলেন এবং যারা সৌভাগ্য ভাগ্যারের অধিকারী হতে ইচ্ছা করেছিল তিনি তাঁদেরকে তা লাভের পথ উন্মক্ত করে দিলেন।

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ التَّمَسُّكَ بِهَدْيِهِ لَايَسْتَتِبُّ إِلَّا بِالْإِقْتِفَاءِ لِمَا صَدَرَ مِنْ مِشْكُوتِهِ وَالْإعْتِصَامَ بِحَبْلِ اللَّهِ لَايَتِمُّ إلَّا بِبَيَانِ كَشْفِهِ - وَكَانَ كِتَابُ الْمَصَابِيْحِ الَّذِيْ صَنَّفَهُ الْإِمَامُ مُحْيُ السُّنَّةِ قَامِعُ الْبِدْعَةِ اَبُوْ مُحَمَّدِ إِلْحُسَيْنُ بْنُ مَسْفُودِ إِلْفَرَّاءُ الْبَغَوِيُّ رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ اَجْمَعَ كِتَابِ صُيِّفَ فِي بَابِهِ وَأَضْبَطَ لِشَوَادِدِ الْاَحَادِيْثِ وَ اَوَابِدِهَا وَلَتَّا سَلَكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طُرِيْقَ الْإِخْتِصَارِ وَحَذَفَ الْاَسَانِيدُ تَكَلُّمَ فِيبِهِ بَعْضُ النُّنقَّادِ وَإِنْ كَانَ نَقْلُهُ وَإِنَّهُ مِنَ الشِّقَاتِ كَالْإِسْنَادِ لَكِنْ لَيْسَ مَا فِيبِهِ إِعْلَامٌ كَالْإِعْهُ فَالِدِ فَاسْتَخَرْتُ اللَّهُ وَاسْتَوْفَقْتُ مِنْهُ فَاعْلَمْتُ مَا أَغْفَلُهُ فَاوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيْثٍ مِنْهُ فِيْ مَقَرِّهِ كَمَا رَوَاهُ ٱلْاَئِمَّةُ الْمُتُعْفِنُونَ وَالصِّقَاتُ الرَّاسِخُونَ مِثلُ إَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمُعِيْلَ الْبُخَارِيّ وَ اَبِى الْحُسَسْيِنِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيِّ وَاَبِىْ عَبْدِ اللَّهِ مَالِكِ بْنِ انَسِ الْاصْبَحِيّ وَابَىْ عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيْسَ الشَّافِعِيِّ وَ ابِئ عَبْدِ اللَّهِ اَحْمَد بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ الشَّيْبَانِيِّ وَاَبِيْ عِيْسٰى مُحَكَّدِ بْنِن عِنْدُسى التِّرْمِيذِيِّ وَابَىْ دَاوُدُ سُلَيْمَانَ بنن الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِي -

অনুবাদ: অতঃপর [মনে রাখতে হবে যে] মহানবী 🚟 এর আদর্শ আঁকড়ে ধরা যথার্থ হয় না যতক্ষণ না তাঁর আলোকদান তথা মুখনিঃসৃত বাণীসমূহের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা হয়। আর আল্লাহ তা'আলার রজ্জু [তথা কুরআন]-কে শক্ত করে ধারণ করা পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ না তাঁর পক্ষ হতে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। আর ইমাম মুহিউস সুনাহ [সুনুত পুনর্জীবন দানকারী] কামিউল বিদআহ [বিদআত নিৰ্মূলকারী] আবূ মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসঊদ আল-ফাররা আল-বাগাবী [আল্লাহ তা আলা তাঁর মর্যাদা উঁচু করুন।] কর্তৃক সংকলিত 'মাসাবীহ' নামক হাদীসের কিতাবটি তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে রচিত একখানা সমৃদ্ধ গ্রন্থ এবং [হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থাবলিতে] আপাত বিক্ষিপ্ত ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন বিষয়ের হাদীসমূহের একটি সুবিন্যস্ত ও সুলিখিত কিতাব। গ্রন্থকার যখন সংক্ষিপ্ততার পথ অবলম্বন করলেন এবং সনদসমূহকে বিলুপ্ত করে দিলেন, তখন কিছু সংখ্যক সমালোচক এর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। যদিও তাঁর মতো একজন নির্ভরশীল ব্যক্তির হাদীসের উৎকলন ও সংকলনই সনদতুল্য তবু এটা অনস্বীকার্য যে, চিহ্নযুক্ত পথ বা জায়গা অপরিচিত ও চিহ্নবিহীন জায়গার মতো নয়। অর্থাৎ 'সনদবিহীন' গ্রন্থ সনদবিশিষ্ট গ্রন্থের মতো হতে পারে না।] অতএব আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট কল্যাণ কামনা করলাম এবং [এ ব্যাপারে একটি সমাধানের জন্য] তাঁর নিকট তৌফিক প্রার্থনা করলাম। অতঃপর তিনি যা উল্লেখ করেননি, আমি তার যথাস্থান নির্দেশ করেছি এবং [মাসাবীহ]-এর প্রতিটি হাদীসকে তার স্বস্থানে সন্নিবেশিত করেছি। যেমনিভাবে সুদৃঢ় প্রজ্ঞার অধিকারী ইমামগণ [শাস্ত্রজ্ঞগণ] এবং আস্থা ভাজন ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ হাদীসবিদগণ বর্ণনা করেছেন। যেমন- ১. আবৃ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী [জন্ম ১৯৪ হি: মৃ: ২৫৬ হি:]। ২. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশায়রী [জন্ম ২০৪ হি: মৃ: ২৬১ হি:]। ৩. আবৃ আব্দুল্লাহ মালিক ইবনে আনাস আল-আসবাহী [জন্ম ৯৩ হি: মৃ: ১৭৯ হি:]। ৪. আবৃ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস শাফেয়ী [জন্ম ১৫০ হি: মৃ: ২০৪ হি:]। ৫. আবূ আব্দুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহামদ ইবনে হাম্বল আশ-শায়বানী [জন্ম ১৬৪ হি: মৃ: ২৪১ হি:]। ৬. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিয়ী [জন্ম ২০৯ হি: মৃ: ২৭৯ হি:]। ৭. আবৃ দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআছ আস-সিজিস্তানী [জন্ম २०२ हि: मृ: २१৫ हि:]।

وَإِبَىْ عَبْدِ الرَّحْمِينِ أَحْمَدَ بْن شُعَيْبِ النَّسَائِيِّ وَابِيْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدُ بْنِ مَاجَةَ الْقَزْوِيْنِيِّ وَ أَبِيْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْلُمِنِ الدَّارِمِيّ وَابِي الْحَسَنِ عَلِىّ بْنِ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيّ وَابَىْ بَكْرِ أَحْمَدَ بْنِ حُسَيْنِ الْبَيْهَقِيّ وَابِي الْحَسَنِ رَزِيْنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعَبْدَرِيّ وَغَيْرِهِمْ وَقَلِيْلٌ مَّا هُوَ وَإِنِّيْ إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيْثُ إِلَيْهِمْ كَأَنِّي اَسْنَدْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِاَنتَّهُمْ قَدْ فَرَغُوْا مِنْهُ وَاغْنُونَا عَنْهُ . وَسَرَدْتُ الْكِتْبُ وَ الْأَبْوَابَ كُمَا سَرَدُهَا وَاقْتَفَيْتُ ٱثْرَهُ فِيهَا وَقَسَمْتُ كُلَّ بَابِ غَالِبًا عَلَىٰ فُصُولٍ ثَلْثُةٍ أَوَّلُهُا مَا أَخْرَجُهُ الشَّبْخَانِ أَوْ أَحَدُهُ مَا وَاكْتَفَيْتُ بِهِمَا وَإِنِ اشْتَرَكَ فِيْهِ الْغَيْرُ لِعُلُو «رَجَتِهِ مَا فِي الرّواكةِ وَثَانِيهُا مَا اَوْرَدَهُ غَيْرُهُمَا مِنَ الْاَئِكَةِ الْمَذْكُوْرِيْنَ وَ ثَالِثُهَا مَا اشْتَمَلَ عَلَىٰ مَعْنَى الْبَابِ مِنْ مُلْحَقَاتِ وَمُنَاسَبَةٍ مَعَ مُحَافَظَةٍ عَـلَـى الشَّرِيْطَةِ وَإِنْ كَانَ مَاثُورًا عَنِ السَّلَفِ وَ الْخَلَفِ.

অনুবাদ : ৮. আবৃ আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শোয়াইব আন-নাসাঈ [জন্ম ২১৫ হি: মৃ: ৩০৩ হি:] ৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী [জন্ম ২০৯ হি: মৃ: ২৭৩ হি:]। ১০. আবৃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আদ-দারিমী [জন্ম ১৮১ হি: মৃ: ২৫৫ হি:] ১১. আবুল হাসান আলী ইবনে ওমর আদ-দারাকুতনী [জন্ম ৩০৬ হি: মৃ: ৩৮৫ হি:]। ১২. আবৃ বকর আহমদ ইবনে হুসাইন আল-বায়হাকী [জন্ম ৩৮৪ হি: মৃ: ৪৫৮ হি:] ১৩. এবং আবুল হাসান রাযীন ইবনে মুয়াবিয়া আল-আবদারী [মৃত্যু ৫৩৫ হি:] প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরাম। আর এ ছাড়া স্বল্প সংখ্যক অন্য বর্ণনাকারীও রয়েছেন। আর যখন আমি কোনো হাদীসকে কোনো ইমামের দিকে সম্পর্কিত করেছি [অর্থাৎ হাদীসের শেষে কোনো ইমামের নাম উল্লেখ করেছি] তখন [পাঠকের] বুঝতে হবে যে, আমি উক্ত হাদীসকে নবী করীম 🚐 পর্যন্ত সনদ নির্ভর করে দিয়েছি। কেননা, তাঁরা তিাঁদের গ্রন্থে] উক্ত কার্য সুসম্পন্ন করেছেন এবং আমাদেরকেও অব্যাহতি দান করেছেন। আর আমি পর্ব এবং অধ্যায়সমূহকে সেভাবে সাজিয়েছি যেভাবে মাসাবীহ গ্রন্থকার সাজিয়েছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি। আর আমি প্রায় প্রতিটি অধ্যায়কে তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে সেসব হাদীস সন্নিবেশিত করেছি যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম অথবা তাঁদের কোনো একজন বর্ণনা করেছেন। তাঁরা ছাড়া ঐ হাদীসগুলো অন্যান্যরা বর্ণনা করলেও তাঁদের সুউচ্চ মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রেখে কেবলমাত্র তাঁদের দু'জনের নাম উল্লেখ করাটাকেই আমি যথেষ্ট মনে করেছি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বুখারী-মুসলিম ব্যতীত উল্লিখিত অন্যান্য ইমামগণের বর্ণনাকৃত হাদীস এনেছি। আর তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমি আলোচ্য অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ও সাদৃশ্যপূর্ণ হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছি। অবশ্য এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণনার যাবতীয় শর্তাবলি বজায় রেখেছি। অর্থাৎ প্রতিটি হাদীসের সাথে রাবীর নাম এবং যে কিতাব হতে নেওয়া হয়েছে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।] যদিও এর কিছু পূর্ববর্তী [সাহাবী] এবং পরবর্তীদের [তাবেয়ীদের] থেকে বর্ণিত।

ثُمَّ إِنَّكَ إِنْ فَقَدْتَّ حَدِيْتًا فِيْ بَابِ فَذٰلِكَ عَنْ تَكْرِيْرٍ ٱسْقِطَهُ وَإِنْ وَجَدْتَ اخْرَ بَعْضَهُ مُتْرُوْكًا عَلَى إِخْتِصَارِهِ أَوْ مَضْمُومًا إِلَيْهِ تَمَامُهُ فَعَنْ دَاعِيْ اِهْتِمَامِ ٱتْرُكُهُ وَٱلْحِقُهُ وَانْ عَثَرْتَ عَلَى إِخْتِلَانٍ فِي الْفَصْلَبْنِ مِنْ ذِكْر غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْأَوَّلِ وَ ذِكْرِهِمَا فِي الثَّانِيْ فَاعْلُمْ أَنِيَّ بَعْدَ تَتَبُّعِيْ كِتَابَي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ لِلْحُمَيْدِيِّ وَجَامِعِ الْاصُولِ إعْتَمَدْتُ عَلَىٰ صَحِيْعَيِ الشَّيْخَيْنِ وَ مَتْنَيْهِمَا وَإِنْ رَايَسْتَ إِخْتِلَاقًا فِي نَفْسِ الْحَدِيْثِ فَلْلِكَ مِنْ تَشَعُّبِ طُرُقِ الْاَحَادِيْثِ وَلَعَلِنَّى مَا اطَّلَعْتُ عَلَى تِلْكَ الرَّوَايَةِ الَّتِي سَلَكَهَا الشَّبْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَلِبْلاً مَا تَجِدُ أَقُولُ مَا وَجَدْتُ هٰذِهِ الرّوايَةَ فِي كُتُب الْاُصُولِ اَوْ وَجَدْتُ خِلاَفَهَا فِيْهَا فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ فَانْسُبِ الْقُصُوْرَ إِلَيَّ لِقِلَّةِ الدِّرَايَةِ لَا اِلْي جَنَابِ الشُّبْخِ رَفَعَ اللَّهُ قَدْرَهُ فِي الدَّارَيْنِ حَاشَا لِلَّهِ مِنْ ذٰلِكَ رَحِمَ اللَّهُ مَنْ إِذَا وَقَفَ عَلَى ذَٰلِكَ نَبُّهَنَا عَلَيْهِ وَٱرْشَدَنَا طَرِيْقَ الصَّوَابِ وَلَمْ أَلُ جُهْدًا فِي التَّنْقِيْر وَالتَّفْتِيْشِ بِقَدْرِ الْوُسْعِ وَ الطَّاقَةِ -

অনুবাদ: অতঃপর যদি তুমি [ইমাম বাগাবীর] সংগৃহীত কোনো হাদীস [আমার গ্রন্থের] কোনো অধ্যায়ে না পাও, তখন মনে করতে হবে যে, অন্য অধ্যায়ে এরূপ হাদীস রয়েছে বলেই আমি তা বাদ দিয়েছি। আবার যদি সংক্ষিপ্ততার কারণে কোনো হাদীসের কিছু অংশ পরিত্যক্ত অথবা পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে অতিরিক্ত সংযোজন দেখতে পাও, তবে বুঝতে হবে যে, বিশেষ কোনো প্রয়োজনের তাগিদেই বাদ দিয়েছি বা সংযোজন করেছি। এমনিভাবে ইমাম বাগাবীর সাথে যদি আমার কোথাও কোনো মতভেদ বুঝতে পার। যেমন - দু' পরিচ্ছেদের প্রথম পরিচ্ছেদে শায়খাইন ব্যতীত অন্য কারো নাম উল্লেখ করেছি এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উক্ত দু'জনের কারো নাম উল্লেখ করেছি; ों جُسُمُ بَيْنَ करत জেনে রাখবে যে, ইমাম হুমাইদী কৃত اَلْجَسُمُ بَيْنَ جَامِعُ الْأُصُولِ [বং [ইমাম জাযারী কৃত] الصَّحِيْحَيْن কিতাবদ্বয়ের মধ্যে অনুসন্ধানের পরই ইমাম বুখারী ও মুসলিমের সহীহ কিতাবদ্বয়ের মূলগ্রন্থ ও মতনের উপর নির্ভর করেছি। আর যদি তুমি মূল হাদীসে কোনো প্রকার : পার্থক্য দেখতে পাও তাহলে বুঝতে হবে যে, হাদীসের সনদের বিভিন্নতার কারণেই তা হয়েছে। অথবা এ কারণে যে, সম্ভবত ইমাম বাগাবী (র.) যে রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন আমি তা অবগত হইনি। আর এরূপ স্থান খুব কমই দেখতে পাবে যে, আমি বলেছি "হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে এটা পাইনি" অথবা "এর বিপরীত পেয়েছি"। যখন তুমি এরূপ পাও তখন দোষক্রটি আমার দিকেই ফিরিয়ে দেবে যে, আমার অনুসন্ধানের সীমাবদ্ধতার কারণেই এরূপ হয়েছে; এটার ক্রটি ইমাম বাগাবীর দিকে ফিরাবে না। আল্লাহ তা'আলা উভয় জাহানে তাঁর মর্যাদাকে উঁচু করুন। এরূপ অভিযোগ উত্থাপন থেকে আল্লাহর পানাহ। সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ রহম করুন, যে এরূপ কোনো ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হলে সে আমাকে তা জানাবে এবং সঠিক বিষয়ের দিকে পথ দেখাবে। তবে এটা সত্য যে, আমি আমার সাধ্য ও সামর্থ্য মুতাবিক তাহকীক ও অনুসন্ধানের কাজে কোনোরপ ক্রটি করিনি।

وَنَقَلْتُ ذٰلِكَ الْإِخْتِلَانَ كَمَا وَجَدْتٌ وَ مَا اَشَارَ اِلَبْدِ رَضِىَ اللُّهُ عَنْهُ مِنْ غَرِيْبِ اَوْ ضَعِيْفٍ أَوْ غَيْرِهِمَا بَيَّنْتُ وَجْهَهُ غَالِبًا وَ مَا لَمْ يُشِرْ إِلَيْهِ مِمَّا فِي الْأُصُولِ فَقَدْ قَفَّيْتُهُ فِي تَرْكِهِ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ لِغَرْضٍ وَ رُبَمَا تَجِدُ مَوَاضِعَ مُهْمَلَةً وَ ذٰلِكَ حَبْثُ لَمْ اَطَّلِعْ عَـللٰى دَاوِيْدِ فَـَتَرَكْتُ الْبَسِكَاضَ فَيانْ عَثَرْتَ عَلَيْهِ فَالْحِقْهُ بِهِ أَحْسَنَ اللَّهُ جَزَاءَكَ وَسَسَّيْتُ الْكِتَابَ بِمِشْكُوةِ الْمَصَابِيْج وَاسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيْقَ وَ الْإِعَانَةَ وَ الْهِدَايَةَ وَ الصِّيَانَةَ وَتَيْسِيرَ مَا أَتْصُدُهُ وَ أَنْ يَّنْفَعَنِي فِي الْحَيْوةِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ وَجَمِيْعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْدَوِكِيْلُ وَ لَاحَوْلَ وَلَا تُتَوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيْرِ الْحَكِيْمِ.

অনুবাদ: আর এ [হাদীস বর্ণনার] ক্ষেত্রে আমি রিওয়ায়াতের বিভিন্নতা যেভাবে পেয়েছি সেভাবে বর্ণনা করেছি। আর তিনি যেসব হাদীসের ব্যাপারে 'গারীব' অথবা 'যা'ঈফ' ইত্যাদির দিকে ইশারা করেছেন, অধিকাংশ স্থানে আমি তার কারণ বর্ণনা করেছি। আর যেসব হাদীসকে প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে 'গারীব', 'যা'ঈফ' বলা সত্ত্বেও তিনি তার প্রতি কোনো প্রকার ইঙ্গিত করেননি আমি তাতে তার অনুসরণ করেছি। তবে কোনো কোনো স্থানে প্রয়োজনবোধে আমি এর ব্যতিক্রমও করেছি। আর কোনো কোনো স্থানে এরূপও দেখতে পাবে, যেখানে আমি কারও উদ্ধৃতি দেইনি। এর কারণ এই যে, আমি কোথাও এর বর্ণনাকারীর সন্ধান পাইনি। ফলে আমি স্থানটি খালি রেখে দিয়েছি। অতএব যদি আপনি কোথাও তার সন্ধান পেয়ে থাকেন তবে [অনুগ্ৰহপূৰ্বক] আপনি যথাস্থানে তা যুক্ত করে দিন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আর আমি এ কিতাবের নামকরণ করলাম 'মেশকাতুল মাসাবীহ'। আল্লাহর নিকট শক্তি, সাহায্য, সুপথ এবং হেফাজত ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি এবং স্বীয় মঞ্জিলে মাকসূদে পৌছার ক্ষেত্রে তিনি যেন আমাকে সহজ-সরল পথ প্রদর্শন করেন। তিনি যেন এর দারা আমার এবং সমগ্র মুসলমান নারী-পুরুষের ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ সাধন করেন। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং সর্বোৎকৃষ্ট কার্যনির্বাহী। মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই।

عَرْفِ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اِنَّمَا اللهِ عَلَيْ اِنَّمَا اللهِ عَلَيْ اِنَّمَا اللهِ عَلَيْ اِنَّمَا اللهِ وَرَسُولِهِ الْاَعْرِيُ مِنَا نَوْى فَكَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ فَي جُرَتُهُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ فِي جُرَتُهُ اللهِ مَا هَاجَرَ البيهِ . يَتَزَوَّجُهُا فَهِ جُرَتُهُ اللهِ مَا هَاجَرَ البيهِ . مُتَّفَقَ عَلَنْهِ مَا هَاجَرَ البيهِ .

অনুবাদ: হ্যরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন। রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—সকল কর্মই নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক মানুষের জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়ত করে। অর্তএব যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের উদ্দেশ্যে হবে; তাঁর হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের উদ্দেশ্যেই [পরিগণিত] হবে। আর যার হিজরত দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হবে; তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।-[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

এ হাদীসটি ইসলামি জীবন ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। মানুষের সকল প্রকার কাজকর্মের গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য হওয়া একমাত্র নিয়তের উপরই নির্ভরশীল। অর্থাৎ যে কাজ সৎ নিয়তে বা সৎ উদ্দেশ্যে করা হবে তা সৎকাজ রূপেই গণ্য হবে এবং আল্লাহর দরবারে একমাত্র তা-ই গ্রহণযোগ্য হবে ; পক্ষান্তরে মন্দ উদ্দেশ্যে করা হলে তা আল্লাহর দরবারে সৎ কর্ম হিসেবে গ্রহণীয় হবে না। এমনকি ভালো কাজও মন্দ নিয়তে করলে তাও গৃহীত হয় না। এ জন্য সৎ কর্মের সাথে সাথে পূর্ণ আন্তরিকতা থাকা একান্ত আবশ্যক। কেননা, আল্লাহর নিকট নিয়ত অনুযায়ী-ই বান্দার কর্মের প্রতিদান নির্ণয় হয়। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া। রাসূল তাও বিষয়ে অন্যত্র বলেছেন, "তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু। কারণ, যে ব্যক্তি শুধু একটি সৎ কাজের ইচ্ছা প্রকাশ করে তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়। ইচ্ছাকে কর্মে পরিণত করুক আর নাই করুক। অতঃপর যখন সে সৎ কাজটি সম্পাদন করে তখন তার আমল নামায় ১০টি নেকী লিখে দেওয়া হয়।"

হাদীসের পটভূমি: দীনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে রাসূলে কারীম মহান আল্লাহর নির্দেশে মঞ্চা হতে মদীনায় হিজরত করেন এবং অন্যান্য সকল মুসলমানকেও মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করেন। তখন একনিষ্ঠ মুসলমানগণ রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দলে দলে মদীনায় পাড়ি জমান। এদের মধ্যে অজ্ঞাত নামা জনৈক সাহাবী 'উম্মে কায়স' বা 'কায়লা' নামক একজন মুহাজিরা মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। লোকটির হিজরতের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল মহিলাকে বিবাহ করা। হিজরত তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। মহানবী ক্রিন্দিন এর দরবারে এ বিষয়টি আলোচিত হলে রাসূল ক্রিন্দিন উম্মে কায়সও বলা হয়।

سَبَبُ إِيْرَادِ الْحَدِيْثِ فِيْ بَدْءِ الْكِتَابِ किতাবের শুরুতে হাদীসিটি উল্লেখ করার কারণ : গ্রন্থকার তাঁর কিতাবের ভূমিকায় আলোচ্য হাদীসটি কেন পেশ করেছেন? হাদীস শাস্ত্রবিদগণ এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা–

- ك. আল্লামা زُرْكَشِنْ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন زُرْكَشِنْ لَهُ الدِّيْنَ निय़তকে পরিশুদ্ধ করা এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে উক্ত হাদীসকে কিতাবের শুরুতে উল্লেখ করেছেন।
- ২. হযরত ওমর (রা.) ভাষণের শুরুতেই এ হাদীসখানী পাঠ করতেন, তাই গ্রন্থকারও হযরত ওমর (রা.)-এর অনুসরণে উক্ত হাদীসখানীকে কিতাবের শুরুতে এনেছেন।
- ৩. ইমাম বুখারী, মুসলিম, খান্তাবীসহ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ যেহেতু নিজ নিজ গ্রন্থের সূচনাতে এ হাদীসখানা এনেছেন, তাই মেশকাত প্রণেতাও তাঁদের অনুসরণে এ হাদীসটি কিতাবের শুরুতে এনেছেন।
- ৪. হাফেজ ইবনে মাহদী, ইমাম নববীসহ প্রমুখ বলেছেন منْ أَرَادَ أَنْ يُتُصَيِّفَ كِتَابًا فَلْيَبْدَأُ بِلْهَذَا الْحَدِيْثِ అভিতেই গ্রন্থকার তাঁর কিতাবের সূচনাতে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।
- ৫. অথবা, مُعَدَّمَةُ তে হাদীসখানী এনে গ্রন্থকার অধ্যয়নকারীদের পরিশুদ্ধ নিয়তের প্রতি অনুপ্রাণিত করেছেন।
- ৬. অথবা, ক্রিট্র-এর পর পরই ঈমান, ইবাদতসহ বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা। আর সকল ইবাদত নিয়তের উপর নির্ভরশীল বিধায় প্রথমেই হাদীসটি এনে বিশুদ্ধ নিয়তের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।
- مادما بالقرائر عند المنافعة عند المنافعة المنافعة
  - ं الْفَصْدُ وَ الْإِرَادَةُ শাদ্দিক অর্থ হলো نِبَّتَ الْبَيَّةُ لُغَةً । مَعْنَى النِّبَّةُ لُغَةً عَمْدُ مَا كَانِّ الْبَيِّةِ إِصْطَلَاحًا : শরিয়তের পরিভাষায় নিয়তের সংজ্ঞা –
- ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন مْنَ فَعْدُكَ لِشَعْ بِغَلْبِكَ وَتَحَرّى الطَّلَبِ مِنْكَ لَهُ অর্থাৎ তোমার অন্তর দ্বারা কোনো কাজের সংকল্প করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করা।
- হ. ফাতহুর রব্বানী গ্রন্থকারের মতে اَلنِّنَةُ مُو تُوجِّهُ الْقَلْبِ جِهَةَ الْفِعْلِ إِبْتِغَاء وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَامْتِثَالًا لِأَمْرِهِ
   অর্থাৎ আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু করার প্রতি হৃদয় ও মনের অভিনিবিষ্ট হওয়াকে نَبَّة वला।

النِّبَّةُ عَبَارَةٌ عَنْ إِنْبِعَاثِ الْقَلْبِ نَحْوَ مَايَرَاهُ مُوَافِقًا لِغَرْضٍ مِنْ جَلْبِ نَفْعِ أَوْ دَفْعِ ضَررٍ حَالًا أَوْ مَأْلًا-

- 8. जाल्लामा जारेनी (त.) वर्लन- اَلَيْبَةُ هُمَى الْغَصْدُ إِلَى الْفِعْل
- اَلِنَبَّةُ هُمَى تَوَجُّهُ النَّفْسِ نَحْوَ الْفِفْل -अइकात्तव प्रंटन الْوَسِبْطُ . ٥
- ७. هِمَى تَوَجُّهُ الْقَلْبِ نَحْوَ الْفِعْلِ اِبْتِفَاءً لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى अञ्कातित মতে هِمَى تَوَجُّهُ الْقَلْبُمُ الْاَشْتَاتِ اللَّهِ تَعَالَى अञ्कातित स्वा विश्व के देशानित स्वा विश्व के देशानित स्वा विश्व के देशानित स्वा विश्व के देश विश्व विश्व के देश के दे
- ك. ﴿ শব্দটি خَاصُ যা শুধু বান্দার জন্য ব্যবহৃত হয়, আর غَامُ قَا اِرَادَةٌ या বান্দা ও আল্লাহ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ জন্য أَرَادُ اللَّهُ विला হয় أَرَادُ اللَّهُ विला হয় না।
- ২. عَلَّا بِالْاَغْرَاضِ শব্দটি مُعَلَّلْ بِالْاَغْرَاضِ তথা নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের উপর ব্যবহৃত হয়। আর أَرَادَةُ টি উদ্দেশ্য থাকুক বা না থাকুক উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- ৩. আবুল হাসান আলী-মুকাদ্দেসী (র.) বলেন, قَصْد زَيَّتَهُ , اِرَادَهُ , عَزْم , اِرَادَهُ , عَوْم , اِرَادَهُ , عَوْم وَ সবগুলোর অর্থ একই; অর্থাৎ এ শব্দসমূহের শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থ এক ও অভিন্ন, শুধু প্রয়োগ পদ্ধতি ভিন্ন।

  (ক'ল ও আমলের মধ্যে পার্থক্য :
- ك. أُعَامُ শব্দট خَاصُ या শুধু বান্দার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। আর فِعْل টি عُمَارٌ या আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- مَمَلُ عَالَتْ वा नीर्घण रस थात्क, जात فَوَالَتْ এর মধ্য طُوالَتْ वा नीर्घण रस गा । यमन عَمَلُ ع
  - ١. إِنَّ ٱلَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ٢. اَلَمْ تَرَ كَبْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيْلِ
     ١. إِنَّ ٱلَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ٢. اَلَمْ تَرَ كَبْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيْلِ
- ৩. غَيْرُ ذَوِى الْعُتُوْلِ ٥ ذَوِى الْعُتُولِ ١٩٩٥ فِعْلِ শব্দিট فِعْلِ এ শক্ষি عَمَلْ . এ ذَوِى الْعُتُوْل ব্যবহৃত হয়।
- 8. غَمْلُ যা خَاصُ টি হলো فِعْل शा عَامُ হলো عَمَلُ হেতে প্রকাশিত কাজের উপর ব্যবহৃত হয়। আর فِعْل हि হলো خَاصُ উধু جُوارِحُ তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে প্রকাশিত কাজের উপর ব্যবহৃত হয়।
- كُلُّ نَوْعٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ مَوْفُوْثُ عَلَى الْبِّبَّةِ أَمْ لَا প্রত্যেক প্রকারের ইবাদত নিয়তের উপর নির্ভরশীল কিনা? : সকল ইবাদত নিয়তের উপর নির্ভরশীল কিনা এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়–
- ১. ইমাম শাফেয়ী, মালিক, আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) সহ অধিকাংশ মুহাদিসীনে কেরামের মতে, সকল প্রকার ইবাদতের [তথা مَعْصُوْدَةُ হোক বা عَبْرُ مَعْصُوْدَةُ হোক] জন্য নিয়ত শর্ত। নিয়ত ছাড়া কোনো ইবাদতই গ্রহণযোগ্য হবে না। তাদের দলিল এই الْاَعْمَالُ عَلَيْهِ السَّكُمُ إِنْمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّبَيَّاتِ वात অর্থের বিবেচনায় এ হাদীসের বক্তব্য এর কম النَّمَا صِحَّةُ الْاَعْمَالُ بِالنَّبَيَّات .
- - اَلْخُرُوْجُ مِنْ اَرْضٍ اِللّٰي । বা পরিত্যাগ করা اللُّغُرُوُجُ مِنْ اَرْضٍ اِللّٰي । বা পরিত্যাগ করা اللّٰجُرُوْجُ مِنْ اَرْضٍ الْخُرُو

আন্ওয়ারুল মিশকাড (১ম খণ্ড) – ১২

হিজরতের পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো-

- ك. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন مُوَ تَرُّكُ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ অর্থাৎ আল্লাহ তা আলা যা নিষেধ করেছেন, তা পরিত্যাগ করাই হলো হিজরত।
- الله عَنْ مُفَارَقَةُ دُارِ الْكُفْرِ إِلَى دَارِ الْإِسْلامِ خُوفًا لِلْفِتْنَةِ وَطَلَبًا لِإِتَامَةِ الدِّيْنِ वर्णाश विश्वराख़ छात वतः मीन প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুফরি রাষ্ট্র ছেড়ে ইসলামি রাষ্ট্রে চলে যাওয়াকে হিজরত বলে।
- ৩. الْغَنْهُ وَسُ الْغِنْهُ مَا عَلَى الْغَنْهُ مُنْ وَسُ الْغِنْهُ مُنْ عَلَى الْغَنْهُ مُنْ عَلَى

اَلْهِجْرَةُ هِى تَرْكُ الْوَطَنِ الَّذِى بَيْسَ الْكُفَّارِ وَالْإِنْسِتَعَالِ اِللَّى بِلاَدِ الْإِسْلَامِ

সর্বনামের পরিবর্তে প্রকাশ্য ইসম ব্যবহারের কারণ : অত হাদীসে

সর্বনামের পরিবর্তে প্রকাশ্য ইসম ব্যবহারের কারণ : অত হাদীসে

ত শব্দ দুটি পুনর্বার উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ এ নামদ্বয় পূর্বে

উল্লেখ থাকার কারণে সংক্ষিপ্তকরণের লক্ষ্যে ক্রুলুট বা সর্বনাম ব্যবহার করে النَّهِ وَرُسُولِه وَ تَوَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ

তবে এরপ উল্লেখ করার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা–

- ا अतर والمُّطَافِرُ मक्षत्र वातवात वावशत करत आषाकृष्ठि नांच कतात উদ্দেশ্যেই رَسُولُ अवर رَسُولُ अवर الله
- ২. আল্লাহ ও তদীয় রাস্ল والمُم طَاهِر و اللهِ الْمَرَأَةِ يَتَنَزَقَّجُهَا" পর্বাল প্রদর্শনের লক্ষ্যেই اللهِ ال

بِالنِّبِيَّاتِ अंक रामीत्म بِالنِّبِیَّاتِ नकि कांत नात्थ युक रात्तात्व بِالنِّبِیَّاتِ अंक रामीत्न بِالنِّبِیَّاتِ नकि कांत नात्थ युक रात्तात्व । ते अर विश्व कांत्र मूरात्करीत्त त्कतात्मत्व मत्व मात्र मुरात्कर्ते ने بِالنِّبِیَّاتِ नकि उठ के निकारित वर्ष रत्न صَحِیْتَ مَ الْمَا مَا الْمَا مُنْ الْمُعَمِّدَةُ اَوْ تَصِیُّ بِالنِّبَاتِ निकार वाकाणित वर्ष रत्न اِنَّمَا الْاَعْمَالُ صَحِیْتَةً اَوْ تَصِیُّ بِالنِّبَاتِ निकार वाकाणित वर्ष रत्न اِنَّمَا الْاَعْمَالُ مَعِیْتَةً اَوْ تَصِیّْ بِالنِّبَاتِ निकार वाकाणित वर्ष रत्न

ইমাম আবৃ হানীফা, আবৃ ইউসুফ, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের মতে بالنّبَاتِ শব্দটি উহ্য كَامِلَةٌ وَعَكُمُلُ بِالنّبَاتِ -এর সাথে যুক্ত হয়েছে। তখন মূল বাক্যটি হবে - بَالْمَمْنَالُ كَامِلَةٌ اوَ تَكُمُلُ بِالنّبَاتِ উহ্য মেনে নেওয়াই উত্তম। তখন পূর্ণ বাক্যটি হবে - وَاتّمَا الْاَعْمَالُ مُعْتَبَرَةٌ أَوْ مَا مُعْتَبَرَةً وَالْمَالُ مُعْتَبَرَةً وَالْمَالُ مُعْتَبَرَةً وَالْمَالُ مَعْتَبَرَةً وَالْمَالُ مَعْتَبَرَةً وَالْمَالُ مَعْتَبَرَةً وَالْمَالُونِ وَاللّبَاتِ وَاللّبِي وَاللّبَاتِ وَالْمُعَلِّلُهُ وَاللّبَاتِ وَاللّبَاتِ وَاللّبَاتِ وَاللّبَاتِ وَالْمُعَلِّلُهُ وَاللّبَاتِ وَاللّبَاتِ وَاللّبَاتِ وَالْمُعَلّمُ و

गांभक अर्थतांधक دُنْياً मंनि উল্লেখের পর আবার বিশেষভাবে وَجْمُ تَخْصِبْصِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ وَكْرِ عُمُوْمِ الدُّنْيَا मंनि উল্লেখের পর আবার বিশেষভাবে إُمْرَأَةً मंनि উল্লেখের কারণ: আলোচ্য হাদীসে ব্যাপক অর্থবােধক رُنْيًا भंनि উল্লেখের পর আবার বিশেষভাবে মহিলার কথা উল্লেখের কারণ হলো, মহিলাই হচ্ছে দুনিয়ার বড় ফিতনা। যত বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা এদের দারাই হয়ে থাকে, যেমনি পবিত্র কুরআনে এসেছে النَّسَاءِ الخ ইরশাদ করেছেন مَا تَرَكْتُ بَعْدِیْ فِتْنَةً أَضَرٌ عَلَی الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ التَّسَاءِ التَسَاءِ التَّسَاءِ عَلَى الرَّمَاءِ التَّسَاءِ التَّسَاءُ التَّسَاءِ التَّسَاءِ التَّسَاءِ التَّسَاءِ التَّسَاءِ التَّسَاءُ التَّسَاءِ التَسَاءِ التَّسَاءِ التَّسَاءِ التَّسَاءِ التَّسَاءِ التَّسَاءِ التَّسَاءُ التَّسَاءُ التَّسَاءُ التَّسَاءُ التَّسَاءُ التَّسَاءُ التَسَاءُ التَّسَاءُ التَّسَاءُ التَّسَاءُ التَسَاءُ التَسَاءُ التَسَاءُ التَسَاءُ التَسَاءُ التَسْعُونَ التَسَاءُ التَّسَاءُ الْسَاءُ التَّسَاءُ التَسَاءُ التَسَاءُ التَسَاءُ التَسَاءُ التَّسَ

অথবা, উক্ত হাদীসটি উদ্মে কায়স নামী মহিলাকে কেন্দ্র করে বর্ণিত হয়েছে বিধায় এখানে মহিলাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

- ? शिक्षत्रात्व विधान वित्रिमित्तत्व कना, नािक সामशिक مَلِ الْهِجْرَةُ مَشْرُوعَةٌ اِلَى الْاَبَدِ اَمْ لاَ؟
- কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কেরামের মতে, মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের আর আবশ্যকতা নেই। কেননা, রাসূল হরশাদ
  করেছেন
  করেছেন
  তথা মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের আর আবশ্যকতা নেই।

২. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, হিজরতের বিধান চিরদিনের জন্য বহাল রয়েছে। তাঁদের দলিল হলো-

```
    ١. قُولُهُ تَعَالَىٰ "أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجُرُوا فِيْهَا" -
    ٢. قُولُ النّبَي عَلَىٰ " لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ التَّوْيَةُ" -
```

তাঁদের উল্লিখিত হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, মক্কা বিজয়ের পর মক্কা হতে মদীনায় হিজরতের কোনো আবশ্যকতা নেই। কেননা, তখন তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে।

(رضه) بن الْخَطَّاب (رضه) इयत्राठ अपत देवतन शाखाव (त्रा.)- अत्र जीवनी :

- নাম ও পরিচয় তাঁর নাম ওমর, উপনাম আবৃ হাফস, উপাধি ফারক। পিতার নাম খাতাব, মাতার নাম খাত্না মতান্তরে হানতামা বিনতে হাশিম ইবনে মুগীরা।
- ২. জন্ম ও বংশ পরিচয় : তিনি বিখ্যাত কুরাইশ বংশে হিজরতের ৪০ বছর পূর্বে রাসূল ্র্ট্র-এর জন্মের ১৩ বছর পর ৫৮৩ খিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।
- ৩. ইসলাম গ্রহণ : নবুয়তের ৫ম / ৬ ছ বছর রাসূল ক্রি -কে হত্যা করতে এসে আরকামের ঘরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ৪০ তম মসলমান।
- 8. খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ : হযরত আবৃ বকর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর হিজরি ১৩ সালে ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
- ৫. হাদীসের খেদমত: তিনি সর্বমোট ৫৩৯ টি হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে ১০টি এবং ইমাম বুখারী এককভাবে ৯ টি আর ইমাম মুসলিম ১৫টি হাদীস বর্ণনা করেন।
- ৬. শাহাদাত লাভ: হিজরি ২৩ সালে ২৪শে জিলহজ বুধবার মসজিদে নববীতে ইশার/ ফজরের নামাজে মুগীরা ইবনে শো'বার দাস আবু লু'লুর তরবারির আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তিনদিন পর শাহাদাত লাভ করেন।
- ৭. দাফন ও জানাযা : হযরত সুহাইব (রা.) তাঁর জানাযার নামাজ পড়ান। হযরত আয়েশা (রা.)-এর অনুমতিক্রমে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর বাম পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

: निय़ नश्काख किकरी मानानामग्र الْمُسَائِلُ الْفِقْهِيَّةُ الَّتِيْ تَتَعَلَّقُ بِالنِّيَّاتِ

- নিয়ত অন্তরের সাথে সম্পর্কিত। কাজেই কোনো ইবাদতের সময় শুধু মুখে মুখে উচ্চারণ করলে চলবে না; বরং অন্তরে সংকল্প করে মুখে উচ্চারণ না করলেও চলে। মুখে উচ্চারণের অতিরিক্ত কোনো ছওয়াব নেই।
- ২. যদি কোনো ব্যক্তি জোহরের নামাজ আদায় করার সময় অন্তরে জোহর নামাজ আদায়ের সংকল্প করে আর অন্য নামাজের কথা উচ্চারণ করে, তবে তার নামাজ জোহর হিসেবেই আদায় হবে।
- ৩. কোনো কাজে একাধিক নিয়ত বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে। যেমন
   কোনো নিকটতম দরিদ্র আত্মীয়কে দান-সদকা করা।
   এরপ দানে দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে

প্রথমত : দরিদ্র আত্মীয়ের অভাব বিমোচন,

দ্বিতীয়ত: আত্মীয়তা রক্ষা। এতে কোনোরূপ ক্ষতি নেই; বরং ছওয়াবই হবে।

8. সং নিয়তে যে কোনো বৈধ কাজ করা হলে আল্লাহ তার প্রতিদান প্রদান করবেন।

## كِتَابُ الْإِيْمَانِ علا: علا علا علا علا علا الإيْمَانِ

### প্রথম অনুচ্ছেদ : اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

عَنْ عُمُ عُمْ بْنِ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُّ شَدِيْدُ بَيَاضِ الشِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَايُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدُّ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِي ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اللَّي رُكْبَتَيْهِ وَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَكَّمُ لُو أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللُّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلُوةِ وَتُوْتِى التَّزكُوةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَاخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللُّهِ وَمَلْئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَالْبَوْمِ الْأُخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَسَالً

১. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল 🚐 -এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একজন আগন্তুক এসে উপস্থিত হলো। তাঁর পরিধেয় পোশাক ছিল ধবধবে সাদা, মাথার চুল ছিল কুচকুচে কালো। তাঁর গায়ে সফরের কোনো চিহ্ন দৃষ্ট হয়নি। অথচ আমাদের মধ্য হতে কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। অবশেষে লোকটি রাসূল ஊুএর (খুব) নিকটে এসে বসল এবং তার হাঁটুদ্বয়কে রাসূল 🚐 এর হাঁটুর সাথে মিলিয়ে এবং তার দু' হাত তাঁর দু' উরুর উপর রাখল। অতঃপর লোকটি বলতে লাগল, হে মুহামদ 🚐 ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। তিথা ইসলাম কাকে বলে?] রাসূল 🚃 বললেন, ইসলাম হচ্ছে- ১. তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং হ্যরত মুহামদ 🚐 আল্লাহর রাসূল, ২. নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, ৩. জাকাত আদায় করবে, ৪. রমজান মাসের রোজা রাখবে ৫. এবং পথ খরচে সামর্থ্য হলে হজব্রত পালন করবে। রাসূল 🚐 এর জবাব শুনে লোকটি বলে উঠল আপনি সত্যই বলেছেন। বর্ণনাকারী [হযরত ওমর (রা.)] বলেন, আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম যে, লোকটি অজ্ঞের মতো] প্রশ্ন করছে এবং [বিজ্ঞের মতো] উত্তরের সত্যায়ন করছে। লোকটি পুনরায় বলল যে, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী করীম 🚃 উত্তরে বললেন, ঈমান হচ্ছে- আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, [যে, সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়।] জবাব শুনে আগত লোকটি বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। এরপর লোকটি বলল, আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন। জবাবে রাসূল 🚐 বললেন, তোমার এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো, যেমন তুমি তাঁকে

صَدَقْتَ قَالَ فَاخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللَّهُ كَانَّكَ تَرَاهُ فَاإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَاخْبِرْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمُسُنُولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَاَخْبِرْنِيْ عَنْ آمَارَاتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدُ ٱلْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَانْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمُّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيثًا ثُمَّ قَالَ لِيْ يَا عُمَرُ ٱتَدْرِىْ مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اللُّهُ وَ رَسُولُهُ اعْلُمُ قَالَ فَإِنَّهُ جَبْرَئِينُ لُ اتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمُ وَ رَوَاهُ اَبُوهُ هُمَرِيْرَةَ مَعَ إِخْتِ لَانٍ وَفِيدِهِ وَإِذَا رَاَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّكَّمِ الْبُكْمَ مُلُوْكَ الْاَرْضِ فِيْ خَمْسٍ لَايَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْهُ السَّاعَةِ وَيُنَيِّزُكُ الْغَيْثُ الْأَيْدَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ দেখতে পাচ্ছ, আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও; তাহলে মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন। অতঃপর লোকটি বলল, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন, [তথা কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে ?] তখন রাসূল কলেলন, [এ বিষয়ে] যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে সে প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশি অবহিত নয় [তথা বেশি জানে না]। সে বলল, তাহলে আমাকে কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী করীম কলেলন, [তার নিদর্শন হচ্ছে—] ১. দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে, ২. [দ্বিতীয়ত] তুমি দেখতে পাবে যে, যাদের পায়ে জুতা ও পরনে কাপড় নেই, নিঃস্ব এবং বকরির রাখাল তারা বড় বড় প্রাসাদ তৈরিতে পরম্পর প্রতিযোগিতা করছে।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি চলে গেল এবং আমরা বেশ কিছু সময় হতভম্ব হয়ে বসে থাকলাম। তারপর রাসূল আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে ওমর! তুমি কি জান প্রশ্নকারী লোকটি কে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ই ভালো জানেন। রাসূল বললেন, লোকটি হলেন হযরত জিবরাঈল (আ.) তোমাদেরকে দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগমন করেছিলেন। —[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর স্বশরীরে অবস্থান ও তাঁর প্রশ্নের মাধ্যমে এ হাদীসটির অবতারণা হয়েছে বলে একে হাদীসে জিবরাঈল বলা হয়।

কোনো কোনো হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর এই আগমন মহানবী ক্রিএর জীবনের শেষভাগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সাক্ষাৎকার দ্বারা তেইশ বছরে অবতীর্ণ দীনের সার-নির্যাস সকলের সম্মুখে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। এ জন্য এ হাদীসকে مَا الْمُ الْاَحْدِيْثُ বিলা হয়। যেমনিভাবে সূরা ফাতিহাকে 'উম্মুল কুরআন' বলা হয়। গভীরভাবে চিন্তা করলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দীনের মূল হচ্ছে তিনটি কথা, আর তা এ হাদীসেই আলোচিত হয়েছে। সে তিনটি কথা হলো–

প্রথমত : "বিশ্বাস" অর্থাৎ আল্লাহর নবীগণ যেসব গুরুত্বপূর্ণ অদৃশ্য বিষয়াবলি পেশ করেছেন এবং যা মেনে নেওয়ার দাওয়াত প্রদান করেছেন তা সত্য বলে মেনে নেওয়া : একেই বলে ঈমান।

দ্বিতীয়ত: "ইবাদত" তথা বান্দা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করবে এবং নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতসহ যাবতীয় বিধিবিধান যথাযথভাবে পালন করবে।

তৃতীয়ত: "নিষ্ঠা" তথা ঈমান ও ইসলামের অধ্যায় অতিক্রম করার পর তৃতীয় ও শেষ পর্ব হচ্ছে আল্লাহকে এমনভাবে মান্য করা যে, তিনি সর্বস্রষ্টা ও সর্বদর্শী। একথা মেনে নেওয়া যে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল কাজকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে অবহিত; একে বলে ইহসান। সুফিদের ভাষায় একে "তাসাওউফ" বলা হয়। এ তিনটি বিষয়কে নিজের জীবনে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করতে পারলেই একজন মানুষ খাঁটি মু'মিন হিসেবে পরিগণিত হবে।

নামকরণের কারণ: এ হাদীসটির নাম হলো হাদীসে জিবরাঈল। যেহেতু প্রশ্নকারী ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ.) এ জন্য হাদীসটিকে 'হাদীসে জিবরাঈল' বলা হয়। এ ছাড়া হাদীসটিকে أُمُّ الْاَصَادِيْتُ व أُمُّ النَّسَتَةِ व का व रामी का विषय সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে।

चानीम বর্ণনার উপলক্ষ: এ হাদীসটি ইরশাদ করার কারণ প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত ঘটনা পেশ করেছেন— আল্লাহ তা আলা যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন যে, مَوْتِ النَّبِيِّ مَوْتِ النَّبِيِّ অর্থাৎ তোমরা নবীর কথার উপর তোমাদের আওয়াজকে উঁচু কর না, তখন সাহাবীর্ণণ অত্যন্ত ভয় পেয়ে যান এবং প্রয়োজন থাকলেও রাসূল করেতে সাহসী হতেন না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা আলা সাহাবীদেরকে শিষ্টাচার, চলাফেরা, উঠাবসা, প্রশ্ন করার রীতিনীতি ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার জন্য হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করেন; যাতে সাহাবীগণ নির্ধারিত পদ্ধতি মোতাবেক রাসূল করে বেদমতে এসে তাঁদের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি অবগত হতে পারেন।

خَبُرَائِيْلُ فِيْ بَابِ الْاِيْمَانِ হাদীসে জিবরাঈলকে ঈমান অধ্যায়ে সর্বাঞ্চে আনয়ন করার কারণ : মেশকাত শরীফের প্রণেতা ঈমান পর্বের প্রথমে হাদীসে জিবরাঈলকে আনয়ন করেছেন। কেননা, হাদীসটি আকাইদ, ইবাদত ও ইখলাস সম্পর্কিত যাবতীয় বিধিবিধানের সার-সংক্ষেপ। এ জন্য এ হাদীসকে الْمُ الْكُمَادِيْث বলা হয়। যেমনিভাবে স্রায়ে ফাতিহার মধ্যে কুরআনে হাকীমের যাবতীয় বিষয়কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় একে কুরআনের শুরুতে আনয়ন করা হয়েছে। আর সূরা ফাতিহাকেই الْمُ الْفُرُانِ বলা হয়।

षिछीग्ने स्मिकांछ প্রণেতা الْتَعَالُ بِالِنَبَّاتِ সর্বপ্রথম এনেছেন, এরপর اِنْتَا الْاَعْمَالُ بِالِنَبَّاتِ কে এনেছেন। ফলে اِنْتَا لُاعْمَالُ الْاَعْمَالُ الْاَعْمَالُ الْاَعْمَالُ الْاَعْمَالُ कि विসমিল্লাহ তুল্য আর عَدِيْثُ جَبْرَائِيْل স্রা ফাতিহার মতো হয়েছে। তবে এ তুলনা বরকত হাসিলের দিক বিবেচনায়, বাস্তব ও অর্থগত দিক হতে নয়।

তৃতীয়ত আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হাদীস দু'টিকে অগ্রে স্থান দিয়ে সম্মানিত গ্রন্থকার পবিত্র কুরআনের অনুসরণ করেছেন।

: হयत्रक जिवताञ्च (आ.)-এत आगमन ७ क्षक्ष कतात रिकमक ألْحِكْمَةٌ فِي إِنْبَان جَبْرَائِينُل وَسُؤَالِه

- ১. উপস্থিত সাহাবীদেরকে দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি আগমন করেছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। যেমনি হাদীসের শেষাংশে এসেছে যে, اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ وِيْنَكُمْ
- ২. অথবা, তিনি প্রশ্ন করার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন।
- ৩. কিংবা শিক্ষকের সম্মুখে ছাত্রের বসার পদ্ধতি কি রকম হবে তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগমন করেছেন।
- ৪. অথবা, কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা অবহিত করার লক্ষ্যে আগমন করেছেন।
- ৫. অথবা, সাহাবীদের অন্তর হতে রাস্ল করে প্রশ্ন করার ভয় দূর করার জন্য এসেছেন।

  ক্রিআনে ঘোষণা করেছেন যে, তোমরা একে অপরকে ডাকার মতো নবীকে ডেকো না তথা নবীর নাম ধরে ডেকো না।

  এ নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও আগত লোকটি নবী করীম করে নাম ধরে ডাকার কারণ হলো–
- ১. কুরআনের নির্দেশ হলো মানুষের জন্য; কিন্তু আগন্তুক তো ফেরেশতা ; মানুষ নয়। সুতরাং তাঁর জন্য এ নিষেধাজ্ঞা নয়।

- ২. অথবা, মুহাম্মদ দ্বারা এখানে নির্দিষ্ট নাম উদ্দেশ্য নয় ; বরং এর দ্বারা গুণবাচক অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হে প্রশংসিত।
- এ. অথবা, নিজের পরিচয় গোপন রাখার লক্ষ্যেই হয়রত জিবরাঈল (আ.) এরপ বলেছেন তথা সে অনেক দূরের লোক, ইসলামের রীতি-নীতি সম্পর্কে সে অবহিত নয়।

: ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য اَلْفُرْقُ بَيْنَ الْإِيْمَان وَالْإِسْلَام

- كُ: أَنْ الْأَنْعَيَادُ শব্দের অর্থ وَالْعَنْمَانُ वा विश्वाস করা, আর الْإِنْمَانُ أَوْسُكُمُ أَلْ اللهُ الْأَنْمَانُ أَن اللهُ ال
- ২. إِنْمَانُ বলতে অভ্যন্তরীণ কার্যাবলিকে বুঝায়, আর الْمُعُلِي বলতে বাহ্যিক কার্যাবলিকে বুঝায়।
- ৩. اَيْمَانُ এর সাথে সম্পুক্ত, আর اَسْكُمْ कुनव ও नিসান উভয়ের সাথে সম্পুক্ত।
- ৪. ইমাম বুখারীসহ একদল ওলামার মতে, إِسْمَانُ وَإِنْمَانُ একই বস্তু। উভয়ের মধ্যে وَالْمَانُ এর সম্পর্ক। যেমনি কুরআনে এসেছে فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِنْهَا مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ
   এখানে মু'মিন ও মুসলিম বলতে একই পরিবারভুক্তকে বুঝানো হয়েছে।
- ৫. কিছু সংখ্যকের মতে, উভয়টি একটি অপরটির বিপরীতধর্মী। যেমনি কুরআনে এসেছে-
- قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَا قُلْ لَمْ تُوْمِنُوْا وَ لَكِنْ قُولُوْا اَسْلَمْنَا . ७. অन्য একদলের মতে, উভয়ের মধ্যে السُكَمْ وَ خُصُوْم وَ خُصُوْم مُطْلَقْ एक्शांत प्राप्त अपन عامٌ अभान ट्राव्ह فَكُلُّ مُؤْمِنٍ لَبْسَ بِمُسْلِمٍ وَكُلُّ مُشْلِمٍ مُوْمِنٍ مُشْلِمٍ وَكُلُّ مُسْلِمٍ مُوْمِنَ , عَالَم تَعَا
- ٩. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন إِنَّهُما كَالْفَقِيْرِ وَالْمِسْكِيْنِ إِذَا اجْتَمَعا إِفْتَرَقا وَإِذَا افْتَرَقا وَإِنَا افْتَرَقا وَإِنَّا افْتَرَقا وَهِ إِنْ الْمَاتِينِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْمِسْكِيْنِ إِذَا اجْتَمَعا وَهِ الْمَاتِينِ وَالْمِسْكِيْنِ إِذَا اجْتَمَعا وَإِنْ الْمُتَرَقِينِ وَإِنْ الْمُتَرَقِينِ وَإِنْ الْمُتَرَقِينِ وَإِنْ الْمُتَرِقِينِ وَإِنْ الْمُتَرَقِينِ وَالْمِسْكِيْنِ إِذَا اجْتَمَعا وَهِ الْمُتَرَقِينِ وَالْمِسْكِيْنِ إِذَا اجْتَمَعا وَالْمِسْكِيْنِ إِذَا الْمُتَرَقِينِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْمِسْكِيْنِ إِذَا الْمُتَرَقِينِ وَالْمِسْكِيْنِ إِذَا الْمُتَرَقِينِ وَإِنْ الْمُتَرِقِينَ وَالْمِسْكِيْنِ إِذَا الْمُتَكِينِ وَإِنْ الْمُتَكِينِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْمُعَلِينِ وَالْمُلْفِينِ وَالْمِنْ وَالْمُتَاتِينِ وَالْمُلْكِينِ وَالْمُتَاتِينِ وَالْمُتَاتِينِ وَالْمُعَالِقِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُتَالِقِينِ وَالْمُعِلَّى وَالْمُعَلِّي وَالْمُعِينِ وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلَّى وَلِي وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَّى وَلِي وَالْمِنْكِ وَالْمُعِلَّى وَالْمُعْلِي وَلِي وَلَيْلِي وَلِي وَلِي وَلْمُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي مِنْ مِنْ فِي وَلِي وَل مِنْ وَلِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ فِي وَلِي وَلْمِنْ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِ
- هُمَا كَالطَّهْرِ مَعَ الْبَطَنِ لَايَنْفَصِلُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْأُخَرِ فَالْإِيمَانُ لَآيَنْفَصِلُ عَنِ الْإِسْلَامُ وَالْإِسْلَامُ وَالْفِي الْمُعَالِمُ وَالْمُؤْمِنِ الْأَلْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعَالُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعِلَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ

অর্থাৎ এ দু'টি পেট ও পিঠের মতো, একটি অপরটি হতে পৃথক হতে পারে না। কাজেই ঈর্মান ইসলাম হতে এবং ইসলাম ঈমান হতে পৃথক নয়।

: अभात्तत अर्थ مَعْنَى الْإِيْمَان

নিশ্বাস করা, اَلتَّصْدِيْقُ , আনুগত্য করা اَلْإِنْقِبَادُ –শব্দের অর্থ হল اِيْمَانُ : अभात्नत শাব্দিক অর্থ : اَلْوِيْمَانُ كُفَةً আবনত হওয়া, اَلْوُكُونُ নির্ভর করা, اَلْوُكُونُ शिक्ठि দেওয়া ইত্যাদি।

: अभात्नत्र शातिकाविक अर्थ مَعْنَى ٱلإيْمَانِ إصطلاحًا

- ইমাম গাযালী (র.) বলেন بيخوشيع مَا جَاءَ بِه صلابة অর্থাৎ নবী করীম == -এর আনীত
  সকল বিধানসহ তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।
- ২. ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন- مُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ वर्शनीका (त्र.) বলেন هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ कर्था९ আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি হলো ঈমান।
- ৩. জমহুর মুহাদ্দিস ও তিন ইমামের মতে । الْإِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَـلُ بِالْأَرْكَانِ وَالْعَمَـلُ بِالْأَرْكَانِ صَالَة অথিৎ অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং আরকানসমূহ কার্যে পরিণত করার নাম ঈমান। তবে তাঁদের নিকট স্বীকারোক্তি এবং আরকান কার্যে পরিণত করা এ দু'টি ঈমান পূর্ণ হওয়ার অংশ, মৌলিক অংশ নয়। কাজেই তাঁদের নিকট ইবাদত ত্যাগকারী এবং কবীরা গুনাহকারী ফাসিক, কাফির নয়।

: ইসলামের অর্থ مَعْنَى الْإِسْلَام

মান্য করা, الْإِطْاعَةُ , এই আনুগত্য أَلْإِنْقِبَادُ التَّظاهِرُ –এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে الْإِنْقِبَادُ التَّظاهِرُ তথা বাহ্যিক আনুগত্য, أَنْخُضُونُ بَاللَّمُ : مَعْنَى الْإِنْكَمُ لُخُلُصُ أَلْخُونُونُ بَالْمُ اللَّهُ الْأَسْلَامِ निष्ठांत সাথে কাজ করা, النَّخُضُونُ विष्ठांत সাথে কাজ করা, اللَّهُ خُلاصُ

: उननात्मत शातिष्ठांविक वर्थ مُعْنَى الْإِسْلَامِ شُرْعًا

- ১. देशाम वाव् दानीका (त.)-এর মতে- عَمَالُ وَ رَسُولِهِ عَلَى وَ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَمَالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال রাসলের নির্দেশসমূহ মেনে চলাই হলো ইসলাম
- . عن الْمُنْكَرَات مَالْإِمْتِنَاءُ عَن الْمُنْكَرَات क्यां ताम्लत वालन मान् करत वाल्लाह का वान्ताव वानुगठा कता, কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করা এবং আবশ্যকীয় কার্যসমূহ পালন করা আর নিষিদ্ধ কাজসমূহ বর্জন করা। মোটকথা, যাবতীয় বিধিবিধানকে একাগ্রচিত্তে মেনে চলা ও নিষিদ্ধ কাজসমূহ পরিহার করাকেই ইসলাম বলে। जाकार्ज अर्थ : مَعْنَى الزَّكُوة

-शकि मामनात । এत भाक्ति वर्थ २८०७ زَكُوة : مَعْنَى الزَّكُوة لُغَةً

- زَكَى الَّزْرُعُ যথা। যথা أَلَنُّهُ وَ الرِّيهَادَةُ . ﴿
- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكُّهَا अविज्ञा अर्জन कता। यथा الطَّهَارَةُ . ﴿
- ن كلي نَفْسَهُ إِذَا مُدَحَ বয়ন করা। যেমন أَلْمُدُمُ
- زَكْتِ الْبُقْعَةُ إِذَا بُورِكَ فِيْهَا यथा । यथा الْبُرَكَةُ . 8 أَلْبُرَكَةُ

- शकाराजत भार्तिषाधिक पर्थ : كَرُّ الْمُخْتَار . ك व शकाराजत भार्तिषाधिक पर्थ : ك التُركُوة إصْطلاحًا اَلزَّكُوهُ هِيَ تَمْلِيْكُ جُزْءِ مَالٍ عَتَيْنَهُ الشَّارِعُ مِنْ مُسْلِمٍ فَقِيْدٍ غَيْدٍ هَاشِمِيّ وَلاَمَوْلاَهُ مَعَ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنْ

الْمَمْلَكِ مِنْ كُلِّ وَجُو لِلَّهِ تَعَالَى . অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত মালের বন্ হধাশেম গোত্রীয় লোকজন হাশেমী ও তাঁদের দাস-দাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্রকে বিনা স্বার্থে প্রদান করার নাম হচ্ছে যাকাত।

كَرَّكُورُ إِيْتَاءُ جُزْءِ مَالٍ مِنَ النِّصَابِ بَعْدَ حَوْلَانِ الْحَوْلِ اِلَى فَقِيْرٍ غَيْرٍ هَاشِمِيّ - अ आञ्चाभा आहेनीत जासात الزَّكُورُ إِلَى فَقِيْرٍ غَيْرٍ هَاشِمِيّ - अ आञ्चाभा आहेनीत जासात الزَّكُورُ إِلَى الْحَوْلِ إِلَى الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ এক কথায় নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার প্রেক্ষিতে শরীয়তের নির্ধারিত হারে ও ক্ষেত্রে বৎসরান্তে সম্পদ ব্যয় করাকে যাকাত বলা হয়। : জাকাত কখন ফরজ হয়েছে مَتْى فُرضَتِ الْزَكُوةُ

- ১. ইবনে খুছাইমা বলেন, হিজরতের পূর্বে জাকাত ফরজ হয়েছে।
- ২. জমহুর ওলামার মতে, হিজরতের পরে ফরজ হয়েছে। তবে কোন সনে ফরজ হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, (ক) ইমাম নববীর মতে, ২য় হিজরিতে। (খ) কিছু সংখ্যকের মতে, ১ম হিজরিতে। (গ) ইবনুল আছীরের মতে ৯ম হিজরিতে

जाकाण विधिवक एउय़ात दिकमण : जाकाण देशवक विधिवक एउय़ात दिकमण : जाकाण देशवाय वागुण्य त्ताकन विश्व विकि গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ও আর্থিক ইবাদত। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় এর তাৎপর্য অনেক বেশি। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে-

জাকাত দ্বারা দাতার সম্পদ ও অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

- خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا -২. এর ফলে সমাজে দরিদ্রতা দূর হয়ে সম্পদ কয়েকজনের মধ্যে পুঞ্জিভূত থাকে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-كَىْ لَايَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَنِ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ -
- এর দারা অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত হয়।
- 8. ধনী এবং দরিদ্রের মাঝে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়। দাতার জীবনে জাকাতের প্রভাব : ১. জাকাত লোভ নিবারক। ২. দানের অভ্যাস গড়ে তোলে। ৩. আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় হয়। ৪. কৃপণতার রোগ হতে মুক্ত রাখে। ৫. পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ৬. মনের অহঙ্কার দূর হয়। ৭. অন্যের প্রতি করুণা ও অনুগ্রহের ভাবধারা সৃষ্টি হয়।

সম্পদের উপর জাকাতের প্রভাব : ১. যাকাত ধন-সম্পদের পবিত্রতা বিধান করে। ২. জাকাত মূলধনে প্রবদ্ধি সাধন করে। ৩. একহাতে জমা না থেকে অনেকের মাঝে বিতরণ হয়। ৪. সম্পদের ময়লা দূর হয়ে যায়।

- ১. ﴿ শব্দের আভিধানিক অর্থ– ভাগ্য বা অদৃষ্ট আর ﴿ فَضَاءٌ শব্দের অর্থ– ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত।
- ২. আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টি জগতের যে চিত্র 'লওহে মাহফূজে' অঙ্কিত করে রেখেছে, তাই قَدْر নামে আখ্যায়িত। আর সে চিত্রের আলোকে তা কার্যকর করার প্রক্রিয়ার নামই হচ্ছে فَضَاءُ। যেমন– কোনো প্রকৌশলী প্রথমে গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে একটি নকশা তৈরি করেন, অতঃপর সে নকশার আলোকে গৃহ নির্মাণ কার্য সম্পাদন করে থাকেন।

এক কথায়, تَضَا दला বিশ্বজগত সম্পর্কিত নকশা, আর তা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করাকে تَضَاءُ বলে।

: ইহসানের অর্থ مَعْنَى الْإِحْسَان

– শুলধাতু হতে নির্গত। শাব্দিক অর্থ হলো وُسُكُنُ শুলধাতু হতে নির্গত। শাব্দিক অর্থ হলো

- وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا -ता परा। त्यान التَّتَرَكُمُ . ٤
- وَصَتُورَكُمْ فَأَحْسَنَ صَورَكُمْ यथा ا ता मुन्तत कता । यथा إجَادَةً . ﴿
- كَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيْم -ता उज्य काक कता। (यमन فِعْل جَيَّدْ . ७
- 8. الْأَخْلَاضُ তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা।

قَصَانُ الطَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ হচ্ছে- اِحْسَانُ ইহসানের পারিভাষিক অর্থ : শরিয়তের পরিভাষায় الْاِحْسَانِ اِصْطِلاَحًا أُهُو اِصْلاَحُ الظَّاهِرِ وَالْجَاهِنِ وَالْعَمَلُ بِجَعِيْمِ شَرَائِيطِهِ وَأَدَابِهِ مَعَ الْخُشُوءِ وَالْخُضُوءِ .

অর্থাৎ প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বিষয়াবলি সংশোধন করা এবং ভীত কম্পিত ও নম্রতার সাথে আমলের সব রকমের শর্ত ও শিষ্টাচারসহ কাজ সম্পাদন করা।

বস্তুত ইহসান বলতে ইখলাস ও একাগ্রতার সাথে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হওয়া তথা দুনিয়ার সমস্ত খেয়ালকে দূরীভূত করে আল্লাহকে হাজের ও নাজের জেনে ইবাদত করা। এ জন্য إَضْسَانٌ صَاءً فَانْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَانْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّدَ يَرَاكُ . اَنْ تَعْبُدُ اللّٰهُ كَانَّكُ تَرَاهُ فَانْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّدُ يَرَاكُ .

بَاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ षाता উদ্দেশ্য : হযরত জিবরাসল (আ.)-এর কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে রাস্ল الْمَسْنُولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ना বলে مَنَ السَّائِلِ عَنْهَا بِاعْلَمُ بِهَا عَلَمُ بِهَا أَعْلَمُ بِهَا عَلَمُ بِهَا कि مَا اَعْلَمُ بِهَا عَلَمُ بِهَا مَا مَا الْمَسْنُولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ना वल السَّائِلِ का वाज्व कात्रात कात्रात्त कात्रां का का कात्रात्त कात्र कात्र

- ২. অথবা, যেহেতু ইঙ্গিতমূলক বক্তব্য প্রকাশ্য বক্তব্যের তুলনায় অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাই রাস্ল على الْمُسْتُولُ عَنْهَا بِاعْلُمَ مِنَ السَّائِلِ नो বলেছেন। কেননা, صَرِيْع -এর চেয়ে -এর গুরুত্ব অত্যধিক। পবিত্র কুর্রআনে এরপ রয়েছে। যেমন- كِنَايَةُ -এর গুরুত্ব অত্যধিক। পবিত্র কুর্রআনে এরপ রয়েছে। যেমন- كِنَايَةُ
- ৩. অথবা, এর দ্বারা এটা বুঝানো হয়েছে যে, যেন মানুষ অহেতুক কিয়ামত সম্পর্কে কাউকে প্রশ্ন না করে।
- আল্লামা সিন্ধী (র.) বলেছেন, এভাবে উত্তর দিয়ে রাসূল ক্র্রেএটা বুঝিয়েছেন যে, কিয়ামত কখন হবে তা যে আমি জানি না
  তথু তাই নয়, প্রশ্নকারী জিবরাঈল (আ.)ও তা জানেন না।
- ৫. অথবা, কালামের সৌন্দর্যের জন্য তিনি এরপ জবাব প্রদান করেছেন।
  - وَجُهُ تَخْصِبُصِ رِعَاءِ الشَّاءِ ছাগল রক্ষকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ : রাস্ল 🚎 কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে মেষ রক্ষকের প্রাসাদ নির্মাণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো–
- ১. ছাগলের রক্ষক উটের রাখাল হতে অনেক দুর্বল হয়ে থাকে. তাই তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।
- ২. ফাতহুল বারীতে উল্লেখ আছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিঃস্ব ও রিক্তহস্তগণ। যেমন অন্য হাদীসে এসেছে-

و مرر النَّاسُ حَفَاةً عَرَاةً غُرلًا -

"اَنْ تَعِلَدُ الْاَمَةُ رُبَّتَهَا" -এর দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূল عَلَى عَلَيْهُ مَا مَا الْأَمَةُ رُبُّتُهَا وَالْاَمَةُ رُبُّتُهَا وَالْاَمَةُ رُبُّتُهَا وَالْاَمْةُ رُبُّتُهَا وَالْمُعَالِيَّةُ مَا مَا الْأَمْةُ رُبُّتُهَا وَالْمُعَالِيَّةُ وَالْمُعَالِيَّةُ وَالْمُعَالِيَّةُ وَالْمُعَالِيَةُ وَالْمُعَالِيَةُ وَالْمُعَالِيَةُ وَالْمُعَالِيَةُ وَالْمُعَالِيَةُ وَالْمُعَالِيَةُ وَالْمُعَالِيَةُ وَالْمُعَالِيَةُ وَالْمُعَالِيَةُ وَالْمُعَالِيّةُ وَالْمُعِلِيّةُ وَالْمُعَالِيّةُ وَالْمُعِلِيّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِيّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعَالِيّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعَالِيّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُعِلِّةُ وَالْمُ

অন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – :

- ১. আল্লামা আইনী (র.)-এর মতে, যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক নারী দাসী হয়ে আসবে এবং মালিকের সহবাসে সন্তান প্রসব করবে। এরপর মালিকের মৃত্যুর পর সে সন্তান এ মালিকের স্থলাভিষিক্ত হয়ে প্রভুর মতো মাকে ব্যবহার করবে।
- ২. অথবা, এটা দ্বারা অধিক মাত্রায় পিতামাতাকে কষ্ট দান বুঝিয়েছেন, অর্থাৎ যখন পিতামাতার নাফরমানী অধিক দেখবে মনে করবে যে, কিয়ামত নিকটবর্তী।
- ৩. যে দাসীর গর্ভে সন্তান জন্মায় সে দাসী আর দাসী থাকে না; বরং সন্তানের কারণে সে দাসত্ব হতে মুক্তি পায়। আর সন্তান যেহেত্ দাসী স্বাধীন হওয়ার কারণ: এ হিসেবে সে মায়ের নেতা হলো।
- 8. অথবা, তা দ্বারা ব্যাপক মূর্খতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, অর্থাৎ যখন দেখবে মানুষের মূর্খতার পরিমাণ সীমা ছেড়ে গিয়েছে তখন মনে করবে যে, কিয়ামত নিকটবর্তী।
- ৫. অথবা, তা দ্বারা দাসীর সন্তানের রাজত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে তার মাতা প্রজার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। কাজেই সন্তান নেতা হবে।
- ৬. যে দাসীর গর্ভে সন্তান জন্মায় সে দাসীকে বলা হয় 'উম্মে ওয়ালাদ'। ইসলামি শরিয়ত মতে, উম্মে ওয়ালাদের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। তবে কিয়ামতের পূর্বে এমন এক সময় আসবে, যখন ব্যাপকভাবে উম্মে ওয়ালাদ ক্রয়-বিক্রয় হতে থাকবে। তাতে একদিন সন্তানের হাতে মা এসে যাবে, আর সন্তান তার নেতা হবে।
- ৭. অথবা, এটা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, পৃথিবীর রীতি-নীতি পরিবর্তন হয়ে যাবে। শরীফ, সম্ভ্রান্ত ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির কোনো মর্যাদা থাকবে না। নিকৃষ্ট ও মূর্য লোকেরা মর্যাদার দাবিদার হবে। অনুপযুক্ত ব্যক্তির হাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা চলে আসবে। এক কথায় পৃথিবীর সর্বত্র অরাজকতা, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করবে।
- ৮. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেছেন, এর দ্বারা রাস্লের অপর বাণী إِذَا ُوسِّدَ الْاَمْرُ اِلَى غَيْرِ اَمْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ الْمَارِقَ رَبَّةٍ دُوْنَ رَبِّ
- ك. ﴿ وَاللَّهُ -কে স্ত্রীলিঙ্গ নেওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলার সন্মান ও মহত্ত্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা, যাতে আল্লাহ তা'আলার নামের সাথে সাদৃশ্য ও অংশীদারিত্ব প্রমাণিত না হয়। যদিও ﴿ رَبُّ শব্দটি الْسَافَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ
- ২. অথবা, এখানে "¡" টি مُبَالَغَةُ -এর জন্য এনে ঠুঁ করা হয়েছে। তখন অর্থ হবে– যখন দাস কোনো মহিলা মনিবের এবং সন্তান মাতার নাফরমানী করবে তখন তারা সহজভাবেই মনিব অথবা পিতার নাফরমানী করবে। এটা কিয়ামতের আলামত।

এব এতাবর্তন স্থল : مَرْجِعُ الضَّمِيْرِ فِى تَوْلِهِ رُكْبَتَيْهِ اِلَى رُكْبَتَيْهِ وَفَخِذَيْهِ وَفَخِذَيْهِ প্রত্যাবর্তন স্থল : مَرْجِعُ الضَّمِيْرِ فِى تَوْلِهِ رُكْبَتَيْهِ اِلَى رُكْبَتَيْهِ اِلَى رُكْبَتَيْهِ اِلَى رُكْبَتَيْهِ اِلَى رُكْبَتَيْهِ اِلَى رُكْبَتَيْهِ اللَّى رُكْبَتَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِيَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِ

আর بَالَيْ عَلَى فَخِلَيْهِ عَلَى فَخِلَيْهِ وَاللَّهِ وَمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى فَخِلَيْهِ عَلَى فَخِلَيْهِ عَلَى فَخِلَيْهِ عَلَى فَخِلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

হাদীসটির শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ: হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, একজন ছাত্রকে কিভাবে তার ওস্তাদের নিকট বসতে হয় এবং কোন পদ্ধতিতে প্রশ্নকরতে হয়। এর দ্বারা আরো অবহিত হতে পারি যে, দীনের মৌলিক বিষয়গুলোর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কি ? এবং মহাপ্রলয়ের নির্দিষ্ট সময় আল্লাহর নিকটই রয়েছে এ বিষয়ে অন্য কেউ বিন্দুমাত্রও অবহিত নয়। তবে এর কিছু পূর্ব লক্ষণ রয়েছে যার আংশিক বিষয় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং আমাদের বাস্তব জীবনেও এ হাদীসের গুরুত্ব অনেক বেশি। শিক্ষকের নিকট কিভাবে বসতে ও প্রশ্ন করতে হবে তা এখান থেকে শিখতে হবে। আর ঈমান, ইসলাম, ইহসান ইত্যাদি বিষয়াবলি অনুযায়ী মানবজীবন গড়তে হবে, কিয়ামত সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, আর নিজেকে আল্লাহমুখি করতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালাতে হবে।

وَعُرِكَ اللّهِ عَلَى الْمِن عُمَر (رض) قَالَ قَالَ وَالَ مَالُولُ اللّهِ عَلَى خَمْسِ رَسُولُ اللّهِ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةُ أَنْ لاَ اللهُ اللّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَاقًامُ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكُوةِ وَالْحَجُّ وَصُومُ رَمَضَانَ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

২. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্র বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। আর সেগুলো হচ্ছেল ১. এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভূ নেই। আর হযরত মুহাম্মদ ক্রআল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাস্লুল, ২. নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, ৩. জাকাত প্রদান করা, ৪. হজ করা এবং ৫. রমজান মাসে রোজা রাখা। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीरमत व्याचाा : আলোচ্য হাদীসে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলোকে ভিত্তি বা খুঁটির সাথে তুলনা করা হয়েছে। বস্তুত ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। যে জীবন ব্যবস্থাটি একটি মজবুত অউলিকাস্বরূপ। আর এ অউালিকাটি পাঁচটি খুঁটি বা স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান রয়েছে। খুঁটি বা স্তম্ভ ব্যতীত যেমনি কোনো বিল্ডিংয়ের কল্পনা করা যায় না, তেমনি এ পাঁচটি বিষয়ের কোনো একটিকে বাদ দিয়ে ইসলামের কল্পনাও করা যেতে পারে না। এ খুঁটিগুলোকে কেন্দ্র করেই গোটা ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামের ভিত্তিসমূহ। অর্থাৎ কোন ফাল কাঠামোর উপর ইসলাম নির্ভরশীল, তা জানা প্রতিটি মুর্ণমন ব্যক্তির জন্য একান্ত আবশ্যক। এ সমস্যার সমাধান কল্পেই রাসূলে করীম আবশ্যক। এ সমস্যার সমাধান কল্পেই রাসূলে করীম আবশ্যক। এ সমস্যার সমাধান কল্পেই রাসূলে করীম আবশ্যক। তথা গোটা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রাসাদিটি পাঁচটি স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল, আর সেগুলো হল ১. কালিমা, ২. নামাজ, ৩. জাকাত, ৪. হজ ও ৫. রোজা।

কুর্নাম উল্লেখিত পঞ্চ আরকানে সীমিত কিনা ? : ইসলাম একটি পূর্ণান্ধ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ তা আলার পরিপূর্ণ আনুগত্যের নামই হলো ইসলাম। তা ইবাদত বা মু আমালাত হোক কিংবা মু আশারাত হোক। এ হিসেবে ইসলাম একটি ব্যাপকার্থক। তথাপিও একে পঞ্চ আরকানে সীমিত করা হয়েছে। এর কারণ হলো— ১. কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তা আলার আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ হয়তো মৌখিকভাবে করবে, আর তারই প্রতীক হলো তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা। ২. কিংবা সে আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ কর্মের মাধ্যমে ঘটাবে, আর তারই প্রতীক হলো নামাজ। ৩. অথবা তা অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করবে; আর তা হলো জাকাত ও হজ। ৪. কিংবা সে তার আনুগত্য প্রমাণ করার জন্য নির্দিষ্ট কর্ম হতে বিরত থাকবে, আর তারই প্রতীক হলো রোজা। বানা এ পাঁচটি উপায়েই কেবল মহান আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করতে পারে; এ জন্য ইসলামকে এই পঞ্চ স্তম্ভে সীমিত করা হয়েছে।

-এর অর্থ : মুহাদ্দিসগণ إِنَامَةُ الصَّلْوَةِ এর কয়েকটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন, যা নিম্নরপ-

- ১. নামাজের শর্ত, রোকন, সুনুত, মোস্তাহাব ইত্যাদিসহ যথাযথভাবে নামাজ আদায় করাকে إِمَّامَةُ الصَّلُوةِ वना হয়।
- ২. অথবা, اتَامَةُ الصَّلَوْء । দ্বারা নিয়মিত নামাজ আদায় করাকে বুঝানো হয়েছে।
- অথবা, একনিষ্ঠভাবে নামাজ আদায়ের জন্য এমনভাবে প্রস্তৃতি গ্রহণ করা যাতে ছুটে না যায়।
- ৪. কারো মতে, জামাতের সাথে নামাজ আদায় করাকে إِغَامَةُ الصَّلَوْ বলে।
   قَامَةُ الصَّلَوْةِ বলে।
   তাগকারীকে তিনদিন পর্যন্ত সুযোগ দিয়ে তাকে বুঝাতে হবে। এতে যদি সে নামাজের প্রতি যত্নবান না হয়, তাহলে তাকে কাফির হিসেবে হত্যা করতে হবে। এটা কিছু সংখ্যক মালেকীদেরও অভিমত।
- ২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, তাকে কাফির হিসেবে নয়, বরং নামাজ ত্যাগকারী হিসেবে হত্যা করতে হবে।
- ৩. ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, তাকে এমনভাবে প্রহার করবে, যাতে তার শরীর হতে রক্ত প্রবাহিত হয়।

[ফয়যুল বারী ও ফাতহুল মুলহিম]

रानीलित मिका ७ वाछव थायांग : এकজन सूलनमान रिप्तात تَعْلِيْمُ الْحَدِيْثِ وَتَنْفِيْدُهُ الْإِسْتِخْدَامِى इानीलित निका ७ वाछव ইসলামের এ পাঁচটি ভিত্তিকে একাগ্রচিত্তে মেনে নিতে হবে এবং ইসলামের অন্যান্য সকল হুকুম-আহকামও মেনে চলতে হবে। এ পাঁচটি ভিত্তিকেই যথেষ্ট মনে করা যাবে না : বরং অন্যান্য সকল বিধি-বিধানও অম্লান বদনে মেনে নিতে হবে। একত্বাদ ও নবীর রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতসহ সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহকে পালনের মাধ্যমে ইসলামের ভিত্তিমূলকে সুদৃঢ় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। কেননা, অন্যান্য আহকাম বাদ দিয়ে শুধু এ পাঁচটি স্তম্ভকে ধরে রাখলে এগুলোও এক সময় লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

أَبِي هُرَيْرَةَ (رضا) قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَآ اِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَادْنُلْهَا إِمَاطَةُ الْاَذٰي عَنِ النَّطِرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِّنَ الْإِيْمَانِ . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ

৩. **অনুবাদ**: আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি वलन, तामृलुलार 🎫 देत्रभाम करत्रष्ट्रन-न्नेभारनत সত্তরটিরও বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তনুধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম শাখা হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। তিথা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা] আর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে পথের মধ্য হতে कष्टमायक वस्त्र मृत करत एए एया ववः नष्का हला ঈমানের একটি [গুরুত্বপূর্ণ] শাখা বিশেষ।-[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী 🚐 ইসলামের সর্বোত্তম শাখা হিসেবে কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুকে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো প্রভু নেই। এটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করা। আর ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে– মানুষের চলাচলের পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। এখানে ঈমানের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখার কথা বলা হয়েছে। এ দুই শাখার মধ্যবর্তী যত ভালো কার্জ রয়েছে তাও ঈমানের শাখা-প্রশাখা। আর লজ্জাবোধও ঈমানের একটি অন্যতম শাখা। এর মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত বান্দা হিসেবে পরিগণিত হয়। কেননা, লজ্জা না থাকলে মানুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।

: এর অর্থ - بضَّع : مُعْنَى الْبِضْع অর্থাৎ কোনো কিছুর مِنَ الشِّيحُ -শেষক অর্থ হচ্ছে بِضُعَ : مَغْنَى الْبِضَعَ لُغُهُ টুকরা। অতঃপর শব্দটিকে عَدَدُ বা সংখ্যা বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

- -এর পারিভাষিক পরিচয় নিয়ে ইমামদের মাঝে অনেক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন ويَضْعُ : مَعْنَى الْبِضْعِ اِصْطِلاَخًا ك. ইমাম খলীলের মতে, بِضْعَ سِنِبْنَ أَىْ سَبْعَ سِنِيْنَ अर्थ- সাত। যেমন কুরআনে এসেছে- فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগারে ৭ বৎসর অবস্থান করেন।
- থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাকে 🚣 বলে।
- قياب على المناع على المن المناع على ا المناع على ال
- ৪. ইমাম ফাররা বলেন, সাধারণত তিন থেকে নয় পর্যন্ত বেজোড় সংখ্যার উপর 🕰 শব্দটি প্রয়োগ হয়।
- े बाता निर्मिष्ट कारना সংখ্যা উদ্দেশ্য नग्न, صفح وبطنع وما ما وبطنع والما الما والما والم বরং সংখ্যাধিক্যই উদ্দেশ্য।
  - : হায়া-এর অর্থ مُعْنَى الْجَيَاءِ পরিবর্তন হওয়া, ২. التَّغَيُّرُ . পরিবর্তন হওয়া, ২ الْحَبَاءُ : مَعْنَى الْحَبَاءُ لُغَةُ ন্ত্রতা, ৩. أَوْسُتِخْبَاءُ लिब्जा कরा, 8. أَوْسُقِبَاضُ .अ ने लिब्जा के शेर्र्य اَلْاَسْتِخْبَاءُ : مَعْنَى الْحَيَاءِ اصْطِلَاحًا
- كَالله (त.) वर्णन- مَو إِنْقِبَاضُ النَّفْسِ مِنَ الْقَبِيْج अर्था९ यनकर्म १८० व्या वर्णतत प्रता ।
- ২. আল্লামা আইনী (त़.) वर्लन وَنُحِصَارُ النَّنَفْسِ خُوْفَ إِرْتِكَابِ الْقَبَائِمِ वर्षा९ प्रम कार्फ लिख राय या उया त আশঙ্কায় আত্মাকে দমন করাই হলো হায়া।

- ७. देशाय वाয়्यावी (त्र.) वरलन- مُخَافَة الدِّم مَخَافة الدِّم अर्थान (त्र.) वरलन- مُخَافة الدَّم مَخَافة الدَّم مِن مَخَافة الدَّم مَخَافة الدَّم مَخَافة الدَّم مَخَافة الدَّم مُخَافة الدَّم مَخَافة الدَّم مُخَافة الدّم مُخَافة الدَّم مُخَافّة الدَّم مُ المُخْلِقة الدَّم مُخْلِقة الدَّم مُخْلِقة الدَّم مُخْلِقة الدَّم المُخْلِقة المُخْلِقة المُخْلِقة المُخْلِقة المُخْلِقة الدَّم المُخْلِقة المُح
- الْحَياءُ اِنْقِبَاضُ النَّفْسِ عَمَّا لا يُلِيثُقُ بِشَانِهَا -8. कात्ता मराज- النَّفْسِ عَمَّا لا يُلِيثُقُ بِشَانِهَا
- هُ وَإِنْقِبَاضُ النَّفْسِ لِخَوْفِ إِرْتِكَابِ مَا يَكُرهُ ति विलन के . ﴿
- ७. জুনাইদ বাগদাদী (त्र.) वर्तना اللَّهِ تَعَالَىٰ وَضُعْفِنَا अूनाইদ वाগদाদी (त्र.) वर्तना اللَّهِ تَعَالَىٰ وَضُعْفِنَا अूनाইদ वाগদाদी (त्र.) वर्तना النَّعْبَاءِ بالذِّكْرِ عَلَيْهُ مَا عَنْفِصِيْص الْحَبَاءِ بالذِّكْرِ اللَّهُ عَنْفِصِيْص الْحَبَاءِ بالذِّكْرِ
- ك. আঁল্লামা তীবী (র.) বলেন وَالْإِيْمَانِ تَعَلَّقُ عَمِيْتُ الْحَيَاءَ وِالْإِيْمَانِ تَعَلَّقُ عَمِيْتُ অর্থাৎ হায়ার সাথে ঈমানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে বিধায় حَمَاءً কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ২. কারো মতে, ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য 🕻 🥰 অতীব প্রয়োজনীয়, তাই একে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।
- ৩. অথবা, যেহেতু লজ্জা সৃষ্টিগত ও অভ্যাসগত ব্যাপার। এটা মন হতে গাফেল হতে পারে, তাই একে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।— (کَمَا فِيْ فَيْض الْبَارِيُ)
- 8. অথবা, যেহেতু লজ্জা অভ্যাসগতভাবে সৎকর্মের প্রতি উদ্বৃদ্ধ করে আর অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করে সেহেতু একে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন السَّانِيةِ الْكَلْمِيةِ الْكُلْمِيةِ الْكُلْمِيةِ الْكُلْمِيةِ الْكُلْمِيةِ الْكُلْمِيةِ الْكُلْمِيةِ الْكُلْمِيةِ الْكُلْمِيةِ الْكُلْمِيةِ الْمُعَلِّمِيةِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِيةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيقِيقِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

विশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।— (کَمَا فِیْ فَتْعِ الْمُلْهِمِ وَالتَّعْلِيْقِ)

ه. অথবা, حَیَاءُ মানুষকে পাপ হতে বিরত রাখে, যেমন ঈমান পাপ থেকে বিরত রাখে। এ জন্য حَیَاءُ কে ঈমানের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।— (کَمَا فِیْ فَتْعِ الْبَارِیْ)

- ৬. অথবা, রাস্ল ﷺ ছিলেন আধ্যাত্মিক ব্যাধির চিকিৎসক। যে সময় তিনি أُمُورُ اِيْمَانُ -এর বর্ণনা দিচ্ছিলেন তখন উপস্থিত কারো মাঝে الْحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الْاِيْمَانِ তিনি نَالَهُمُ -এর অভাব প্রত্যক্ষ করেছেন, তাই তিনি الْحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الْاِيْمَانِ বালজো প্রথমত তিন প্রকার। যথা–
- کَیَا اُ عُرُفِی عام معاده ماه معاده میا اُ عَلَی عام عاه میا اُ عَلَی عام معاده میا اُ شَرْعِی اَ شَرْعِی عام میا اَ شَرْعِی عام میا اَ مَیْ اَ مُرْعِی عالم میا اَ مَیْ اَ مُرْعِی عالم میا اَ مَیْ اَ مُرْعِی عالم میا اَ مُیْدُوں عالم میا اَ مُیْدُوں عالم میا اُ میا ا میا میا میا میا میا اُ میا میا میا میا میا میا میا اُ میا ا

طَنَا عَرْنِیْ فَتْحِ الْمُلْهِمِ) — (عَمَا عَرْنِیْ فَتْحِ الْمُلْهِمِ عَرَاهُ عَرْنِیْ فَتْحِ الْمُلْهِمِ عَظَمَ اللَّهِمِ عَلَاهِ عَمَاءُ عَرْنِیْ فَتْحِ الْمُلْهِمِ عَلَاهِ اللَّهِمَا لِلْحَمَاءِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَامًا عَلَاهًا لِلْحَمَاءِ عَلَاهًا عَلَاهًا لِلْمُعَاءِ عَلَاهًا لِلْحَمَاءِ عَلَاهًا لِلْحَمَاءِ عَلَاهًا لِلْحَمَاءِ عَلَاهًا عَلَاهًا عَلَاهًا عَلَاهُ عَلَاهًا عَلَاهًا عَلَاهًا عَلَاهًا عَلَاهًا عَلَاهًا عَلَاهًا عَلَاهًا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَاهًا عَلَاهًا عَلَاهًا عَلَاهًا عَلَاهُ عَلَاهًا عَلَاهُ عَلَاهًا عَلَاهُمُ عَلَاهًا عَلَاهًا عَلَاهًا عَلَاهًا عَلَاهًا عَلَاهًا عَلَ

- حَيَاءُ الْجِنَايَةِ . ﴿ تَكَامُ الْجِنَايَةِ . ﴿ حَيَاءُ الْجِنَايَةِ . ﴿
- يَقُوْلُونَ مَاعَبُدْنَاكَ حَتَّ عِبَادَتِكَ -त्यमन- रकरत्रभर्जारमत राग्नो । रकनना, जाता वरलन حَيَاءُ التَّقُصِيْرَ
- ७. خَيَاءُ الْإِجْلَالِ د रयमन- ইসরাফীল (আ.) কর্তৃক আল্লাহ তা আলার সামনে লজ্জাবনত হয়ে ডানাকে নিচু করা।
- 8. حَيَاءُ الْكُرَم যেমন– নবী করীম نَيَاءُ الْكُرَم যেমন– নবী করীম ضياءُ الْكُرَم ।
- ৫. عَيَاءُ الْحَشْمَةِ यমন- হযরত আলী (রা.) নবী عَيَاءُ الْحَشْمَةِ । কিউ মযীর হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে گية করেছেন।
- ৬. حَيَاءُ الْإِسْتِحْفَارِ যেমন–হযরত মৃসা (আ.) দুনিয়াবী কোনো বিষয় নিয়ে আল্লাহ তা আলার নিকট আবেদন করতে লজ্জাবোধ করতেন, তখন আল্লাহ তা আলা তাঁকে বলেন, ضَائِنَى مَلْحَ عَجِيْنِكَ وَعَلَفَ شَاتِكَ مَاتَ الْإِسْتِحْفَارِ অর্থাৎ তুমি আমার কাছে তোমার প্রয়োজন পূরনের জন্য প্রার্থনা কর, এমনকি যদি তা তোমার আটায় ব্যবহারের লবন বা তোমার বকরির ঘাসের ন্যায় অতি নগণ্য জিনিসও হয় তবু তুমি আমার কাছ চাও।
- عَيَاءُ الْإِنْعَامِ যেমন-হাশরের দিন বান্দগণের পুলসিরাত অতিক্রম করার পর লজ্জাবশত তাদের কৃতকর্ম প্রকাশ না করে
  একটি বন্ধ চিঠিতে তাকে ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে দেবেন।
  - عَنْ الشَّرَادُ بِشُفَةٍ الْمُرَادُ بِشُفَةٍ الْمُرَادُ بِشُفَةٍ الْمُرَادُ بِشُفَةٍ الْمُرَادُ بِشُفَةٍ الْمُرادُ بِشُفَةٍ الْمُرَادُ بِشُفَةٍ الْمُرَادُ بِشُفَةٍ اللهِ শব্দের শাধা-প্রশাখা। অতএব ঈমান হলো বহু শাখা বিশিষ্ট একটি সতেজ গাছের তুল্য। আ'মালগুলো হলো শাখাস্বরূপ। ঈমান এমন গাছ নয় যে, তার কোনো শাখা ধ্বংস বা কেটে গেলে মূলই ধ্বংস হয়ে যাবে ; বরং শাখা ছাড়াও ঈমান নামক গাছটি অবিশিষ্ট থাকে। কেননা, ঈমান হলো (کَمَا فِي الْفُتَعْ وَالْفَهَضِ الْبَارِيْ)। একক আন্তরিক বিশ্বাস।

هم المارة على المنظمة على المنظمة على المنظمة على المنظمة ال

- كُ عُددٌ عَلِيْل अञ्कात्तत प्रात विभती عَددٌ كَثِيرٌ एथा सन्न प्रत्या عَددٌ عَلِيْل अञ्कात्तत प्रत्य فَتْحُ الْمُلْهِمْ الْمُلْهِمْ
- ২. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, প্রথমে নবী করীম عن الهُوٰى إِنَّ هُوَ إِلَّا وَخْيَ يُتُوْخَى بَيْرُ فَى اللهُوٰى إِنَّ هُوَ إِلَّا وَخْيَ يُتُوْخَى اللهُوٰى إِنَّ هُوَ إِلَّا وَخْيَ يَتُوْخَى اللهُوْءِ وَمَا يَنْظِنُ عَن اللهُوْى إِنَّ هُوَ إِلَّا وَخْيَ يَتُوْخَى اللهُوْءِ وَمَا يَنْظِنُ عَن اللهُوْي إِنَّ هُوَ إِلَّا وَخْيَ يَتُوْخَى اللهُوْءِ وَمَا يَنْظِنُ عَن اللهُوْي إِنَّ هُوَ إِلَّا وَخْيَ يَتُوْخَى اللهُوْءِ وَمَا يَنْظُونُ عَن اللهُوْي إِنَّ هُوَ إِلَّا وَخْيَ يَتُوْخَى اللهُوْءِ وَمُواللهِ اللهُوْءِ وَمُعْلَى اللهُوْءِ وَمُعْلَى اللهُوْءِ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ
- অবগতির পর ৭০-এর সংবাদ প্রদান করেছেন। কেননা, وَمَا يَنْطِقَ عَنِ الْهَوْى اِنْ هُوَ إِلَّا وَخَى يُتُوخَى وَمَا ৩. কাজী ইয়ায (র.) বলেন, সন্তরের বর্ণনাটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলে মনে হয়।
- 8. ইমাম আবৃ হাতিম (র.) বলেন, ঈমানের শাখা মোট সত্তরের চেয়ে কিছু বেশি। আর কখনো রাস্ল ক্রেসব শাখা উদ্দেশ্য
  না করে بِضْعُ وٌ سِئْوُنَ वलেছেন।
- ৫. जथवा, तांगृल بَضْعٌ وَسُبُعُونَ दें سَبُعُونَ दें विलाइन ; किन्नु वर्णनाकांतीत শुन्जिय राग्नाहित والمنطق والمنطق والمنطق والمنطقة والم
- ৬. অথবা, ৬০-এর হাদীসটি পূর্বের আর ৭০-এর হাদীসটি পরের। তাই পূর্বের হাদীসখানা পরের হাদীস দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে।
- ٩. কিছু সংখ্যাকের মতে ৬০ বা ৭০ বুঝানো উদ্দেশ্য নয় ; বরং অগণিত সংখ্যা বুঝানোই উদ্দেশ্য ।
  ৮. ইমাম আবৃ হাতিম ইবনে হাঝান (র.) বলেন, حَدِيثُ وَ فَرُان -এ যেসব বিষয়কে ঈমানের শাখা বলা হয়েছে তা
  وَشَبُعُونَ وَسَبُعُونَ وَ سَبُعُونَ وَ سَبُعُ وَ سَبُعُونَ وَ سَبُعُ وَسَبُعُ وَسَبُعُونَ وَ سَبُعُونَ وَسَبُعُ وَسَبُعُ وَسَبُعُ وَسَبُعُ وَسَبُعُ وَسَعُونَ وَسُعُونَ وَسَبُعُونَ وَ وَسَبُعُ وَسَعُونَ وَسَعُونَ وَسَعُونَ وَسَبُعُونَ وَسَبُعُ وَسَبُعُ وَسَعُونَ وَسَعُونَ وَسَعُونَ وَسَعُونَ وَسَعُونَ وَسَعُونَ وَسَبُعُ وَسَعُونَ وَسَعُونَ وَسَعُونَ وَسَعُونَ وَسَبُعُونَ وَسَعُونَ وَسَعَا مِنَا مِنَ وَسَعُونَ وَسَعَا مِعَالِمَ وَسَعَا
- ১. পরিচিতি : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী, আহলে সুফফার অন্যতম সদস্য এবং রাসূল 🚐 এর নিত্য সঙ্গী হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)।
- २. नाम नित्य मजाखत : जांत नाम मम्मत्र्ल ४० वित्र उति मजामज भाउया याय । हमनाम-भूर्व यूर्णत कर्यकि श्रिष्ठ नाम रह्ण (३) عُبْدُ السَّمْسِ (३) عُبْدُ السَّمْسِ (३) عُبْدُ السَّمْسِ (٤) عُبْدُ السَّمْسِ (٤) عُبْدُ السَّمْسِ (٤) عَبْدُ عَامِدٍ عَبْدُ السَّمْسِ (٤) عَبْدُ عَامِدٍ عَبْدُ السَّمْسِ (٤) عَبْدُ السَّمْسُ (٤) عَبْدُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ
- ৩. জন্ম ও বংশ পরিচয়: তাঁর পিতার নাম সখর, আর মাতার নাম উদ্মিয়া বিনতে সাফিয়াহ। তিনি বিখ্যাত দাউসী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্য তাঁকে দাউসী বলা হয়। তবে তাঁর জন্ম তারিখ সঠিকভাবে জানা যায়নি।
- 8. **ইসলাম গ্রহণ** : তিনি ৩২৯ খ্রিস্টাব্দে ৭ম হিজরিতে খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন।
- ৫. আবৃ হ্রায়রা নামে প্রসিদ্ধির কারণ : তিনি একদা একটি বিড়াল ছানা জামার আস্তিনে নিয়ে রাসূল এর দরবারে আগমন করেন। হঠাৎ বিড়ালটি সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ে। রাসূল এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে রসিকতা করে তাকে "پَا اَبِا اُمْرُنْرَة" 'হে বিড়াল ছানার বাপ' বলে ডাকেন। ফলে তিনি এ নামকে অত্যধিক পছন্দ করেন। আর তখন থেকেই তিনি এ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।
- ৬. তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর মতে, তিনি ৫৩৭৪টি হাদীস বর্ণনা করেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে যৌথভাবে বর্ণিত হয়েছে ৩২৫টি। এককভাবে বুখারীতে ৭৯টি, আর মুসলিমে ৯৩টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
- - ابو هريره الا ابو هريره المواقع المو
  - "مَنَّفَقُ عَلَيْهِ । মুত্তাফাকুন আলাই-এর দারা উদ্দেশ্য مُتَّفَقُ عَلَيْهِ काরা সে হাদীসকে বুঝানো হয়, যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই সংকলন করেছেন। কারো মতে একই বর্ণনাকারী হতে একই শব্দসমূহে হওয়া আবশ্যক।

وَعَرْفُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى الْمُسْلِمُ وَيَدِهِ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّهُ عَنْهُ. هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ قَالَ إِنَّ رَجُلاً سَالَ النَّبِيَ عَلَى أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَبْرُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ -

8. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— সে-ই প্রকৃত] মুসলমান; যার হাত ও জবান হতে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত] মুহাজির সে ব্যক্তি যে আল্লাহ তা আলা যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করে চলে। এটা ইমাম বুখারীর বর্ণনা। আর ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত রাস্লুল্লাহ করে মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে? রাস্লুল্লাহ ক্রাবললেন, যার জবান ও হাত হতে মুসলমানগণ নিরাপদ রয়েছে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चेनीरित्रत वर्गाच्या : আলোচ্য হাদীনে বিশ্বনবী হযরত মুহামদ প্রকৃত মুসলমান ও প্রকৃত মুহাজিরের পরিচয় তুলে ধরেছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলিম ও মুহাজিরের সংখ্যা অসংখ্য; কিন্তু আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য মুসলমান ও মুহাজিরের পরিচয় রাস্লের জবানিতে প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ যার কথাবার্তা ও হাত তথা সর্বাঙ্গ দ্বারা কষ্ট দেওয়া হতে মুসলমানগণ রক্ষা পায়; তাকেই প্রকৃত মুসলমান বলে। আর যে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কার্যসমূহকে সর্বাবস্থায় পরিহার করে চলে সেই হলো প্রকৃত মুহাজির। وَ فَالَ الْخَطَّابِيْ اَفْضَلُ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ اَدَى حُقُونَ الْمُسْلِمِيْنَ مَعَ اَدَاءِ حُقُونِ اللَّهِ وَ اَفْضَلُ الْمُحُرَّمَاتِ .

হাত ও জবানকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ : আলোচ্য হাদীসে মানবতার মহান শিক্ষক হযরত মুহামদ مُسْلِمٌ كَامِلُ الْبَيْتِ وَالْبَيْدِ -এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় মুখের ভাষা ও হাত সংবরণ করাকে বিশেষিত করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে كَرَامٌ থেকে নিম্নরপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

- ১. ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ বেশির ভাগ কাজই এ দু'টি অঙ্গ দ্বারা সিদ্ধ করে থাকে, তাই এ দু'টি অঙ্গ সংযত রাখার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ২. অথবা, যেহেতু মানুষের সার্বিক আচরণ এতদুভয় অঙ্গ দ্বারাই প্রকাশিত হয়, তাই বিশেষভাবে এ দু'টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- ৩. অথবা, অধিকাংশ সময় অপরের কল্যাণ বা অকল্যাণ করার ক্ষেত্রে এ দু'টি অঙ্গই মানুষের প্রধান হাতিয়ার হয়ে থাকে, তাই বিশেষভাবে এ দু'টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- অথবা, যেহেতু মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখের ভাষা ও হাত দ্বারাই অপরকে কষ্ট দিয়ে থাকে, তাই এ দু'টি অঙ্গকে সংযত রাখার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
  - وَالْكُنَاءُ اللِّسَانِ এর অর্থ এবং একে পূর্বে আনার কারণ : মুখ দ্বারা কষ্ট দেওয়ার অর্থ হলো গালমন্দ করা, অভিসম্পাত করা, অপবাদ দেওয়া, দোষ-ক্রটি বলে বেড়ানো, চোগলখুরি করা ইত্যাদি।
- ১. অন্যকে কষ্ট দেওয়ার কাজটা বেশির ভাগ মুখ দ্বারাই হয়ে থাকে।
- ২. মুখ দ্বারা অন্যকে কষ্ট দেওয়া অত্যধিক সহজ।
- ৩. মুখ দ্বারা জীবিত, মৃত, উঁচু, নিচু সকলকে কষ্ট দেওয়া যায়।
- 8.হাতের চেয়ে ও মুখ দ্বারা অধিক কষ্ট দেওয়া যায়। যেমন কবি বলেন-

جَرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِيَامُ \* وَلَا يَلْتَامُ مَاجَرَحَ اللِّسَانُ

: दिजतराजत अर्थ ७ छत مَعْنَى الْهِجُرة وَمَرَاتَبُهَا

-এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ হলো - نَصَرَ अकि वात्त مِعْجَرَةً : مَعْنَى الْهِجَرَةِ لُفَةً

- وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ পরিত্যাগ করা। যেমন, কুরআনে এসেছে التَّرُكُ التَّرُكُ
- قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّيَلَامُ : لَاينتْبَغِى لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ त्रालकि कता । यथा قَطْعُ الصِّلَةِ . ﴿
- ত. عَوْلُهُ تَعَالَى : اَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيْهَا যথা مَعْنَى الْهُجُرة إصْطلَاحًا نَوْلُهُ الْوَطَنِ . ৩ : مَعْنَى الْهُجُرة إصْطلَاحًا
- هِي الْحُروم مِنْ أَرْضِ إِلَىٰ أَرْضٍ أُخْرَى -अञ्चलातत भए० أَلْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ . د
- كُو الْإِنْتِفَالُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إِلَى دَارِ الْاَمَانِ २. कात्ता भएज

वकुष वशात إَلَفْ لامْ جِنْسِنَى वतु र्याता وَالِفْ لامْ جِنْسِنَى इल्डाट पू'तकम रिकता रिकता रिकता

- هِى الْفِرَارُ بِالدِّيْنِ مِنَ الْفِتَنِ الآق ظَاهِرِي . क.
- هِي تَرْكُ مَا تَدْعُوْ إِلَيْهِ النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ وَالشَّيْطَانُ अर्था९ بَاطِينِيْ . अ

ত্রা । الْمُعَادِيْتِ वाদীসসমূহের মধ্যে পারম্পরিক বাহ্যিক অর্থগত বিরোধ : মুসলিম শরীফের বর্ণনা মোতাবেক এখানে হযরত রাস্লুল্লাহ —— ক জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, وَمَا الْمُعَادُ الْ

#### বিরোধের সমাধান:

১. উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর এই যে, হযরত রাস্লুল্লাহ উদ্যতের আধ্যাত্মিক চিকিৎসক। শারীরিক চিকিৎসকগণ যেমন রোগীর অবস্থাভেদে তার জন্য ব্যবস্থাপত্র দান করে থাকেন, বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনেক সময় দেখা যায় একই রোগের জন্য বিভিন্ন রোগীকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হচ্ছে। তদ্রুপ রাস্লুল্লাহ আধ্যাত্মিক চিকিৎসক হিসেবে রোগীর অবস্থা বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দান করেছেন। যেমন— যার মধ্যে অন্যকে কষ্ট দেওয়ার স্বভাব রয়েছে, তাকে সেই কাজ হতে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে বলেছেন— যে মুসলমান অন্যকে কষ্ট দেয় না, সে-ই উত্তম মুসলমান। আর যার মধ্যে কার্পণ্যের দোষ রয়েছে, তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন— অভুক্তকে খাদ্যদানকারী ব্যক্তিই উত্তম মুসলমান। আবার যার মধ্যে সময়মতো নামাজ আদায়ে গাফলতি রয়েছে, তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যথাসময় নামাজ আদায়কারী ব্যক্তিই উত্তম মুসলমান। এক কথায়, হয়রত রাস্লুল্লাহ আধ্যাত্মিক চিকিৎসক হিসেবে রোগীর অবস্থাভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রদান করেছেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে উপরে উল্লিখিত হাদীসগগুলোর মধ্যে অর্থগত কোনো বিরোধ নেই।

৩. অথবা, পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করার জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়কে সর্বোত্তম ইসলাম বলেছেন। তাই হাদীসসমূহের মধ্যে আর বাহ্যিক অর্থগত বিরোধ থাকল না।

৫. অনুবাদ: হ্যরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 

ইরশাদ করেছেন
তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না; যে পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য সকল মানুষ হতে অধিক ভালোবাসার পাত্র না হব। 

-[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ইাদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে পরিপূর্ণ ঈমানদারের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, অর্থাৎ পৃথিবীর সব কিছু হতে রাসূল ক্রা-কে বেশি ভালোবাসতে হবে। প্রকৃতপক্ষে নবী করীম ক্রা-এর উপর আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসা না থাকলে তার আদর্শের যথাযথ অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। আর তার আদর্শ অনুসরণ করতে না পারলে প্রকৃত ঈমানদার হওয়া যায় না। পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি সব কিছুর উপর হযরত রাসূল ক্রা-এর মর্যাদা দিতে হবে। রাসূলের ভালোবাসা ও পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততির ভালবাসার মধ্যে পারম্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা দিলে প্রকৃত ঈমানদারের কাজ হবে হযরত রাসূল ক্রান্তানাসাকে প্রাধান্য দেওয়া।

বুখারী শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে রাসূল = ! সবকিছুর চেয়ে আপনাকে বেশি ভালোবাসি; তবে আমার আত্মা ব্যতীত। হযরত রাসূল = বললেন, না তোমার আত্মা বা জীবন হতেও আমাকে অধিক প্রিয় মনে করতে হবে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হাঁ; এখন আপনি আমার জীবন হতেও অধিক প্রিয়। তখন হযরত রাসূল = বললেন, এখন তুমি পরিপূর্ণ ঈমানদার হয়েছ।

: মহব্বতের অর্থ ও প্রকারভেদ مَعْنَى الْمَحَبَّبة وَأَقْسَامُهَا

শाद्धिक जर्थ रत्ना اِسْتُم مَصْدَرْ اللهُ مَصْدَرْ مِيْمِيْ थरक ضَرَبَ भकि जर्र مَحَبَّبَةً : مَعْنَى الْمُحَبَّبَةِ لُغَةً كَا الْمَالِمُ اللهُ ال

: مَعْنَى الْمُحَبَّةِ إِصْطِلاَحًا

वरल। مُحَبَّدَ अर्था९ পছन्দনীয় বস্তুর প্রতি আকর্ষণকে مُحْبَّدَ الْقَلْبِ إِلَى الشَّى الْقَلْبِ إِلَى الشَّعْ

- ২. কারো মতে, مَيْلانُ الْقَلْب الْي شَيْ لِكَمَالِد فِيْدِ अर्था९ काता वसूत পतिপূर्ণতात कातत ाठात जित अखत धाविण २७য়ा।
- ৩. কিছু সংখ্যাকের মতে, الْكَوْيْرَةُ الْكَفْعَاصِ أَوِ الْاَشْعَاءِ الْعَوْيْرَةِ अर्थार श्रिय तस्तु वा व्यक्ति अपि अनत्यत बुँरक याख्या।
   اَقْسَامُ الْمُحَبَّةِ अर्थार विख्क करति हिलांकि विख्य करति वाल्या ।
- كَ. ﴿ সভাবগত ভালোবাসা] বাহ্যিক কোনো প্রভাব ব্যতিরেকে শুধুমাত্র অন্তরের টানে কাউকে ভালোবাসা। যেমন– পিতা, মাতা ও সন্তান-সন্ততির প্রতি ভালোবাসা।
- ২. مَحَبَّدٌ عَقْلِيْ [বুদ্ধি বা যুক্তিগত ভালোবাসা] কারো জ্ঞান-গরিমায় মুগ্ধ হয়ে নিজের বিবেক তাড়িত হয়ে তার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা। যেমন— কোনো জ্ঞানী গুণীকে ভালোবাসা।
- ৩. مَحَبَّدٌ الْمَانِيَ [বিশ্বাসগত ভালোবাসা] শুধুমাত্র ঈমানের দাবিতে কাউকে ভালোবাসা। যেমন– আল্লাহ, তাঁর রাসূল, সাহাবী ও বুজুর্গানে দীনকে ভালোবাসা।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) –

হাদীসে বর্ণিত ভালোবাসার মর্ম : হযরত রাসূল ক্রান্ত বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোনো লোকই পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট সমস্ত কিছুর চেয়ে অধিক প্রিয়পাত্র না হব। অতএব, এ বাণী দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্ণাঙ্গ ঈমান লাভের জন্য মহানবীর ভালোবাসা পূর্বশর্ত। বাহ্যিকরূপে হাদীসের ভাষা দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে স্বভাবগত ভালোবাসার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, পিতা-মাতার ভালোবাসা হয় স্বভাবগত। কিছু স্বভাবগত ভালোবাসার জন্য শরিয়ত কখনও নির্দেশ দিতে পারে না, এ কারণেই স্বভাবগত ভালোবাসার কথা এখানে বুঝানো হয়েনি; বরং হাদীসে সমানভিত্তিক ভালোবাসার কথা বুঝানো হয়েছে। আর হয়তো গুণ-বুদ্ধিগত ভালোবাসার কথাও বুঝানো যেতে পারে। কেননা, গুণ-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মহানবী হলেন সমগ্র মানবকুলের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি ও মহামানব। সূতরাং এহেন গুণ-বৈশিষ্ট্যের কারণেই মানুষ তাঁকে ভালোবাসেরে বলে বুঝানো হয়েছে। এ কথাও বলা যেতে পারে যে, এখানে স্বভাবগত ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে যে, তোমাদের অন্তরে আমার ভালোবাসা অধিক মাত্রায় থাকা উচিত। কেননা, ভালোবাসার উপকরণসমূহের মধ্যে কোনো একটি বর্তমান থাকলেই ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। সূতরাং মহানবী ব্রুত্র মধ্যে ভালোবাসার সমুদয় উপকরণই যথা স্বতরিং করিত্র, জ্ঞান-বুদ্ধি প্রভৃতির পূর্ণ সমাবেশ ঘটেছে। সূতরাং স্বভাবগত ভালোবাসার চেয়ে তাঁর প্রতি অধিক ভালোবাসা থাকা বাঞ্জ্নীয়।

স্বভাবগত ভালোবাসায় নিয়ত করা অনৈচ্ছিক। সুতরাং তার নির্দেশ প্রদান করা যেতে পারে না। এটার অর্থ এই যে, প্রথমত নিজের মনে বিবেক ও বিশ্বাসভিত্তিক ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে। এরপ ক্রমান্বয়ে মহানবীর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে স্বভাবগত ও আত্মিক ভালোবাসা সৃষ্টি করতে সক্ষম হওয়া যাবে।

সারকথা হলো, মহানবী ক্র্রুএর প্রতি সর্ব প্রকার ভালোবাসাই থাকা উচিত এবং সর্ব বস্তুর উপর তাঁর ভালোবাসাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

يُلْرِيْمَانِ अমানের জন্য হ্যরত রাস্লুল্লাহ = এর ভালোবাসার শর্তারোপ করার কারণ : আলোচ্য হাদীসে মহানবী فَ فَعَيْمَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لِلْرُيْمَانِ जांत ভালবাসাকে পরিপূর্ণ সমানের জন্য শর্ত স্থির করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন–

জমহুর মুহাদ্দেসীনের মতে, আল্লাহ ও বান্দার মাঝে হযরত রাসূল হ্রাই একমাত্র সেতুবন্ধনকারী। এ কারণে মহান আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক রাসূল হ্রাইএর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। যেমন আল্লাহ ত আলা বলেন–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ الخ

আর একজন মানুষ তখনই অপর একজন লোকের পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ করে যখন সে ঐ ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা পোষণ করে। আর তার মধ্যে এসব গুণাবলির অনুপস্থিতিতে তাকে স্বভাবিকভাবেই আনুগত্য বিমুখ করে দেয়। এ কারণেই উক্ত হাদীসে রাসূলের ভালোবাসাকে পরিপূর্ণ ঈমানের জন্য শর্ত স্থির করা হয়েছে।

أَيْمَانُ كَامِلُ الْهُوَانِ هَهُنَا अ्थात ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে ঈমান দ্বারা الْهُرَادُ بِالْإِيْمَانِ هُهُنَا সাধারণ অর্থে ঈমান উদ্দেশ্য করা হয়নি। কারণ, সাধারণ ঈমান তো মৌখিক স্বীকারোক্তি দ্বারাই অর্জিত হয়। যেমন বলা হয়– ا فُلَانٌ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ كَامِلٍ অর্থাৎ ا فُلَانٌ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ كَامِلٍ

بَرُو عُكُم وَكُم الْاُمِّ মার্কে উল্লেখ না করার কারণ : মানুষের নিকট মা-ই হলো সবচেয়ে প্রিয়, অথচ মায়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণসমূহ নিম্নরপ–

- ১. হাদীসে وَالِدُ শব্দ এসেছে, আর আরবি ভাষায় وَالِدُ দ্বারা পিতামাতা উভয়কেই বুঝানো হয়ে থাকে। তাই মাতাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়নি।
- ২. অথবা, وَالِدْ শব্দের অর্থ হলো مَـنْ لَدُ وَلَدُ তথা যার সন্তান রয়েছে। আর মাতাও এর আওতাধীন হওয়াতে পৃথকভাবে মাকে উল্লেখ করা হয়নি।
- ৩. অথবা, "اَلْرِجَالُ فَرُّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ" হিসেবে তথু পিতাকে উল্লেখ করা হয়েছে, আর মাতাকে تَابِعْ হিসেবে রাখা হয়েছে।
- ৪. অথবা, সংসারের দায়িত্বশীল পিতা হওয়ার কারণে তাঁর উল্লেখ মানে সকলের উল্লেখ। এ জন্য পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়নি।
- ৫. অথবা, মাতা وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিধায় মাকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

- مَدَّ النَّفْس وَالْمَالِ সম্পদ ও জীবনকে উল্লেখ না করার কারণ : মানুষের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হলো নিজের জীবন ও সম্পদ । এগুলো উল্লেখ না করার কারণসমূহ নিম্নরপ–
- 3. বস্তুত জ্ঞানগতভাবে মানুষের ধন-সম্পদ ও নিজের জীবনের চেয়েও পিতামাতা এবং সন্তান-সন্ততি অধিক প্রিয় । কেননা, মানুষ অনেক সময় ধন-সম্পদ ও নিজের জীবন দিয়ে হলেও তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করে । এ জন্য অত্র হাদীসে نَعْ وَالْدُ وَالْدُوالِدِ قَبْلُ الْوَلَدِ وَالْدُوالِدِ قَبْلُ الْوُلَدِ وَالْدُوالِدِ وَالْدُوالْدُوالِدِ وَالْدُوالِدِ وَالْوُلِدِ وَالْوُلِدِ وَالْوَالِدِ وَالْدُولِ وَالْوَالِدِ وَالْدُوالِدِ وَالْوُلِدِ وَالْوُلِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدَ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدُ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوالْوَالِدُ وَالْوَالِدِ وَالْوَالْوِلِولِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَل
- ১. পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততির মাঝে সম্পর্ক হলো- بَعْضِيَّتُ ও بَعْضِيَّتُ किन्তू وَالِدُ এর সাথে جُوْئِيَّتُ এর সম্পর্ক প্রথমে, তাই وَالِدُ এর পূর্বে وَالِدُ এর উল্লেখ হয়েছে।
- ২. অথবা, وَلَدْ সম্বান ও সময়ের দিক থেকে অগ্রগামী, তাই وَلِدْ -এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মুসলিমের মধ্যে وَالِدْ -কে যে وَالِدْ -কে যে وَالِدْ -কে যে وَالِدْ -কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা অধিক ভালোবাসার কারণে হয়েছে।

وَعَنْ لَكُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِ نَّ حَلَاوَةً فَلَا مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِ مَنْ حَلَاوَةً الْإِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللهُ وَ رَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمّا سِوَاهُما وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ اللهَ وَمَنْ يَحُرُهُ اَنْ يَتَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ لِللهِ وَمَنْ يَحُرُهُ اَنْ يَتَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اللهِ وَمَنْ يَحُرُهُ اَنْ يَتَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اللهِ وَمَنْ يَحُرُهُ اَنْ يَتَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ الله الله كَمَا يَحْرَهُ اَنْ يَتُلْقُي فِي النَّارِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ النَّارِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৬. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— এমন তিনটি বস্তু রয়েছে, যে ব্যক্তির মধ্যে সেগুলো বিদ্যমান থাকবে কেবল সে-ই এগুলোর কারণে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে। সেগুলো হলো— ১. যার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা সকল কিছু হতে অধিক পরিমাণে রয়েছে, ২. যে ব্যক্তি কোনো বান্দাকে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে ভালোবাসে এবং ৩. যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কৃষর হতে মুক্তি দেওয়ার পর পুনরায় কৃষরিতে ফিরে যাওয়াকে অনুরূপভাবে অপছন্দ করে যেমন অপছন্দ করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে। —[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শ্রেই হাদীসের ব্যাখ্যা : ইসলামি জীবন বিধানের এটি একটি শুরুত্বপূর্ণ হাদীস। ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভব তিনটি মৌলিক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমত আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা এটি প্রধান ও অন্যতম শুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঈমানের মূল এতেই নিহিত রয়েছে। দ্বিতীয়ত কোনো মানুষকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসা। তৃতীয়ত আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে মুসলমান হওয়ার পর পুনরায় কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে অপছন্দ ও ঘৃণা করা। প্রকৃত ঈমানদারের নিকট এ তিনটি বিষয় মেনে নেওয়া একেবারে সহজ।

- ১. শায়খ মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবীর মতে, خَلاَوَا الْإِنْكَانِ বলতে ইবাদতে আগ্রহ বোধ করা, তৃপ্তি অনুভূত হওয়া, দীনের পথে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা সৃষ্টি হওয়া এবং জাগতিক বিষয়ের উপর দীনকে প্রাধান্য দান করার মনোবৃত্তি গড়ে উঠা।
- ২. কাজী বায়যাবী (র.)-এর মতে, শরিয়তের অনুশাসন ও বিধিবিধান পালন করা স্বভাবগত কষ্টকর মনে হলেও তার উপকারিতা ও প্রতিদানের প্রত্যাশায় তা যথাযথ পালনে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার নামই হলোত خَلَارَةُ الْإِنْكَانِ वा ঈমানের স্বাদ।

: बाल्लार ठा वानात थि छालावातातात ठा९१४र حَقِبْقَةٌ حُبِّ اللَّهِ تَعَالَى

- আল্লামা তীবী (র.) বলেন, কালামশাস্ত্রবিদগণের দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা বলতে তাঁর ইবাদতে একাগ্রতা, তাঁর অনুগ্রহ ও প্রতিদান লাভের ঐকান্তিক বাসনাকেই বুঝায়।
- ১. উক্ত ব্যক্তির খুতবার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যামূলক ও সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছ্নীয় ছিল, যা জনসাধারণের জন্য সহজবোধ্য হয়; কিতু উক্ত খতীব দ্বিচন ব্যবহার করে সংক্ষেপ-নীতি অনুসরণ করায় তাতে কিছুটা অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়, তাই রাসূল হয়্য়তাকে ভর্ৎসনা করেছেন।
- ২. অথবা, যেখানে অস্বীকার করার সম্ভাবনা দেখা যায় কিংবা অগ্রাধিকার দেওয়া উদ্দেশ্য হয় সেখানে 🛍 বা ব্যাপকভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। আর রাসূল 🚟 যে, وَمَنْ يَعْفِهِمَا বলেছেন তা বিশেষ ঘটনা বা কর্মের উপলক্ষে বলেছেন।
- ৩. অথবা, হুয়ুর ্র্ট্র্র্রু-এর জন্য সংক্ষেপ করা জায়েজ, অন্যের জন্য জায়েজ নেই। এটি তার বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য রাসূল্যুক্রতাকে তিরস্কার করেছেন।
- 8. অথবা, এখানে مِثَا سِرَاهُمَا بِهِ দ্বারা এটা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের মহব্বত একই সূত্রে গাঁথা, একটি ব্যতীত অন্যটির কল্পনাও করা যায় না। এ জন্য আল্লাহ ব্যতীত রাস্লের মহব্বত এবং রাস্ল ব্যতীত আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি অমূলক। যেমন, আল্লাহ বলেছেন— قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّهُ فَاتَبُعُونِيْ يُخْوِبُكُمُ اللّهُ এ জন্য রাস্ল ভ্রেড একসাথে যমীর দ্বারা উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে খতাবের সেখানে এরপ উদ্দেশ্য নয়; বরং পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকেই উদ্দেশ্য। وَعَامُ وَمَنْ يَكُرُهُ أَنْ يَعُودُ فِي الْكُفُو الخِ الْكُفُو الخِ الْكُفُو الخِ الْكُفُو الخِ الْكُفُو الخِ الْكُفُو الخِ দিয়েছেন এভাবে যে, সে ইসলামের উপরই জন্ম্রহণ করেছে এবং তার উপর বহাল রয়েছে।
- ২. অথবা, কুফরি হতে ইসলামের দিকে বের হয়ে আসা, তথা ইসলাম গ্রহণ করা।
  প্রথম অবস্থায় يَعُوْدُ فِي سَالُكُفُرِ -এর অর্থ হলো কাফির হওয়া বা কুফরি অবলম্বন করা। আর দ্বিতীয় অবস্থায় يَعُوْدُ فِي الْكُفُرِ
  الْكُفُرِ -এর অর্থ হলো ঈমান গ্রহণের পর পুনরায় কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করা।
  আল্লামা আইনী (র.) বলেন, এর দ্বারা ঐ ব্যক্তির মর্যাদা ফুটে উঠেছে, যাকে কুফরির উপর জবরদন্তি করা হয়েছে; কিন্তু এ
  অবস্থা থেকে বাঁচার চেয়ে সে মৃত্যুকে অধিক পছন্দ করেছে। –(كَمَا فِنْ فَتْح الْمُلْهِم)

وَعَرِكِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاقَ طُعْمَ الْإِسْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللهِ رَبَّا وَبِالْإِسْكَامِ وِيْنَا وَبِالْإِسْكَامِ وِيْنَا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا . رَوَاهُ مُسْلِمً

৭. অনুবাদ: হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হু ইরশাদ করেছেন- সেই ব্যক্তিই ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে আল্লাহ তা'আলাকে প্রভু, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদ হু কে রাসূল হিসেবে পেয়ে সভুষ্ট হয়েছে। –[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْعَرِيْتُ शामीरमत नाभा : আলোচ্য হাদীদে ঈমানের তিনটি বুনিয়াদি বিষয় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। আর উক্ত তিনটি বিষয় একান্ত আন্তরিকতার সাথে যে গ্রহণ করেছে সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করতে পারবে। উক্ত তিনটির কোনো একটি না মানলে তার ঈমান থাকবে না, ফলে সে ঈমানের স্বাদও লাভ করতে পারবে না। আর সে বিষয়গুলো হলো-১. মহান আল্লাহকে তাঁর যাবতীয় গুণাবলিসহ বিশ্বাস করা, ২. হযরত মুহাম্মদ ক্রিএ-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধকে যথাযথভাবে মেনে চলা এবং ৩. ইসলামকে নিজের জীবন বিধান হিসেবে মেনে তদনুযায়ী চলা।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে ঈমানের তিনটি বুনিয়াদি বিষয় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। আর উজ তিনটি বিষয় একান্ত আন্তরিকতার সাথে যে গ্রহণ করেছে সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করতে পারবে। উজ তিনটির কোনো একটি না মানলে তার ঈমান থাকবে না, ফলে সে ঈমানের স্বাদও লাভ করতে পারবে না। আর সে বিষয়গুলো হলো—১. মহান আল্লাহকে তাঁর যাবতীয় গুণাবলিসহ বিশ্বাস করা, ২. হযরত মুহাম্মদ والمنافقة কান্ত আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধকে যথাযথভাবে মেনে চলা এবং ৩. ইসলামকে নিজের জীবন বিধান হিসেবে মেনে তদনুযায়ী চলা। ক্রিটা বিশ্বাম করা প্রাদ্ধিনীয় বিশ্বাম করা প্রাদ্ধিনীয় বিশ্বাম করা প্রিটা বিশ্বাম করা প্রাদ্ধিনীয় করা প্রাদ্ধিনীয় করা প্রাদ্ধিন বিধান হিসেবে মেনে তদনুযায়ী চলা।

- ১ .কাজী ইয়াঁয (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তির যখন কোনো বস্তু পছন্দনীয় ও মনঃপৃত হয় এবং সে তা পাওয়ার আকাজ্জা পোষণ করে সে প্রিয় বস্তু লাভ করার পর তার মধ্যে যে আত্মতৃপ্তি লাভ হয়, তা-ই হলো সে বস্তুর মজা বা স্বাদ। এমনিভাবে যখন কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত তিনটি বিষয় তথা المناب بالله ويُن إِسْلام، ويَن إِسْلام، ويُن إِسْلام، ويَن إِسْلام، ويَالْم، ويَن إِسْلام، ويَنْ إِسْل
- ২. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীসে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যেমন খাদ্য দ্বারা আত্মতৃপ্তি লাভ হয়, তদ্রেপ যে সকল অন্তর অলসতা ও অভিলামের রোগ হতে নিরাপদ হয় তা বাতেনী স্বাদের তৃপ্তি লাভ করতে পারে, তবে অলসতা ও রোগ হতে নিরাপত্তা লাভ উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের দ্বারা হতে পারে।

  করতে পারে, তবে অলসতা ও রোগ হতে নিরাপত্তা লাভ উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের দ্বারা হতে পারে।

  করতে পারে, তবে অলসতা ও রোগ হতে নিরাপত্তা লাভ উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের দ্বারা হতে পারে।

  করতে পারতৃপ্ত হওয়া যার সাথে অন্য নিছুর আকাজ্জা থাকে না, অর্থাৎ প্রভূত্বের ব্যাপারে আল্লাহ্ ব্যতীত, দীনের ব্যাপারে ইসলাম ব্যতীত এবং নবুয়তের ব্যাপারে হয়রত মুহামদ ক্রেইব্রতীত কারো তালাশ বা চাহিদা না হওয়া।

وَعَنْ الله عَنْ هُرَبْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ وَالله عَنْهُ قَالَ وَسُولُ الله عَنْهُ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ عَنَهُ بِعَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِعْ اَحَدُّ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِی اُرُسِلْتُ وَلَا مُنْ يَوْمِنْ بِالَّذِى اُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ اصْحَابِ النَّارِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ اصْحَابِ النَّارِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হু ইরশাদ করেছেন– সেই
সন্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন! এ উম্মতের
যে কেউ চাই সে ইহুদি হোক বা নাসারা; আমার
রিসালাতের কথা শুনে, অথচ আমি যা সহকারে প্রেরিত
হয়েছি তার উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করে, সে
অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। –[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीत्मत राज्या : এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, মহানবী ﴿ الْعَدِيْثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, মহানবী ﴿ الْعَدِيْثُ এর নবুয়ত দুনিয়ার সমগ্র মানব ও জিনের জন্য। তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তির সাথে সাথে পৃথিবীর সকল ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। তাঁর মাধ্যমেই নবীদের আগমনধারা সমাপ্ত হয়ে গেছে, ফলে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর আনীত জীবন বিধানই অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। সুতরাং সকল ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে তাঁর ধর্মই গ্রহণ করতে হবে। তাঁর উপর ঈমান আনয়নই মুক্তির একমাত্র পথ। অন্যথা কেউই মুক্তি লাভে সমর্থ হবে না এবং পরকালে অনন্তকাল পর্যন্ত জাহান্নামে জুলতে থাকবে।

أَحُمُّرُادُ بِأَحَدٍ 'আহাদ' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য : أَحَادُ الْمُرَادُ بِأَحَدِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেসব লোক যারা বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে আসবে।

হি। শব্দের অর্থ ও প্রকারভেদ: হি। শব্দের অর্থ হলো – দল বা জামাআত, যাদের প্রতি কোনো নবী বা রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, শরিয়তের পরিভাষায় তাদেরকে উত্মত বলা হয়। আর রাস্লের উত্মত হলেন – রাস্লুল্লাহ ক্রিএর নবুয়ত লাভের সময় হতে কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক পৃথিবীতে আগমন করেছে এবং করবে তারা সকলেই তাঁর উত্মতের অন্তর্ভুক্ত।

र्गं पू' শেণীতে विভक : यथा-

- ১. اَعُنْ اِجَابَدُ তথা যারা নবী করীম ক্রেএর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করেছে, তারাই হলো উম্মতে ইজাবত।
- ২. عُوْت তথা যারা রাসূলের ডাকে সাড়া দেয়নি বা রাসূলুল্লাহ এর উপর ঈমান আনয়ন করেনি, তারা হলো উন্মতে দাওয়াত। এ হিসেবে পৃথিবীর সকল মানুষই রাসূলের উন্মত হিসেবে পরিগণিত।

ইছিদ ও খ্রিস্টান জাতিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ : কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষ রাসূল এর উমতে দাওয়াতের অন্তুর্ভক্ত হলেও তিনি বিশেষ করে ইছদি ও খ্রিস্টানদেরকে উল্লেখ করার কারণ হলো, এরা শেষ নবীর আগমনের সময় একটি ঐশী ধর্মমতের অনুসারী হলেও রাসূলের উপর ঈমান না আনার কারণে পথভ্রষ্টই রয়ে গেছে। কেননা, রাসূলের আগমনের ফলে সকল ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। তাই তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে। এ জন্য তাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

"عَنْى عَنْى قَوْلِهِ "ثُمَّ يَمُوتُ -এর অর্থ : মহানবী يَمَّ يَمُونُ षाता এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, यि কোনো ব্যক্তি গড়গড়ার পূর্বেও ঈমান আনয়ন করে, তবে তার ঈমান গৃহীত হবে এবং সে নাজাতের অধিকারী হবে, জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে।

: تَوْضِيعُ قَوْلِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ اصْعَابِ النَّادِ

بِهُ كَانَ مِنْ اَصُحَابِ النَّارِ -এর ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তির নিকট দাওয়াত পৌছার পরও কুফরির উপর অটল থেকে তার উপরই মৃত্যুবরণ করেছে, সে নিশ্চিতভাবে জাহান্নামী হয়ে গেছে। কেননা, মহান আল্লাহ বান্দার কল্যাণের জন্য যে ব্যবস্থা করেছেন সে তার বিরোধিতা করেছে এবং সে নিজেকে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের অভিসম্পাতের যোগ্য করেছে এবং মুক্তির পথ হতে বিচ্যুত হয়ে গেছে। তবে যে ব্যক্তি নবী করীম و এই নবুয়তের কথা শুনে ঈমান গ্রহণ করেছে, সে জাহান্নামী হবে না। আর যে ব্যক্তি নবী করীম এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেনে। এবং সে বিষয়ের উপর ঈমানও গ্রহণ করেনি সে উল্লিখিত শাস্তি হতে পৃথক থাকবে। তার ব্যাপারে আল্লাহই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

وَعَنْ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ تَلْفَةً لَهُمْ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ تَلْفَةً لَهُمْ اَجْرَانِ رَجُلُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ أَمَنَ بِنبِيبٌهُ وَأَمَنَ بِمنبِيبٌهُ وَأَمَنَ بِمنكِدُ الْمَعْمُلُوكُ إِذَا وَأَمَنَ بِمنكِدُ الْمَعْمُلُوكُ إِذَا الْمُعْمَلُوكُ إِذَا الْمُعْمَلُوكُ كَانَتْ اللّهِ وَحَقَّ مَوالِيسْهِ وَ رَجُلُ كَانَتْ عَنْدَهُ اَمَةً يَظَأَهَا فَادَّبَهَا فَاحْسَنَ تَأْدِيبُهَا فَاحْسَنَ تَأْدِيبُهَا وَعَلَيْمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا وَعَلَيْمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَلَهُ اَجْرَانِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ মূসা আশ আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুইরশাদ করেছেন – তিন ব্যক্তির জন্য দিগুণ ছওয়াব রয়েছে – ১. সেই আহলে কিতাব যে তার নবীর উপর ঈমান আনয়ন করেছে এবং মুহামদ এর উপরও ঈমান এনেছে। ২. সেই ক্রীতদাস যে আল্লাহ্র হক আদায় করার সাথে সাথে মনিবের হকও আদায় করেছে। ৩. আর যে ব্যক্তির কোনো ক্রীতদাসী ছিল, যার সাথে সে সহবাস করত, এরপর সে তাকে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং উত্তমরূপেই তাকে আদব-কায়দা শিথিয়েছে। আর তাকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে, আর সে উত্তমরূপে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে। এরপর তাকে আজাদ করে বিবাহ করেছে। এমন ব্যক্তির জন্যও দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَلُ الْكِتَابِ আহলে কিতাব কারা? : اَهْلُ الْكِتَابِ অর্থ কিতাবের অধিকারী বা কিতাবধারী। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মহান আল্লাহ ১০০ টি সহীফা এবং তিনটি প্রধান আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন। আহলে কিতাব বলতে সাধারণত এসব কিতাবের অনুসারীদেরকেই বুঝানো হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দেসীনে কেরাম এ কথার উপর একমত যে, আহলে কিতাব বলতে তাওরাতের অনুসারী ইহুদিগণ এবং ইনজীলের অনুসারী খ্রিস্টানগণকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, রাস্লের যুগে এ দুই দলই বিদ্যমান ছিল। তাঁরা দলিল হিসেবে আরো বলেন যে, হয়রত সালমান ফারসী (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে খ্রিস্টান এবং আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ইহুদি ছিলেন।

طَلُ الْكِتَابُ : الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ فِى قَوْلِم مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ : الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ فِى قَوْلِم مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ : الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ فِى قَوْلِم مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَى تَعْلَمُ वा तांभक হওয়া সত্ত্বেও এর দ্বারা উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট তথা আল্লাহ্র পক্ষ হতে অবতারিত কিতাব। তবে এই অবতারিত কোন কোন কিতাব উদ্দেশ্য এ বিষয়ে কিছুটা মতান্তর রয়েছে। যথা–

- ك. অধিকাংশের মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাওরাত ও ইনজীল কিতাব। কেননা, পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে اُولَيْكُ نَامُ مُرَّا اللهُ عَلَيْهُ مُ مَّرَيَّا بِمَا صَبُرُوا وَ এ আয়াত হয়রত সালমান ও আবদুল্লাহ ইবনে সালামের শানে অবতীর্ণ হয়েছে। এদের প্রথমজন ছিলেন নাসারা, আর দ্বিতীয়জন ছিলেন ইহুদি।
- २. किছू সংখ্যকের মতে, এখানে الْكِتَابُ षाता हैनजीन किতावह উদ্দেশ্য। যেমন বুখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে– قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَإِذَا أَمَنَ بِعِيْسَى ثُمَّ أَمَنَ بِيْ فَلَهُ ٱجْرَانِ ،

এছাড়া তাওরাতের অনেক হুকুম ইনজীল দ্বারা রহিত হয়ে গেছে এবং হযরত ঈসা (আ.)-ই পরবর্তীতে গোটা বনী ইসরাঈল জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছেন, ফলে ইহুদিগণ প্রকৃতপক্ষে কোনো নবীর উপর ঈমান আনয়নকারী ছিল না। তবে বিশুদ্ধ কথা হলো, এখানে কিতাব দ্বারা তাওরাত ও ইনজীল উভয়ই উদ্দেশ্য। (کَمَا فِیْ فَتْعِ الْمُلْهِمِ وَالتَّمْلِيْقِ) দিশুণ প্রতিদানের কারণ :
وَجُهُ ضِعْفِ الْاَجْرِ - এর দ্বিশুণ ছওয়াব লাভের কারণ :

- ১. একজন লোক কোনো একজন নবীর উপর ঈমান আনয়ন করত তাঁর ধর্ম মতে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠার পর নতুন ধর্মের অনুসারী হওয়া স্বভাবত একটা কঠিন কাজ। তদুপরি লজ্জাবোধ, অহঙ্কার, মোহ-লোভ ইত্যাদি ত্যাগ করাও অত্যন্ত কঠিন। এসব কিছু পরিত্যাগ করে ঈমান আনয়নের কারণে আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ ছওয়াব প্রদান করবেন।
- ২. অথবা, অধিক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করার কারণে তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে। (کَمَا فِيْ فَتْحِ الْمُلْهِمِ)
- ৩. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হুযুর في التَّهْلِينِيُّ এর উপর ঈমান আনয়নের কারণে তার পূর্ববর্তী ঈমান-আমলও গৃহীত হয়ে দিওণ ছওয়াবপ্রাপ্ত হবে। (کَمَا فِي التَّهْلِينِيُّ)
- 8. কারো পূর্ববর্তী নবীর উপর ঈমান এবং মুহাম্মদ এর উপর ঈমান এ দু'বার ঈমানের কারণে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে। عَبُد مَعُلُولُ -এর দ্বিগুণ প্রতিদান সান্ডের কারণ :
- ১. ক্রীতদাস তার মনিবের কর্ম সম্পাদনের পর আল্লাহর হক আদায় করা অত্যন্ত কষ্টকর, তাই তাকে দ্বিগুণ ছওয়াব দেওয়া হবে।
- ২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) ইবনে আবদুল বার (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, অধিক কষ্টের জন্য দিগুণ প্রতিদান পাবে, দু'জনের কর্মের জন্য নয়। এর ফলে এ দ্বিগুণ ছওয়াব শুধু গোলামের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় না। (وَنَتُحُ الْمُلْهِمَ)
- অথবা, আল্লাহর হক ও বান্দার হক এ দুই হক আদায়ের জন্য দ্বিশুণ ছওয়াব পাবে।
   ক্রীতদাসীর মালিকের দ্বিশুণ ছওয়াব লাভের কারণ:
- ক্রীতদাসীকে আদব-কায়দা ও দীনি শিক্ষা দান করত আজাদ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে গ্রহণ করা বিরাট ত্যাগ ও সাধনার কাজ। ফলে অত্যন্ত দুঃসাধ্য কাজকে সম্পাদন করার কারণে মহান আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ ছওয়াব প্রদান করবেন।
- ২. অথবা, মুক্তিদান ও বিবাহ করার কারণে দু'টি ছওয়াব পাবে।
- ৩. অথবা, শিক্ষা ও উত্তমতার জন্য একটি আর মুক্তি ও বিবাহের একটি ছওয়াব পাবে। (ٱلتَّعْلِيْنُ

তিন ব্যক্তিকে বিশিষ্ট করার কারণ : আলোচ্য হাদীসে মহানবী وَجُمُ تَخْصِيْصِ الثَّلاَثَةِ তিন ব্যক্তিকে দ্বিগুণ ছওয়াব লাভে বিশেষিত করার কারণ হলো, এরা মূল দায়িত্ব পালনের পর আরও অনেক অতিরিক্ত ও কষ্টকর কাজ স্বেচ্ছায় সম্পাদন করেছে। কাজেই তারা তাদের সমগ্র জীবনে যেসব পুণ্যময় কাজ করবে, যেমন– নামাজ, রোজা, হজ ইত্যাদিতে তারা দ্বিগুণ ছওয়াব লাভ করবে। যেমন– সাধারণভাবে কোনো লোক পাঁচটি ছওয়াব লাভ করলে এরা লাভ করবে দশটি। ﴿ الْجُورُ শেক্তি একবচন, বহুবচন হলো ﴿ الْجُورُ শিক্তি অক্রার, বিনিময়,

بُخْر तो عَفْنَى الْاَجْرُ শব্দটি একবচন, বহুবচন হলো أَجُورٌ শাব্দিক অর্থ হলো– প্রতিদান, পুরস্কার, বিনিময় প্রাপ্য ইত্যাদি।

- এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : اَلْأَجْرُ هُوَ الَّذِيْ يَكْفِى الْعَامِلَ لِيَعِيْشَ অর্থাৎ পরিশ্রমী ব্যক্তিকে তার কাজের বিনিময়ে 
  যা কিছু প্রদান করা হয়, যাতে সে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।
- कांता मत्ज, عَمْلُ الْآجِيْرُ جُزَاء عَمْلِ اللهِ عَمْلُ الْآجِيْرُ جُزَاء عَمْلِ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْلِهُ عَمْلُهُ عَلَا عَمْلُهُ عَلَالِهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَلَالِهُ عَمْلُهُ عَلَا عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَلَا عَمْلُهُ عَلَا عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَلَالِهُ عَمْل

وَسُم مَصْدَرُ শব্দিক অর্থ : أَلْاَدَابُ একবচন, বহুবচনে اَدَب : শব্দিক অর্থ اِسْم مَصْدَرُ अक्षिक وَالْدَبُ ال হলো– শিষ্টাচার, সভ্যতা, ভদ্রতা, মননশীল আচরণ ইত্যাদি।

: এর পারিভাষিক সংজ्জा - اُدَب مَعْنَى الْاُدَب إصْطِلاً عَا

- ك. عَكْمُ عَالَمُ عَلَمُ الشَّيْ فِي مُعَلِّم اللَّهِ عَلَى السَّعَى السُّمَّ فِي مُعَلِّم السَّمَ عَلَم السَّعَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ اللَّهُ عَالِم السَّمَ اللَّهُ عَالِم اللَّهِ عَلَم اللَّهُ عَلَم السَّمَ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى السَّم اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
- هِيَ رِياضَةُ النَّفْسِ بِالتَّعْلِيْمِ وَالتَّهْذِيثِ عَلَى مَايَنْبَفِيْ مَانَفْ النَّفْسِ بِالتَّعْلِيثِم
- 8. ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, আদব হলো এমন আচরণ বা গুণ যা মানুষকে অভদু কার্যকলাপ হতে বাঁচিয়ে রাখে।
- ৫. আল্লামা আযহারী বলেন, اَدُبْ হলো এমন আচরণ বা গুণ, যা মানুষকে অশালীন কার্যকলাপ হতে বাঁচিয়ে রাখে।
  -কে দ্বিরুক্তিকরণের কারণ : এ হাদীসের প্রথমে ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ वलाর কারণ হলো–

  वें वलाর কারণ হলো–
- ك. وَأَبُوانَ বলার পর দীর্ঘ আলোচনা হওয়ায় শ্রোতাকে পুনরায় মনোযোগী করার জন্য দ্বিতীয়বার তা উল্লেখ করা হয়েছে।
- ২. অথবা, کَلَهُ اَجْرَانِ অংশটি দাসী সংক্রান্ত বক্তব্যের পর আনয়ন করে দাসীর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেননা, মানুষ দাসীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে।
- ৩. অথবা, "اَلُهُولِيْتُ"-এর "ه" যমীরটি পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত তিন ব্যক্তির প্রত্যেকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে এবং এর দ্বারা করা হয়েছে । (اَلْتُعُلِيْتُ)

: रयंति आवृ मृमा आन-आमआती (ता.)-এत जीवनी خَيَاةُ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ

- ১. নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবৃ মৃসা। এ নামে তিনি অত্যধিক পরিচিত। পিতার নাম কায়স, মাতার নাম তায়্যেরা। তিনি ইয়য়েমেনের আল-আশআর গোত্রের লোক ছিলেন বিধায় তাঁকে আল-আশআরী বলা হয়।
- ২. **ইসলাম গ্রহণ** : তিনি মক্কা নগরীতে ইসলামের প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইয়ামেন থেকে এসে রাস্লের সান্নিধ্য অর্জন করেন। প্রথমে হাবশায় এরপর মদীনায় হিজরত করেন।
- ৩. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : রাসূল ক্রিট্র তাঁকে ১০ম হিজরিতে আদনার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে বসরা ও কৃফার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।
- 8. স্বভাব চরিত্র: তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। আল্লাহর ভয়ে সর্বদা অশ্রু বিসর্জন করতেন।
- ৫. হাদীস শাস্ত্রে অবদান : তিনি الْمُعَلِّدُونَ তথা তৃতীয় স্তরের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সর্বমোট ৩৬০ খানা হাদীস রেওয়ায়েত করেন। ৫০ টি হাদীস مُتَّفَقُ عَلَيْهِ আর ৪৫ টি ইমাম বুখারী এবং ২৬ টি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেন।
- ৬. ইন্তেকাল: আল্লামা আইনীর মতে, ৫৪ হিজরিতে ৬৩ বছর বয়সে কৃফায় ইন্তেকাল করেন। মিশকাতের আসমাউর রিজালের বর্ণনা অনুসারে তিনি ৫২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى أَمِدْتُ اللّهُ عَنهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى أَمِدْتُ انْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَصَمُوا الصّلُوةَ وَيُونِيمُوا الصّلُوةَ وَيُونِيمُوا الصّلُوةَ وَيُونِيمُوا الرّبُكُوةَ فَاذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ عَصَمُوا مِنتَى دِمَاءَ هُمْ وَامْوَالَهُمْ اللّهِ يحتِقِ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَإِلّا اللّهِ مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَإِلّا اللّهِ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرُ إِلّاً بِحَقِّ الْإِسْلَامِ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرُ إِلّاً بِحَقِّ الْإِسْلَامِ .

১০. অনুবাদ: হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইনশাদ করেছেন– আমাকে এ মর্মে আদেশ করা হয়েছিল যে, যে পর্যন্ত লোকেরা এ সাক্ষ্য প্রদান না করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বৃদ নেই এবং হ্যরত মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর নামাজ প্রতিষ্ঠা না করে, জাকাত আদায় না করে, সে পর্যন্ত আমি যেন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাই। অতঃপর তারা যখন এসব কাজ করবে তখন আমার পক্ষ হতে তাদের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ইসলামের বিধানানুযায়ী কোনো দণ্ড পাওয়ার যোগ্য অপরাধ করলে তা তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আর তাদের আন্তরের ব্যাপারে হিসাব নিকাশের ভার আল্লাহর উপরই ন্যন্ত।–[বুখারী ও মুসলিম] কিন্তু ইমাম মুসলিম খুন্ট্র্যুণ্ড হিসলামের দণ্ড ব্যতীত] বাক্যটির উল্লেখ করেননি।

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ত্রানীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে মহানবী ত্রিকি কাজ পরিত্যাগকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করার আবশ্যকতার বিষয় তুলে ধরেছেন। সে কাজগুলো হলো– ১. ঈমান, ২. নামাজ প্রতিষ্ঠা ও ৩. জাকাত প্রদান করা। কোনো ব্যক্তি যদি এ কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করে তবে তার জীবন ও ধন-সম্পদ ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষ হতে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর যদি এর কোনো একটির ব্যতিক্রম হয় তথা অস্বীকার করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার ঘোষণা রয়েছে।

এর দ্বারা এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, উল্লিখিত তিনটি কর্ম যার মধ্যে পাওয়া যাবে তার জীবন ও সম্পদ নিরাপদে থাকবে, যদিও সে অন্যান্য বিধান অস্বীকার করুক না কেন। তবে শরিয়ত মতে যদি সে কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে, তবে তাকে তা অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

খায়বার যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে একদা নবী করীম বললেন, আগামীকাল এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা দেব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন। আল্লাহর রাসূল আরো বললেন, ইন্শাআল্লাহ সেই ব্যক্তির হাতেই আল্লাহ মুন্মিনদেরকে বিজয় দান করবেন। অতঃপর পরদিন রাস্লুল্লাহ ত্রুহ্বরত আলী (রা.)-কে ডেকে তাঁর হাতে ঝাণ্ডা দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, আলী! তোমার হাতেই আল্লাহ বিজয় দান করবেন। তখন হযরত আলী (রা.) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমি তাদের বিরুদ্ধে কখন পর্যন্ত লড়াই করব? তখন নবী করীম উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করলেন। কলেনে, হে আল্লাহর নবী! আমি তাদের বিরুদ্ধে কখন পর্যন্ত লড়াই করব? তখন নবী করীম উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করলেন। কলেনে, হে আল্লাহর নবী! আমি তাদের বিরুদ্ধে কখন পর্যন্ত লড়াই করব? তখন নবী করীম আলিচ্য হাদীসে সন্ধি ও জিজিয়া (কর) প্রদানকৈ লড়াইয়ের উদ্দেশ্য নিরূপণ না করার কারণ হলো, হাদীসে বর্ণিত ট্রাট্র্যা (মানুষ) দারা শুধু তৎকালীন আরবের লোকদের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, বৈয়াকরণিকদের মতে, আলাহ বির্দিত মর্ণানো হয়েছে, যেমন— ত্রুট্রাট্রা ভাষ্য ভাষ্য ভাষ্য বুঝা যায়, অর্থাৎ লোকগণ যদি মুসলমানদের আরোপিত শর্তসমূহ মেনে নেয় যদিও ঈমান এনে বা সন্ধি জিজিয়া (কর) প্রদান করে হোকনা কেন, তবেই তাদের সাথে লড়াই বন্ধ থাকবে। অতএব এ ক্ষত্রে বুঝা যায় যে, এখানে ত্র্যা শন্দিত লড়াইয়ের কারণ বর্ণনার জন্য উল্লেখ হয়েছে। আর আলোচ্য হাদীসে সন্ধি ও জিজিয়া (কর)-এর কথা উল্লেখ না করার এ কারণও হতে পারে যে, এ দুটি বিষয় কুরআন মাজীদের লড়াইয়ের মর্ম সম্বলিত আয়াতে বর্ণিত রয়েছে। সুতরাং এখানে বর্ণনা নিম্প্রয়োজন।

রোজা ও হজের উল্লেখ না করার কারণ : রোজা ও হজ ইসলামের অন্যতম দু'টি স্তঙ হঁওয়া সর্ত্ত্বেও উক্ত হার্দীসে এ দু'টির কথা উল্লেখ না করার কারণসমূহ নিম্নরূপ-

- ك. ইবাদত মূলত দুই প্রকার। যথা– مَالِي वार عِبَادَة بَدَنِي अक रामीत्म عِبَادَة بَدَنِي -এর মধ্য হতে عَبَادَة مَالِي वार عِبَادَة بَدَنِي ্রে বিল্লখ করা হয়েছে। ফলে হজ ও সওম এগুলোর মধ্যে শামিল হয়ে গেছে।
- ২. শাইখুল হিন্দ আল্লামা মাহমূদ হাসান (র.) বলেন, যেখানে اَرْكَان বর্ণনা উদ্দেশ্য হয়; সেখানে সমস্ত আরকান উল্লেখ করা হয়। यग्नन مِعلَى خَسْسِ الخ - वर्गना क्र का उप्तात वित्मस कराकि ख्यात जिनि के قَانْ تَأْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَأُتُوا الزُّكُوةَ الخ - अख्या याग्न فَإِنْ تَأْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَأُتُوا الزُّكُوةَ الخ কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- ৩. আল্লামা ইবনু সালাহ (র.) বলেন, মূলত হাদীসের মধ্যে بَحْمُ ও بَحْهُ -এর উল্লেখ ছিল, কিন্তু বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেননি।
  ৪. অথবা, উল্লিখিত তিনটি কাজ কারো দ্বারা সম্পাদিত হলে বাকিগুলো সে অনায়াসেই করতে পারবে। তাই সওম ও হজকে উল্লেখ করা হয়নি।

৫. কিছু সংখ্যকর মতে, আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনার সময় 🕉 ও 🍝 ফরজ হয়নি, তাই এগুলোর উল্লেখ হয়নি।

এর অর্থ : কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের উপর ঈমান আনয়ন করে, নামাজ পড়ে ও জাকাত بِالَّا بِحَقَّ الْإِسْلَامِ প্রদান করে, সে তার জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু ইসলামের বিধান মতে কোনো হক বিনষ্ট করলে, তথা শরিয়ত সম্মত কোনো শাস্তির উপযুক্ত হলে, তা হতে রেহাই পাবে না। যেমন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, ব্যভিচার করা, চুরি করা ইত্যাদির শাস্তি। এ সকল ক্ষেত্রে সে শুধু মুসলমান হওয়ার কারণে শাস্তি হতে রেহাই পাবে না ; বরং তার উপর يَصَاصِ ও وَحَدَ জারি হবেই। এটাই ইসলামের হক। এক্ষেত্রে মানুষের কোনো এখতিয়ার নেই। وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ -এর বাণী وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ -এর কাণী وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ বাহ্যিক কাজকর্মে ঠিক থেকে যদি কোনো ব্যক্তি তার অন্তরে নেফাকী, কুফরি ও পাপাচার লুকিয়ে রাখে, তবে এর দায়িত্ব রাসূলের বা কোনো মানুষের উপর ন্যস্ত হবে না। কেননা, তা মানুষের সাধ্যের বাইরে; তাই তার অন্তরের বিষয়াবলির দায়িত্ব কেবল মহান আল্লাহ্র উপরই ন্যস্ত। কেননা, তিনিই হলেন অন্তর্যামী। কাজেই আল্লাহ তার হিসাব-নিকাশ নিবেন, এ

مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِنْ شَيْءٍ. وَحِسَابُهُمْ بَعْدَ هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ عَلَى اللَّهِ فِي أَمْرِ سَرَائِرِهِمْ (त.) এর ব্যাখ্যায় ব্লেছেন (य, مُرَائِرِهِمْ مَرَائِرِهِمْ اللَّهُ فِي أَمْرِ سَرَائِرِهِمْ مَرَائِرِهِمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي أَمْرِ سَرَائِرِهِمْ أَمْدِ عَلَى اللَّهُ فِي أَمْرِ سَرَائِرِهِمْ أَمْدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي أَمْرِ سَرَائِرِهِمْ أَمْدِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ७ صلوة अलाहे वंक दखरा नरखर्थ الْقِتَالُ يَنْتَهِى بِالشَّهَادَةِ فَمَا فَائِدَهُ ذِكْرِالصَّلُوةِ وَ الزَّكَاةِ এর উল্লেখের উপকারিতা কি? : ঈমান আনয়নের মাধ্যমে যদিও ব্যক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ স্থগিত হয়ে যায় তথাপি সালাত ও জাকাতের কথা উল্লেখের কারণ নিম্নরূপ–

- ১. ঈমান আনয়ন তো শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি, আর সালাত ও জাকাত আদায় তো সত্যিকারের মু'মিন হওয়ার নিদর্শন। এ কারণে এগুলোকে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন।
- ২. কারো মতে, এসব বিধিবিধান পালনের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করা যায়, তাই এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে।
- ৩. কিছু সংখ্যকের মতে, ইসলামের এসব গুরুত্বপূর্ণ রোকনসমূহের বাস্তবায়ন দ্বারা ঈমানের দৃঢ়তা হয় এবং ঈমানদার ক্রমান্তমে পরিপূর্ণতার স্তরে উপনীত হয়।
- ৪. কোনো কোনো মুহাদ্দেসীনের মতে, শরিয়তের ফরজ ওয়াজিব তরককারীদের বিরুদ্ধেও জিহাদ অপরিহার্য। যেমন– হযরত আবু বকর (রা.) জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। এমনকি আজান, খুতবা ইত্যাদি ইসলামের শেয়ারসমূহের বিরুদ্ধাচারীদের বিরুদ্ধেও জিহাদ ফরজ।
  - : शाता उत्मा होने । विर्मे ।
- ك. إِنَّامَةُ الصَّلْوةِ ] ছারা উদ্দেশ্য হলো ধীরস্থিরভাবে নামাজের রোকনসমূহকে আদায় করা।

দিকে ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ রাসূল ক্রিড্রাকে লক্ষ্য করে বলেছেন–

- ২. অথবা, নামাজ শর্তসমূহের সাথে আদায় করার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা।
- অথবা, إِنَامَةُ الصَّلْوةِ দ্বারা সাধারণভাবে নামাজ আদায় করাকে বুঝানো হয়েছে।
- ৫. হাদীসে বর্ণিত নামাজ দ্বারা ফরজ নামাজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَعَرْفُ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ صَلَّى صَلُوتَنَا وَاسْتَقْبَلَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ صَلَّى صَلُوتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاكْلَ ذَبِيبْحَتَنَا فَ ذَٰلِكَ الْمُسْلِمُ اللّهِ عَلْا لَيْ لَكُ ذِمْتُ اللّهِ وَذِمْتُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ فَ لَا اللّهُ فِي ذِمْتِهِ وَرَقَتُ اللّهُ وَلَا اللّهُ فِي ذِمْتِهِ وَرَقَاهُ الْبُخَارِيُ لَا تُخْفِرُوا اللّهَ فِي ذِمْتِهِ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ

১১. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হক্ত ইরশাদ করেছেন – যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামাজ পড়ে, আমাদের কেবলাকেই কেবলা হিসেবে স্বীকার করে এবং আমাদের জবাইকৃত পশু খায়; সে অবশ্যই মুসলমান। তার জীবন ও সম্পদ রক্ষার] ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই জিমাদার। অতএব তোমরা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না। অর্থাৎ ইসলামি বিধান ব্যতীত তার জীবন, সম্পদ ও ইজ্জত - আবরুর উপর হস্তক্ষেপ করো না। – ব্রিখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী তেনটি জিনিসকে প্রকৃত মুসলমান হওয়ার নিদর্শন বলেছেন। আর সে তিনটি নিদর্শন হলো–

১. নামাজ পড়া, ২. কা'বা শরীফকে কেবলারূপে গ্রহণ করা এবং ৩. মুসলমানদের জবাইকৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করা। উল্লেখ্য যে, এখানে কালিমার সাক্ষ্যের কথা বলা হয়নি। কেননা, যারা কালিমায় বিশ্বাস করে না, তাদের নামাজ পড়ার প্রশুই আসে না। নামাজ আদায় করলে বুঝতে হবে যে, সে ব্যক্তি অবশ্যই কালিমায় বিশ্বাসী।

বলার পর استقبل قبلتنا বলার কারণ : মুসলমানগণ স্বভাবতই কিবলামুখি হয়ে নামায আদায় করে। তারপরও এখানে استقبل قبل -এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, রাসূল — এর যুগে অনেক ইহুদি-নাসারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল ; কিন্তু তারা তাদের পূর্ববর্তী কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে ছেড়ে দিতে ইতস্তত প্রকাশ করে। ফলে মহানবী — তাদের মন জয় করার জন্য ১৬/১৭ মাস বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেন। এরপর রাসূল — এর একান্ত মনের ইচ্ছানুযায়ী মহান আল্লাহ কেবলাকে পরিবর্তন করে বাইতুল্লাহমুখি করলে ইহুদি নাসারাগণ কা বার দিকে ফিরে নামাজ পড়তে অনীহা প্রকাশ করে। তখন মহানবী — এব বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপের জন্য النبية المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة

তথা জবাইকৃত অর্থে ব্যবহৃত, তথা জবাইকৃত পশুর গোশ্ত। এ হাদীসে মুসলমানদের জবাইকৃত পশুর গোশ্ত। এ হাদীসে মুসলমানদের জবাইকৃত পশুর গোশ্ত খাওয়া ইসলামের নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। যেহেতু ধর্মীয় স্বাতন্ত্রের কারণে বিধর্মীগণ মুসলমানদের জবাইকৃত পশুর গোশ্ত ভক্ষণ করে না।

এ ছাড়া অভিশপ্ত ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা মুসলমান হওয়ার দাবি করত ; তারা হিংসাবশত মুসলমানদের জবাইকৃত পশুর গোশ্ত খেত না। তাদের এই হঠকারিতার জন্য পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার লক্ষ্যে মুসলমানদের জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে।

অথবা, উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে মুসলমানদের জবাইকৃত গোশ্ত খেতে কারো অনীহা লক্ষ্য করেই তা সংশোধনের জন্য রাসূলে কারীম 🌉 উল্লিখিত কথাটি বলেছেন।

এর উল্লেখ না করার কারণ : আলোচ্য হাদীসে মহানবী হু ইসলামের মৌলিক তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, অথচ شَهَادَتَيْنِ অত্যন্ত গুরুত্বপূ হওয়া সত্ত্বেও তা উল্লেখ করেননি। এর কয়েকটি কারণ হতে পারে, যা নিম্নরণ–

- اله المادة على ال
- ২. অথবা, হাদীসটি ইহুদি-খ্রিস্টানদের এমন একটি বিশেষ দলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, যারা এক এর সাক্ষ্য প্রদান করত; কিন্তু সালাতসহ অন্যান্য বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করত না। তাই উক্ত হাদীসে পরিপূর্ণ মু'মিন হওয়ার জন্য উল্লিখিত বিষয়াবলির শর্তারোপ করা হয়েছে।
- ৩. কারো মতে, شَهَادَتَيْن -এর ব্যাপারটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ থাকায় তা উল্লেখ করা হয়নি।

ضَائِي وَرَّمَا اللَّهِ وَ وَمَا رَسُولِهِ আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের জিমার অর্থ : إِنَّمَ اللَّهِ وَ وَمَا رَسُولِه নেওয়া বা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া। কাজেই উক্ত হাদীসাংশের অর্থ হবে — আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের পক্ষ হতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। একজন মানুষ যখনই আল্লাহ প্রদন্ত এবং রাস্ল প্রত্রাক জীবন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে মনে-প্রাণে মেনে নেবে তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। যেমন কুরআন হাকীমে ইরশাদ হয়েছে —

الله وَلِي الَّذِينَ امْنُوا الخ ٢. ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَالَّذِينَ امْنُوا كَذْلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُوْمِنِيْنَ - الله وَلَيْ الْمُنُوا الخ ٢. ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَالَّذِينَ امْنُوا كَذْلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُوْمِنِيْنَ - ١ مُلْمَا وَمِهُ الله عَلَيْنَا وَمُعْمِنِينَ وَمُنْ الله وَالله عَلَيْنَا لَعُونَ الله وَالله عَلَيْنَا لَعُونَ الله وَالله عَلَيْنَا لَكُونُ الله وَالله عَلَيْنَا لَا الله الله وَالله عَلَيْنَا لَا الله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّ

١. مَنْ قَالَ لا آلِهُ إِلا الله عَصَمُوا مِنْتَى أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِسَحَقِّ الْإِسْلَامِ ٠

وَعُولِكُ النَّبِيُ النَّبِيَ الْمَالُهُ الْمَالُهُ اللَّهُ عَلَى النَّبِيَ النَّبِيَ النَّهِ فَقَالَ الْالْهُ عَلَى عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمَلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ الْعَبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلُوةَ الْمَخْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكُوةَ الْمَفْرُوضَةَ الْمَخْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكُوةَ الْمَفْرُوضَةَ الْمَخْدُونَةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتُودِّى الزَّكُوةَ الْمَفْرُوضَةَ الْمَخْدُونَةَ الْمَفْرُونَةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتُودِّى الزَّكُونَةَ الْمَفْرُونَةَ الْمَعْدُونَةَ الْمَعْدُونَةَ الْمَعْدُونَةَ الْمَعْدُونَةَ الْمَعْدُونَةَ الْمَعْدُونَةَ الْمَعْدُونَةَ اللّهُ النَّذِي اللّهُ الْفَالِمُ اللّهُ اللّهُ

১২. অনুবাদ : হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলে কারীম — এর দরবারে একজন বেদুঈন আগমন করে বলল, [হে আল্লাহর নবী!] আমাকে এমন একটি কাজের দিকে পথ প্রদর্শন করুন, যা করলে আমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারব। রাসূল — বললেন, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না, ফরজ নামাজসমূহ যথাযথভাবে আদায় করবে, নির্ধারিত জাকাত প্রদান করবে এবং রমজানের রোজা রাখবে। অতঃপর বেদুঈন লোকটি বলল, সে সন্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি এর বেশি কিছু করব না এবং কমও করব না। এরপর যখন লোকটি প্রস্থান করল, তখন নবী কারীম বললেন, যে ব্যক্তি কোনো জানাতী লোক দেখে খুশি হতে চায়; সে যেন এ লোকটিকে দেখে। -[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَعُارُفُ الْاَعُرَابِي গ্রাম্য লোকটির পরিচয় : হাদীসে উল্লিখিত اَعْرَابِي তথা বেদুঈন লোকটি ছিলেন কায়স গোত্রের সর্দার। তাঁর নাম ছিল ইবনুল মুলতাফিক।

ইমাম সায়রাফী (র.)-এর মতে, উক্ত লোকটির নাম ছিল (لَعَيْطُ بَنُ صُبُرَةُ) লাকীত ইবনে সাবুরা। তিনি বনী মুলতাফিকের সর্দার ছিলেন। ৭ম হিজরিতে রাসূলের দরবারে এসে জান্নাত লাভের উপার্য় সম্পর্কে উক্ত প্রশুটি করেছিলেন।

- لاَ ٱزِيْدُ عَلَى هٰذَا وَلاَ ٱنْقُصُ وَهُ اَنْقُصُ مِنْهُ شَنِيتًا وَلاَ ٱنْقُصُ مِنْهُ سَنِيتًا وَلاَ ٱنْقُصُ مِنْهُ سَنِيتًا وَلاَ ٱنْقُصُ مِنْهُ سَنِيتًا وَلاَ اللهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّ
- ২. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, উল্লিখিত উক্তি দ্বারা تَصْدِيْق ও কবুল সম্পর্কে তাঁর স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। তাই মূল ব্যক্যিটি হবে وَبَلْتُ كَلَامَكَ تَبُولًا فَلَا أَزِيْدُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ السُّوَّالِ وَلَا ٱنْقُصُ فِيْهِ مِنْ طَرِيْقِ الْقَبُوْلِ অর্থাৎ আমি আপনার কথা কবুল করে নিলাম। কাজেই এর উপর কোনো প্রশ্ন করব না এবং কবুলের দিক থেকেও কমাব না।
- ७. الْمُلْهِم প্রস্কার এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, مَنَ الْغَرَائِضُ مِنَ الْغَرَائِضُ अञ्चलाর এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, بَالنَّوَافِلِ وَلاَ انْقُصُ مِنَ الْغَرَائِضِ अर्था९ আমি কোনো ফ্রন্জকে কমাব না এবং তার সাথে কোনো নফল সংযোজন করব না।
- 8. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন যে, লোকটি রাসূলের নিকট শরিয়তের ব্যাপারে কিছুটা رُخْصَة চেয়েছিল। রাসূল نُخْصَة তাকে رُخْصَة দওয়ায় সে বলেছিল আমি رُخْصَة -এর উপর কমবেশি করব না।

- ৫. অথবা, লোকটি যেহেতু তার গোত্রের প্রতিনিধি ছিল, সেহেতু তাঁর কথার অর্থ হলো لا ازَيْدُ عَلٰی مَاسَمِعْتُ وَلا انْقُصُ مِنْهُ فِی التَّبْلِیْغِ
   ৬. অথবা, এখানে الْفَعَلْ مَانَهُ قِی التَّبْلِیْغِ
   الْفَعَلْ مِنْهُ قِی الْعَمْلِ আর "مِنْهُ" ছারা উদ্দেশ্য হলো السُّوَالِ وَلا اَنْقُصُ مِنْهُ فِی الْعَمْلِ
   ৬. অথবা, এখানে السُّوَالِ وَلا اَنْقُصُ مِنْهُ فِی الْعَمْلِ
   نافقصُ مِنْهُ فِی الْعَمْلِ

৭. অথবা, এখানে مُنْهُ দ্বারা مِنْهُ আর مِنْهُ দ্বারা هُذَا উদ্দেশ্য ; তাই বাক্যটির অর্থ হবে–

- দৈ. অথবা, এ উক্তি দ্বারা আগত লোকটির শরিয়তের বিধানের উপর সুদৃঢ় থাকার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। कालिभारा भारामाज उल्ले ना कतात कातन : উल्लिখे रामीरा وَجُهُ عَدُم ذِكْرِ السُّهَادَةِ হাদীস বিশারদর্গণ নিম্নোক্ত কারণসমূহ উল্লেখ করেছেন-
- ১. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, প্রশ্নকারী বেদুঈন লোকটি পূর্ব হতেই মুসলমান ছিল, তাই 👼 এর উল্লেখ করা হয়নি।
- ২. অথবা, مَعَادَة -এর ব্যাপারটি অতি প্রসিদ্ধ থাকায় তা উল্লেখ করা হয়নি।
- ত. किश्वा بُنْ شُرِكُ بِهِ شُنْتًا -এর মধ্য شَهَادَة -এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, তাই উল্লেখ করা হয়নি।
- 8. অথবা, شهادة এর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল ; কিন্তু বর্ণনাকারী দূরত্বের কারণে তা শুনতে পাননি।
- ৫. অথবা, বর্ণনাকারী সংক্ষেপ করার জন্য ।
   ১৯৯০ -এর কথা উল্লেখ করেননি।
- ৬. অথবা, প্রশ্নকারীর প্রশ্নানুপাতে রাসূল 🚃 উত্তর প্রদান করেছেন, ফলে তার প্রশ্নে 🕉 🕰 -এর সম্পর্কে ছিল না। বিধায় উল্লেখ করা হয়নি।
- ৭. কিংবা 🕉 🅰 ব্যতীত তো ঈমানই হবে না ; নামাজ তো দূরের কথা! এ কারণেই উল্লেখ করা হয়নি। राजत উল্লেখ ना कतात कातव : আলোচ্য शंनीरं दर्जुन्नरनत अल्वत जनारं नामाज, ताजा उ وَجُنَّهُ عَدُم ذِكْر الْحُجّ র্জাকাতের বিষয় উল্লেখ থাকলেও হজের বিষয় উল্লেখ করা হয়নি। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে–
- ১. বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে হজ তখনও ফরজ হয়নি। কেননা, বেদুঈন লোকটি ৫ম হিজরিতে মহানবী 🌉 এর নিকট এসেছিল। আর হজ ফরজ হয়েছিল ৯ম হিজরিতে।
- ২. অথবা, হজ যেহেতু সামর্থ্যবানদের উপর ফরজ হয়ে থাকে। প্রশ্নকারী লোকটি দরিদ্র ছিল বিধায় হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।
- ৩. অথবা, হাদীসে নিত্য-নৈমিত্তিক ও সাংবাৎসরিক আমলসমূহের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। হজ যেহেতু জীবনে একবার এবং দৈহিক ও আর্থিক সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। তাই হজের বিষয় উল্লেখ করা হয়নি।
- 8. কিংবা সংক্ষিপ্তকরণ বা ভূলের কারণে বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেননি।
- ৫. অথবা, হজ বিলম্বে অবকাশের সাথে আদায় করা যায় বলে এর উল্লেখ করা হয়নি।
- ৬. অথবা, হজের বিষয়টি আরবদের নিকট পূর্ব হতেই প্রসিদ্ধ ছিল বিধায় উল্লেখ করেননি।

وَعَرْكِ سُفْبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَلْ لِن فِي الْإِسْلَامِ قَنُولًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرَكَ قَالَ قُلْ أَمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

১৩. অনুবাদ : হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ ছাকাফী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাস্লুলাহ = কে বললাম, হে আল্লাহর রাস্ল ! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি কথা বলে দিন, যা সম্পর্কে আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞাসা করব না। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, আপনি ব্যতীত আর কাউকে জিজ্ঞাসা করব না। রাস্লুল্লাহ 🚟 বললেন, 'আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করেছি' এটা বল এবং এর উপর অবিচল থাক। -[মুসলিম]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

্-এর অর্থ : اِسْتِقَامَة শব্দি মাসদার, শাব্দিক অর্থ- স্থির থাকা, প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং স্থিতিশীল থাকা। শরিয়তের পরিভাষায়, অনুকূল-প্রতিকূল সর্বাবস্থায় ঈমানের উপর অবিচল থাকাকে إَنْتَتَامُنَا विना হয়।

বস্তুত বিভিন্ন পরিচয় প্রদান করলেও সবার উদ্দেশ্য এক, এর উপর অবিচল থাকা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ জন্য স্ফিয়ায়ে কেরাম বলেছেন– إِسْتِقَامَةُ خَيْرٌ مِنْ ٱلنَّفِ كَرَامَةٍ সহস্র কারামাত হতেও উত্তম।

ইমাম গাযালী (র.) বলেছেন যে, পার্থিব জীবনে ইস্তিকামাতের অধিকারী হওয়া এমন কঠিন, যেমন পুলসিরাত অতিক্রম করা কঠিন হবে।

لمحة بن عُبيدِ اللَّهِ (رض) قَالُ جَاء رَجُلُ إِلْى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّاْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَانَفْقَهُ مَايَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَاذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَام فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَيَّوعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهُ وَصِيلًا مُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَ ذَكُرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكُوةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَعَالَ لاَ إِلَّا أَنْ تَطَدُّعَ قَالَ فَادْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هٰذَا وَلَا انْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

১৪. অনুবাদ: হযরত ত্বালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ এর দরবারে নজদের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তি আগমন করল, যার মাথায় চুল ছিল বিক্ষিপ্ত। আমরা তার ফিসফিস আওয়াজ শুনছিলাম; কিন্তু কিছুই বুঝছিলাম না। এমনকি সে রাসূলুল্লাহ এন নিকটবর্তী হলো এবং ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করল। জবাবে রাসূলুল্লাহ বললেন, দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা। অতঃপর লোকটি বলল, এ ছাড়া আমার উপর আর কোনো ফরজ নামাজ] আছে কিনা? রাসূলুল্লাহ বললেন, না, তবে নফল পড়তে পার। এরপর রাসূল কলেল, এটা ব্যতীত আমার উপর আর কোনো কর্তব্য ফরজ রোজা। আছে কিনা? রাসূলুল্লাহ

বর্ণনাকারী বলেন, রাস্লুল্লাহ তার নিকট জাকাতের কথাও উল্লেখ করলেন। এরপর সে বলল, এটা ব্যতীত আমার উপর আর কোনো কর্তব্য আছে কি ? রাস্লুল্লাহ ক্রে বললেন, না, তবে নফল হিসেবে দান করতে পার।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি একথা বলতে বলতে চলে গেল যে, আল্লাহর কসম আমি এর চেয়ে বেশি কিছু করব না এবং এর থেকে কমও করব না। তখন রাসূলুল্লাহ ক্রি বললেন, লোকটি যদি সত্য বলে থাকে তবে সে সফলকাম হয়েছে। —[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعَارُفُ ثَائِرِ اللَّرَأْسِ विक्षिछ्ट्न विनिष्ठ লোকটির পরিচয় : আল্লামা ইবনু আবদিল বার, ইবনু বাওাল, ইবনুল আরাবী এবং মুন্যিরসহ প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের মতে, রাস্লুল্লাহ এর দরবারে আগত বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট লোকটির নাম ছিল (خِسَامُ بِنُ ثَعْلَبَدُ ) যিমাম ইবনে ছা'লাবা। তিনি নজদ প্রদেশের বনী সা'দ গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে রাস্লের নিকট এসেছিলেন।

প্রাকটি কখন এসেছে? : ১. অধিকাংশের মতে, লোকটি ৫ম হিজরিতে রাসূলে কারীম এর নিকট আগমন করেছেন। ২. কারো মতে, ৬ষ্ঠ হিজরিতে এসেছে। ৩. কিছু সংখ্যক বলেন, ৭ম হিজরিতে আগমন করেছেন। ৪. আরেক দল ওলামার মতে, ৯ম হিজরিতে হজ ফরজ হওয়ার প্রাক্কালে এসেছে।

খ্র করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব কিনা ?] ﴿ تَطُوُّعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

উল্লিখিত হাদীসে রাস্লে কারীম و الله و اله و الله و الله

তাই বাক্যটির অর্থ হবে, তোমার উপর আর وَمُتَصِلُ ाें হলো مُتَصِلُ ां ठा वाक्यित अर्थ হবে, তোমার উপর আর কোনো ফরজ নেই; কিন্তু নফল হিসেবে কোনো কাজ শুরু করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে পড়বে। তাঁদের দলিল হলো–

(١) قَوْلُهُ تَعَالَى "لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ . (٢) قَوْلُ النَّبِي ﷺ إِقْضِ مَكَانَهَا .

وَكُرِ الشَّهَادَةِ – শাহাদাত-এর উল্লেখ না করার কারণ : উল্লিখিত হাদীসে مَبَبُ عَدَم وَكُرِ الشَّهَادَةِ –এর উল্লেখ না করার কতগুলো কারণ হাদীস বিশারদগণ উল্লেখ করেছেন। যেমন–

- ১. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, লোকটি পূর্ব হতেই মুসলমান ছিল, তাই مُهَادَة -এর উল্লেখ করা হয়নি।
- ২. অথবা, ক্রিক) -এর ব্যাপারটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ থাকার কারণে উল্লেখ করা হয়নি।
- ৩. অথবা, نَهَادَ: -এর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু বর্ণনাকারী দূরত্বের কারণে তা শুনতে পাননি।
- 8. কিংবা বর্ণনাকারী শুনেছেন কিন্তু সংক্ষেপ করার কারণে তা উল্লেখ করেননি।
- ৫. অথবা, প্রশ্নকারীর প্রশ্নানুসারে উত্তর দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্নকারী شَهَادَة সম্পর্কে প্রশ্ন করেননি বিধায় উল্লেখ করেননি। مَنَابُ عَدَم ذِكْرِ الْحَجّ عَدَم ذِكْرِ الْحَجّ रজ প্রসঙ্গ উল্লেখ না করার কারণ:
- ১. বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে, হজ তখনও ফরজ হয়নি। কেননা, আগমনকারী লোকটি রাসূলুল্লাহ ত্রু এর নিকট ৭ম হিজরিতে আগমন করেছেন, আর হজ ফরজ হয়েছে ৯ম হিজরিতে।

- ২. অথবা, বর্ণনাকরী ভুলক্রমে উল্লেখ করেননি।
- ৩. কিংবা লোকটির পূর্ব থেকেই হজ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকার কারণে হজের কথা উল্লেখ করেননি।
- 8. কিংবা প্রশ্নকারী লোকটি গরিব ছিল বিধায় হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।
- ৫. অথবা, হজ বিলম্বের অবকাশসহ আদায় করা যায় বলে উল্লেখ করেননি।
- ৬. অথবা, হজের বিষয়টি অতি প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে তা উল্লেখ করা হয়নি।
- ৭. কিংবা সংক্ষিপ্তকরণের নিমিত্ত বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেননি।

আগন্তকের مُنْهُ وَلاَ اَنْفُصُ مِنْهُ अशा षाता উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীসে নজদ প্রদেশ হতে আগত ক্রাণ্ডকের وَمُنَّهُ এর তাৎপর্য বর্ণনায় মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন–

১. هُنيْضُ الْبَارِيُ প্রস্তের বলা হয়েছে যে, উক্ত ব্যক্যে هُنيُ এবং مِنهُ উভয়টি দ্বারা শরিয়তের ফরজ বিধানসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তাই মূল বাক্যটি হবে–

لاَ ازِيدُ عَلَى هٰذِهِ الْاُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلاَ اَنْقُصُ مِنَ الْاُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ . ﴿ اللَّهُ عَلَى هٰذِهِ الْاُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ . ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّ

ع عالم المراز (بر) المراز في المحدود في المصديق المراز في المحدود في المراز (بر) المراز في المحدود ع تَبِلْتُ كَلَامَكَ قَبُولًا لَا اَزِيْدُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ السُّوَالِ وَلَا اَنْقُصُ فِيْهِ مِنْ طَرِيْقِ الْقَبُولِ – عراز المُعَادِد المُعَدِد المُعَادِد المُعَادِ

৩. فَتْحُ الْمُلْهِم প্রকারের মতে, তার কথার অর্থ হলো-

لَا أَزِيْدُ عَلَى لَهَذَا بِالنَّوَافِيلِ وَلَا أَنْقُصُ مِنَ الْغَرَاثِيضِ -

- 8. অথবা, এ কথাটি দারা আগত লোকটির শরিয়তের বিধানের উপর সুদৃঢ় থাকার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।
- ৫. আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র.) বলেছেন– এর অর্থ হলো, আমি আমার মন মতো কোনো রকম কমবেশি করব না। وَانْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِیْ بِهٖ مِنْ غَیْرِ تَغَیّرُ وَلَا تَبْدِیلِ .

৬. অথবা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফরজ বিধানের বেলায় আপনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে আমি কর্মবেশি করব না। وَهُمُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا

অথবা, মহানবী এই ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, লোকটি ঈমানের উপর অবিচল থাকবেঁ, তাই তিনি তার সফলতার কথা ঘোষণা করেছেন।

عَالُ अमि हुउग्नात وَجُلُّ अमि प्रविची وَالْمَالِيَّ الرَّأْسِ अमिरिन فَانِرُ الرَّأْسِ अमिरिन وَانِرُ الرَّأْسِ कांतरात - عَالَتْ عَاد - مَالَثُ - এ तरग्रह

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضٍ) قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ السُّهِ عَلَيْكَ مَنِ الْعَدُومُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ قَالُوْا رَبِيْعَةُ قَالُ مَرْحَبًا بِالْقُوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَنَرَايَا وَلَانَدَامَى قَالُوْا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَانَسْتَطِيبُعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشُّهْرِ الْحَرَامِ وَبَيْنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ فَصْلِ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَ نَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْاَشْرِيَةِ فَامَرَهُمْ بِأَرْبَعِ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ آمَرُهُمْ بِالْإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ اتَدُرُوْنَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اعْلَمُ قَالًا شَهَادَةُ أَنْ لَّا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَسَّدًا رُّسُولُ اللُّهِ وَإِقَامُ الصَّلُوةِ وَإِبْتَاءُ الزُّكُوةِ وَصِيَامُ رَمَضًانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَعِ الخَـمُسَ ونَهاهُمْ عَـن أُربَعِ عَـن الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِينِ وَالْمُزَقِّتِ وَقُالَ احْفَظُوهُ نَ وَاخْدِبُرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَ كُمْ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَلَفظُهُ لِلْبُخَارِيّ

১৫. অনুবাদ: হযরত আদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন রাসূল 🕮 এর নিকট আগমন করল তখন রাসূলুল্লাহ 🚎 জিজ্ঞেস করলেন, এরা কোন সম্প্রদায়ের অথবা এরা কোন প্রতিনিধি দল ? তারা বলল, আমরা রাবীয়া গোত্রের লোক। হুজুর 🚟 বললেন, ঐ সম্প্রদায়ের অথবা ঐ প্রতিনিধি দলের আগমন শুভ হোক, যারা বিনা লাঞ্ছনায় ও বিনা লজ্জায় এসেছে। অতঃপর তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল 🚐 আমরা হারাম মাস ব্যতীত অন্য সময় আপনার নিকট আগমন করতে পারি না। কেননা, আমাদের ও আপনার মাঝে এ কাফির মুযার গোত্রটি অন্তরায় হিসেবে বসবাস করে, কাজেই আপনি আমাদেরকে এমন কিছু সুস্পষ্ট বিষয় নির্দেশ প্রদান করুন যেগুলো আমরা আমাদের পিছনের (যারা আসেনি) লোকদের নিকট পৌঁছে দেব এবং সেগুলোর উপর আমল করে আমরা বেহেশতে প্রবেশ করব। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ 🚐 কে [হারাম] পানীয় সম্পর্কে প্রশ্ন করল, উত্তরে রাসূলুল্লাহ 🚐 তাদেরকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ দিলেন এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করলেন - (১) তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের আদেশ প্রদান করলেন। তিনি বললেন, তোমরা কি জান এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের তাৎপর্য কি ? তারা বলল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই এ ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই এবং মুহাম্মদ 🚐 আল্লাহর রাসূল, (২) নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, (৩) জাকাত প্রদান করা, (৪) রমজানের রোজা রাখা এবং (৫) গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করা।

অতঃপর রাস্লুল্লাহ তাদেরকে চারটি বিষয় নিষেধ করলেন। যেমন— (১) মাটির তৈরি সবুজ কলসি, (২) কদুর শুকনা খোল, (৩) খেজুর বৃক্ষমূলের পাত্র এবং (৪) আলকাতরা দ্বারা মালিশকৃত পাত্র (এগুলো ব্যবহার করতে নিষেধ করেন]। এরপর বললেন, তোমরা একথাগুলো সংরক্ষণ করবে এবং তোমাদের সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট লোকদের নিকট জানিয়ে দেবে।—[বুখারী ও মুসলিম। হাদীসটির উল্লিখিত ভাষা ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত।]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের পটভূমি : বর্ণিত আছে যে, মুনকিয ইবনে হাব্বান নামক আবদুল কায়স গোত্রের জনৈক ব্যক্তি سَبَبُ إِرْشَادِ الْحَدِيْث ব্যবসার উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করেন। একদা হযরত রাসূলুল্লাহ 🚃 তার নিকট দিয়ে গমনের সময় তার ও তার সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিদের খোঁজখবর নিলেন। রাসূলের মধুর ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল। লোকটি চলে যাওয়ার সময় রাসুলুল্লাহ 🚃 তার সম্প্রদায়ের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর উদ্দেশ্যে গোত্রপতির নিকট তার মাধ্যমে একটি চিঠি পাঠালেন। সে কিছু দিন পর্যন্ত সে চিঠিটি গোপন করে রাখল। অবশেষে তার স্ত্রীর পিতা গোত্র প্রধান মুন্যিরের নিকট ব্যাপারটি খুলে বলল, এতে তার অন্তরে ইসলামের আকর্ষণ সৃষ্টি হলো, অতঃপর সে ব্যক্তি রাসূলের দেওয়া চিঠি নিয়ে তার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট গমন করেন এবং তাদেরকে পাঠ করে শুনান, ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করল এবং রাসলের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। অবশেষে তাদের মধ্য হতে ১৪ জন লোক রাসলুল্লাহ 🚟 এর দরবারে উপস্থিত হলো। তাদের কথোপকথন ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নের ফলে মহানবী 🚃 উল্লিখিত হাদীসের কথাগুলো বলেন

- مُعْنَى الْوَفْدِ - अत करा - وَافِدٌ अफि - وَافِدٌ - अत करा - وَفْدٌ - مُعْنَى الْوَفْدِ - مُعْنَى الْوَفْدِ

- क्र्रेज्ञात रिक्षक मरखा निम्नक्ष । يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفَدًا -क्र्रेजात रिक्षक मरखा निम्नक्ष । يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْرُ الْمُعَادِيْنَ اللّهُ الْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ . كَا عَادَ الْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ . كَا مَا عَمَاعَةً مُخْتَارَةً لِلتَّقَدِّمُ فِيْ لِقَاءِ ذِيْ شَانٍ -क्ष्रात्तव प्रत्य प्रम একটি নির্বাচিত প্রতিনিধি দলকে যারা কোনো মর্যাদাবান ব্যক্তির সাক্ষাতে আগমন করেন।
- كَوْنُو هِيَ عِصَابَةً أُرْسِلَتْ نِيابَةً عَنِ الْقُومِ राम नवती (त्र.) वरलन আবুল কায়স গোতের প্রতিনিধি দলের আগমনের সময়কাল : আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল কখন নবী করীম ক্রিডে এর নিকট আগমন করেছে এ বিষয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়–
- ১. কাজী ইয়ায (র.) বলেন, তারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে অষ্টম হিজরিতে আগমন করেছেন।
- ২. ইবনুল কায়্যেম বলেন, তারা নবম হিজরিতে এসেছেন।
- ৩. কারো মতে, ষষ্ঠ হিজরিতে এসেছেন।
- ৪. কিছু সংখ্যকের মতে. ৭ম হিজরিতে এসেছেন।
- ৫. ঐতিহাসিকদের মতে, তারা মোট দু'বার আগমন করেছেন, প্রথমবার ৬ষ্ঠ হিজরিতে আর দ্বিতীয়বার ৮ম হিজরিতে। তাদের সংখ্যা: আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধির সংখ্যা কত ছিল এ বিষয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায় –
- ১. ইমাম নববী (র.)-এর মতে, তাদের সংখ্যা ছিল ১৪ জন।
- ২. অন্য একদলের মতে, তাদের সংখ্যা ছিল ৪০ জন।
- 🕨 উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের লক্ষ্যে আল্লামা শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেছেন যে, তাদের মধ্যে ১৪ জন ছিল নেতা আর অবশিষ্টরা ছিল তাদের অনুসারী।
- অথবা, ৬
   ছিলরিতে এসেছিল ১৪ জন আর ৮ম হিজরিতে এসেছিল ৪০ জন।
- ৩. বায়হাকীর এক বর্ণনানুযায়ী ১৩ জনের কথা এসেছে।

বা নিষিদ্ধ মাস হলো মোট চারটি, যেমন أَشْهُرُ الْحُرُمِ وَحُكُمُهَا

আল্লাহ তা'আলা বলেন-إِنَّا عِدَّةَ الشُّهُوْدِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتْبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةَ حُرْمَ . মাসগুলো হলো- (১) জিলকাদ, (২) জিলহজ, (৩) মুহররাম এবং (৪) রজব।

্র্রের্ক : জাহিলিয়া যুগ থেকেই এ মাসগুলোকে সম্মান করা হতো। ইসলামও সেগুলোর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেছে। এগুলোর হুকুম হলো- ১. এ মাসগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহ রক্তপাত একেবারেই নিষিদ্ধ। ২. এগুলোকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা। ৩. স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে এগুলোকে আগে পরে নিয়ে যাওয়া কৃফরি।

আবদুল কায়স প্রতিনিধি দলের নবী করীম — এর দরবারে আগমনের কারণ: মুনকিয ইবনে হাববান ব্যবসার উদ্দেশ্যে হিজর হতে মাল নিয়ে মদীনায় আসত। একদিন সে নবী করীম এর সামনে পড়ে গেল। নবী করীম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কি মুনকিয ইবনে হাববান ? তারপর নবী করীম তার বংশীয় নেতৃস্থানীয় লোকদের নাম ধরে ধরে তাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন, এতে লোকটি আশ্র্যান্তিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর তিনি স্রায়ে ফাতিহা ও স্রায়ে 'আলাক শিথে নিলেন। পরে তিনি হিজর রওয়ানা করলেন। নবী করীম তাঁর নিকট আবদুল কায়স গোত্রের নামে একটি চিঠি দিলেন।

নির্দেশিত বিষয় পাঁচটি হওয়া সত্ত্বেও বর্ণনাকারীর বাণী اَمْرَهُمْ بِـاَرْبَعِ -এর যৌক্তিকতা কি? : আলোচ্য হাদীসের নির্দেশিত বিষয় হচ্ছে মোট পাঁচটি, অথচ বর্ণনাকারী বলছেন, اَمْرُهُمْ بِـاَرْبِعُ সুতরাং চারটির কথা বলে পাঁচটির উল্লেখ করা হলো কিভাবে ? এর জাবাবে হাদীস বিশারদগণ বলেন–

- আলোচ্য হাদীসের পূর্বাপর বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, আগত প্রতিনিধি পূর্ব হতেই মু'মিন ছিল, তাই এখানে আসল
  উদ্দেশ্য নয়; বরং বাকি চারটিই উদ্দেশ্য।
- ২. ইবনুল বাত্তাল বলেন, ঐ গোত্রের সাথে মুযার গোত্রের যে কোনো সময় যুদ্ধ বাঁধার সম্ভাবনা ছিল, এ জন্য রাসূলুল্লাহ ক্রিছিত।
- ৩. কাজী বায়যাবী (র.) বলেন, এখানে اِیْسَانٌ بِاللّٰهِ একটি জিনিস, আর তার ব্যাখ্যা হলো کَمُوّ ، صَلاً ইত্যাদি। মূলত সব মিলে এখানে একটি বর্ণিত হয়েছে। বাকি তিনটি কথা বর্ণনাকারী ভুলবশত কিংবা সংক্ষিপ্তকরণের জন্য উল্লেখ করেননি।
- 8. অথবা, "اعْطَاءُ الْخُمُس" জাকাতের বিধানের মধ্যে শামিল। সুতরাং এটা বাদ দিলে চারটিই হয়।
- ৫. অথবা, পবিত্র কুরআনে زَكُورَ ও كُورَ -এর কথা অধিকাংশ স্থানে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এখানেও উভয়টা মিলে একটা হবে। সুতরাং সব মিলে ৪টি হলো।
- ৬. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, مَكُوة ، صَلَاة ، صَلَاة وَعَطَاءُ الْخُمُسِ ٥ صَوْم ، زَكُوة ، صَلَاة । তারিটিই রাস্লুল্লাহ উল্লেখ করেছেন। আর তথু বরকতের জন্য সাথে اِيْمَان এর কথা উল্লেখ করেছেন।
  - हं عَدَم ذِكْرِ الْحَجّ হজের কথা উল্লেখ না করার কারণ : হজ ইসলামের অন্যতম রোকন হওয়া সত্ত্বেও উক্ত হাদীসে فَحَدِّثِيْن كِرَامُ করোর কারণ সম্পর্কে مُحَدِّثِيْن كِرَامُ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেন–
- ১. আলোচ্য হাদীসে ইসলামি শরিয়তের যাবতীয় আহকাম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল না, তাই হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।
- ২. কাজী ইয়ায (র.) বলেন, হজের বিধান অবতীর্ণ হয় নবম হিজরিতে, আর আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ এর নিকট আগমন করেছিল অষ্টম হিজরিতে, তাই হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।
- ৩. হজ যেহেতু বিলম্বে পালন করার অবকাশ থাকে, তাই উল্লেখ করা হয়নি।
- 8. হজের কথা তাদের কাছে প্রসিদ্ধ ছিল বলে এর উল্লেখ করা হয়নি।
- ৫. হজের পথে মুযার গোত্রের প্রতিবন্ধকতা ছিল, তাই হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।
- ৬. মুসনাদে আহমদে হজের কথা উল্লিখিত হয়েছে. অতএব এখানে উল্লেখ না করাতে কোনো অসুবিধা রইল না।
- ৭. হজের কথা উল্লেখ হয়েছে ঠিকই কিন্তু বর্ণনাকারী ভূলবশত তা উল্লেখ করেননি।
- ৮. সংক্ষিপ্তকরণের জন্য হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

মদ পানের পাত্রের ছকুম : মহানবী আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে চার রকম পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। সেগুলো হলো–

- ১. ﴿ اللَّهُ اللَّ
- ২. ্র্রে: লাউয়ের খোসা দারা প্রস্তুতকৃত পাত্র।]
- ৩. হুঁর কাঠের তৈরি পাত্র বা খেজুর গাছের গোড়া দ্বারা তৈরি পাত্র।]
- (আলকাতরা দারা মালিশকৃত পাত্র। এসব পাত্রে তারা মদ রাখত।
   এগুলো ব্যবহার করতে নিষেধ করার কারণ নিয়রপ-
  - (क) এ পাত্রগুলোর মাঝে মদের প্রভাব ছিল তাই নিষেধ করেছেন।
  - (খ) যারা অত্যন্ত মদ্যপায়ী ছিল, এগুলো দেখে তাদের অন্তরে মদের কথা জেগে উঠতে পারে বিধায় নিষেধ করেছেন।
  - (গ) অথবা, যাতে করে তারা মদ পান করার আর কোনো সুযোগ না পায়, এ জন্যই নিষেধ করেছেন।
  - গুটু নিষেধাজ্ঞা এখনো অবশিষ্ট কিনা? : উল্লিখিত পাত্রগুলো ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা এখনও বলবৎ আছে কিনা এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে–
- ১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন যে, পাত্রগুলো ব্যবহারের উপর যে নিমেধাজ্ঞা ছিল তা এখনও বহাল আছে।
- হাম ক্রাহায়ে কেরামের মতে, এগুলোর حُرْمَة মানস্খ হয়ে গেছে, তথা এগুলোর নিষেধাজ্ঞা এখন আর বহাল নেই।
  ব্যমন রাস্লুল্লাহ ক্রিলছেন حُرْمَةُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ বলেছেন مَنْ الظُّرُونِ فَإِنَّ الظَّرْفَ لَا يُحْرِمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَنْ الظُّرُونِ فَإِنَّ الظَّرْفَ لَا يُحْرِمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَسْكِرًا বলেছেন ক্রা হাদীসে এসেছে য়ে كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْإِتْيَانِ فِي الْاَسْقِيَةِ فَانْتَيِنُواْ فِي كُلِّ وِعَاءٍ وَلاَ تَشْرَيُواْ مُسْكِرًا তাদের দলপতির নাম : আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলের নেতার নাম সম্পর্কে মুহাদিসীনদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, য় নিয়রূপ-
- ১. ইমাম নববী (র.)-এর মতে, তাদের দলপতির নাম ছিল مُنذِرُ بِنُ عَانِدُ
- ২. কালবীর মতে, فَارِثُ مُنْفِرُ بِنُ مُارِثُ
- ७. कारता मराज, गैं न्में के के के के
- عَائِذُ بْنُ مُنْذِرٌ ، 8. किছू সংখ্যক বলেন, عَائِذُ بْنُ مُنْذِرٌ
- के. कि कि विलन, عَبُدُ اللَّهِ بِنُ عَوْف
- ৬. অন্য একদলের মতে, ﴿ أَبُى أَبُى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّل
- ٩. অপর একদল বলেন, عُامِرُ بُنُ عَامِرُ

نَدَامِلَى -এর অর্থ : উল্লিখিত হাদীসে خَزْيَانٌ শব্দটি خَزْيَانٌ -এর বহুবচন অর্থ হলো — অপমান। আর خَزْايَا وَلاَ نَدَامِلِي -এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ হলো — লজ্জা বা শরম। অতএব نَدْمَانُ -এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ হলো — লজ্জা বা শরম। অতএব نَدْمَانُ -এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ হলো — লজ্জা বা শরম। অতএব الْقَيْسِ -এর অর্থ হলো, আর্মিনিও বা গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন অপমান এবং লজ্জাকর নয়। অথবা তারা লজ্জিত ও অপমানিত হয়ে আসেনি। কেননা, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আমাদের পক্ষ হতে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ও বন্দী করা হতে তারা মুক্ত। তারা বরং নিরাপত্তার মধ্যে থাকা অবস্থায় আমাদের নিকট আগমন করেছে।

উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, ২. আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার না করা, ৩. মুহাম্মদ করা করা করা, ২. আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নেওয়া, ৪. নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, ৫. জাকাত প্রদান করা, ৬. রমজান মাসের রোজা রাখা, ৭. গনিমতের এক পঞ্চমাংশ দান করা, ৮. শরাব পান হতে বিরত থাকা, ৯. শরিয়তের সকল আদেশ যথাযথভাবে মেনে চলা ও ১০. অপরের নিকট ইসলামের দাওয়াত ও রাসূলের আদেশ-নিষেধ পৌছে দেওয়া।

وَعَوْلَهُ وَحُولَهُ السَّولُ السَّهِ وَحُولَهُ وَحُولَهُ وَحُولَهُ السَّهِ عَلَى اَنْ عَلَى اَنْ عِصَابَةً مِنْ اصْحَابِهِ بَابِعُونِى عَلَى اَنْ قَصَابَةً مِنْ اصْحَابِهِ بَابِعُونِى عَلَى اَنْ لَا تُسْرِقُوا بِالسِّهِ شَيْنًا وَلَاتَ سُرِقُوا وَلاَ تَعْتُوا اَوْلاَدُكُمْ وَلاَ تَاتُوا وَلاَ تَعْتُرُونَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَارْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْتُرُهُ عَلَى اللّهِ وَمَنْ اصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَهُو كَفَّارَةً لَيْ فَا مَنْ اصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَهُو كَفَّارَةً لاَهُ وَمَنْ اصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَهُو كَفَّارَةً لاَيْ اللّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَانْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَانْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَانْ شَاءَ عَلَى ذَلِكَ مُ مُتَوْلًا عَنْهُ وَانْ شَاءَ عَلَى ذَلِكَ مُ اللّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَانْ شَاءَ عَلَى ذَلِكَ مُ اللّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَانْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَانْ شَاءَ عَلَى ذَلِكَ مُ اللّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَانْ شَاءَ عَلَى ذَلِكَ مُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ مُ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ مُ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ مُ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ مُ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ مُ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ مُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

১৬. অনুবাদ: হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একদল সাহাবী রাস্লুল্লাহ -কে ঘিরে বসেছিলেন। এমন সময় রাসলুল্লাহ বললেন, তোমরা এ বিষয়ে আমার নিকট এ মর্মে বাইয়াত হও যে, তোমরা কোনো কিছুকে আল্লাহর সাথে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কারো প্রতি মনগড়া মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং সংকাজে অবাধ্য হবে না। অতঃপর জেনে রাখ! যে কেউ এ ওয়াদা পালন করবে, তার প্রতিদান আল্লাহর ওপর নাস্ত। আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোনো একটি করে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পায়, তার জন্য তা কাফফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোনো একটি অপরাধ করে এবং তা আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ না করে গোপন রাখেন, তাহলে সে ব্যাপরটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করবেন আর ইচ্ছা করলে শান্তি দেবেন। [হযরত উবাদাহ (রা.) বলেন.] তখন আমরা ঐ শর্তে নবীজী === -এর নিকট বাইয়াত হলাম।-[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর - ضَرَبَ শব্দি বাবে الْبَيْعَةُ वाह्यात्जत भाषिक अर्थ : مُعْنَى الْبَيْعَةِ لُفَةً अविद्यात्जत अर्थ : أَلْبَيْعَةِ الْبَيْعَةِ الْبَيْعَةِ الْبَيْعَةِ الْبَيْعَةِ الْبَيْعَةِ عَلَى الْبَيْعَةِ الْبَيْعَةِ عَلَى الْبَيْعَةِ الْبَيْعِةِ الْبَيْعِةِ الْبَيْعِةِ الْبَيْعِيْدِ الْبَيْعِةِ الْبَيْعِةِ الْبَيْعِةِ الْبَيْعِةِ الْبَيْعِةِ الْبَيْعِةِ الْبَيْعِةِ الْبَيْعِةُ الْبَيْعِةُ الْبَيْعِةُ الْبَيْعِةُ الْبَيْعِةُ الْبَيْعِيْدِ الْبَيْعِيْدِ الْبَيْعِةُ الْبَيْعِةُ الْبَيْعِةُ الْبَيْعِيْدِ الْبَيْعِيْدِ الْبَيْعِةُ الْبَيْعِيْدِ الْبَيْعِةُ الْبَيْعِةُ الْبَيْعِيْدِ الْبَيْعِةُ الْبَيْعِيْدِ الْبِيْعِيْدِ الْبَيْعِيْدِ الْبِي

8. الْمُبَايِّعَةُ क्य़-বিক্রয় করা।

- বাইয়াতের পারিভাষিক সংজ্ঞা : مَعْنَى الْبَيْعَةِ إِصْطِلْلاَّحًا

- الْبُيَعَةُ مِيَ الْجِلْفُ عَلَى إِمْتِفَالِ الْمَعْرُوفَاتِ وَتَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ २. किছू সংখ্যকের মতে
- ৩. অন্য একদলের মতে الْبَيْعَةُ هِيَ وَضْعُ الْيَّدِ عَلَى السَّيِّدِ أَوِ الْمُرْشِدِ عَلَى اَنْعَالٍ مَخْصُوْصَةٍ । ৪. এক কথায়, কারো আনুর্গত্যের অঙ্গীকার এবং হুকুম যথাযথভাবে পালনে চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে يَنْعَةَ বলা হয়।
- مُعْنَى الْبُهْتَانِ وَالْغَرْقُ بَيْنَ الْبُهْتَانِ وَالْغَيْبَةِ : مُعْنَى الْبُهْتَانِ وَالْغَرْقُ بَيْنَ الْبُهْتَانِ وَالْغِيْبَةِ : এর মধ্যকার পার্থক্য بُهْتَانُ . শব্দের আভিধানিক অর্থ – অপবাদ দেওয়া, মিথ্যা রটানো। পরিভাষায়, بُهْتَانُ अे মিথ্যাকে বলা হয়, যা শুনে শ্রোতা আশ্চর্য হয়ে যায়। হাদীসে এরূপ অপবাদ প্রদানের ব্যাপারে কাঠোর ভূশিয়ারি এসেছে।
  - وَيْبُونَ এর মধ্যকার পার্থক্য : ১. গিবত শব্দের আভিধানিক অর্থ পরনিন্দা করা; বৃহতান শব্দের আভিধানিক অর্থ মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। ২. কারো মধ্যে বিদ্যমান দোষ তার ক্ষতি করার লক্ষ্যে তার পিছনে অন্যের নিকট বলার নাম গিবত। আর যার কোনো দোষ নেই, তার নামে দোষ রটানোর নামই বৃহতান। ৩. গিবতের মাধ্যমে মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন

করা উদ্দেশ্য থাকে। অন্যদিকে বুহতান দ্বারা মানুষের মাঝে কলহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিদ্যমান থাকে। ৪. গিবত বা পরনিন্দা একটি জঘন্যতম অপবাদ। আর বুহতান পরনিন্দার চেয়ে মারাত্মক অপরাধ।

: ছারা উদ্দেশ্য بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلِكُ

তথা নিজের পক্ষ হতে। তবে নিজের হাত পা مِنْ نَفْسِكُمْ –এর অর্থ : উক্ত বাক্যের অর্থ مِنْ نَفْسِكُمْ দারা বুঝানোর রহস্য হচ্ছে-

- ১. নিজের মাধ্যমে যে সকল বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে, তা হাত ও পা দ্বারাই সংঘটিত হয়ে থাকে।
- ২. অথবা, হাদীসে بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَ ٱرْجُلِكُمْ عَالَمَ अथवा, হাদীসে بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَ ٱرْجُلِكُمْ
- ৩. অথবা, তোমাদের হাত ও পায়ের মাঝখানে যে তোমাদের অন্তর রয়েছে তা হতে কোনো অপবাদ কারো উপরে বর্তাবে না।
- 8. जथवा, بَيْنَ اَرْجُلِكُمْ षाता वर्जमान जात بَيْنَ اَرْجُلِكُمْ षाता वर्जमान जात بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ প্রতি অপবাদ দিও না।
- ৫. অথবা, মহিলাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করার সময় রাসূলুল্লাহ 🚐 এরূপ বলেছেন, অর্থাৎ তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা হাত পায়ের মাঝখানে অবস্থিত লজ্জাস্থান দ্বারা ব্যভিচার করে যে সম্ভান প্রসব করেছ তাকে স্বামীর সাথে সম্পুক্ত করো না। क्षां कि अवाधा हाता ना' এর अर्थ : मरानवी ﴿ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لاَتَعْصُوا فِي مُعْرُونٍ 'क्षां कि अवाधा हाता विकार के कि विकार के विक এবং যে সমস্ত কাজকে মন্দ নির্দেশ করা হয়েছে তার বিরোধিতা না করা। কাজেই নেককার সৎকর্ম সম্পাদনকারী হবে এবং অসৎকর্ম ও অপকর্ম থেকে বিরত থাকবে। বলা বাহুল্য, ভালো কাজে অবাধ্য না হওয়ার অর্থ এটাই। অথবা এর অর্থ रला, ভाला कार्फ श्राমीत नाकत्रभानी ना कता।
  - ং لَهُ الْمُعُدُّودُ مُكَفِّرَاتٌ لِللَّهُ وَبِ الْمُؤْدِدُ مُكَفِّرَاتٌ لِللَّهُ وَبِ الْمُؤْدِدُ مُكَفِّرَاتٌ لِللَّهُ وَبِ الْمُ لَا؟ শান্তিভোগ করার পর তা পরকালে পাপ মোচনের জন্য যথেষ্ট হওয়া না হওয়া নিয়ে ফুকাহায়ে কেরাম থেকে নিম্নরূপ মতামত পরিলক্ষিত হয়-
- 🛮 (ح.) এর মতে, শাস্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পাপমুক্ত ও পবিত্র করে দেয়। তাঁর দলিল وَمُنْ اصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُو كَفًّارَةً لَهُ عَامَةً উপরিউজ रामीम - ف
- 🛮 مَذْهُبُ الْأَحْنَان : আহনাফের মতে, শরিয়ত প্রদত্ত শাস্তি অপরাধীকে পাপমুক্ত করে না, তবে তওবার কারণে তার পাপ মাফ হতে পারে। যেমন এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী-

١. ذَالِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِي الدُّنْسَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَبِانَّ اللَّهَ

অনুরপভাবে মিথ্যা অপবাদকারীদের ৮০টি বেত্রাঘাত প্রদানের পরও বলা হয়েছে
﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً آبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ﴿ ٢٠ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً آبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ﴿

অনুরূপভাবে চোরের শাস্তির পর বলা হয়েছে-

- ٣٠ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ..... فَمَنْ تَابَ مِنْ بُعْدِ ظُلْمِهِ وَاصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ٠ किছू সংখ্যক আलिম এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন إِنَّ الْحُدُودَ لَبْسَتْ بِكُفَّارَةِ الذُّنُوبِ
  - पे रेंदर्ध الْعُدُودُ كُفَّاراتُ أَمْ لا -करतरहन। किन तरनन, ने के के बार के वाशिर किखाना के बार किन वरनन لا كُذرى الْعُدُودُ كُفَّاراتُ أَمْ لا -करतरहन। किनना, ने के के बार के कि बार के बार
- 🛮 এ বিষয়ে হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.)-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, افَامَة خُدُوْد -এর পর তিনটি অবস্থা হতে পারে- ১. যদি শান্তির পর খাঁটি তওবা করে, তাহলে তা كُفَّرُ হবে ، ২. যদি শস্তির পরোয়া না করে বারবার অপরাধ করতে থাকে, তবে তার প্রদত্ত শাস্তি কাফ্ফারা হবে না। ৩. যদি শাস্তির পর তওবা না করে; বরং পাপ থেকে বিরত থাকে, তাহলে তা কাফ্ফারা হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দিশের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারীগণ যে الشَّافِعِيّ হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন তার জবাব হলো-

- ১. কুরআনের মোকাবেলায় হাদীসের দলিল ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। বাহ্যিক অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়।
- ২. অথবা, উক্ত হাদীসটি نَهُوْ الدُّنْيَا দ্বারা মানস্থ হয়ে গেছে, ৩. অথবা উক্ত হাদীসে وَمُوْان -এর পরে نِهُوَ اللَّهُ تَعْدِيْبُ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ
- ১. মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া আল্লাহর উপর ওয়াজিব, নতুবা এটা আল্লাহর ন্যায়নীতি ও বিচার বিধানের পরিপস্থি হবে। তারা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন।

١. وَسِيْقُ الَّذِيْنَ كَفُرُواْ إِلَى جَهُنَّمُ زُمرًا ٠
 ١. وَسِيْقُ الَّذِيْنَ كَفُرُواْ إِلَى جَهُنَّمُ زُمرًا ٠
 ٢. إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَل مِنَ النَّارِ ٠

২. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, অপরধীকে শাস্তি দেওয়া এবং নেক্কারকে ছওঁয়াব প্রদান করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয়।
দিশিল : তাঁদের দলিল হলো–
. قَالُ اللّٰهُ تَعَالَى " وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلْكَ لِمَنْ يَشَاًّ " . ١

٢. قَالَ النَّبِينُ عَلَّيهِ السَّالُّامُ " إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ"

ं قُرُولُولُ عَنْ دُلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : তাঁদের দলিলসমূহের জবাবে বলা যায় যে, উর্ক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা পাপীদের শান্তির কথা বলা হয়েছে ; এটা বুঝানো হয়নি যে, এটা করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব। কেননা, আল্লাহ তা আলার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব নয় ; বরং তিনি ইচ্ছা করলে পাপীদেরকে ন্যায়পরায়ণ হিসেবে শান্তি প্রদান করতে পারেন। অথবা অনুগ্রহ করে শান্তি নাও দিতে পারেন।

اَبِيْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضَحْى أَوْ فِيطْرِ إِلَى الْمُصَلِّي فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالُ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدُّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُنَّ اكُثْرَ اَهْلِ النَّارِ فَتَكُنْ وَبِهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَارَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِيْنِ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِم مِنْ اِحْدٰىكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَسَالَ ٱلْيُسَ شَهَادَةُ الْمُرأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلْي قَالَ فَذَٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا قَالَ ٱلْبُسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ـ مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ

১৭. অনুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একবার] রাসল 🚐 ঈদুল ফিতরে অথবা ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে নারী সমাজ! তোমরা বেশি বেশি দান-খয়রাত করো। কেননা, আমাকে দেখানো হয়েছে যে. তোমাদের অধিকাংশই জাহানামী। তারা [মহিলারা] বলল, জাহানামী কেন ? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তোমরা বেশি বেশি লানত দিয়ে থাক এবং স্বামীদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। একজন সুচতুর বুদ্ধিমান পুরুষের জ্ঞান হরণের কাজে তোমাদের তথা কোনো নারীর চেয়ে অধিক পারঙ্গম দীন ও জ্ঞানে অপূর্ণ আর কাউকে আমি দেখিনি। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! দীন ও জ্ঞানের ব্যাপারে আমাদের অপূর্ণতা কি ? তিনি বললেন, নারীর সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়, তারা বলল, হাা। রাসুল 🚟 বললেন, এটাই জ্ঞানের অপূর্ণতা। রাসূল 🚃 আবার বললেন, এটা কি নয় যে, মহিলাগণ যখন ঋতুবতী হয়, তখন তারা নামাজ পড়ে না এবং রোজাও রাখে না। তারা বলল, হাা। রাসুলুল্লাহ 🚐 বললেন, এটাই তাদের দীনের অপূর্ণতা। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

এর যুগে নারীগণ কভাবে ঈদগাহে উপস্থিত হলেন : নবী করীম 🚉 এর যুগে নারীগণ کَیْفَ حَضَرَت النِّسَاءُ إِلَى الْمُصَلِّي অত্যন্ত সহজ-সরল এবং সাদামাটাভাবে চলতেন। তারা ঈদ ও জুমার জামাতে শরিক হতেন ঠিকই; কিন্তু সর্বাঙ্গ ঢেকে অতি মার্জিতরূপে ঘর হতে বের হতেন এবং জামাতে একেবারে পিছনের কাতারে থাকতেন। বস্তুত তখন মহিলা ও পুরুষ সকলেই ছিলেন ইসলামের একাগ্র অনুসারী। ইসলামের বিধানকে অতি কঠোরভাবে মেনে চলতেন। ফলে মহিলাগণ ঈদ. জুমা এমনকি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামতেও হাজির হতেন। পরবর্তীতে নারীদের মধ্যে বিলাসিতা ও লজ্জাহীনতা বৃদ্ধি পেল এবং পুরুষদের মাঝেও শিথিলতা দেখা দিল, তখন মহিলাদেরকে মসজিদে এবং ঈদগাহে উপস্থিত হতে নিষেধ করা হয়েছে। আর এটা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেই করা হয়েছে।

নারীদের জামাতে যাওয়ার ছকুম : মহিলাদের জামাতে উপস্থিত হওয়া বৈধ কিনা ? এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরপ-

رحا) عَذْهَبُ الشَّافِعِي : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, নারীদের জন্য জামাতে উপস্থিত হওয়া বৈধ। তিনি দলিল হিসেবে عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ إِمْرَاةٌ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَبَمْنَعْهَا . (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ) उत्लिन (य, (حـ) مَذْهُبُ الصَّاحِبَيْن (رحـ) : ইমাম আব্ ইউসুফ ও মুহামদ (র.)-এর মতে, ৬५ বৃদ্ধা নারীদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য উপস্থিত হওয়া বৈধ। কেননা, বৃদ্ধাদের দ্বারা কোনো প্রকার বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

(حد) : كَنْهُبُ أَبِيْ خَنْيْفُةُ (رحد) : ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, শুধু বৃদ্ধাদের জন্য ফজর, মাগরিব ও ইশার জামাতে উপস্থিত হওয়া বৈধ। তবে পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম বৃদ্ধাদের জন্যও জামাতে উপস্থিত হওয়া নিষিদ্ধ করে দেন।

: এর अर्थ ७ जात एकूम - اللَّقْنَةُ : مَعْنَى اللَّعْنَةِ وَحُكُمُهَا

অভিসম্পাত দেওয়া] الْغَضَبُ . এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- ১. اللَّفْنَةُ : مَعْنَى اللَّعْنَة لُفُةً ২. أَلْطُرُهُ [তাড়িয়ে দেওয়া] الطَّنْهُ [দূরে সরিয়ে দেওয়া] 8. الطُّرُهُ [তাড়িয়ে দেওয়া] ه. বদদোয়া করা।

- এর পারিভাষিক সংজ্ঞা - اللَّفْنَةُ: مَعْنَى اللَّفْنَةِ إِصْطَلَاحًا

- ك. مِنْ رَحْمَة اللَّهِ تَعَالَى وَفَصْلِهِ अशु आल्लाइ का आलात मत्रा ७ अनुधर रू मत्त मतिरा पिछा। এই মর্মে পবিত وَمَنْ يُلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تُجِدَ لَهُ نَصِيْرًا -क्रिंबात अलिंह
- ২. কারো মতে, অকল্যাণ বা মন্দ বয়ে আনার জন্য কারো প্রতি বদদোয়া করাকে লানত বলা হয়। كُمُ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ وَالْمُبْتَدِعَةَ وَالْمُشْرِكِيْنَ ﴿ 3. যে কোনো কাফির-মুশরিক তথা বিধর্মীর উপর লানত করা জায়েজ। যেমন, বলা হয় — اَللَّهُمَّ اللَّهَنَةِ الْكَفَرَةَ وَالْمُبْتَدِعَةَ وَالْمُشْرِكِيْنَ
- ২, যার মৃত্যু কুফর বা শিরকের উপর হয়েছে তাকেও লানত করা জায়েজ।
- ৩. কোনো মুসলমান অথবা এমন কোনো ব্যক্তির উপর লানত করলে. যার উপর লানত প্রযোজ্য নয়, তখন লানতকারীর দিকেই উক্ত লানত প্রত্যাবর্তিত হয় এবং সে مُرْتَكِبُ الْكَبْيَرَة হিসেবে সাব্যস্ত হয়।
- 8. আর সাধারণত কোনো মুসলমানের উপর লানত করা জায়েজ নেই।

-এর অর্থ : کُنْهُ শব্দটি বাবে الْکُنْهُ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো -

- كَفُرَ درْعَهُ بِعُوبِهِ शांभन कता वा एरक रक्ला। रयमन, वला रय़ السَّتْرُ وَ الْكِتْمَالُ . ﴿
- ২. الفطي (আবৃত করা।)
- ৩. كُفُرَ بِالْخَالِقِ অস্বীকার করা। যেমন كُفُرَ بِالْخَالِقِ अरेकेंद्रे विश्वोकां कता। यथा كُفُرَ نِعُمَ اللَّهُ تَعَالَى अरेकेंद्रे विश्वोक्षणं প্রকাশ করা। यथा : مَعْنَى الْكُفْرِ إِصْطِلاحًا

الْكُفْرُ إِنْكَارُ مَا عُلِمَ بِالطُّنُورَةِ مَجِئُ الرَّسُولِيةِ ﴿ विलन الْكُفْرُ إِنْكَارُ مَا عُلِمَ بِالطُّنُورَةِ مَجِئُ الرَّسُولِيةِ

: ٱلْمُرَادُ بِقُولِهِ وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ

वर्- छोर्- وَتَكَفُرُنَ الْعَشِيرَ - এর বাণী عَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ वर्थ- खीरनारकता स्रामीरमतरक असीकांत करत । এ বাক্যটিতে 🚅 भक्छित অর্থ হচ্ছে- স্বামী।

এখানে রাসূল ﴿ الْعَشْرُونَ الْعَشْرُونَ الْعَشْرُونَ الْعَشْرُونَ الْعَشْرُونَ الْعَشْرُونَ الْعَشْرُ শরিয়ত কর্তৃক স্বামীর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সে সুষ্ঠুভাবে পালন এবং স্ত্রীর যথাযথ অধিকার আদায় করার পরও যেসব স্ত্রীলোক স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না; বরং তার নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। রাসূল 🚐 وَتَكُفُرُنَ الْعُشِيْرَ وَالْعَالِيَةِ अभीর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না; বরং তার নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। ও স্বভাবের কথা তুলে ধরে এটাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এ দিকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় অন্য হাদীসে যে, وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهُ অর্থাৎ যে মানুমের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, তাই প্রত্যেক নারীর কর্তব্য এসব হীন ও নীচু কর্ম পরিহার করা।

: وَجْهُ تَخْصِيْصِ كُفْرَانِ الْعَشِينِ مِنْ بَيْنِ الْخَطَايَا

لَوْ آمُرْتُ آحَدًا أَنْ يُسْجُدُ - प्रामा र्श्वनाद इर्क अभीत पक्षकर्कारंक निर्मिष्ठ कतात कात्र : ताप्रृन्तार عليه रालाइन لَوْ آمُرْتُ آحَدًا أَنْ يُسْجُدُ খদ আমি কারো প্রতি কাউকেও সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে নারীদেরকে بِرَحْدِ لْأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدُ لِزُوْجِهَا তার্দের স্বামীদের সিজদা করার নির্দেশ দিতাম।" হাদীসটি দ্বারা স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার পূর্ণরূপে সাব্যস্ত হয়েছে। অন্য দিকে হাদীসটিতে স্বামীর অধিকারকে আল্লাহ্ তা'আলার অধিকারের সাথে মিলানো হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, যে স্ত্রী স্বামীর অধিকার আদায় করবে না, সে আল্লাহ তা আলার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রেও অমনোযোগী হবে। এ কারণে অন্যান্য গুনাহের মধ্য হতে স্বামীর অকৃতজ্ঞতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

खान ७ नीत्नद क्कां अर्थ : नाती जाि पृष्टिगं कािन ७ नीत्नद क्कां अर्थ : नाती जाि पृष्टिगं काित पृरेनिक थित অপূর্ণাঙ্গ- প্রথমত জ্ঞানগত ঘাটতি, দ্বিতীয়ত দীনের ব্যাপারে ঘাটতি।

- ১. জ্ঞানের ব্যাপারে ঘাটিতি: রমণীগণ পুরুষের চেয়ে অধিকতর কম জ্ঞানের অধিকারী এটা শুধু কুরআন ও হাদীসেরই কথা নয়; বরং নারী পুরুষের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্যের কথা আধুনিক বিজ্ঞানও মেনে নিয়েছে। আর এটা সর্বজন বিদিত যে, মানুষের পারস্পরিক বুদ্ধির তারতম্য সাধারণত মস্তিষ্কের তারতম্যের উপর নির্ভরশীল। আর নারীর মস্তিষ্কের ওজন ও শক্তি পুরুষের তুলনায় অনেক কম। বিখ্যাত মিশরীয় দার্শনিক ও লেখক ওয়াজেদ আফেন্দীর একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, সাধারণত পুরুষের মগজের গড়পড়তা ওজন প্রায় ৪৯২ আউন্স, আর নারীর মগজের ওজন ৪৪ আউন্স মাত্র। ২৭৮ জন পুরুষের মগজ ওজন করা হলে বৃহত্তম মগজটির ওজন ৬৫ আউন্স, আর ক্ষুদ্রতম মগজটির ওজন ৩৪ আউন্স বলে প্রমাণিত হয়। অপর দিকে ২৯১ জন নারীর মগজ ওজন করা হলে সবচেয়ে ভারী মগজের ওজন ৫৪ আউন্স এবং সবচেয়ে হালকা মজগটির ওজন ৩১ আউন্স বলে দেখা যায়। এ কারণেই নারীর মানসিক শক্তি অতি দুর্বল। ফলে তারা অল্প শোকে কাতর এবং অধিক শোকে পাথর হয়ে পড়ে এবং কোনো কারণ ছাড়াই হাসতে এবং কাঁদতে পারে।
- ২. দীনের ব্যাপারে ঘাটিত : দীনের হুকুম আহকাম পালনেও তারা পুরুষের তুলনায় অনেক অসম্পূর্ণ। কেননা-
- ১. নারীরা প্রতি মাসে ঋতুবতী হয়ে নামাজ রোজা থেকে বিমুখ হয়।
- ২. নেফাসের কারণেও তারা ইবাদত করতে সক্ষম হয় না।
- পুরুষের মতো তারা দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে ইবাদত-বন্দেগি করতে পারে না।
- ৪. হজের মতো কঠিন ইবাদত অনেক মহিলা অপরের সাহায্য ব্যতীত সম্পাদন করতে পারে না।

: हरात्राण आवृ मानिन थूनती (ता.)-এत জीवनी خَبَاةُ أَبِي سَعْبِدِ الْخُدْرِي

১. নাম : তাঁর নাম সা'দ, উপনাম আবূ সাঈদ। এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। পিতার নাম মালিক ইবনে সিনান। তিনি একজন বিখ্যাত সাহাবী।

আন্**ওয়ারুল মিশকাত (১ম থ**ও) –

- ২. জন্ম : হিজরতের দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।
- ৩. বাল্যকাল: পিতামাতা উভয়ে হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করায় বাল্যকাল হতে তিনি ইসলামি পরিবেশে লালিত- পালিত হন।
- 8. রাস্ল = -এর সংস্পর্শ : বাল্যকাল থেকে রাস্ল = -এর খিদমতে যেতেন। হিজরতের পর তিনি মসজিদে নববীর কাজেও অংশ নেন। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর এবং দ্বিতীয় যুদ্ধ উহুদ যুদ্ধে ছোট হওয়াতে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তার পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি রাস্ল = এর সাথে ছিলেন।
- ৫. ব্বভাব-চরিত্র: তিনি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতেন। তিনি সম্মান বা প্রশংসা পাওয়ার জন্য বুভূক্ষু ছিলেন না। সকল কাজে সর্বাবস্থায় হুয়র ক্রিউএর সুনুতের অনুসরণ করা তাঁর জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য ছিল।
- ৬. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : উহুদ যুদ্ধের সময় তিনি অত্যন্ত ছোট ছিলেন বলে তাঁকে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়নি, তবে এরপর থেকে তিনি রাসূল ক্র্রুএর সাথে সর্বমোট ১২ টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।
- ৭. হাদীস বর্ণনা : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনিও একজন। রাস্ল ক্রি থেকে তিনি সর্বমোট এক হাজার একশ'

   ষাটখানা হাদীস বর্ণনা করেন।
- ৮. তুণাবল : তিনি একাধারে একজন হাফেজ, বিজ্ঞ আলিমে দীন ও শরয়িত বিশেষজ্ঞ ছিলেন।
- ৯. ইস্তেকাল: তিনি হিজরি ৭৪ সালে ৮৪ বছর বয়সে পবিত্র মদীনা শরীফে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকী তে সমাহিত করা হয়।

وَعَرْدُ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى كَذَّبَنِى اللهُ تَعَالَى كَذَّبَنِى اللهُ تَعَالَى كَذَّبَنِى وَلَمْ اللهُ تَعَالَى كَذَّبَنِى وَلَمْ الله اللهِ عَلَى اللهُ الله تَعَالَى كَذَّبَنِى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ وَشَتَمَنِى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ فَامَّا تَكْذِيْبُهُ إِيَّاى فَقُولُهُ لَنْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ فَامَّا تَكْذِيْبُهُ إِيَّاى فَقُولُهُ لَنْ يَعْبَدُنِى كَمَا بَدَأَنِى وَلَيْسَ اوَّلُ الْخَلْقِ يَعْبَدُنِى كَمَا بَدَأَنِى وَلَيْسَ اوَّلُ الْخَلْقِ بِالْهُولَةُ اللهُ وَلَدَّ وَانَا الْاحَدُ اللهُ مَدُ اللهُ وَلَدًا وَانَا الْاحَدُ الصَّمَدُ اللّهُ مَلَى مِنْ إِعَادَتِهِ وَامَّا اللهُ حَدُ اللهُ مَدُ اللهُ وَلَدًا وَانَا الْاحَدُ الصَّمَدُ اللّهُ مَدُ اللّهُ مَدُ اللّهُ مَدُ اللّهُ وَلَدًا وَانَا الْاحَدُ الصَّمَدُ اللّهُ مَدُ اللّهُ مَدُ اللّهُ مَدُ اللّهُ مَدُ اللّهُ مَدُ اللّهُ عَبّاسٍ وَامَّا شَتْمُهُ اللهُ وَلَهُ وَسُدُ عَبّاسٍ وَامَّا شَتْمُهُ اللهُ اللهُ وَلَدُ وَسُبْحَانِى انْ انْ انْ اللهُ خَدُ اللّهُ مَدُ اللّهُ مَدُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَدُ وَسُبْحَانِى انْ انْ انْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

১৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন— আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আদম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে অথচ এটা তার জন্য উচিত ছিল না। সে আমাকে গালমন্দ করেছে অথচ এটাও তার পক্ষে শোভা পায় না। আর আমার প্রতি তার মিথ্যা আরোপ করা হলো তার এ কথা বলা যে, আল্লাহ আমাকে যেভাবে প্রথম সৃষ্টি করেছেন সেভাবে পুনরায় কখনো সৃষ্টি করতে পারবেন না। অথচ আমার পক্ষে প্রথমবারের সৃষ্টি দিতীয়বারের চেয়ে কিছুতেই সহজ ছিল না। আর আমাকে গালমন্দ করা হলো তার এই কথা বলা যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন, অথচ আমি এক ও অদ্বিতীয় এবং আমি কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি কাউকেও জন্ম দেইনি এবং কারও জাতও নই এবং আমার সমকক্ষও কেউ নেই।

আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, আমাকে আদম সন্তানের মন্দ বলা হলো এই যে, তার এই কথা বলা যে, আমার সন্তান রয়েছে, অথচ আমি স্ত্রী-পুত্র গ্রহণ হতে মুক্ত। –[বুখারী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

غُرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: এ হাদীসে ইহুদি, খ্রিন্টান ও পৌত্তলিকদের ভ্রান্ত ধারণা ও মতবাদকে অসার প্রমাণিত করে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষিত হয়েছে। কেননা, ইহুদি সম্প্রদায় বিশ্বাস করত যে, হযরত ওযায়ের (আ.) আল্লাহর পুত্র। খ্রিন্টানগণ দাবি করত যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র, মরিয়ম আল্লাহর স্ত্রী। আর পৌত্তলিকগণ ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা এবং অসংখ্য দেব-দেবীকে আল্লাহর সহযোগী মনে করত, অথচ মহান আল্লাহ তা আলা এসব কিছু হতে পূত-পবিত্র। কারণ, পিতা-পুত্র ও কন্যার মধ্যে রক্তের সম্পর্ক ও সৃষ্টিমূলে অভিন্নতা বিদ্যমান থাকে, আর আল্লাহ এসব হতে মুক্ত ও পবিত্র। তাঁর

যাত ও সিফাতে কেউ তাঁর সমকক্ষ ও শরিক নেই। সূতরাং এসব অসঙ্গত উক্তি ও বিশ্বাস স্থাপন আল্লাহকে গালি দেওয়ার শামিল। আর বনী আদম আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। আর তা এভাবে যে, তারা বলে আল্লাহ আমাকে পুনঃ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন। অথচ প্রথম সৃষ্টি হতে দ্বিতীয় সৃষ্টি আল্লাহর জন্য অতি সহজ। কেননা, কোনো আদর্শ ও নমুনা ব্যতীত সম্পূর্ণ অস্তিত্বৃহীনতা হতে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব দান করা সর্বাধিক কঠিন কাজ। আর আল্লাহ যখন এরপ করতে সক্ষম হয়েছেন তখন ধ্বংসের পর পুনঃ সৃষ্টি করা কোনো ব্যাপারই নয়। অতএব আদম সন্তানের উচিত আল্লাহকে মিথ্যা সাবান্ত করা ও গালি দেওয়া থেকে বিরত থাকা। অল্লাহর সাথে সন্তানের সম্পর্কিতকরণ গালি হওয়ার কারণ: মহান আল্লাহর সাথে সন্তানের সম্পর্ক স্থাপন গালি হওয়ার কারণ নিম্নরপ্ত

- সন্তান এবং পিতার মধ্যে সামঞ্জস্য হয়ে থাকে। আর সন্তান পরে হওয়ার কারণে সে সৃষ্টি। তাই উভয়ের মধ্যে সাম
  স্য থাকার কারণে পিতারও সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর আল্লাহর সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক হওয়া অবশ্যই গালির শামিল।
- ২. আল্লাহ তা আলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা আল্লাহ সন্তানের প্রতি মুখাপেক্ষী বলারই নামান্তর। কেননা, সন্তান জন্ম দেওয়ার প্রতি মুখোপেক্ষী তো হয় সে, যে তার অবশিষ্ট কার্য করার জন্য প্রতিনিধি রেখে যেতে চায়। সুতরাং আল্লাহ তা আলার সন্তান আছে বলার অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ তাঁর বিধান বাস্তবায়নের জন্য প্রতিনিধি তৈরির মুখাপেক্ষী। আর এটা আল্লাহর শানে গালি বৈ কি?
- ৩. মাওলানা কাসিম নানৃতবী (র.) বলেছেন- মানুষ এবং সাপ-বিচ্ছুর মধ্যে সৃষ্ট হওয়া, দেহ বিশিষ্ট হওয়া মরণশীল হওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও যদি মানুষ হতে সাপ বিচ্ছু জন্ম নেয়, তবে এটা মানুষের জন্য দুর্নামের ব্যাপার হয়ে থাকে। কাজেই আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য না থাকা অবস্থায় বান্দাকে আল্লাহর সন্তান বলা অবশ্যই আল্লাহ্র জন্য গালি ও অপবাদ হবে।

الْفَرْقُ بَيْنَ الْقُرْانِ وَالْحَدِيْثِ الْقُدْسِيِّ وَالْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ क्रुंबजान, रानीरम कूनेजी এवर रानीरम नववीत सरक्ष शार्थका :

- ১. যদি শব্দ ও অর্থ উভয়ই আল্লাহর পক্ষ হতে প্রকাশ্য ওহীর মাধ্যমে আগমন করে, তাহলে তা কুরআন। আর যদি অর্থ আল্লাহর পক্ষ হতে এবং শব্দ নবী করীম হতে অপ্রকাশ্য ওহীর মাধ্যমে হয়, তবে তাকে হাদীসে কুদসী বলা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে হাদীসটি عَلَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ বলে শুরু করা হয়। এছাড়া শব্দ ও অর্থ উভয়ই যদি নবী করীম এবং অপ্রকাশ্য ওহীর মাধ্যমে হয়, তবে তাকে হাদীসে নববী বলে। কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, নবী করীম এর দু' রকম নূর বা আলো ছিল।
- ১. একটি হলো সদা সর্বক্ষণ এবং অবিচ্ছিন্ন। এটা হতে যে বক্তব্য বের হতো, তাকে হাদীসে নববী বলা হয়।
- ২. আর দিতীয়টি হলো আকস্মিক। এটা আবার দু' ধরনের, যেমন− (ক) যদি রাস্ল = এর আকস্মিক আলোর সময় তার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়ে য়য় এবং বক্তব্য রের হয়, তবে তাকে কুরআন বলে। (খ) য়দি স্বাধীনতা বর্তমান থাকে, তাহলে তাকে হাদীসে কুদসী বলা হয়।

وَعَنْ كَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ تَعَالَى يُنُوذُ يَنِى اللهُ تَعَالَى يُنُوذُ يُنِى رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ اللهُ تَعَالَى يُنُوذُ يُنِى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

১৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রির্বালছেন- আল্লাহ তা আলা বলেন, আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। সে সময় বা কালকে ভর্ৎসনা করে অথচ আমিই কাল [তথা আমি কালকে সৃষ্টি করে তাকে পরিবর্তন করে থাকি।] আমার মুঠায়ই সব কিছু, আমি রাত এবং দিনকে চক্রাকারে ঘুরাই। -[বুখারী-মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غُرْعُ الْحَرِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে নাস্তিক্যবাদের অমূলক আকীদা বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। জাহিলী যুগ হতে আজও কিছু সংখ্যক জড়বাদী যখন কোনো বিপদ-আপদের সমুখীন হত তখন এ বিশ্বাস পোষণ করত যে, কালের পরিবর্তনই তাদের ওপর এই বিপদ এসেছে। তাদের এরূপ ধ্যান-ধারণাকে খণ্ডন করে আল্লাহ বলেন যে, পৃথিবীর সব কিছুরই নিয়ন্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। সব কিছুই তার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

َٱلْبَبَالُ وَ التَّفْرِيفُ فِيْ ٱسْبَابِ وُرُودٍ " হাদীসটি বর্ণনার পটভূমি : শায়খ ইবনে হামযার লিখিত سَبَبُ وُرُودِ الْحَدِيْثِ ألْحَديْثِ الشَّريْف " নামক কিতাবের বর্ণনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট হাদীসের পটভূমি এই যে, জাহিলিয়া যুঁগে আরবের লোকেরা যখন বিপদগ্রস্ত হত বা তাদের মধ্যে কেউ মরে যেত : অথবা অসুস্থ হত তখন তারা কালকে গালি দিত এবং তারা মনে করত কালের পরিবর্তনে বা চক্রেই তাদের এই বিপদ এসেছে। নবী করীম 🚟 তাদের এ আকীদার প্রতিবাদে এ হাদীসে উল্লিখিত কথাটি বলেন।

مَعْنَى الْإِيْدَاء কষ্ট দেওয়ার অর্থ : কার্যত ও উজিগত কোনো বিষয়কে অন্যের দিকে ধাবিত করাকে اِیْدَاء مَا कर्षे বলে, চাই তা অন্যের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করুন বা না করুন। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে انْدَاء দেওয়ার অর্থ হলো এমন কাজ করা যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অসন্তুষ্ট হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ . (كَمَا فِي التَّعْلِيْقِ) 'আমি কাল' কথার অর্থ : এ বাক্যটির অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন, "কালের ভালো-মন্দ, সুখ-দু:খ, যা কিছু প্রকাশ পায় তার মূল আমিই" অতএব কালকে গালমন্দ করার অর্থ আমাকেই মন্দ বলা। अ مُضَانُ ع - الدُّمُ - مُعَانُ - वत प्रतिवर्त्त वावक्र و مُضَانُ - वत प्रतिवर्त्त वावक्र و مُضَانُ বিভিন্নরপ হতে পারে। যেমন إِنَّا مُصَرِّفُ الدَّهْرِ - إَنَّا مُعَلِّبُ الدَّهْرِ - إِنَّا خَالِقُ الدَّهْرِ - إِنَّا مُعَلِّبُ الدَّهْرِ - إِنَّا مُعَلِّمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللِهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللِهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللِهُ اللْعُلِمُ الللْهُ اللْهُ الْعُلْمُ اللْهُ اللْمُعْمِ وَاسْنَلْ اَهْلُ الْقَرْيَةِ वर्त प्रल राला وَاسْنَل الْقَرْيَةَ ﴿ -এর পরিবর্তে مُضَافٌ উহ্য शाकाর पृष्ठीख तराह অথবা বাক্যটি মুতাশাবিহাত বা অস্পষ্ট হাদীসের অন্তর্গত। এটার অর্থ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন, অন্য কেউ জানে না।

لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُ

২০. অনুবাদ : হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসলুল্লাহ 🚟 ইরশাদ করেছেন- কষ্টদায়ক কথা শুনার পরও সে ব্যাপারে আল্লাহর চেয়ে বেশি ধৈর্যধারণকারী আর কেউ নেই। মানুষ তার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে: এরপরও তিনি [এসব কথা শ্রবণ করার পরও ধৈর্য্যধারণ করেন এবং তাদেরকে নিরাপদে রাখেন এবং রিজিক প্রদান করেন। -[বুখারী-মুসলিম]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিজীব হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের কথা-বার্তা ও কাজ-কর্ম দ্বারা মহান আল্লাহ তা'আলাকে কষ্ট দিতে থাকে। মানুষের এরূপ আচরণে যে অসন্তুষ্টি জাগ্রত হয় এতে আল্লাহ তা'আলা তাৎক্ষণিক প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না। কেননা, তিনি হলেন পরম ধৈর্যশীল। মানুষের এহেন অপকর্মের ফলেও তাদেরকে সুস্থতা দান করেন। দুনিয়াতে চলার পথকে সহজ করে দেন এবং রিজিক প্রদান করেন। কাজেই মহান আল্লাহ তা'আলার ধৈর্যশীলতার কোনো তলনাই হয় না।

वा সংযম অवलग्रन कता ७ حِلْم भर्मत अर्थ रुला حِبْل : अर्भत अर्थ ७ जात अर्थ ७ जात अर्थ . مَعْنَى الصَّبْر وَأَقْسَامُهُ নফসের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করা। সাধারণত نئی যে দিকে আগ্রহী হয় তা হতে বিরত রাখাকে 🗳 বলে। আর এই 🗳 যখন আল্লাহ তা'আলার وفَعَ হয় তখন بَنْر -এর অর্থ হবে শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি হতে শাস্তিকে বিলম্বিত করা।

– তিন প্রকার। যথা صُبْر : সবরের প্রকারডেদ أَفْسَامُ الصَّبْر े وَسُبُرٌ عَلَى الطُّاعَةِ . أُ তথা নফসকে ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা। الْمُعْصِيَةِ وَ الْمُعْصِيةِ وَ وَالْمُعْصِيةِ وَ وَالْمُعْصِيةِ وَ وَالْمُعْصِيةِ وَ وَالْمُعْصِيةِ وَ وَالْمُعْصِيةِ وَ وَالْمُعْصِيةِ وَ وَالْمُعْمِيةِ وَ وَالْمُعْمِيةِ وَالْمُعْمِيةِ وَ وَالْمُعْمِيةِ وَ وَالْمُعْمِيةِ وَ وَالْمُعْمِيةِ وَالْمُعِمِيةِ وَالْمُعِمِيةِ وَالْمُعْمِيةِ وَالْمُعْمِيةِ وَالْمُعْمِيةِ وَالْمُعِلِّيةِ وَالْمُعْمِيةِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعْمِيةِ وَالْمُعْمِيةِ وَالْمُعْمِيةِ وَالْمُعْمِيةِ وَالْمُعْمِيةِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلِيقِيقِيقِولِيّ وَالْمُعْمِيةِ وَالْمُعْمِيةِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعْمِيةِ وَالْمُعْمِيةِ وَالْمُعْمِيعُولِي وَالْمُعْمِيقِيقِ وَالْمُعِلِيقِيقِوقِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمِ

ত্র বিশ্লেষণ : আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির যাবতীয় বৈশিষ্ট্য হতে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি কারো সন্তান নন এবং কারো পিতাও নন। যেমন, কুরআনে এসেছে আদার পুত্র বলে মনে করত। এটা তাদের পক্ষ হতে মহা অন্যায় ছিল। আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যের স্রষ্টা ও মহাধৈর্যের অধিকারী, তাই আল্লাহ তাদের এই অন্যায়ের পরেও তাদেরকে ক্ষমা করতেন। তাদের প্রতি রিজিক ও নেয়ামত দিতেন এবং দিচ্ছেন। দুনিয়াতে প্রতিশোধ না নিয়ে জীবনোপভোগের সুযোগ দিচ্ছেন।

وَعُونَ النَّبِي عَلَى عَلَى حِمَادٍ لَيْسَ بَيْنِى وَ رِدْفَ النَّبِي عَلَى عَلَى حِمَادٍ لَيْسَ بَيْنِى وَ بَيْنَهُ إِلَّا مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَامُعَا أَدُ هَلْ بَيْنَهُ إِلَّا مُؤْخِرةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَامُعَا أَدُ هَلْ تَدُرِى مَاحَقُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَشُرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَحَقَّ الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَشُرِكُ بِهِ شَيْعًا قُلْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَشُرِكُ بِهِ شَيْعًا قُلْتُ اللَّهِ اللَّهِ اَنْ اللَّهِ اَنْ اللَّهِ اَلَى اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعِبَادِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

২১. অনুবাদ: হযরত মু'আয় ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূল -এর [পিছনে] গাধার উপর আরোহণ করলাম। আমার এবং তাঁর মাঝে হাওদার কাঠ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবধান ছিল না। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে মু'আয়! তোমার কি জানা আছে বান্দাদের উপর আল্লাহর কি অধিকার আছে এবং আল্লাহর উপরই বা বান্দার কি অধিকার আছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল 🚟 এ ব্যাপারে অধিক অবগত। অতঃপর রাসুল ব্রান্ত্রীবললেন, বান্দার উপর আল্লাহর এ অধিকার রয়েছে যে, তারা শুধু আল্লাহর বন্দেগী করবে ও তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না। আর আল্লাহ তা'আলার উপর বান্দার অধিকার রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক করবে না, আল্লাহ যেন তাকে কোনো প্রকার শাস্তি না দেন। [হযরত মু'আয (রা.) বলেন] আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি লোকদের এ সংবাদ পৌছে দেব নাঃ [অর্থাৎ আমি কি সর্ব সাধারণকে এ সংবাদ জানিয়ে দেবঃ] রাসুল হ্রান্ট্রবললেন, না। কারণ, তাহলে লোকেরা ভিধু এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে। –[বুখারী-মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যা : মহানবী আলোচ্য হাদীসে এ কথারই সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছেন যে, বান্দার উপর আল্লাহর কি অধিকার রয়েছে এবং আল্লাহর উপর বান্দার কি অধিকার রয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে চলার যাবতীয় উপকরণ প্রদান করেছেন। এসব কিছুই মহান আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহ। তাঁর এসব করুণার দাবি হলো যে, বান্দা একমাত্র তাঁরই উপাসনা করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না। আর বান্দা যখন শিরক থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থেকে আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধান মতো চলবে তখন আল্লাহ তাকে জাহান্লামের আজাব হতে মুক্তি প্রদান করবেন। রাস্লের বাণী حَتَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَتَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন-

- ১. আল্লামা ক্রত্বী (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে দ্র্রিশব্দ দ্বারা ওয়াজিব ব্ঝানো হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাগণকে পুরস্কার দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে পুণ্যবান বান্দাদের পুরস্কৃত করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব। অন্য কেউ তার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা নয়। হাদীসে উল্লিখিত শব্দ দ্বারা ওয়াজিব অর্থ গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নেই।
- ২. আবার কারো মতে, ক্রিশন্দের অর্থ হলো ক্রিকিটের অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে প্রাপ্য। কারণ, পুণ্যবানকে পুরস্কৃত করা কিংবা পাপীকে শান্তি দেওয়া কোনোটাই তাঁর উপর ওয়াজিব নয়। বরং আল্লাহ তা আলা যেহেতু অত্যাচারী নন; তাই পাপীর জন্য শান্তি এবং পুণ্যবানদের অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন। কেননা, তিনি কারো আমল বিনষ্টকারী নন।

নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি কিভাবে হাদীসকে বর্ণনা করেছেন? নবী করীম হ্র্যারত মু'আয (রা.)-কে হাদীসটি বর্ণনা করতে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও হ্যরত মু'আয (রা.) নবী করীম হ্র্যারত বর্ণনা করলেন কিভাবে ? এর উত্তর নিম্নরপ : ১. নতুন মুসলমানগণ তখন ইসলামি আহকামে পূর্ণ অভ্যন্ত নয় বিধায় তারা ঈমানের দ্বারা নাজাতের নিশ্বয়তার উপর আমল ছেড়ে দেওয়ার আশস্কায় নবী করীম হ্যরত মু'আয (রা.)-কে হাদীসটি বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু পরে যখন মুসলমানগণ আহকাম পালনে অভ্যন্ত হয়ে গেছে। তখন আর সেই আশংকা না থাকায় হয়রত মু'আয (রা.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

- ২. যখন হাদীসটি বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন এই অপরাধের ভয়ে শেষ জীবনে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।
- ৩. হাদীসটি সর্বসাধারণের নিকট বর্ণনা নিষেধ ছিল, বিশেষ লোকের নিকট বর্ণনা নিষেধ ছিল না। তাই হযরত মু'আয (রা.) হাদীসটি বিশেষ লোকদের নিকট বর্ণনা করেছেন। পরে হাদীসটি ব্যাপকতা লাভ করেছে।

তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শান্তি দেবেন না, তথা তাদের শান্তি না দেওয়া যায়, যায়া আল্লাহর সাথে শরিক করেন না, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শান্তি দেবেন না, তথা তাদের শান্তি না দেওয়া যেন আল্লাহর উপর ওয়াজিব। অথচ পাপী ঈমানদারদের শান্তি দেওয়ার বিধান পবিত্র কুরআনে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং হাদীসের ভাষ্য اَنْ لَا يُعُذِّبُ وَارْسًا اَبْدُأً অর্থাৎ, তারা চিরস্থায়ী শান্তি ভোগ করবে না। কাফিরগণ চিরস্থায়ী শান্তি ভোগ করবে। অপর দিকে পাপী ঈমানদারগণ তাদের পাপের পরিমাণ মতো শান্তি ভোগ করার পর বেহেশতে যাবে।

: इयत्र प्र्यं चेंदर्ग जावान (ता.)- अत जीवनी خَيَاةُ مَعَاذِ بُنِ جَبَلِ

- ১. নাম ও বংশ পরিচয় : তাঁর নাম মু'আয, উপনাম আবৃ আব্দুল্লাহ অথবা আবৃ আব্দুর রহমান। পিতার নাম জাবাল ইবনে আমর। তিনি মদীনার খাযরাজ বংশে জন্মলাভ করেন।
- ২. **ইসলাম গ্রহণ** : তিনি নবুয়তের দ্বাদশ সালে ১৮ বছর বয়সে মদীনায় ইসলাম প্রচারের সূচনাকালে ইসলাম গ্রহণ করেন।
- ৩. তুণাবিদ : তিনি একজন বদরী সাহাবী ছিলেন। দিতীয় বাইয়াতে আক্বাবায় তাঁকে লক্ষ্য করে রাস্ল وَنُعْمَ বলেছিলেন وَنُعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بُنُ جَبَلِ पू'আয কতইনা উত্তম পুরুষ।
- 8. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন: মক্কা বিজয়ের পর রাসূল ত্রাত্রতাকে ইয়ামনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে হযরত ওমর (রা.) তাঁকে আবৃ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহের পরে শাম দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।
- ৫. হাদীস বর্ণনা : হযরত মু'আয (রা.) হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তৃতীয় স্তরের সাহাবী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৭৫। তাঁর থেকে হযরত ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দাস (রা.) সহ অনেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
- ৬. ইস্তেকাল: এ প্রখ্যাত সাহাবী ১৮ হিজরিতে হ্যরত ওমরের খিলাফত কালে ৩৮ বছর বয়সে طَاعُون عَـُمُوا নামক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

وَعُوْكِ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّابِيُّ النَّابِيُّ وَمُعَاذَّ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَامُعَاذُ! قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ يَامُعَاذُ ! قَالَ لَبَّيْكَ يَارُسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ يَا مُعَاذُ! قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وسَعْدَيْكَ ثَلْثًا . قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَّا اللهُ اللَّ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ . قَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا قَالَ إِذًا يَّتَّكِلُوْا فَاخْبَرَ بِهَا مُعَاَّذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا . مُثَّفَقُ عَلَيْهِ

২২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। একদিন রাসূল 🚟 এবং হযরত মু'আয ইবনে জাবাল একই সওয়ারির উপর উপবিষ্ট ছিলেন। মু'আয ছিলেন রাসূলের পিছনে। রাসূলুল্লাহ্ 🚟 বললেন, হে মু'আয ! মু'আয (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির ও প্রস্তুত। রাসূল 🚐 আবার ডাকলেন, হে মু'আয ! মু'আয (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির ও প্রস্তুত। রাসূল ব্রা পুনরায় ডাকলেন, হে মু'আয়! মু'আয় (রা.) উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির আছি ও প্রস্তুত রয়েছি। এভাবে তিনবার ডাকলেন। এরপর রাসূল বললেন, যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে অন্তর দিয়ে এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রভু নেই এবং মুহাম্মাদ 🚐 আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাকে জাহানামের জন্য হারাম করে দেবেন। অতঃপর হ্যরত মু'আ্য (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি মানুষদেরকে এই সুসংবাদ পৌছে দেব না, যাতে তারা আনন্দিত হয়। রাসূল বললেন, না। তাহলে তারা এর উপর নির্ভর করে বসে থাকবে। হ্যরত আনাস (রা.) বলেন , [হাদীস গোপনের] পাপ হতে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে শুধু মৃত্যুকালে তিনি লোকদের নিকট এই সংবাদ পৌছে যান। -[বুখারী-মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসটি শরিয়ত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধান তথা ফরজ, ওয়াজিব ও আদেশ-নিষেধ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার।

- হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (র.) এবং পূর্ববর্তী আলিমদের একটি দল এ মত পোষণ করেছেন যে, এ সময় শুধু কালিমার প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ ছিল।
- ইমাম বুখারী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বক্ষণে অনুতপ্ত হয়ে ঈমান আনয়ন করল এবং তওবা করল, অতঃপর কোনো প্রকার পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করল; আলোচ্য হাদীসে তার ব্যাপারে এ কথা বলা হয়েছে।
- হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবলী (র.) বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের নিজস্ব একটি প্রভাব ও ক্রিয়া আছে। যেমন বিষাক্ত বস্তুর প্রভাব ও ক্রিয়া হলো অন্য কোনো বস্তুকে ধ্বংস করে দেওয়া, কিন্তু যদি কোনো বস্তু বাধা দৃষ্টি করে অর্থাৎ প্রতিরোধকের ব্যবহার করা হয় তখন বিষের ক্রিয়া অকেজাে হয়ে যায়। অনুরূপভাবে কালিমার প্রভাব ও ক্রিয়া হলাে দােজখের আগুন হারাম হওয়া, কিন্তু যখন কোনাে পাপ কাজে লিপ্ত হয় তখন উক্ত কালিমা তার প্রভাব ও ক্রিয়া বিস্তার করতে পারে না। স্তরাং বুঝা যাচ্ছে যে, কালিমার সাক্ষ্যদানকারীর জন্য দােজখের আগুণ ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিরোধক সৃষ্টি না হয়।
- 🛮 অথবা, কাফের মুশ্রিকের জন্য যে আগুন হালাল হবে কালিমা ওয়ালা মু'মিনের জন্য সে আগুন হারাম।

र्य को निमायः শাহাদাতের স্বীকৃতি দানকারী প্রত্যেকেই এ को निमायः শাহাদাতের স্বীকৃতি দানকারী প্রত্যেকেই এ সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে কি-না ? উল্লিখিত হাদীসের ভাষ্যান্যায়ী বুঝা যায় যে, যারা শুধু আন্তরিকভাবে কালিমাকে সত্য জেনে কালিমা স্বীকার করে তাদেরকে শান্তি প্রদান করা হবে না, অথচ কুরআনে এসেছে—

فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ خَبْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ شُرًّا يَرَهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণ পুণ্য করবে, সে তার প্রতিদান পাবে, আর যে ব্যক্তি সামান্যতম পাপ করবে, সেও তার প্রতিদান পাবে।

#### এর সমাধান নিম্নরূপ:

- হয়রত আনাস (রা.)-এর হাদীসটি ফরজ-ওয়াজিবের আদেশসমূহের পূর্বেকার হাদীস, তাই এটি পরবর্তীতে মানসৃথ হয়ে
  গছে।
- ২. হ্যরত হাসান বসরী (র.) বলেন, বিবাহের সময় স্বামীর পক্ষ হতে শুধু কবুল বললেই যেমন স্ত্রীর সমস্ত প্রকার দায়-দায়িত্ব স্বামীর উপর অর্পিত হয়, তেমনি কোনো ব্যক্তি কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণের সাথে সাথে ইসলামের যাবতীয় বিধানাবলি তার উপর অর্পিত হয়।
- ৩. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে অনুতপ্ত হয়ে তাওহীদ ও রিসালাতের উপর ঈমান আনে এবং মৃত্যুর পূর্বে কোনো গুনাহে লিপ্ত হয় না, তার বেলায় আলোচ্য হাদীস প্রযোজ্য।
- ৪. শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র.) বলেন, প্রত্যেক জিনিসের নিজস্ব একটি প্রভাব ও ক্রিয়া আছে। তেমনি কালিমার প্রভাব ও ক্রিয়া হলো, দোজখের আগুন হারাম হওয়া। কিন্তু কোনো কোনো পাপ তার প্রভাব ও ক্রিয়া নষ্ট করে ফেলে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে কালিমার সাক্ষ্যদানকারীর জন্য দোজখের আগুন ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিরোধক কোনো গুনাহ না হয়।
  - ﷺ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ করে গেছেন কেন ? এর জবাব নিম্নরপ–
- ك. মহানবীর হাদীস بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلُوْ أَيَةٌ অর্থাৎ, আমার পক্ষ থেকে একটি মাত্র বাক্য হলেও লোকদের মাঝে পৌছে দাও। এ দায়িত্ব পালনকল্পেই হযরত মু'আয (রা.) আলোচ্য হাদীসটি জীবনের শেষলগ্নে বর্ণনা করেন।
- ২. হযরত মু'আয (রা.) জানতেন সে সময়ের মানুষেরা ছিল নতুন মুসলমান, তাই অন্যান্য আহকামের সাথে পরিচিতির পর তিনি আলোচ্য হাদীসটি লোকদের মাঝে প্রকাশ করেন।
- ৩. অথবা, অন্য হাদীসে দীনের কথা গোপন করার জন্য ভয়ানক শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং হযরত মু'আয (রা.) সে অপরাধ হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য জীবনের শেষ দিকে তা প্রকাশ করেছেন।
- 8. অথবা, মহানবী ক্রির সর্বস্তরের জনসাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন, তাই হযরত মু'আয (রা.) বিশেষ মহলে আলোচ্য হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।
- তিনবার হযরত মু'আয (রা.)-কে ডাকার কারণ : হাদীস বিশারদগণ এর কয়েকটি কারণ বর্ণনা করেছেন। যেমন-
- ১. যাতে হ্যরত মু'আয (রা.) নবীজির কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন।
- ২. হ্যরত মু'আ্য কথাটি গুরুত্ব না দিয়ে গুনলে তাঁর মনে সন্দেহ হতে পারে, তাই তিনবার ডেকেছেন।
- মহানবী ক্রিট্রিবিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তিনবার ডেকেছেন।

২৩. অনুবাদ: হযরত আবু যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা মহানবী খেদমতে উপস্থিত হলাম। আর তখন তিনি সাদা কাপড়ে আবৃত হয়ে ঘুমিয়েছিলেন। অতঃপর পুনঃ আমি তাঁর নিকট আসলাম, তখন তিনি ঘুম হতে জাগ্রত হয়েছেন। তখন তিনি বলেন, কোনো বান্দা যদি এ কথা বলে যে, আল্লাহ ছাডা কোনো মা'বৃদ নেই। এরপর সে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম সে যদি ব্যভিচার ও চুরি করে ? রাসূল 🚟 বললেন, যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরি করে। আমি পুনরায় বললাম যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে? তিনি বললেন [হাঁ] যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরি করে। আমি অবারও বললাম [হে আল্লাহর রাসূল!] যদি সে ব্যভিচার এবং চুরিও করে? রাসূল = বললেন [হাঁ] যদিও সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে। আবৃ যরের নাক ধুলায় ধুসরিত হলেও [অর্থাৎ আবু যরের পছন্দ না হলেও]। (বর্ণনাকারী বলেন) আবু যর (রা.) যখনই এই হাদীসটি বর্ণনা করতেন তখন রাসূলের भूच निः शृष्ठ वानी - أَنْ رُغَمَ انْشَفُ اَبْسَى ذَرّ – जावृ यरतत नाक ধূলায় ধুসরিত হলেওঁ" এই বাক্যটি বলতেন। -[বুখারী-মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चेनिएतत ব্যাখ্যা: কোনো ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহর উপর একনিষ্ঠভাবে ঈমান আনয়ন করার পর কোনো পাপ কর্ম করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে নিশ্চিতভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি কোনো পাপ করে থাকে, তবে খাঁটি নিয়তে তওবা করলেও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। আর যদি তওবা না করে মৃত্যুবরণ করে, তবে পাপ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় আগুনে জ্বালিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

وَرُوْدُ الْحُوثِيْنِ - এর মধ্যে হাদীসি বর্ণনার পটভূমি : শায়খ ইবনে হামযা তাঁর কিতাব الْبَيَانُ وَالتَّعْرِيْنُ - এর মধ্যে হাদীসিটির পটভূমি এরপ তুলে ধরেছেন যে, হযরত আবৃ যর (রা.) বলেন, একদিন আমি নবী করীম এর সাথে মদীনায় চলতে চলতে উহুদ পাহাড়ের নিকট পৌছলাম। তথায় যাওয়ার পর নবী করীম আমাকে বললেন, হে আবৃ যর ! আমাদের সামনে যে উহুদ পাহাড় আছে তা স্বর্ণে পরিণত হয়ে গেলে এবং আমি তা তিন দিনের মধ্যে ব্যয় করতে পারলেও ঐ এক দিনার পাওয়ার চাইতে অধিক খুশি নই, যা আমি দীনের জন্য সংরক্ষণ করব। এ কথা বলার পর রাস্লুল্লাহ আমাকে বললেন, তুমি স্ব-স্থানে অপেক্ষা করো। এ কথা বলে তিনি রাতের অন্ধকারে একটু দূরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আমি তার জন্য একটু চিন্তিত হয়ে সামনে এগিয়ে তাকে পেলাম। তিনি আমাকে বললেন, এইমাত্র হযরত জিবরাঈল (আ.) এসেছিলেন এবং সুসংবাদ দিয়ে বললেন যে, যে ব্যক্তি মি এটি বর্ণিত হয়।

"وَعَلَيْهِ ثَوْبُ اَبْيَضُ" ह्यू कतात तरमा : २४तठ आवृ यत (ता.) आलाछ عَالَيْهِ ثَوْبُ اَبْيَضُ पड़िताल وَعَلَيْهِ ثَوْبُ اَبْيَضُ عَالَيْهِ ثَوْبُ اَبْيْضُ पठावातरकत উপत সাদা काপড़ ছिल] مِ عَلَيْهِ ثَوْبُ اَبْيْضُ

- ১. ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, বর্ণনাকারী উক্ত উক্তির মাধ্যমে হাদীসটি যে মহানবী এর নিকট হতেই বর্ণনা করেছেন তার অকাট্যতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যাতে শ্রোতাদের হৃদয়ে হাদীসটি মহানবী এর উক্তি হওয়ার ব্যাপারে পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়।
- ২. অথবা, উত্তর এই যে, প্রিয়জনের অবস্থার বর্ণনা মনঃতৃপ্তির কারণ হয়। বর্ণনাকারী হয়রত আবৃ যর (রা.) মনঃতৃপ্তি অর্জনের উদ্দেশ্যেই প্রিয়জন তথা রাসূলের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন وَعَلَيْهُ ثُوْلُ اَبِيْتَنُ

ক্রিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ : যেনা এবং চুরি ছাড়াও ক্রিরা গুনাহ আরো অনেক রয়েছে, তথাপি উক্ত হাদীসে এ দু'টিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, গুনাহ দু' রকম হয়ে থাকে। প্রথমত خُمُونَ اللهِ বা আল্লাহর হক সম্পর্কীয়, আর ব্যভিচার সেই প্রকারের গুনাহ। দ্বিতীয়ত خُمُونَ اللهِ বা নানার হক সম্পর্কীয়। আর চুরি সেই প্রকারের গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এখানে দু' প্রকারের দু'টি গুনাহ উল্লেখ করে উভয় প্রকারের গুনাহেকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَالَتُعَارُضُ بَيْنَ الْعُدِيْنَيْنِ وَهُو مُوْمِنَ الْعُدِيْنَيْنِ وَالْ হাদীসের পারস্পরিক অর্থগত বিরোধ : হযরত আবৃ যর (রা.)-এর হাদীস হতে বুঝা যায় যে, ঈমানের পর কবীরা গুনাহ করলেও সে ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেননা, গুনাহের দরুন তার ঈমান নষ্ট বা বরবাদ হয়ে যায়িনি। হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস خَيْنُ يَرْنِيُ وَهُو مُؤْمِنَ الخ হুরে ইত্যাদিতে লিপ্ত হলে তখন তার ঈমান থাকে না। এ হিসেবে উভয় হাদীসের মধ্যে বাহ্যিক অর্থগত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এর জবাবে বলা যায় যে, আবৃ যর (রা.)-এর হাদীসের অর্থ হলো, কবীরা গুনাহের দরুন ঈমানের মূল নষ্ট হয় না। অবশ্য ঈমানের গতি হ্রাস পায়, ফলে কেউ গুনাহের কারণে জাহান্নামে গেলেও পরে ঈমানের দরুন মুক্তি পাবে। আর হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসের অর্থও প্রায় তার কাছাকাছি, অর্থাৎ কবীরা গুনাহ করার সময় পরিপূর্ণ ঈমান থাকে না, ফলে ঈমানের নাম তার নিকট হতে ছিনিয়ে নেওয়া হয় না। অবশ্য তাকে বলা হয় গুরু অর্থাৎ ফাসিক ঈমানদার।

قَرُ ﴿ مَعْنَى رَغَمَ اَنْفُ اَبَى ذَرِّ ﴿ مَعْنَى رَغَمَ اَنْفُ اَبَى ذَرِّ ﴿ مَعْنَى رَغَمَ اَنْفُ اَبَى ذَرّ ফলে, يَغُمَ اَنْفُ اَبِي ذَرِّ ﴾ وهُمَ عَرْقَ ﴿ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

وَعَنْ كُلُ عَكَادَةً بُنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى مَنْ شَهِدَ أَنْ اللهُ إِلَّهُ اللّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا لَا اللهُ وَرَسُولُهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِبْسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَابْنُ امَتِهِ وَكَلِمَتُهُ النَّهَ اللهِ وَرَسُولُهُ وَابْنُ امَتِهِ وَكَلِمَتُهُ النَّاهَ اللهِ اللهِ وَرَسُولُهُ وَابْنُ امَتِهِ وَكَلِمَتُهُ النَّاهَ اللهِ اللهِ مَرْيَمَ وَرُوحُ مِنْهُ وَابْنُ اللهُ اللهُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقَّ ادْخَلَهُ اللهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَيْهِ. عَلَى مَاكَانَ مِنَ الْعَمَلِ . مُثَّفَقُ عَلَيْهِ.

২৪. অনুবাদ: হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও প্রেরিত রাস্ল। অবশ্যই হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা ও তাঁরই রাস্ল এবং আল্লাহর বাঁদির পুত্র ও তাঁর বাক্য (之) দ্বারা সৃষ্টি; যা তিনি মারইয়ামের নিকট পৌছিয়েছেন। এবং তাঁর পক্ষ হতে [প্রেরিত] একটি রহ মাত্র। আর যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেয় যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, আল্লাহ তা আলা তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার আমল যাই হোকনা কেন। -[বুখারী-মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ব্রাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী হু ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করেছেন। ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে স্বীকারই করতো না এবং তাকে জারজ সন্তান বলতো। আর খ্রিস্টানরা তাঁকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে অভিহিত করে আল্লাহ বলেই জানত। নবী করীম হু তাদের এসব অলীক ধারণা খণ্ডন করে বলেন যে, হযরত ঈসা (আ.) তোমাদের ধারণা মতো নয়; বরং তিনি আল্লাহর বান্দা ও নবী। তিনি আল্লাহর সীমাহীন কুদরতে বিনা পিতায় হযরত মারইয়ামের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

वनात कात्रव عِيْسَى عَبْدُ الله : रयत्राठ अभा (आ.)-तक आञ्चारत वाना वनात तरमा ते हें وَكُر اَنَّ عِيْسَى عَبْدُ الله वरात, रहात, रहिता र्यत्रठ रें (आ.)-तक 'जात्रज मखान' এवः शिक्षानता जांतक 'जाल्लार्त পूव' रिप्तरत जाकीमा পाये करत, करन

উভয় দলই সীমা লজ্ঞানকারী ও জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। অধিকন্তু তারা তাঁর মাতাকে আল্লাহর স্ত্রী [না'উযুবিল্লাহ] বলে যে ধারণা করেছে, এখানে তাঁকে 'আল্লাহর বান্দা বা দাস' বলে প্রকৃত সত্য কথাটিই প্রকাশ করা হয়েছে। আর সাথে সাথে এ দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোনো লোককে মু'মিন হতে হলে হয়রত ঈসা (আ.)-কে 'আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হওয়া' হিসেবে আকীদা রাখতে হবে, অন্যথায় সে কাফির বলে গণ্য হবে।

বলার কারণ : کَلِمَةُ اللّٰهِ وَرُوْجَ مِنْهُ اللّٰهِ وَرُوْجِ مِنْهُ रयत्राठ ঈসা (আ.)-কে کَلِمَةُ اللّٰهِ وَرُوْجِ مِنْهُ পদের অর্থ প্রমাণ বা দলিল। এটাকে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি এ জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, তিনি মহান আল্লাহর অসীম কুদরতের জ্বলন্ত প্রমাণ যে, আল্লাহ তা'আলা পিতা ছাড়াও সন্তান সৃষ্টি করতে পারেন। এই হিসেবে کَلَمَةُ শদের ব্যবহার করা হয়েছে।

- । অথবা, মহান আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য বস্তুকে کُنُ भेंक দ্বারা অন্য কোনো সংযোগ ছাঁড়াই সৃষ্টি করেছেন। এরপ হযরত ঈসা (আ.)-কেও হযরত মারইয়ামের পেটে کُنْ भेंक দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।
- 🛮 অথবা, হযরত ঈসা (আ.)-এর কালাম বা বাণী দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়েছে, তাই তাকে పلبة বলা হয়েছে।
- । जथवा, रयत्राक क्रेमा (जा.)-এत भूच थिएक वाना वस्रास्य । مُلِمَةٌ مَعَبُدُ اللهِ वित्र राहिन, जारे जारक كَلِمَةٌ वना राहिन। وَرُحُ مِنْهُ वनात कात्र : ك. रयत्राक क्रेमा (जा.)-এत সম্মানার্থে তাঁকে رُوْحٌ مِنْهُ वना राहिन। وَرُحُ مِنْهُ عَالَمُ اللهِ वित्र مَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ वित्र مُنْعُ مِنْهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله
- ২. অথবা, রহ দ্বারা যেমন মৃত জীবিত হয়ে যায় এরূপই তাঁর ফুঁকের বরকতে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে যেত, তাই 👸 বলা হয়েছে?
- ৩. কিংবা রহুল আমীন হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে আল্লাহ তা আলা হযরত মারইয়াম (আ.)-এর নিকট প্রেরণ করেছেন এবং তিনি হযরত মারইয়ামের গলায় বা জামার অস্তিনে ফুঁক দিয়েছিলেন, তা হতে তিনি জন্মলাভ করেন। এ জন্যই তাকে রহু বলা হয়।
- 8. অথবা, হযরত ঈসা (আ.)-এর মাধ্যমে হৃদয়সমূহে রূহ আসত, অর্থাৎ তিনি ঈমান ও হিদায়াত দ্বারা মৃত হৃদয়কে জীবিত করতেন। এসব কারণে তাঁকে اَرُوْحُ वंना হয়েছে।

وَعَرُوكِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيِّي ﷺ فَقُلْتُ اُبسُطْ يَمِيْنَكَ فَلْابُايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِيْنَهُ فَقَبَضْتُ يَدِيْ فَـقَـال مَالـَـكَ يَا عَـمُـرُو قُـلُـثُ اَرُدْتُ اَنْ اَشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرُطُ مَاذَا قُلْتُ اَنْ يَكَفْفِرَلَىْ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو اَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهُ وَانَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحُجَّ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلُهُ رَوَاهُ مُسْلِكُم وَالْحَدِيْثَانِ الْمَرْوِيَّانِ عَـنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّركَاءِ عَنِ الشِّرْكِ وَالْأَخَرُ ٱلْكِبْرِيَا } رِدَائِي سَنَدْكُرُ هُمَا فِيْ بَابِ الرِّياءِ وَالْكِبْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

২৫. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাস্লুল্লাহ 🕮 এর দরবারে আগমন করলাম। অতঃপর বললাম, [হে আল্লাহর রাসূল 🚎 ] আমার দিকে আপনার ডান হাত প্রসারিত করুন, যাতে আমি আপনার হাতে বাইয়াত করতে পারি। [তথা ইসলাম গ্রহণ করতে পারি।] অতঃপর নবী করীম তাঁর ডান হাত প্রসারিত করলেন : কিন্তু আমি আমার হাত গুটিয়ে ফেললাম, ফলে নবী করীম ্লুক্র বললেন, হে আমর! তোমার কি হলো? আমি বললাম- আমি একটি শর্ত করতে চাই। রাসূল 🚃 বললেন, তুমি কি শর্ত করতে চাও ? অমি বললাম, আমাকে তিনি যেন ক্ষমা করে দেন। নবী করীম 🚐 বললেন, হে আমর! তোমার এই কথা জানা নেই যে, ইসলাম তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ ধ্বংস করে দেয়। হিজরত তার পূর্বেকার সমস্ত পাপ নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং হজও তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ ধ্বংস করে দেয়। -[মুসলিম]

গ্রন্থকার বলেন, এ স্থানে হযরত আবৃ হরায়রা (রা.)
হতে দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে। একটির সূচনা হলো قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ اَنَا اَغَنْنَى الشَّرَكَاءِ عَنِ السَّرُكِ السَّرُكِ السُّرُكِ السُّرِكِ السُلْمِ السُلْمِ السُلْمِ السُلْمِ السُلْمِ السُلْمِ السُلْمِ السُلْمِ السُلْمِي السُّرِكِ السُّرِكِ السُّلِي السُلْمِ السُلْمِي السُلْمِ السُلْمِ السُلْمِ السُلْمِ السُلْمِ السُلْمِ السُلْمِي السُلْمِ السُلْمِ السُلْمِ السُلْمِ السُلْمِ السُلِمِ السُلْمِ السُلْمِ السُلْمِ السُلْمُ السُلْمُ السُلْمِ السُلْمُ السُلْمُ ا

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चेने शिनास्त राभि : উক্ত হাদীসে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণকালীন সময়ের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি মনে করেছিলেন যে, জাহিলিয়া যুগের কৃত অপরাধসমূহ বহাল থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করলে কি লাভ হবে ? আল্লাহ তা'আলা কি এগুলো ক্ষমা করবেন ? তাই ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এসব পাপের মার্জনার শর্তারোপ করে নেওয়া আবশ্যক তাই তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এরূপ শর্ত পেশ করেছেন। অথচ মহানবী والمحتمد আমার কিরুদ্দির করে দিয়ে বললেন যে, হে আমর! তোমার কি জানা নেই ? ইসলাম তার পূর্বের সমস্ত পাপ ধ্বংস করে দেয়। ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে পিছনের সব রকমের পাপ আল্লাহ মার্জনা করে দেন। এমনিভাবে খাঁটি নিয়তের হজ ও হিজরতও মানুষের পূর্বের সকল পাপ নিশ্চিক্ত করে দেয়।

নিঃ কিহ্ন করে দেওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত তিনটি বিষয় সমান কিনা ? উক্ত হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যাচ্ছে যে, উল্লিখিত বস্তু তিনটির হুকুম সমান, অথচ ব্যাপার তা নয়। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, যদি ইসলাম গ্রহণকারী اَهُنُ حُرْب কাফির দেশের লোক হয়। তবে আল্লাহর হক, বান্দার হক এবং যাবতীয় ছোট-বড় সমস্ত গুনাহ-ই মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে 'জিম্মি' হয়, তবে শুধুমাত্র আল্লাহর হক মাফ হবে, মানুষের হক ক্ষমা হবে না।

- । আর হজ ও হিজরত যদি মাকবুল হয়, তবে কেবলমাত্র আল্লাহর হক মাফ হবে, চাই তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক। যেমন, অন্য হাদীসে এসেছে— وَلَدُتُهُ أُمُّهُ ); আবার কারো মতে, পূর্ণ পাপ মোচনকারী বস্তু হলো ইসলাম, আর হজ ও, হিজরত হলো অপূর্ণ ও আংশিক পাপ মোচনকারী। অর্থাৎ কেবলমাত্র আল্লাহর হক সম্পর্কীয় যাবতীয় গুনাহ মাফ হবে, মানুষের হক সম্পর্কীয় কিছুই মাফ হবে না।
- আবার কারো মতে, আল্লাহর হকের শুধুমাত্র পূর্বেকার ছোট শুনাহ মাফ হবে, বড় শুনাহ মাফ হবে না। তবে ইখলাছ ও নিষ্ঠার সাথে তওবা করলে তাও মাফ হয়ে যাবে। ক্রেটকথা, হজ ও হিজরতের ব্যাপারে কবীরা শুনাহের জন্য খালেছ তওবা সংযুক্ত থাকতে হবে; কিন্তু ইসলাম দ্বারা যাবতীয় শুনাহ ধ্বংস হয়ে যায়।

সমাধান: ইমাম নববী (র.)-এর সমাধানকল্পে বলেন যে, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে অকপট অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করেছে, ইসলাম গ্রহণের দ্বারা তার পূর্বের সমস্ত পাপ মার্জনা হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি কপটতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু অন্তরে কুফরি গোপন রেখেছে, তাহলে ইসলাম গ্রহণ তার পূর্ব গুনাহ মাফের অবলম্বন হবে না।

কাজেই শেষোক্ত হাদীসে উল্লিখিত اَخَذَ بِالْآَوِّلِ وَالْأَخِر ছারা মুনাফিকদের পূর্বাপর গুনাহের শান্তি দানের কথা বলা হয়েছে। আর وَمَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ ছারা অকপটভাবে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে তার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা হবে।

وَأَنْسَامُ الْهَادِمِ अनार মার্জনাকারী বিষয়ের প্রকারডেদ : গুনাহ মাফকারী বিষয় দু'টি। যথা–

- كَا عُلُومٌ كَامِلٌ এটা হলো খাঁটি নিয়তে ইসলাম গ্রহণ করা। এর দ্বারা ছোট বড় সব রকমের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।
- ك. هَادِمُ نَاقِصْ এটা এমন যা দ্বারা সগীরা গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে। তবে খাঁটি তওবা পাওয়া গেলে কবীরা গুনাহও ক্ষমা হয়ে যাবে। যেমন– হজ, হিজরত, নামাজ ইত্যাদি। তবে خُقُرُقُ الْعِبَادِ বান্দা মাফ করা ব্যতীত মাফ হবে না। যেমন– কারো ধন-সম্পদ আত্মসাত করা বা কাউকে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি।

# षिठीय़ जनुत्रुप : ٱلْفَصْلُ الثَّانِيْ

وَعَرْثُ مُعَاذٍ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّنَةَ وَيُباعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ اَمْرِ عَظِيْمِ وَإِنَّهُ لَيَسِيْرُ عَلَىٰ مَنْ يَنَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيئًا وَتُقِيْمُ الصَّلَوةَ وَتُؤْتِي الزَّكُوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ اللهُ ادُلُّكُ عَلَى ابْوابِ الْخَيْرِ الصَّوْمُ جُنَّةُ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئَ الْخُطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَوْةُ الرَّجُلِ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلاَ تَتَجَافلي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ حَتَّى بَلَغَ يَعْمَلُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَلَا اَدُلُكُ بِرَاشِ الْاَمْدِ وَعُمُودِهِ وَ ذُرْوَةِ سَنَامِهِ قُلْتُ بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ رَاسُ الْأَمْرِ اَلْإِسْلَامُ وَعُمُودُهُ الصَّلَوةُ وَ ذُرُوةُ سُنَامِهِ ٱلْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ الاَ الْحْبُرُكَ بِمِلاَكِ ذَٰلِكَ كُلِّه قُلْتُ بَلَى يَانَبِيَّ اللَّهِ فَاخَذَ بِلِسَانِه فَقَالَ كُفٌّ عَلَيْكَ لَهٰذَا فَقُلْتُ يَانَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُ وَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلُّمُ بِهِ قَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَامُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي السُّارِ عَلَىٰ وُجُوهِ بِهِمْ أَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهُمْ إِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالِتَرْمِذِي وَابْنُ مَاجَةً .

২৬. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাস্লুল্লাহ 🚃 -কে বললাম, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। রাসলুল্লাহ 🚃 বললেন, তুমি একটি বিরাট ব্যাপারে প্রশ্ন করেছ, তবে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টি যার জন্য সহজ করে দিয়েছেন তার জন্য এটা অতি সহজ। তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না এবং নামাজ কায়েম করবে. যাকাত প্রদান করবে, রমজানের রোজা রাখবে এবং আল্লাহর ঘরের হজ সমাধা করবে। অতঃপর রাসলুল্লাহ 🚟 বললেন, [হে মু'আয়!] আমি কি তোমাকে কল্যাণের দ্বারসমূহ সম্পর্কে অবহিত করব না? [আর তা হলো,] রোজা হচ্ছে [মন্দ কাজের] ঢাল স্বরূপ, আর সদকা গুনাহকে এমনিভাবে শেষ করে দেয় যেমনিভাবে পানি আগুনকে নির্বাপিত করে দেয় এমনিভাবে কোনো ব্যক্তির মধ্যরাতের নামাজও পাপকে বিনষ্ট করে দেয়। অতঃপর মহানবী কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন যে, তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হতে বিচ্ছিনু থাকে [তথা তারা রাতে শয্যা গ্রহণ করে না] তারা [গজবের] ভয়ে এবং [রহমতের] আশায় তাদের প্রভুকে ডাকতে থাকে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে থাকে। অথচ কেউই অবগত নয় যে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ পরকালে তাদের জন্য কি জিনিস গোপন রাখা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚃 বললেন [হে মু'আয!] আমি কি এ কথা বলে দেব না যে দীনের কাজের প্রকৃত বিষয় ও মূলস্তম্ভ কি এবং তার উচ্চ শিখরই বা কোনটি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি আমাকে তা বলে দিন। রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, দীনের কাজের মূল হচ্ছে ইসলাম, [তথা কালিমা] আর স্তম্ভ হচ্ছে নামাজ, আর এর উচ্চ শিখর হচ্ছে জিহাদ। এরপর রাসুলুল্লাহ = বললেন, [হে মু'আয!] আমি কি তোমাকে এ সব কাজের গোড়া বা আসল কি তা বলে দেব না ? আমি বললাম- হাঁ. আল্লাহর নবী 🚃 বলে দিন। অতঃপর রাসলুল্লাহ 🚃 নিজের জিহবা ধারণ পূর্বক বললেন, তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখবে। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী ! আমরা এ জিহ্বা দ্বারা যেসব কথাবার্তা বলি কিয়ামতের দিন কি সে ব্যাপারে আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে? রাস্লুল্লাহ 🚐 বললেন, হে মু'আয ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক [অর্থাৎ কি সর্বনাশ]। হে মু'আয় একমাত্র মানুষের মুখের অসংযত কথাবার্তাই কিয়ামতের দিন তাকে মুখের উপর কিংবা নাকের উপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে ৷ –[আহমদ তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী হুহুহযরত মু 'আয (রা.)-এর ভালো কর্ম সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে شَرْحُ الْحَدِيْث ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন, আর তা হলো– (১) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা, (২) আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত না করা, (৩) নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, (৪) সম্পদের যাকাত প্রদান করা, (৫) রমজান মাসের রোজা রাখা, (৬) দান সদকা করা, (৭) রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা, (৮) জিহাদ করা এবং (৯) জিহ্বাকে সংযত রাখা। কোনো ব্যক্তি এসব কাজ যথাযথভাবে পালন করতে পারলে তার জন্য দীনের অন্যান্য সকল ইবাদত সহজ হয়ে যায়।

"اَلَقَدْ سَالْتَ عَنْ اَمْرٍ عَظِيْمٍ" বলার : হযরত মু'আয (রা.) নবী করীম الله عن اَمْرٍ عَظِيْمٍ " القَدْ سَالْتَ عَنْ اَمْرٍ عَظِيْمٍ জাঁহান্নাম হঁতে বেঁচে থাকার উপায় সম্পর্কে জানতে চাইলে হযরত নবী করীম ্রেট্রা হযরত মু'আয (রা.)-কে বললেন, 🚉 অর্থাৎ তুমি অবশ্যই একটি মহাগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছ। এটা দ্বারা নবী কারীম 🚎 বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি ইর্ঙ্গিত করলেন এবং এ জিজ্ঞাসার উত্তরে যে জবাব হুযুর 🚎 দেবেন তার প্রতি হযরত মু'আয (রা.)-কে মনোযোগ দেওয়ার জন্য এ উক্তিটি করেছেন।

রোজা, সদকা শেষ রাতের ইবাদতকে कल्गा विज وَجْهُ تَسْمِيَةِ الصَّوْمِ وَالصَّدَقَةِ وَصَلَوةِ اللَّيْلِ بِابْوَابِ الْخَيْرِ বলার কারণ: উল্লিখিত বিষয়াবলিকে কল্যাণের দ্বার বলার কারণ নিম্নরূপ-

পানাহার ও যৌনক্ষুধা পূর্ণ করা হতে বিরত থেকে রোজা রাখা, নিজের কষ্টার্জিত অর্থ অন্যকে দান করা এবং আরামদায়ক নিদ্রা ছেড়ে গভীর রাতে জাগ্রত হয়ে নামাজ আদায় করা অত্যধিক কষ্টকর কাজ। যে ব্যক্তি এ কষ্ট স্বীকার করে তিনটি কাজে অভ্যস্ত হতে পেরেছে, তার পক্ষে অন্যান্য ইবাদত আদায় করা সহজসাধ্য হয়ে যায়। ফলে তার জন্য জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি এবং জান্নাত লাভ করা নিশ্চিত হয়ে পড়ে, এ জন্যই মহানবী 🚐 এ তিনটি ইবাদতকে اَبْوَابُ الْخَيْرِ বা কল্যাণের দ্বার রূপে আখ্যায়িত করেছেন।

রাজা ঢালস্বরূপ' এর অর্থ : এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, যুদ্ধের ময়দানে যেমন ঢাল ব্যবহার 'مُعْنَى تَوْلِهِ "الكَشَوْمُ جُنَّةً" করে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা হয় এবং তা থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, তেমনি রোজা রাখার দ্বারা কাম-রিপুকে দুর্বল করে ইসলামের শত্রু শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। এ জন্য রাসূলে কারীম 🚎 রোজাকে ঢালরূপে আখ্যায়িত करतिहन। মহानवी ومَعْرِيْ مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ الاَ فَضَيِّفُوا مَجَارِيهَ بِالْجُوْعِ

অর্থাৎ, শয়তান মানুষের রক্ত প্রবাহের পথ দিয়ে গমনাগমন করে থাকে, সুতরাং তোমরা উপবাস ব্রত পালনের মাধ্যমে তার চলার পথ সংকীর্ণ করে দাও।

অর্থ- নির্ভরস্থল, মৌল مِلاَنْ ؛ অবান সংযত রাখা সকল কিছুর মূল হওয়ার বর্ণনা بَيَانُ كُوْنِ كَفِّ اللِّلسَانِ مِلاَكُ الْكُلِّ বিষয়। মানুষ তার জবান দ্বারাই মিথ্যা, কুৎসা, গিবত, যাবতীয় অন্যায় কথা বলে গুনাহগার হয় এবং তার আমল ধ্বংস করে থাকে। যে ব্যক্তি তার জবানকে এ সকল মিথ্যা, অশ্রীল ও অন্যায় কথা হতে সংযত রাখতে পেরেছে তার জন্য বর্ণিত যাবতীয় গুনাহ হতে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে, তথা সে যেন ইসলামের মৌল বিষয় অর্জন করতে পেরেছে। এজন্য নবী করীম 🚐 বলেছেন, জবানকে সংযত রাখাই সব কিছুর মৌল বিষয়।

অপর এক হাদীসে নবী করীম 🚎 বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দু' ঠোঁট ও লজ্জাস্থান হেফাজত করেছে, আমি তার জন্য বেহেশতের জিম্মাদার।

এর অর্থ : کَکُلُتُكُ اُمُّكُ -এর অর্থ : کَکُلُتُكُ اُمُّكُ صَالَحَ عَکَلُتُكُ اُمُّكُ -এর করীম عَنْكُ اُمُّكُ প্রেক্ষিতে হযরত মু'আয (রা.) যখন বললেন, হুযূর ! আমরা কি আমাদের বাক্যালাপের কারণেও অপরাধী হবং তখন নবী করীম 🚟 বললেন, হে মু'আয় ! فَكَلَتْكُ أَكُ اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْكُ عَلَيْكُ الْكُو (রা.)-কে বদদোয়ার উদ্দেশ্যে বলেননি; বরং হুজুর 🚟 তাকে আদর করে এ উক্তি করেছেন। অথবা নবী করীম 🕰 এ বাক্যটি বিশ্বয় প্রকাশ ও সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলেছেন।

وَعَنْ لِلهِ عَلَى اَمُامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى اَمُامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى مَنْ اَحَبَّ لِللهِ وَاَبْغَضَ لِللهِ وَاعْطَى لِللهِ وَمَنْعَ لِللهِ فَقَدِ اللهِ فَقَدِ اللهِ فَعَد فَقَدِ اللهِ عَلَى مَعَاذَ بنن اَنسِ مَعَ تَقْدِيْمٍ وَتَاخِيْرٍ وَفِيْهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهُ.

২৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন-যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসে এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যেই কারে। সাথে শক্রতা পোষণ করে, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাউকে কিছু দান করে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই কাউকে দান করা হতে বিরত থাকে, সে অবশ্যই তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নেয়। – [আবৃ দাউদ] আর ইমাম তিরমিয়ী (র.) এ হাদীসটিকে শন্দের পূর্বাপর করে মু'আয ইবনে আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে ঠিন্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রাল্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্র

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चेनेट्य रामीटिंग त्राच्या : মানব জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য হলো ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি। আর তা অর্জিত হবে একমাত্র আল্লাহকে রাজি ও খুশি করার মাধ্যমে। আলোচ্য হাদীসে এ কথাটিই প্রতিধ্বনিত হয়েছে, আর তাহলো যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালোবাসে, আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যেই কারো সাথে শক্রতা পোষণ করে এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে কাউকে দান করবে, দান করা হতে বিরত থাকে, এক কথায় যার সকল কর্মকাওই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে হয়, সে পরিপূর্ণ ঈমানদার হিসেবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়।

করার কারণ: আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত ৪ টি বিষয় তথা কাউকে ভালোবাসা, কারো প্রতি শক্রতা পোষণ করা, কাউকে কিছু দান করা এবং তা হতে বিরত থাকা স্বভাবত জাগতিক স্বার্থ চিন্তা ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির মনোবৃত্তি থেকে হয়ে থাকে। নিজ স্বার্থ-চিন্তা ও হীন উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এসব কর্ম করা একমাত্র আল্লাহ প্রেমিক ও প্রকৃত মু'মিনের পক্ষেই সম্ভব। আর যে এসব কাজ নিঃস্বার্থতার সাথে করতে পারে তার জন্য অপরাপর মহৎ গুণাবলি অর্জন করা অতি সহজ। এ জন্যই মহানবী ক্ষেত্র এ চারটি কাজকে স্কমানের পূর্ণতা লাভের উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

হন, সে কাজ দুরহ বা কষ্টসাধ্য হলেও করা বা করার জন্য বন্ধুতা ও শক্রুতা এর অর্থ : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে কাজে সন্তুষ্ট হন, সে কাজ দুরহ বা কষ্টসাধ্য হলেও করা বা করার জন্য চেষ্টা করা এটা خُبُ نِی اللّٰهِ (কানো ব্যক্তিকে এ জন্য মহব্বত করা যে, তিনি একজন সং এবং দীনদার খোদাভীরু লোক, যদিও তার আপনজনের কেউ নয়। আর কোনো ব্যক্তিকে এজন্য ঘৃণা করা যে, সে অসৎ দুশ্চরিত্র, যদিও সে আপন কেউ হয় এটা بُعْنُ صُ نِی اللّٰه ; অনুরূপভাবে কোনো প্রার্থনাকারীকে এ কারণে সাহায্য দেওয়া যে, সে এটা দ্বারা নেক কাজ করবে, যেমন–খাদ্য খেয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে, এটা হলো اللّٰه আর কাউকে এজন্য সাহায্য না দেওয়া যে, সে তা দ্বারা মদ পান করবে বা জুয়া খেলবে, এটা হলো نَى اللّٰهِ আন কাউকে এজন্য সাহায্য না দেওয়া যে, সে তা দ্বারা মদ পান করবে বা জুয়া খেলবে, এটা হলো نَى اللّٰه (মাটকথা যাবতীয় কাজে পার্থিব স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভই হলো ঈমানের পরিপূর্ণতার সহায়ক। আরু উমামা বাহেলী (রা.) হযরত রাস্লুল্লাহ ত্রত একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন, প্রথমদিকে তিনি মিশরে বসবাস করতেন। এরপর তিনি হিমসে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তিনি কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম। অনেকে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হিজরি ৮৬ সালে ৭১ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। সিরিয়ায় মৃত্যুবরণকারী সাহাবীগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশেষ সাহাবী।

وَعَرْكِ آبِیْ ذَرِّ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَهُ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ وَرُواهُ ٱبُوْدَاوُدَ

২৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ যর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন- সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম হলো আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব করা এবং আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যেই শক্রতা করা। –[আবৃ দাউদ]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चें रांनीत्मित त्रांच्या : মানব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হওয়া একান্ত আবশ্যক। সাধারণত পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যেই মানুষ একে অপরকে ভালোবাসে এবং অন্যের সাথে শক্রতা পোষণ করে। এ জন্য নবী করীম و و দু'টি কর্মকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। অথবা উপস্থিত কোনো সাহাবীর মধ্যে এ দু'টি গুণের অভাব দেখেছেন বিধায় মহানবী و কর্মদ্বরকে উত্তম কর্ম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অন্য হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ময়দানে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর মহববতকারীদেরকে আহ্বান করবেন।

উত্তম হওয়ার কারণ: সমস্ত আমলসমূহের উপর আল্লাহ তা'আলার জন্য ভালোবাসা এবং শক্রতা পোষণ করা উত্তম হওয়ার কারণ: সমস্ত আমলসমূহের উপর আল্লাহ তা'আলার জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শক্রতা পোষণ করা উত্তম হওয়ার কারণ হলো, সকল নেক আমল আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও মহক্বতের উপর নির্ভরশীল। মন্দ ও অকল্যাণকর কার্য হতে বিরত থাকাও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা উপর নির্ভরশীল। যার অন্তর আল্লাহর প্রেমে পরিপূর্ণ; সে উত্তম ও ভালো কার্যের উপর সদাসর্বদা অবস্থান করে। আর যার অন্তরে আল্লাহবিরোধী কাজে শক্রতা বা ঘৃণা রয়েছে সে সদাসর্বদা খারাপ ও অকল্যাণকর কার্যের প্রতি ঘৃণা করে। এ জন্যই মহানবী

وَعَرْو لِكَ الِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالْمُ وَسُوْلُ السِّهِ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ المَيْهُ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ الْمُسَلِمُ وَامْوَا لِهِمْ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَ زَادَ الْبَيْهَ قِيُّ فِي التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَ زَادَ الْبَيْهَ قِيُّ فِي التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَ زَادَ الْبَيْهَ قِي فِي التَّهُ وَالْمُجَاهِدُ شَعَبِ الْإِيْمَانِ بِرَوَايَةٍ فُضَالَةً وَالْمُهَا فِي اللَّهِ وَالْمُهَاجِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَةً فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَالْمُهَاجِدُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَ الذُّنُونِ .

২৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিশাদ করেছেন-প্রকৃত মুসলমান সে, যার জবান ও হাত হতে অপর মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে, আর প্রকৃত ঈমানদার সে যাকে লোকেরা তাদের জান ও মাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করে। – [তিরমিয়ী ও নাসায়ী]

কিন্তু ইমাম বায়হাকী (র.) "শু'আবুল ঈমান" গ্রন্থে হযরত ফুযালার সূত্রে এ কথাগুলো বৃদ্ধি করেছেন– সে ব্যক্তি প্রকৃত মুজাহিদ, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যে নিজের প্রবৃত্তির সাথে লড়াই করে। আর যে ব্যক্তি গুনাহ বা পাপের কাজ পরিত্যাগ করে সেই প্রকৃত মুহাজির।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चेर्ने शानीरमत ব্যাখ্যা: মুসলিম এবং মু'মিন শব্দের অর্থই হলো নিরাপতা ও শান্তি দানকারী। কাজেই যার কাজকর্ম, কথাবার্তা হতে অপর মানুষ নিরাপদ, যাকে মানুষ সকল কাজের সহায়ক মনে করে এবং যাকে আশ্রয়স্থল ও আমানতদার মনে করে, সেই হলো প্রকৃত মুসলিম বা মু'মিন। এ জন্যই মহানবী আত্র অন্যত্র মু'মিনকে খেজুর গাছের সাথে তুলনা করেছেন। খেজুর গাছের ফল-মূল থেকে শুরু করে সব কিছু যেমন উপকারি তেমনি মুসলমানেরও সকল কাজকর্ম অন্যের জন্য উপকারী হতে হবে। আর প্রকৃত মুজাহিদ সে, যে নিজের কুপ্রবৃত্তির সাথে লড়াই করে সত্যের পথে চলে এবং

নিজের ইচ্ছা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে চলে। এছাড়া প্রকৃত মুহাজির হলো সে ব্যক্তি, যে সব রকমের পাপ ও অন্যায় কাজকে পরিহার করে চলে, কখনো পাপের কাজে অগ্রসর হয় না।

একমাত্র জিহাদ নয়; বরং প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ উত্তম হওয়ার কারণ: কাফিরদের সাথে জিহাদ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র জিহাদ নয়; বরং প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করে তাকে ইবাদতের জন্য বাধ্য করা একটি উৎকৃষ্ট জিহাদ। কেননা, মানুষের প্রবৃত্তি কাফিরের চেয়ে বড় শক্র। কেননা, কাফিরের সাথে যুদ্ধ কখনো কখনো হয়ে থাকে এবং কাফির তার থেকে দ্রে অবস্থিত। কিন্তু প্রবৃত্তি, যা ইবাদত ও আনুগত্যের বিরোধী তা তার সাথে সার্বক্ষণিকভাবে জড়িত, তাই এই বড় শক্রর সাথে মানুষের যে সার্বক্ষণিক যুদ্ধ হবে তা আরো গুরুত্বপূর্ণ হবে। তা ছাড়া প্রবৃত্তি এবং শয়তান হলো রাজা, আর কাফির হলো তার সেন্য দল, তাই সৈন্যদলের সাথে যুদ্ধে অবতরণ করার তুলনায় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার গুরুত্ব অধিক। তাই মহানবী

আলোচ্য হাদীসে মহানবী الْسَنَانُ عَلَى الْبَيْدِ فِي الْعُدِيْثِ जिंड হাদীসে الْسَانُ عَلَى الْبَيْدِ فِي الْعُدِيْثِ जा जिंदि إِلَى أَنْ الْعَدِيْثِ أَلْ الْبَيْدِ فِي الْعُدِيْثِ أَلْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللل

"الْسَرَادُ بِغَوْلِه "الْسَجَاهِدُ مَنْ جَاهَدُ نَغْسَدً" الْسَجَاهِدُ অকৃত মুজাহিদ সে ব্যক্তি যে তার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে" বক্তব্যটির তাৎপর্য: যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার উদ্দেশ্যে দীন ও ঈমানকে শক্রর শক্রতা থেকে আত্মাকে মুক্ত ও নিরাপদ করা। কেননা, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রয়োজন সব সময় দেখা দেয় না এবং সকলের পক্ষে এ জিহাদে শরিক হওয়ার সুযোগও হয়ে উঠে না; কিন্তু মানুষের কুপ্রবৃত্তি তার দীন ও ঈমানের সবচেয়ে বড় শক্র, যার শক্রতা বাইরের শক্রর তুলনায় কোনো অংশে কম নয় এবং এ শক্রতার মোকাবেলা প্রত্যেককেই সব সময় করতে হয়। সত্যিকার মুমিন ব্যক্তিই এ অভ্যন্তরীণ শক্রর মোকাবেলা করে নিজের দীন ও ঈমানকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়। আর দুর্বল ঈমানদার

ব্যক্তি এ অভ্যন্তরীণ শত্রুর হাতে পরাজিত হয়ে দীন ও ঈমানের পক্ষে ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ জন্যই আপন প্রবৃত্তির সাথে সংঘটিত জিহাদের সফল ব্যক্তিকে প্রকৃত মুজাহিদরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

وَعَنْ تَ انس (رض) قَالَ قَلَمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِلاَّ قَالَ لاَ إِيْسَانَ لِمَنْ لاَ اَمْانَةَ لَهُ وَلاَدِيْنَ لِمَنْ لاَعَهُد لَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

৩০. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ তুলু খুব কমই আমাদেরকে উপদেশ প্রদান করতেন। আর যখনই দিতেন তখনই এ কথা বলতেন যে, যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার সমানও নেই। আর যার অঙ্গীকার ঠিক নেই তার দীনও নেই। –িবায়হাকী–শু'আবল ঈমান

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

আনিসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে মহানবী ক্রিমুসলিম জীবন ব্যবস্থার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অপর দু'টি কর্মের উপর নির্ভরশীল হিসেবে ঘোষণা করেছেন। প্রথমত আমানতদারী। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার মধ্যে আমানতদারী নেই, সে যে কোনো কাজ করতে ও কথাবার্তা বলতে দ্বিধা করে না। তার দ্বারা অপরের রক্ষিত সম্পদ ও গোপন কথার খেয়ানত হয়। এ জন্য তার ঈমানের মধ্যে ক্রটি এসে যায়। অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার থাকে না। আর দ্বিতীয়ত যার মধ্যে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার গুণ না থাকে তার কার্যক্রমে মুনাফিকী ফুটে উঠে ফলে তার দীনের মধ্যে অসম্পূর্ণতা দেখা দেয়।

- اَحَاثَـٰ द्वां द्वां प्रांत प्रति اَحَاثَـٰ द्वां दि के उत्मिन्य ति उत्प्रति عن ( दिवार विकास विकास
- كَانَا শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো সংরক্ষণ করা বা হেফাজত করা বা গচ্ছিত রাখা হাদীসে বর্ণিত اُمَانَدُ -এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি মানুষের ধন-সম্পদের আমানত রক্ষা করে না তথা সংরক্ষণ করে না; বরং খেয়ানত করে এমন ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারে না।
- ২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বণিত আছে যে, এখানে আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আনুগত্য করা।
- হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অপর এক বর্ণনায় আছে য়ে, আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য ফরজসমূহ ? এটি অধিকাংশ ওলামার মত।
- ৪. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন, আমানত দ্বারা স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান সংরক্ষণের কথা বুঝানো হয়েছে।
- ৫. হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, আমানত দ্বারা দীন, ফারায়েয ও হুদুদ উদ্দেশ্য।
- ৬. হযরত মালিক (র.) হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, আমানত দ্বারা নামাজ, রোজা ও অপবিত্রতার গোসল উদ্দেশ্য।
- ٩. কারো মতে أَمَانَةُ षाता অপবিত্রতা হতে গোসল করা উদ্দেশ্য, যেমন হযরত আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণিত আছে–
   لَمَّا سُتُلُواْ عَن الْأَمَانَةِ بَقَوْلِهِمْ مَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ الْفُسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ
- ৮. কেউ কেউ বলেন, কাউকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করে তার উপর শর্য়ী বিধান পালনের দায়িত্ব অর্পণ করাকে
- ৯. কিছু সংখ্যকের মতে, اَمَانَةٌ عَلَى السَّامُواتِ وَالْاَرْضِ الخ وَنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّامُواتِ وَالْاَرْضِ الخ
- ১০ আর এক দলের মতে, হর্টা দ্বারা ঐ অঙ্গীকার উদ্দেশ্য, যার উল্লেখ পবিত্র কুরআনে এসেছে-

وَإِذْاخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي أَدَمَ الغ

উক্ত হাদীসে عَهُوْ षात्रा উদ্দেশ্য : عَهُوْ শব্দিটি একবচন, বহুবচন হলো عُهُوْدُ শাব্দিক অর্থ হলো– প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার বা ওয়াদা। হাদীসে বর্ণিত عَهُوْ সংযুক্ত বাক্যের অর্থ হলো– যে ব্যক্তি অঙ্গীকার রক্ষা করে না সে কখনো পূর্ণ দীনদার হতে পারে না। এ عَهُوْ এর উদ্দেশ্য নিয়ে কিছুটা মতান্তর রয়েছে। যেমন–

- ১. অধিকাংশের মতে, এখানে عَهْد দ্বারা ইহজগতে আল্লাহর শানে মানুষের কৃত অঙ্গীকারের কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে– اَلَسْتُ بَرَيْكُمُ قَالُواْ بَلَيْ
- ২. অথবা, মহান আল্লাহ হযরত আদম (আঁ.)-ঁকে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় فَاِثَّا يَأْتَبِنَّكُمْ مِنِّى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاى الخ বাণীর মাধ্যমে তার নিকট হতে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত عَهْد দ্বারা সেই অঙ্গীকারই উদ্দেশ্য।

# र्थोश वनुत्क्षत : إَنْفَصْلُ الثَّالِثُ

وَعَنْ كَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ آلِهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৩১. অনুবাদ: হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ করে বলতে শুনেছি যে, [তিনি বলেন,] যে ব্যক্তি এরপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ তা'আলার রাসূল; তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। –[মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আত্র হাদীসের ব্যাখ্যা: মহানবী আত্র হাদীসে বলেছেন, যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং হ্যরত মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তা আলা তার উপর জাহানুমের আগুনকে হারাম করে দেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে স্বীকৃতি দেয় এবং শরিয়তের যাবতীয় বিধিবিধানকে অল্লান বদনে মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করে, তাহলে আল্লাহ তা আলা তার উপর জাহানুমের আগুনকে হারাম করে দেবেন। আর যদি সে কোনো পাপও করে থাকে তবে পাপ অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করার পরই তাকে জানুতে প্রবেশ করানো হবে।

وَعَرْو ٣٢ عُشْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ (رض) قَالَ وَهُو يَعْلَمُ قَالَ وَهُو يَعْلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ وَخَلَ الْجَنَّةَ . رَوَاهُ مُسْلِمً

৩২. অনুবাদ: হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন–যে ব্যক্তি এ বিশ্বাসের উপর মৃত্যুবরণ করেছে যে, আল্লাহ ছাড়া কেনো মাবুদ নেই; সে অবশ্যই জানাতে প্রবেশ করবে।–[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें शामीत्मत रागिशा: य ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে যাবে। অর্থাৎ কালিমার বদৌলতে সে যত পার্পই করুক না কেন একদিন অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে পাপের পরিমাণ অনুযায়ী তাকে কিছু দিন জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

: रयत्रा अभान देवता आक्कान (ता.)- अत जीवनी خَبَاةُ عُثْمَانَ بُن عُفَّانَ بُن عُفَّانَ بُن عُفَّانَ

- ১. নাম ও পরিচিতি: তাঁর নাম ওসমান; উপনাম আবৃ আবদুল্লাহ, আবৃ আমর ও আবৃ লায়লা; উপাধি যিনুরাইন ও গনী। পিতার নাম আফ্ফান ইবনে আবুল আস, আর মাতার নাম আরওয়া বিনতে কুরাইয়। তিনি ছিলেন রাস্লুলাহ ৄ এর জামাতা ও তৃতীয় খলীফা এবং কুরাইশ বংশের উমাইয়া শাখার সন্তান।
- ২. জন্ম : অধিকাংশের মতে, তিনি 'আমুল ফীল' তথা হস্তি বাহিনীর ৬ বছর পর ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো বর্ণনা মতে, তাঁর জন্ম হয় তায়েফে।
- ৩. ইসলাম গ্রহণ: তিনি ইসলামের প্রথম যুগে রাস্লুল্লাহ ক্রি দারুল আরকামে প্রবেশ করার পূর্বে হযরত আবৃ বকর (রা.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ওসমান (রা.) নিজেই বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণকারী চারজনের মধ্যে চতুর্য।
- 8. খিলাফতের দায়িত্ব লাভ :হযরত ওমর (রা.)-এর শাহাদাতের পর ২৪ হিজরির ১লা মহররম সোমবার সকালে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বারো বছর বারো দিন তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।
- ৫. হাদীসশাস্ত্রে অবদান :তিনি সর্বমোট ১৪৬ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সম্মিলিতভাবে ১৩খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী এককভাবে ৮ খানা আর ইমাম মুসলিম এককভাবে ৫ খানা হাদীস বর্ণনা করেন।
- ৬. ইন্তেকাল: হিজরি ৩৫ সালে ১৪ই যিলহজ 'আল-আসওয়াদুত তুজিবী' নামক ঘাতকের হাতে আসরের নামাজের পর ৮২-৯০ বছরের মাঝামাঝি বয়সে শাহাদাত বরণ করেন।
- ৭. কবর : 'জানাতুল বাকী' কবরস্থানের 'হাশশে কাওকাব' নামক অংশে রক্তাক্ত পোশাক সজ্জিত এ মজলুম শহীদকে গোসলবিহীন অবস্থায় দাফন করা হয়। হযরত যুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা.) তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন।

وَعَنْ اللّهِ عَلَى جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَّهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَى الْمُوْجِبَتَانِ قَالَ مَنْ رَجُلُ يَارَسُوْلَ اللّهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ قَالَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَبْعًا دَخَلَ النّارَ وَمَنْ مَاتَ لَايُسُوكُ بِاللّهِ شَبْعًا دَخَلَ النّادَ وَمَنْ مَاتَ لَايُسُولُ بِاللّهِ شَبْعًا دَخَلَ النّاءَ وَمَنْ النّبِعَ اللّهِ شَبْعًا دَخَلَ النّاءَ وَمَنْ النّبِعَ اللّهِ شَبْعَتًا دَخَلَ النّاءَ وَمَنْ النّبَاءَ وَمَنْ النّبَاءَ وَمَنْ النّبَاءَ وَمَانً النّبَاءَ وَمَانًا وَالنّاءَ وَمَانَ النّبَاءَ وَمَانًا وَالنّاءَ وَمَانَ النّبَاءَ وَمَانَ النّاءَ وَمَانَ النّاءَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

৩৩. অনুবাদ: হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ
করেছেন- দু'টি এমন বিষয় রয়েছে যা অপর দু'টি বিষয়কে
[তথা জান্নাত ও জাহান্নাম] আবশ্যক করে তোলে। এক
ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ! সে
অপরিহার্যকারী বিষয় দু'টি কি কি ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ
বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক
করে মৃত্যুবরণ করেছে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর
যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে মৃত্যুবরণ
করেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। - [মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीत्मत्र वाचा : আলোচ্য হাদীনে মহানবী কু দু'টি বস্তুকে অপর দু'টি বস্তুর অপরিহার্যকারী হিসেবে ঘোষণা করেছেন, আর তা হলো–

- 'আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা' এ বিশ্বাসের উপর কেউ মৃত্যুবরণ করলে সে নিশ্চিতভাবে জাহান্নামে প্রবেশ
  করবে; তা হতে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। কেননা, মহান আল্লাহ শিরক ছাড়া যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন।
- ২. দ্বিতীয় হলো, আল্লাহর সাথে শিরক না করা, এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে। অবশ্য পাপ করলেও তার শাস্তি ভোগের পর সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

وَعُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

৩৪. অনুবাদ : হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা রাস্লুল্লাহ 🚟 এর চতুম্পার্শ্বে বসা ছিলাম। আমাদের সাথে দলের মধ্যে হ্যরত আবূ বকর ও হ্যরত ওমর (রা.)-ও ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🕮 আমাদের মধ্য হতে উঠে চলে গেলেন এবং ফিরে আসতে এত বেশি বিলম্ব করলেন যে. আমরা ভীত-কম্পিত ও কিংকর্তব্যবিমৃঢ় হয়ে পড়লাম, না জানি আমাদের অনুপস্থিতিতে কোনো বিপদে পড়লেন কিনা ? এতে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাঁর খোঁজে বের হয়ে পড়লাম। আর আমি সর্বপ্রথম অত্যধিক ব্যতিব্যস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ 🚐 এর খোঁজে বের হয়ে পড়লাম, অবশেষে তাঁকে খোঁজ করতে করতে বনী নাজ্জার গোত্রের জনৈক আনসারীর এক প্রাচীর বেষ্টিত বাগানের নিকট এসে পৌছলাম। অতঃপর এর চতুর্দিকে ঘুরতে লাগলাম যে, ভিতরে প্রবেশ করার কোনো দরজা পাই কিনা? কিন্তু আমি কোনো দরজা পাইনি। হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, বাহিরের একটি কৃপ হতে একটি ছোট নালা বাগানের ভিতরে প্রবেশ

فَاحْتَفَزْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ : اَبُوْهُ رَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَاشَانُكَ قُلْتُ كُنْتَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَابْطَاْتَ عَلَيْنَا فَخَشِيْنَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُوْنَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنْتُ اوَّلَا مَنْ فَنِعَ فَأَتَيْتُ هٰذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْكَبُ وَلهَوُلاَءِ النَّاسُ وَرائِيْ فَقَالَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ وَاعْظَانِيْ نَعْلَيْهِ فَقَالَ إِذْهَبْ بِنَعْلَى هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيكَ مِنْ وَرَاءِ هٰذَا الْحَائِيطِ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشَّرْهُ بِالْجُنَّةِ فَكَانَ اَوُّلَ مَنْ لَقِيبُ تُ عُمَرُ فَقَالَ مَاهَا تَانِ النَّعْلَان يَا ابَاهُرَيْرَةَ قُلْتُ هَاتَانِ نَعْلَا رُسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنِيْ بِهِمَا مَنْ لَقِيْتُ يَشْهَدُ أَنْ لاَّ اللَّهُ اللَّهُ مُسْتَيْقِنَّا بِهَا قَلْبُهُ بَشُّرْتُهُ بِالْجُنَّةِ فَضَرَبَ عُمَرُ بَيْنَ ثَدْيَتَى فَخَرَرْتُ لِإِسْتِى فَقَالَ ارْجِعْ يَا اَبا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتَ إِلَى رَسُولِ السُّبِعِيُّكَ فَاجْهَشْتُ بِالْبُكَاءِ وَرَكِبَنِي عُمَرُ وَإِذًا هُوَ عَلَىٰ إِثْرِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَالَكَ يَا

করেছে। اَلرَّبُيْمُ -এর অর্থ হলো ক্ষুদ্র নালা বা নর্দমা। তিনি বলেন, আমি নিজের দেহকে সংকৃচিত করে তার মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ 🚐 এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, আবূ হুরায়রা না কি ? আমি বললাম, জী হজুর! আমিই। রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, ব্যাপার কি ? তুমি এখানে কিভাবে এলে। আমি বললাম, আপনি আমাদের মাঝেই বসা ছিলেন, এরপর হঠাৎ আপনি উঠে এসে এত বিলম্ব করলেন যে, আমরা ভীত হয়ে পড়লাম। না জানি আপনি আমাদের অনুপস্থিতিতে কোনো বিপদে পড়লেন কি না ? ফলে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আর আমিই সর্বাগ্রে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ফলে আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে এই দেয়ালের নিকট এসে পড়লাম এবং শিয়ালের মতো সংকুচিত হয়ে এখানে প্রবেশ করলাম। আর ঐ সমস্ত লোকেরা আমার পশ্চাতে রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ 🚃 আমাকে তাঁর পাদুকাদ্বয় **मिरा** वन्तान, रह जातृ इतायता ! এ मू'ि निरा या अवर দেয়ালের ওপারে যার সাথে সাক্ষাৎ পাবে : সে যদি অন্তরের স্থির বিশ্বাসে এটা সাক্ষ্য দেয় যে 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রভূ নেই' তাকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান কর। হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, সর্বপ্রথম আমার হ্যরত ওমর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তখন তিনি বললেন, হে আবৃ হুরায়রা ! তুমি এই জুতাদ্বয় কোথায় পেলে? আমি বললাম এ দু'টি রাসূলুল্লাহ 🕮 এর পাদুকা। এ দু'টিসহ তিনি আমাকে এই বলে পাঠিয়েছেন যে, রাস্তায় যার সাথে সাক্ষাৎ হবে সে যদি মনে-প্রাণে এই সাক্ষ্য দেয় যে. 'আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই' তাকে আমি যেন জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করি এটা শুনে হযরত ওমর (রা.) আমার বুকের উপর এমন আঘাত করলেন যে, আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম এবং তিনি রাগত স্বরে বললেন, হে আবৃ হুরায়রা ! তুমি ফিরে যাও। ফলে আমি রাসূলুল্লাহ 🚐 এর নিকট ফিরে গেলাম এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় তাঁর নিকট অভিযোগ করলাম এবং দেখলাম যে হ্যরত ওমর (রা.) আমারই ঘাড়ে সওয়ার হয়ে আছে, অর্থাৎ তিনি আমার পশ্চাতেই সেখানে এসে পৌছলেন। অত:পর রাসুলুল্লাহ 🚟 বললেন, হে আবু হুরায়রা ! তোমার কি হলো? আমি বললাম, প্রথমেই আমি হ্যরত ওমর

اَباهُرَيْرَةَ قُلْتُ لَقِيْتُ عُمَرَ فَاخْبُرْتُهُ بِالَّذِیْ بَعَثْ تَنِیْ بِهِ فَصَرَبَ بَیْنَ ثَدْیَیْ ضَرْبَةً خُرْرُتُ لِاِسْتِیْ فَقَالَ ارْجِعْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ خُرْرُتُ لِاِسْتِیْ فَقَالَ ارْجِعْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ بَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَافَعَلْتَ قَالَ يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَافَعَلْتَ اللّهُ عَلَى مَافَعَلْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الل

(রা.)-এর সাক্ষাৎ পেলাম এবং তাকে সে সংবাদই প্রদান করি যা নিয়ে আপনি আমাকে প্রেরণ করেছেন। ফলে তিনি আমার বক্ষের উপর এমন জোরে আঘাত করলেন, তাতে আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। অতঃপর আমাকে বলল, যাও ফিরে যাও। এটা ভনে রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, তুমি এরপ করলে কেন হে ওমর ? তখন হ্যরত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার উপর আমার পিতামাতা কুরবান হোক! আপনি কি আবৃ হুরায়রাকে আপনার পাদুকাদ্বয়সহ এ কথা বলে পাঠিয়েছেন যে, যার সাথে সাক্ষাৎ হবে সে যদি মনে প্রাণে এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রভু নেই, তবে তাকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করবে। রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, হাঁ। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, আপনি [অনুগ্রহ পূর্বক] এরূপ করবেন না। কেননা, আমি ভয় করি যে, মানুষ এর উপর নির্ভর করে বসে থাকবে [আমল করবে না]। সুতরাং আপনি মানুষদেরকে আমল করার প্রতি ছেড়ে দিন। ফলে রাসূলুল্লাহ 🚟 ও বললেন, ঠিক আছে তাদেরকে আমল করার সুযোগ দাও। [মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

(رض) হ্রায়রা (রা.)-কে পাদুকাদ্বরসহ প্রেরণের কারণ : হযরত আবৃ হ্রায়রা (রা.)-কে পাদুকাদ্বরসহ প্রেরণের কারণ : হযরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) সাহাবীদের নিকট আস্থাভাজন হওয়া সত্ত্বেও রাস্লুল্লাহ তাঁর জুতাসহ সুসংবাদ দানের উদ্দেশ্যে পাঠানোর কারণ নিম্বরপ–

- ১. সাহাবায়ে কেরাম যেন গুরুত্বসহকারে উক্ত বিষয়টি গ্রহণ করেন, এজন্য হাতের নিকট যা পেয়েছেন তা সহকারেই পাঠিয়েছেন।
- ২. অথবা, পাদুকা দেওয়ার দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী উদ্মতের উপর দীনের ক্ষেত্রে যেসব কঠিন শর্ত আরোপিত হয়েছিল তাকে উঠিয়ে উদ্মতে মুহাম্মদীর উপর দীনের ক্ষেত্রে সহজতা দানের লক্ষ্যেই মুহাম্মদ হ্রাম্ব
- ৩. অথবা, এটা দ্বারা কালিমার স্বীকৃতিদানের পর স্বীকৃতির উপর অটল থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেমনিভাবে রাস্লুল্লাহ

  ত্বলেছেন– تَـُلْ اُمنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ
- ৪. মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, তূর পর্বতে হ্যরত মূসা (আ.) যেমন আল্লাহ তা আলার জ্যোতির সমুখীন হওয়ার ফলে তিনি আল্লাহর আদেশে নিজের পাদুকাদ্বয় খুলে ফেলেছিলেন, তেমনি রাস্লৃল্লাহ ক্রিসে সময় উক্ত দেয়ালের অভ্যন্তরে আল্লাহর ন্রের আবেষ্টনীতে ছিলেন। এ জন্যই তিনি নিজের পাদুকা মোবারক খুলে হয়রত আবৃ হরয়য়রার হাতে অর্পণ করেছিলেন। আর সে অবস্থায় তিনি তাঁকে উক্ত সুসংবাদ পৌছানোর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন।
  - হ্বরত আবৃ হ্রায়রা (রা.)-এর প্রতি হ্বরত ওমর (রা.)-এর আচরণ: এখানে প্রশ্ন হতে পারে হ্বরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হজুর ক্রিএর নিদর্শনসহ হাদীসটি প্রকাশ করলেন, তবু হ্বরত ওমর (রা.) তাঁকে বাধা দিলেন, উপরস্তু তাঁকে আঘাতও করলেন, এটা জায়েজ হলো কিরপে ? এর উত্তরে বলা হয় যে, হ্যরত ওমর (রা.)

নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছেন যে, উক্ত কথাটি হযরত নবী করীম এবরই। তবে এই সময় এ কথাটির প্রচার করাটা ওয়াজিব নয়; বরং হেকমতের খেলাফ। কেননা, এ মুহূর্তে এটা প্রকাশ করলে লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। তাই বলা হয়, স্থান-কাল ও পাত্রভেদে অনেক সময় অনেক সত্যকেও সাময়িকভাবে গোপন রাখতে হয়। হযরত ওমর (রা.)ছিলেন বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি, তাই ক্ষতির বাস্তব দিকটা হুজুর এব সম্মুখে তুলে ধরার পর তিনিও তা সমর্থন করতে কোনো আপত্তি করেননি। অপর দিকে আল্লাহর নবী ছিলেন দয়ার প্রতীক, উম্মতের জন্য সম্পূর্ণ উদার। তাই ক্ষতির দিকটার প্রতি লক্ষ্য না করে বাস্তব সত্য কথাটি প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ হযরত মু আয (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত পূর্বে উল্লিখিত এক হাদীসে দেখা যায় যে, তিনি নিজেই মু আযকে এ কথাটি প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। তা ছাড়া উপরিউক্ত হাদীসটি থেকেও এটা সম্পন্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যদি হাদীসটি এ মুহূর্তে প্রকাশ ও প্রচার করাটা অপরিহার্য ও ওয়াজিব হতো, তাহলে নবী করীম কিজেও হযরত ওমর (রা.)-এর সমর্থন করতেন না এবং হযরত ওমর (রা.)-ও হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-কে বাধা দিতেন না। আর হযরত ওমর (রা.)-ও হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-কে যাধা দিতেন না। আর হযরত ওমর (রা.)-ও হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-কে যে আঘাত করেছিলেন, তা শক্রতামূলক ছিল না; বরং তাঁর পরে আর অন্য কোনো লোককে যেন বলতে সাহস না করে এবং সরাসরি মহানবী এবর কাছে যেন প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়, তাই কিছুটা কঠোরভাবেই বাধা দিয়েছিলেন, ফলে তাঁর উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে।

-এর মধ্যস্থিত عُرَاب (عُرَاب عَلْم الله عَلْم عَلَيْ الْعَرَابُ عَلْم عَلَى الله عَلْم عَلَى الله عَلْم عَلَم عَلْم عَل

- ك. خَارِجَهُ পদটি بِيْر وَ এ বস্থায় অর্থ হবে ঐ নালাটি বাগানের ومِنْ بِيْرِ خَارِجَهُ अपि خَارِجَهُ । এ অবস্থায় অর্থ হবে ঐ নালাটি বাগানের বাইরে একটি কৃপ হতে ভিতরে প্রবেশ করেছে।
- ২. خَارِجَهُ শব্দটি উহ্য মুবতাদা مِنْ بِشْرِ هِمَى خَارِجَهُ । অর্থাৎ خَارِجَهُ শব্দটি উহ্য মুবতাদা مِنْ بِشْرِ هِمَى خَارِجَهُ । অর্থাৎ خَارِجَهُ بازِجَهُ । অবস্থায়ও মর্মার্থ পূর্বের ন্যায় হবে।
- ত: مَنْصُوَّ পদটি مُضَافٌ اِلَيْه এ কিলেবে مَخَارِجُهٌ মাজরর তবে النَّظُ গায়রে মুনসারিফ হওয়ার কারণে مَنْصُوُ হবে । অর্থাৎ مِنْ بِثْرِ خَارِجُهٌ এ অবস্থায় خَارِجَهُ এক ব্যক্তির নাম। তখন মর্মার্থ হবে, নালাটি খারিজা নামক এক ব্যক্তির কৃপ হতে প্রবাহিত হয়ে বাগানে প্রবেশ করেছে।

وَعَرْفِ اللهِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَى مَفَاتِيْحُ الْجَنَّنةِ شَهَادَهُ أَنْ لَآ اِللهُ اللهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ

৩৫. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাস্লুল্লাহ ক্রের বলেছেন যে, জান্নাতের চাবি হলো এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই। –[আহমদ]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

خَلِيَ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে মহানবী فَهُوَ - কে জান্নাতের চাবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেহেতু মুসলমান হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো নিশ্চিত বিশ্বাসে কালিমার স্বীকৃতি প্রদান, তাই কালিমাকে মনে-প্রাণে মেনে নিয়ে যদি সে অসংখ্য পাপও করে তবে পাপ অনুযায়ী শাস্তি ভোগের পর একদিন অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু কালিমার স্বীকৃতি না দিয়ে যদি সে অসংখ্য কল্যাণের কাজও করে তবে তা কখনো তার মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না। ইট্রিক জান্নাতের চাবি বলেছেন।

وَعَنْ ٣٦ عُنْمَانَ (رض) تَالَ إِنَّ رِجَالًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حِبْنَ تُوفِّي حَزِنُوْا عَلَيْهِ حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يُوسُوسُ قَالَ عُثْمَانُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ مَرَّ عَلَى عُمَرُ وَسَلَّمَ فَلَمْ اَشْعُر بِهِ فَاشْتَكْى عُمَدُ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَا عَلَيَّى جَمِيْعًا فَقَالَ ٱبُوْ بَكْرِ مَاحَمَلَكَ عَلَى أَنْ لَا تُرُدُّ عَلَى اَخِيْكَ عُمَرَ سَلَامَهُ قُلْتُ مَا فَعَلْتُ فَعَالًا عُمَرُ بَلَىٰ وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَاشَعُرْتُ أَنَّكَ مَرَرْتَ وَلا سَلَّمْتَ قَالَ اَبُوْ بَكِيرٍ صَدَقَ عُثْمَانُ قَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذٰلِكَ اَمْرُ فَقُلْتُ اَجَلُ قَالَ مَاهُوَ قُلْتُ تَوَّقَى الله تَعَالَىٰ بَبِيَّهُ ﷺ قَبْلَ أَنْ نَسْأَلُهُ عَنْ نَجَاةِ هٰذَا الْآمْرِ قَالَ اَبُوْ بَكْرِ قَدْ سَالْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقُمْتُ اِلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ بِابِي أَنْتَ وَأُمِّي أَنْتَ اَحَقُّ بِهَا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَانَجَاةً هٰذَا الْآمْر فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَبِلَ مِنِّى الْكَلِمَةَ الَّتِيْ عَرَضْتُ عَلَى عَبِّى فَرُدُهَا فَهِي لَهُ نَجَاةً . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

**৩৬. অনুবাদ** : হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন বেশ কিছু সাহাবী অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন, এমনকি তাদের অনেকের মনে নানা ধরনের খটকা সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হলো। হ্যরত ওসমান (রা.) বলেন, আমিও ছিলাম তাদের মধ্যকার একজন। এমতাবস্থায় আমি একদা বসা ছিলাম আর হ্যরত ওমর (রা.) আমার পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং আমাকে সালাম করলেন; কিন্তু আমি কিছুই অনুভব করতে পারিনি। ফলে হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট [এ বিষয়ে] অভিযোগ করলেন, অতঃপর তাঁরা উভয়ই আমার নিকট আগমন করলেন এবং আমাকে সালাম করলেন, তারপর হ্যরত আবূ বকর (রা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি হয়েছে যে, আপনি আপনার ভাই ওমরের সালামের জবাব দিলেন না ? আমি বললাম, না আমি তো এরূপ করিনি ! হ্যরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি এরপ করেছেন। হ্যরত ওসমান (রা.) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আপনি কখন অতিক্রম করলেন এবং কখন সালাম দিলেন আমি তা অনুভবই করতে পারিনি। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, হযরত ওসমান সত্য কথাই বলেছেন, [তিনি বললেন,] নিশ্চয়ই আপনাকে কোনো দুশ্চিন্তা এদিকে মনোযোগ দেওয়া থেকে বিরত রেখেছে। আমি বললাম জী- হাা। তিনি বললেন, সেটা কি ? আমি বললাম, আমার এ বিষয় [মনের খটকা] হতে মুক্তি লাভের উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে [দুনিয়া হতে] উঠিয়ে নিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ 🕮 কে জিজেস করেছি। অতঃপর আমি তাঁর দিকে উঠে গেলাম এবং বললাম. আপনার প্রতি আমার মাতাপিতা কোরবান হোক, আপনিই এরূপ কাজের যোগ্য ব্যক্তি। হ্যরত আবূ বকর (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! এ বিষয় হতে মুক্তি লাভের উপায় কিঃ তখন রাসূলুল্লাহ 🚟 বললেন, যে ব্যক্তি সেই কালিমা গ্রহণ করে যা আমি আমার চাচার নিকট পেশ করেছিলাম এবং তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেই কালিমাটিই তার জন্য মুক্তি লাভের উপায়। –[আহমদ]

مُر এর মধ্যস্থিত اَمْر -এর মধ্যস্থিত المَّر -এর মধ্যস্থিত এর

- كَ. الْأَمْرِ دَيْن प्राता আল্লামা তীবী (র.)-এর মতে, اَمْرٌ دِيْن বুঝানো হয়েছে, অর্থ পরকালীন চিরস্থায়ী আজাব হতে মুক্তি জন্য কি দীনের মধ্যে কোনো ব্যবস্থা আছে ?
- ২. اَلْأَسُرُ দ্বারা শয়তানের কুমন্ত্রণা, ধোঁকা ও কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ যেভাবে গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তা হতে মুক্তি লাভের উপায় কি?
- ৩. অথবা, শয়তানের কুমন্ত্রণাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা كَادَ بَعْضُهُمْ يُوسُوسُ দ্বারা তাই বুঝা যায়।

  অথবা, শয়তানের কুমন্ত্রণাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা يُوسُوسُ يُوسُوسُ দুর্নার তাই বুঝা যায়।

  মহানবী মহানবী দুর্নাই উত্তরে কালিমায়ে তাওহীদ না বলে দীর্ঘ বর্ণনা দিলেন কেন: মহানবী بِعِبَارَتِهِ الطَّونِ لَةِ وَلَمْ يَقُلُ كَلِمَةَ التَّوْحِيْدِ فَقَطْ

  দেওয়ার পিছনে রহস্য এই যে, আবৃ তালিব আজীবন কুফরির উপর অটল ছিলেন, এক মুহুর্তের জন্যও কালিমার স্বীকৃতি দেননি। যদি এমন ব্যক্তিও একবার সত্য অন্তরে সে কালিমা বলত তাহলে তার নাজাতের ব্যবস্থা হতো এবং তার জাহান্নাম হতে রেহাই পাওয়ার জন্য আমার একটি দলিল হতো।

আর সে মু'মিন যার শিরা-উপশিরায় কালিমা প্রবেশ করেছে, সে মু'মিন যদি কালিমা বলে তাহলে কিভাবে তা নাজাতের অসিলা হবে না? আলোচ্য হাদীসে নবী করীম تلامة যদি উত্তরে এক শব্দে كُلِتُ বলে দিতেন, তাহলে كُلِتُ -এর এ গুরুত্ব বুঝা যেত না। আর এই নিগ্ঢ় রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যই রাসূল্লাহ ক্রিউ এভাবে প্রদান করেছেন।

৩৭. অনুবাদ: হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে, রাস্লুল্লাহ ক্রিক্রেক্ কে তিনি এ কথা বলতে শুনেছেন যে, ভূপৃষ্টে কোনো মাটির ঘর অথবা পশমের ঘর অবশিষ্ট থাকবে না; যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের বাণী পৌছে দিবেন না। সম্মানিত ব্যক্তিদের ঘরে সম্মানের সাথে আর অসম্মানিতদের ঘরে অপমানের সাথে। আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করবেন তাদেরকে [স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের সুযোগ করে দিবেন তথা] তার অন্তর্ভুক্ত করে দিবেন। আর যাদেরকে অপমানিত করবেন তাারা [জিযিয়া প্রদান পূর্বক] ইসলামের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। হযরত মিকদাদ (রা.) বলেন, আমি বললাম— তাহলে তখন গোটা দীনই আল্লাহর জন্য হবে, তথা ইসলাম বিজয়ী হবে।—[আহমদ]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

बाता উদ्দেশ্য : এই বিষয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়।

- كَ رَضِ الْأَرْضِ مَا ভূপৃষ্ঠ বলতে সমগ্র পৃথিবী উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং আরব উপদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এই অর্থে উক্ত হাদীসের ঘোষণা রাস্লুল্লাহ এর জীবদ্দশায় বাস্তবায়িত হয়েছে। কারণ, মঞ্চা বিজয়ের পর আরব উপদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে ইসলাম পূর্ণ বিজয় গৌরবে অধিষ্ঠিত হয়েছে, প্রতিটি জনপদ ও গৃহে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।
- ২. অথবা کَهُرِ الْاَرْضِ দ্বারা সমগ্র-বিশ্বই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এ অর্থে হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী তখনই কার্যকরী হবে, যখন সারা বিশ্বে ইসলাম সার্বিক ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এটা দ্বারা সম্ভবতঃ ইমাম মাহদী (আ.)-এর অ্গেমনের পর সারা দুনিয়ায় ইসলাম বিজয়ী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) –

: দ্বারা উদ্দেশ্য بَيْثُ مُدَّرِ وَلاَوْبَرِ

- ك. عَدُّرُ এখানে مَدُّرُ শব্দের মীমের উপর ফাত্হ বা যবর দিয়ে অর্থ হবে ইট; অতএব مَدُّرُ অর্থ ইটের ঘর। وَمِنْتُ مَدُّرِ অর্থ ইটের ঘর। وَمِنْتُ مَدُّرِ অর্থ ইটের হয়।
- ২. بَيْتُ وَبَرِ -এর মধ্য وَّبَرُ শব্দের অর্থ হলো উট, দুম্বা, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদির পশম। অতএব بَيْتُ وَبَرِ -এর অর্থ হলো পশমের ঘর। উক্ত হাদীসে بَيْتُ وَبَرْ দ্বারা গ্রামকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, আরব দেশে অধিকংশ গ্রামীণ বাসস্থান তাবুর তৈরি হতো। আর তাবু উট, দুম্বা, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদির পশম ও চামড়া দ্বারা তৈরি হতো।

وَذِلَّ ذُلِيْلٍ وَ وَلَّ ذُلِيْلٍ وَ وَلَا يَمْلِهُ مَا مَا اللهِ مَاللهُ مَا اللهُ ال

দ্বিতীয়তঃ অসম্মানিত ও অপমানিত ব্যক্তি অপমানকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, তারা নিহত ও বন্দী হবে। অতঃপর তারা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে ; নতুবা জিযিয়া -কর প্রদান পূর্বক ইসলামের শ্রেষ্ঠতু মেনে নিবে এবং এর বশ্যতা স্বীকার করবে।

وَعَنْ بِهِ مُنَبِّدٍ قِبْلُ لَهُ اللهُ مُفْتِدِ قِبْلُ لَهُ الْبُسُ لَا اللهُ اللهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَالُ بَلَى وَلٰكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحُ اللَّهُ وَلَهُ اَسْنَانُ اللهُ فَلْكَ وَلُهُ اَسْنَانُ فُتِحَ لَكَ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاجٍ لَهُ اَسْنَانُ فُتِحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحُ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحُ لَكَ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجُمَةِ بَالٍ.

৩৮. অনুবাদ: হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) হতে বর্ণিত। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, মুঁ। মুঁ। মুঁ। "আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই" এটা কি জান্নাতের চাবি নয়? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ [এটা জান্নাতের চাবি] কিন্তু যে কোনো চাবিরই দাঁত থাকে, অতএব, তুমি যদি দাঁত ওয়ালা চাবি নিয়ে আস তবে সে চাবি দ্বারা দরজা খুলবে, নতুবা খুলবে না। -[বুখারী]

ইমাম বুখারী (त.) এ হাদীসটি كِتَابُ الْجَنَائِرِ অধ্যায়ের সূচনাতে শিরোনাম স্বরূপ সনদ্বিহীনভাবে উল্লেখ করেছেন। এগুলোকে تَعْلَبْقَاتُ الْبُخَارِيُ বলা হয়।

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चें - हानी म्तर व्याच्या : হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রা.) লোকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে, জান্নাতের চাবি হলো কালিমা; তবে যে কোনো চাবিরই দাঁত থাকে, এমনিভাবে বেহেশতের চাবিরও দাঁত থাকতে হবে। আর তা আমল। তথু مُنهَادَة হলেই চলবে না; বরং তার সাথে আমলেরও প্রয়োজন হবে। অতএব ঈমান আনার পর প্রত্যেকেরই উচিত যে, দৈনন্দিন ফরজ ঈবাদতসহ যাবতীয় সংকর্মসমূহ সম্পাদন করা।

শব্দের ব্যাখ্যা করে বলেন যে, চাবির যেমন কতগুলো দাঁত থাকে এবং তার সাহায্যেই তালাবদ্ধ দরজা খোলা সম্ভব হয়। তেমনি যদিও কালিমায়ে শাহাদাতকে জান্নাতের চাবি বলা হয়েছে,, যার দ্বারা এ ধারণা হতে পারে যে, নিছক শাহাদাত বাক্য উচ্চারণ দ্বারাই জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত ও অবারিত হয়ে যাবে। কোনো আমল করার প্রয়োজন হবে না। এ কারণে আলোচ্য হাদীসে দাঁত বিশিষ্ট চাবির উল্লেখ করা হয়েছে এবং নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি ফরজ ইবাদতকে দাঁতরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ দাঁত বা কাঁটবিাহীন চাবি দ্বারা যেমন অনায়াসে দরজা খোলা যায় না, তদ্রুপ এ সকল আমল বর্জিত নিছক শাহাদাত বাক্যের স্বীকারোক্তি দ্বারা অনায়াসে জানাতে প্রবেশ করা যাবে না। হ্যা, প্রয়োজনীয় শান্তি ভোগের পর তা সম্ভব হবে।

وَعَرْفِكُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَلْهِ عَلَيْهِ الْأَلْهِ الْهَ الْمَالَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَالَةُ الْمُلْهَا الْمُدُكُمُ السَّلَامَةُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَغْمَلُهَا الْمُحَتَّبُ لَهُ بِعَشْرِ الْمُثَالِهَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللَّلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

৩৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উত্তম রূপে ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তার প্রতিটি সৎকাজ যা সে করেবে, তার জন্য তাকে দশগুণ হতে সাতশতগুণ পর্যন্ত ছওয়াব লিখে দেওয়া হবে। আর তার মন্দ ও অসৎ কাজ যা সে করে, তার পাপ অনুরূপই লেখা হবে, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়। -[বুখারী-মুসলিম]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

والى سَبْعِماً وَعِفْهِ وَهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَعُنْ اَبِي الْمَامَة (رض) اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا الْإِيْمَانُ قَالَ اللهِ عَلَى مَا الْإِيْمَانُ قَالَ اِذَا سَرَّتُكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَانَتُ مُؤْمِنُ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ فَمَا الْإِثْمُ قَالَ إِذَا حَالَ فِي نَنْ فَسِكَ شَنْ الْإِثْمُ قَالَ إِذَا حَالَ فِي نَنْ فَسِكَ شَنْ الْإِثْمُ قَالَ إِذَا حَالَ فِي نَنْ فَسِكَ شَنْ أَلَى فَا مَا فَا فَا اللهِ فَا اللهُ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चे - शामीरित्र व्याच्या : আলোচ্য হাদীনে একজন সাহাবী মহানবী এর নিকট একজন খাঁটি ও বিশ্বদ্ধ সমানদারের নিদর্শন ও পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন, জবাবে রাস্লুল্লাহ বলেছিলেন যে, যখন নেক ও সংকাজ তোমার অন্তরে আনন্দ সৃষ্টি করে, উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করে, আর বদ ও মন্দ কাজ অন্তরে বিষণ্ণতা ও অসভুষ্টি সৃষ্টি করে তখন তুমি খাঁটি সমানদার হিসেবে গণ্য হবে। এর বিপরীত হলে বুঝতে হবে– তোমার সমানে এখনও পূর্ণতা আসেনি এবং খাঁটি সমানদার এখনও হতে পারনি।

كَ عُمْرِوبْنِ عَبَسَةَ (رض) قِالَ اتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَفُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ مَّعَكَ عَلَى هٰذَا الْآمْرِ قَالَ حُرِّ وَعَبْدُ قُلْتُ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ طِيْب الْكَلَام وَاطْعَامُ الطُّعَامِ قُلْتُ مَا الْإِيْمَانُ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْإِسْلَامِ اَفْضُلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْإِيْمَانِ اَفْضَلُ قَالَ خُلُقُ حَسَنُ قَالَ قُلْتُ اَيُّ الصَّلُوةِ افْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَهُجُر مَاكِرِهُ رَبُّكَ قَالَ فَقُلْتُ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيْقَ دَمُهُ قَالَ قُلْتُ أَيُّ السَّاعَاتِ افْضَلُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَخِرِ - رَوَاهُ احْمَدُ -

৪১. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আগমন করলাম। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল 🚟 ! এই বিষয়ে [তথা ইসলাম ধর্ম প্রচারে] আপনার সাথে কে আছে? রাসল বললেন- একজন মুক্ত মানুষ ও একজন গোলাম। আমি বললাম, ইসলাম কিঃ তিনি বললেন, ইসলাম হলো উত্তম কথা বলা এবং [অভাবীকে] খাবার খাওয়ানো। আমি পুনঃ জিজ্ঞাসা করলাম, ঈমান কিঃ তিনি বললেন, ধৈর্যধারণ করা এবং দান করা। এরপর বললাম, কোন ব্যক্তির ইসলাম সবচেয়ে উত্তম। তিনি বললেন, যার যবান ও হাত হতে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে তার ইসলামই উত্তম। আমর বলেন- অতঃপর আমি বললাম, কোন ঈমান উত্তম ? তিনি বললেন, সং চরিত্র। আমর বলেন- আমি আবারও তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম নামাজের মধ্যে কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম ? তিনি বললেন- দীর্ঘ কিয়াম। সে পুনঃ বললেন-কোন ধরনের হিজরত উত্তম? রাস্লুল্লাহ 🚟 উত্তরে বললেন, তোমার প্রভূ যা অপছন্দ করেন; তা বর্জন করাই উত্তম হিজরত। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, [হে আল্লাহর নবী !] কোন ধরনের জিহাদ উত্তম? তিনি বললেন যার ঘোডা [লড়াইয়ের ময়দানে যুদ্ধ করতে করতে] নিহত হয়েছে এবং তার রক্তও প্রবাহিত করা হয়েছে [তথা শাহাদাত বরণ করেছে। আমি আবারও বললাম, [হে আল্লাহর রাসূল নফল ইবাদতের জন্য] সর্বোত্তম সময় কোনটি? রাসলুল্লাহ বললেন-শেষ রাতের মধ্য ভাগ। - আহমদী

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উপরিউক্ত হাদীসে بِهُذَا الْاَمْرِ षाता উদ্দেশ্য: হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা.) রাস্ল بِهُذَا الْاَمْرِ पाता উদ্দেশ্য: হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা.) রাস্ল بِهُذَا الْاَمْرِ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন। তার মধ্যে প্রথম প্রশু الْاَمْرُ তথা এই ব্যাপারে আপনার সাথে কে আছে? এখানে তথানে তথা এই ব্যাপারে আপনার সাথে কে আছে? এখানে দ্বারা ইসলামি জীবন ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামের বর্তমান প্রথমিক অবস্থায় আপনার সাথে কারা রয়েছে। أَنْمُرُادُ بِالْخُرُ وَالْعَبْدِ وَالْعَالَةُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُ

- ك. অধিকাংশের মতে, এখানে "وَعُبُد" দারা হযরত আবৃ বকর (রা.)-কে আর "عَبُد" দারা হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রা.) তথা রাসূল এর পালক পুত্রকে বুঝানো হয়েছে।
- ২. অন্য এক দলের মতে, "وَمُواَدُ " দ্বারা হ্যরত আবৃ বকর (রা.)-কে আর "عَبُد" দ্বারা হ্যরত বেলাল (রা.)-কে বুঝানো হ্য়েছে। যেমন— মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়েতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, ঠُوْبَكُر وَبِكُلً উল্লেখ্য যে, হ্যরত খাদীজা ও হ্যরত আলী (রা.) প্রাথমিক ইসলাম গ্রহণকারী হওয়া সর্ত্ত্বেও তাদের উল্লেখ না করার কারণ হলো— তখন হ্যরত আলী (রা.) ছিলেন অপ্রাপ্ত বয়য় । আর হ্যরত খাদীজা (রা.) ছিলেন রাস্লের জীবন সিদনী এবং পর্দার অন্তর্রালের মহিলা।

जू' হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধ ও তার নিরসন : হ্যরত আমর ইবনে আবাসা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, ইসলাম হলো উত্তম বাক্যালাপ ও অভুক্তকে খাদ্য দান, আর ঈমান হলো ধৈর্য এবং দানশীলতার নাম।

অথচ হযরত জিব্রাঈলের হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, ঈমান হলো আল্লাহ ও আসমানী কিতাবসমূহ এবং ফেরেশতাগণ ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, আর ইসলাম হলো আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের প্রতি সাক্ষী দেওয়া ইত্যাদি। ফলে উভয় হাদীসের বর্ণনায় অর্থগত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

উভয় হাদীসের অর্থগত বিরোধের সমাধান: হযরত আমর ইবনে আবাসার হাদীসে ঈমান ও ইসলামের শাখা ও লক্ষণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর হাদীসে ঈমান ও ইসলামের হাকীকতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সুতরাং উভয় হাদীসের বিষয়বস্তু পৃথক হওয়ায় কোনো অর্থাৎ বিরোধ থাকল না।

**অথবা**, হাদীসে জিব্রাঈলের মধ্যে মূল ঈমান ও ইসলামের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমর ইবনে আবাসার বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ঈমান ও ইসলামের কোনো অংশের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

অথবা, হাদীসে জিব্রাঈলের মধ্যেই ঈমান ও ইসলামের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, আর আমর ইবনে আবাসার হাদীসে শ্রোতার অবস্থার ভিত্তিতে তার মধ্যে অভাব জনিত বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

وَعَرْكَ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَـقُولُ مَـنْ لَيَّةِ مَلَى اللّهِ ﷺ يَـقُولُ مَـنْ لَيَّةِ مَلَى اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

8২. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ —কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে যে, সে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করেনি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে এবং রমজানের রোজা রাখে; তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল — । আমি কি লোকদিগকে এ বিষয়ে সুসংবাদ দেব না ? তিনি বললেন; বরং তাদেরকে আমল করতে সুযোগ দাও। – আহমদ]

وَعُرْكُ مُ انَّهُ سَأَلُ النَّبِقَ عَلَىٰ عَلَیْ عَنْ الْفَینَ عَلَیْ عَنْ الْفَینَ عَلَیْ عَنْ الْفَینَ الْلَیْ وَتُبغِضَ الْلِیْمَانِ قَالَ اَنْ تُحِبَّ لِللَّهِ وَتُلْعِضَ لِللَّهِ قَالَ لِسَانَكَ فِیْ ذِکْرِ اللَّهِ قَالَ وَمَاذَا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَاَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَاتُحُرهُ لَهُمْ مَاتَحُرهُ مَاتُحُرهُ لَهُمْ مَاتَحُرهُ لَنَهُمْ مَاتَحُرهُ لَنَهْم مَاتَحُرهُ لَنَهُمْ مَاتَحُومُ لَنَهُمْ مَاتَحُرهُ لَنَهُمْ مَاتُحُرهُ لَنَهُمْ مَاتُحُومُ لَنَهُمْ مَاتُحُونُ لَنَهُمْ مَاتُحُونُ لَنَهُمْ لَلَهُمْ مَاتُحُومُ لَنَهُمْ مَاتُحُونُ لَنَهُمْ مَاتُحُونُ لَيْ لَاللّٰ لَعْنَالِهُ لَالْمُ لَلْهُمْ لَالَهُمْ لَالَعُمْ لَلْنَاسِ لَا لَحُومُ لَنَا مُعَلَّمُ مَاتُحُومُ لَا لَعُمْ مَاتُحُومُ لَالْمُ لَالِهُمْ مَاتَحُمُ لَالْمُ لَالِهُمْ مَاتُحُمُ لَا لِلْمُ لَالِهُمْ لَالِهُمْ لَا لَعُمْ لَا لَعُمْ لَالْمُ لَالِهُمْ لَا لَعُمْ لَالِهُمْ لَالِهُمْ لَالْمُعُمْ لَالْمُ لَالِهُمْ لَا لَعُلُومُ لَا لَالْمُ لَا لَالْمُ لَالِهُمْ لَا لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالِكُمْ لَا لَالْمُ لَالِهُمْ لَالِهُمْ لَا لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالِهُمْ لَالِهُ لَالِكُمْ لَا لَالْمُ لَالِهُمْ لَالَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالِهُمْ لَا لَالْمُ لَالِهُمْ لَا لَالْمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالِمُ لَا لَالْمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالَالْمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَا لَالْمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالْم

8৩. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ ক ঈমানের
শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। নবী করীম ক্রের্জাবে বলেছেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই কাউকে
ভালবাসবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই কারো সাথে
শক্রতা পোষণ করবে। আর নিজের জিহ্বাকে আল্লাহ
তা'আলার জিকিরে মশগুল রাখবে। এরপর হযরত মু'আয
(রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ক্রিয়ে । তারপর কিঃ
মহানবী ক্রির্জাব বললেন— তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ
কর; অন্যের জন্যও তা পছন্দ করবে। এমনিভাবে
নিজের জন্য যা অপছন্দ কর; অন্যের জন্যও তা
অপছন্দ করবে। —িআহমদা

# بَابُ الْكَبَائِرِ وَعَلَامَاتِ النِّفَاقِ পরিচ্ছেদ: কবীরা গুনাহ ও মোনাফেকীর নিদর্শনসমূহ श्थम जनुल्हिन : اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

وَعَنْكَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رضه) قَالَ قَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الذُّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ؟ قَالَ أَنْ تَدْعُو لِلُّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَتَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَزْنِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ ـ فَأَنْزَلَ اللُّهُ تَصْدِيْقَهَا "وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْهًا أُخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَنْزُنُونَ " الْأَيْةَ ـ مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

88. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসল 🚟 -কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড গুনাহ কোনটি ? তিনি বললেন, কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

অতঃপর লোকটি জিজ্ঞেস করল, এরপর কোনটি? রাসল ক্রিট্র বললেন, তোমার সন্তানকে হত্যা করা এ ভয়ে যে, সে তোমার সাথে ভক্ষণ করবে। এরপর লোকটি জিজ্ঞেস করল, এরপর কোন্টি ? রাসুল ক্রিব্রালনে, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। এর رَالُدْتَ. সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করেন-رَالُدْتَ. لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْهًا أَخَرَ وَلَا بِنُقْتُكُونَ النَّفْسَ الَّتِي अर्था९, याता जाल्लाहत जात्थ حَرَّمَ اللُّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ـ অপর কোনো ইলাহকে ডাকে না, আর যাকে হত্যা করা আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন, আইনের বিধান ছাডা তাকে হত্যা করে না এবং তারা ব্যাভিচারেও লিপ্ত হয় না। [সুরা ফুরকান: ৬৮]-[বুখারী -মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

कावीताछनार्द्रत পतििष्ठि : تُعْرِيْفُ الْكَبْيَرَة

- শाद्मिक वर्थ रत्ना كَبَائِرُ भादिक वर्थ रत्ना وَمَعَمَهُ ا مُعْنَى الْكَبِيْرَةُ لُفَةً विष् वा वृह्द । यमन कूतवात वरमह - . الله الله والفوا عنه والفوا المراقب الله عنه المراقب المراقب الم

- ُ عَنْهُ وَالْحَالِمُ عَلَيْهُ وَالْحَالِمُ عَنْهُ وَالْحَالِمُ عَنْهُ وَالْحَالِمُ عَنْهُ وَالْحَالِمُ عَلَيْهُ وَالْحَالِمُ عَلَيْهُ وَالْحَالِمُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَالْحَالِمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَيْهُ عَل আল্লাহ নিষেধ করেছেন- তা-ই কবীরাহ।
- ২. আল্লামা বায়যাভী (র.)-এর মতে, الْكَبِيْرَةُ كُلُّ ذَنْبِ رَتَّبَ الشَّارِعُ حَدًّا أَوْ صَرَحَ الْوَعِيْدَ فِيْهِ إَوِ اللَّعْنَةَ عَلَيْهِ إَوِ الْجَهَنَّمَ عَلَيْهِ.
- ৩. ইমাম রাযী (র.)-এর মতে, مِغَدَّارُهَا عَظِيْمُ مِقْدَارُهَا عَظِيْمُ صَالَةِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِ
- কারো কারো মতে, مَا لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفَاعِلِهِ إِلَّا بَعْدَ التَّوْيَة অর্থাৎ, যে পাপের অপরাধীকে আল্লাহ তা'আলা তওবা বাতীত ক্ষমা করবেন না তাকে কাবীরা গুনাহ বলা হয়।

- ﴿. কারো মতে, عُلَيْهَا الْحَدُّ مِي الَّتِيْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ لِمَا يُكَفَّرُ مُسْتَجِلُهُ
   ৬. কারো মতে, الْكَبَائِرُ مَا يُكَفَّرُ مُسْتَجِلُهُ
- ٩. रिशास शायाली (तं.) वरलन, إِنَّا الْكَبِيْرِ التَّهَاوُنِ وَالْإِسْتِخْفَانِ तरलन, إِنَّا الْكَبِيْرَةَ كُلُّ ذَيْبٍ يَفْعُلُ الْإِنْسَانُ بِنَظْرِ التَّهَاوُنِ وَالْإِسْتِخْفَانِ
- ৮. الْوُسِبُطُ अञ्चलातत মতে

اَلْكَبِيْرَةُ هِى الْإِثْمُ الْكَبِيْرُ الْمَنْهُى عَنْهُ مَثَلًا قَوْلُهُ تَعَالَى الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَاْثِرُ الْإِثْمُ الْكَبِيْرُ الْمَنْهُى عَنْهُ مَثَلًا قَوْلُهُ تَعَالَى الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَاثُو الْكَثَيْرَةُ هِى كَبِيْرَةً . उरति जाली (ता.) वत्लन, أَوْ كَنَابٍ فَهِي كَبِيْرَةً وَعَنَابُ اللّهُ بِنَالِ اللّهُ عَنْهُ صَرَاحًة بِهُ عَلَاهِ وَالسَّنَةِ . ٥٥. كَاللّه اللّهُ عَنْهُ صَرَاحًة بِهُ عَلَاهُ عَنْهُ صَرَاحًة بَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ صَرَاحًة بَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا لَهُ عَنْهُ عَلَالُهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَاللّهُ عَنْهُ عَلَاهُ عُنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَ

مَعْدَادُ الْكَبائر कवीताछनाट्त সংখ্যা : কবীরাহ গুনাহের সংখ্যা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে ব্যাপক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

১. হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মতে কবীরা গুনাহ ৭টি। যথা-

(١) اَلْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ (٢) قَتْلُ النَّفْسِ الْمُوْمِنَةِ (٣) قَذَنُ الْمُحْصَنَةِ (٤) اَلْفِرَادُ مِنَ الزَّحْفِ (٥) أَكُلُ مَالِ الْبَتِيْمِ (٦) عُقُونُ الْوَالِدَيْنِ (٧) اَلْإِلْحَادُ فِي الْحَرَمِ.

- ২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। কবীরা গুনাহের সংখ্যা ৮টি। উপরোক্তগুলোর সাথে আরেকটি হল, 🗓 তথা সুদ।
- ৩. হ্যরত আলী (রা.)-এর মতে, কবীরা গুনাহের সংখ্যা ১০টি। উপরোক্ত ৮টির সাথে আরো ২টি হলো-

(٩) السَّرَقَةُ (١٠) شُرْبُ الْخُمْرِ .

৪ কারো মতে এর সংখ্যা মোট ১৮টি। অবশিষ্ট ৮টি হলো-

(١١) اَليِّزَنَا (١٢) الَلِّوَاطَةُ (١٣) السِّحْرُ (١٤) شَهَادَةُ النُّزُوْدِ (١٥) اَلْبَهِبْتُ الْفُصُوسُ (١٦) الْفِيْبَةُ (١٧) قَطْعُ الطَّرِيْقِ (١٨) ٱلْقِمَارُ.

৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, ইন্নির্ট গুনাহের সংখ্যা প্রায় সাতশত।

७. किছू সংখ্যेक वर्तनन- প্রত্যেক পাপই তার निंस्छतের হিসেবে كَبِيْرَة এবং উচ্চস্তরের হিসেবে صَغِيْرَة وَ किছू সংখ্যेक वर्तनन- প্রত্যেক পাপই তার निंस्छत्तित विर्मात كَبِيْرَة وَبِاعْتِبَارِ مَا تَحْتَهُ كَبِيْرَة وَبِاعْتِبَارِ مَا فَوْقَهُ صَغِيْرَة .

একটি জঘন্যতম অপরাধ। সর্বাবস্থায় উহা হারাম বা বর্জনীয় হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য হাদীসে প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনাকে বিশেষত উল্লেখ করার কারণ সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ থেকে নিম্নোক্ত উত্তর পাওয়া যায়—

যেহেতু প্রতিবেশী একজন অন্যজনের উপর নির্ভরশীল হয় তাই একজন আরেকজনের জন্য বিশ্বস্ত ও আমানতদার থাকা উচিত। সুতরাং এখানে ব্যভিচার করলে সে একদিকে বিশ্বাসঘাতক অন্যদিকে খেয়ানতকারী সাব্যস্ত হবে। তাই এটাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মূলত: যে কোনো নারীর সাথে ব্যভিচার করাই মহাপাপ, চাই সে নিজের পড়শির স্ত্রী-কন্যা হোক বা অপর কেউ হোক, বিবাহিতা হোক বা অবিবাহিতা, স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় সবই হারাম, সবই কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। : হত্যার প্রকারভেদ ও তার হুকুম أَلْقَتْل وُحُكُمْهُ

-এর প্রকারভেদ : تَتْل মাট পাঁচ প্রকার। যেমন-

১. হৈ ইচ্ছাকৃত হত্যা]: কাউকে ধারালো অস্ত্রের মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা।

ছুকুম: ক. হত্যার পরিবর্তে হত্যাই শাস্তি। কিন্তু মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ ক্ষমা করতে পারে।

- খ. ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে ত্র্রাজিব হবে; কাফ্ফারা নয়।
- গ. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে।
- ২. عَثْلُ شَبْهُ عَمَد [ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ হত্যা]: কাউকে এমন বস্তু দারা হত্যা করা, যাতে সাধারণত মানুষের মৃত্যু হয় না। ছকুম: ক. কাফ্ফারা দিতে হবে, খ, হত্যার পরিবর্তে হত্যার প্রয়োজন নেই।

- ৩. عَثْلُ خَطَلَ [অনিচ্ছাকৃত হত্যা]: যেমন– শিকারী দূর হতে জন্তু লক্ষ্য করে গুলি করল; কিন্তু গুলি লক্ষ্যচ্যুত হয়ে কোনো মানুষ মারা গেল।
  - হুকুম: ক. হত্যাকারী অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। খ. শুধুমাত্র কাফ্ফারা দিতে হবে।
- 8. فَتُل مَقَامٍ مَقَامٍ خَطَا [ছুলের স্থলাভিষিক্ত হত্যা]: যেমন কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তি কোনো ছোট শিশুর উপর পতিত হওয়ায় শিশুটির মৃত্যু ঘটল।

হকুম: ক. হত্যাকারী অপরাধী বলে বিবেচিত হবে না। খ. দিয়াত দিতে হবে।

- ৫. قَتْل سَبَبْ [কারণিক হত্যা] : অপরের ভূমিতে কূপ খনন করায় তাতে পড়ে যদি কেউ মারা যায়।
  হকুম : ক. কৃপখননকারী অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে এবং কৃপ খননকারীকে হত্যার দিয়াত দিতে হবে।
  حَيَاةٌ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْمُوْدٍ (رض)
  عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْمُوْدٍ (رض)
- ১. নাম ও বংশ পরিচয়: তাঁর নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম নাসউদ। কুনিয়াত নাব্ আবদির রহমান। মাতার নাম উন্দু আবদ্। তাঁর বংশ ধারা:, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে গাফির ইবনে হাবীব।
- ২. ইসলাম গ্রহণ : তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। তিনি হলেন ষষ্ঠতম মুসলমান।
- ৩. **হিজরত :** কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি দু'বার আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। অবশ্য পরে স্থায়ীভাবে মদীনায় হিজরত করেন।
- 8. যুদ্ধে অংশগ্রহণ: তিনি বদর যুদ্ধসহ বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি রাস্লুল্লাহ ক্রিছ্র এর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে সক্রিয়া ভূমিকা রাখেন।
- ৫. হাদীস বর্ণনা : হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রাসূল ক্রিছাই হতে ৮৪৮ টি হাদীস বর্ণনা করেন।
- ف عباس والم السَّوَاكِ जात्र والسَّوَاكِ अन्गाना र्णावि : जिन हिल्लन तात्र्ल والسَّوَاكِ अन्गाना र्णावि : जिन हिल्लन तात्र्ल व्याद्भे विकास व्याद्भे विकास विकास
- ৭. ইন্তেকাল: তিনি হঁযরত ওসঁমান (রা.)-এর খেলাফতকালে মদীনা শরীফে ৩২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছরেরও অধিক। হযরত ওসমান, যোবায়ের, আমার ইবনে ইয়াসির (রা.) তার জানাযার ইমামতি করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে ওসমান ইবনে মাযউন (রা.)-এর কবরের পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

وَعَرْفِكَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْدِهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ اَلْكَبَائِرُ اللّهِ ﷺ اَلْكَبَائِرُ الْاشْرَاكُ بِاللّهِ وَعُهُ وُقُ الْسَوالِدَيْنِ وَقَسْلُ النّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغُمُوسُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَافَى الْبُخَارِيُّ . وَافَى رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَافَى رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَافَى الْبُخَارِيُ . وَافَى الْبُخَارِيُ الْبُخَارِيُ الْبُخَارِيُ . وَافَى الْبُخَارِيُ اللّهُ الْبُورِ اللّهُ الْبُحَالِي اللّهُ الْبُحَدِيْنِ الْفُعُمُوسِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ .

8৫. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করিক করা,
কবীরা গুনাহ হলো– আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা,
পিতা-মাতার নাফরমানী করা, কাউকে হত্যা করা এবং
মিথ্যা হলফ করা। –[বুখারী] কিন্তু হযরত আনাস
(রা.)-এর বর্ণনায় 'মিথ্যা শপথ এর পরিবর্তে, মিথ্যা
সাক্ষ্য' শব্দটি রয়েছে। –[বুখারী-মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُعْنَى الشَّرْكِ وَاَفْسَامُهُ नित्तत्वत अर्थ ७ श्वकात्राहन :

- ﴿ مَعْنَى الشَّرْكِ وَاَفْسَامُ وَ الْكَبْرِ الشَّرْكِ وَالْكَبْرِ السَّرْكِ وَاَفْسَامُهُ ﴿ الشَّرْكِ وَاَفْسَامُ السَّرْكِ لَكُمْ عَمْلُ الشَّرِيْكِ فِى الْأَمْرِ مَعْنَى الشَّرْكِ لَكُمْ وَ عَلَى السَّرْكِ لَكُمْ السَّرِيُّ لَكُمْ وَ السَّرْكِ لَكُمْ الْفَيْرِ مُسَاوِيًّا لِللَّهِ مَا السَّرِيُّ لِللَّهِ مَا السَّرِيُّ لِللَّهِ مَا السَّرِيُّ لِللَّهِ مَا السَّرِيُّ لِللَّهِ مَا اللَّهُ وَالْمَا الْمُعْمِّرِ مُسَاوِيًّا لِللَّهِ مَا الْمَارِيُّ لِللَّهِ مَا اللَّهُ وَالْمَارِيُّ الْمُعْمِّرِ مُسَاوِيًّا لِللَّهِ مَا اللَّهُ وَالْمَارِيُّ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِّرِ مُسَاوِيًّا لِللَّهِ وَالْمَارِيُّ الْمُعْمِّدِ مُسَاوِيًّا لِللَّهِ الْمُعْمِّدِ مُسَاوِيًّا لِللَّهِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلِ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ اللْمُعْمِلِ اللْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْلِي اللَّهِ الْمُعْمِلِ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي

- अत्र अश्ख्वा निम्नज्ञ : مُعْنَى الشِّرْكِ إِصْطَلَاحًا : مُعْنَى الشِّرْكِ إِصْطَلَاحًا

- ১. الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ অর্থাৎ, অসংখ্য ইলাহের বিশ্বাস স্থাপন করা।
- هُوَ إِشْرَاكُ شَيْ بِاللَّهِ أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ أَوْ بِفِعْلِ مِنْ أَفْعَالِ اللَّهِ باللَّهِ أ
- ७. অন্য একদলের মতে, مَو الْإِشْرَاكُ بِشَيْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِصِفَاتِهِ وَبِانْعَالِم अन्त अक्तल्वत प्राच्छे

الشُوْل : প্রথমত: তুলনা বা প্রয়োগের ভিত্তিতে শির্ক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা-

- ك بالذَّات . ১ كَشُولُ بِالذَّات . ১ সরাসরি আল্লাহর সন্তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা।
- ২. اَلْبَصَّرُكُ بِالصَّفَاتِ আল্লাহর গুণের সাথে শিরক করা। যেমন– কাউকে আইনদাতা, রিজিকদাতা ইত্যাদি বলে বিশ্বাস করা।
- ত. الْشَوْرُكُ فِي الْعَمَلَ صَلَ الْ عَلَيْ الْعَمَلَ . ৩

উল্লেখ্য, শিরকের মাঝে স্তরগত পার্থক্য থাকলেও মূলত সব শিরকই সমান, সবগুলোই হারাম। যেমন, আল্লাহ তা আলা বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَسْلًا ، বলেন,

দ্বিতীয়ত: ক্ষমা এবং পরিমাণগত দিক দিয়ে শিরক দু'প্রকার। যথা-

- كَبُر . ﴿ مَرُكُ أَكْبُر . أَكْبُر مَا वा वर्फ़ শित्रक ; या তওবা ছাড়া মাফ হয় না। যেমন– কোনো কিছুকে আল্লাহর জাত বা সিফাতের সাথে শরিক করা।
- مُوْلُ اَصْغَر على বা ছোট শিরক ; যা তওবা ছাড়াও মাফ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা। مَنْ حَلَفَ بِغَيْر اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ ـ वानी مَنْ حَلَفَ بِغَيْر اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ ـ वानी أَلْيَعِيْن وَاحْكَامُهَا क्ष्म তিনভাগে বিভক্ত। যথা
- ك. يَمِينُن كُفُوس (ইয়ামীন লগব), ২. يَمِينْن مُنْعَقِدَة (ইয়ামীন মুন'আকিদাহ), ৩. يَمِينْن لَغُو
- ১. يَمِيْن لَغْو : এর স্বরূপ ও সংজ্ঞায় মত পার্থক্য রয়েছে।
  - ক. ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, কোনো অতীত বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞাতসারে সঠিক ধারণা করে শপথ করা, অথচ বিষয়টি মিথ্যা।
  - খ. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কোনোরূপ ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য ছাড়াই কথায় কথায় কসম করাই হচ্ছে يَمِيْن لَغْر বা বেহুদা কসম।

ছুকুম: সর্বসম্মতিক্রমে এতে গুনাহ ও কাফফারা কিছুই নেই।

र्ल। يَمِيْن مُنْعَقِدَة अविषाट्य कारना काक कता वो ना कतात कप्रम कतारक يَمِيْن مُنْعَقِدة .

ছকুম: এরপ শপথের বিপরীত করলে কসমকারীকে কাফফারা দিতে হবে।

وَ يَمَيْنَ غُمُوْسَ . তেননো অতীত বিষয়ে স্বেচ্ছায় মিথ্যা কসম করাকে يَمَيْنَ غُمُوْسَ বলে। এটা সব চাইতে গুরুতর অপরাধ।
ছকুম : ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারীদের মতে – গুনাহও হবে এবং কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে।
অন্যান্য ইমামগণের মতে, কাফ্ফারা দিতে হবে না ; তবে গুনাহ হবে এবং তওবা করলে মাফ পাওয়া যাবে।
উল্লেখ্য, কোনো ভাল কাজ না করা বা ফরজ-ওয়াজিব না করার কসম করলে তা ভঙ্গ করা ওয়াজিব, কিন্তু পরে কাফফারা
দিতে হবে।

–এর কাফফারা : এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَكَفَّارَتُهُ الطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ اَوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ - فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاتَةِ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ ايَمْانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ .

অর্থাৎ শপথ ভঙ্গ করার কাফ্ফারা হচ্ছে, ১০ জন মিসকিনকে মধ্যম মানের খাদ্য খাওয়ানো, যা তোমাদের পরিজনকে খাইয়ে থাক; অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান করা কিংবা একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দেওয়া। আর যে ব্যক্তি এ তিনটির কোনো একটিও করার সামর্থ্য রাখে না, সে তিনদিন রোজা রাখবে। বস্তুত এটাই হচ্ছে তোমার কসমের কাফফারা, যখন তোমরা শপথ ভঙ্গ কর। —মিয়িদা-৮৯।

عَرْهِ ٢٤ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إَجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ السَّيْسُركُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللُّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبُوا وَاكُنُلُ مَالِ الْيَتِيْبِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

৪৬. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল === ইরশাদ করেছেন- তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু হতে বিরত থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসল 🚃 ! সে বস্তগুলো কি কি ? রাসুল 🚃 বললেন, ১, আল্লাহর সাথে শিরক করা, ২. জাদু করা, ৩. যাকে হত্যা করা আল্লাহ তা'আলা হারাম ঘোষণা করেছেন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. এতিমের সম্পদ [অন্যায়ভাবে] ভক্ষণ করা, ৬, জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা, ৭. ঈমানদার নির্দোষ সতী সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। -[বুখারী-মুসলিম]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

একবচন। এর বহুবচন হলো أَسْبِحْرُ वो مَصْدُرُ योपूत অর্থ ও উহার হুকুম। السِّحْرُ अम्पि مَصْنَى السِّحْرِ وَحُكْمِهُ नाकिक वर्थ रता-

- ১. যাদু, যেমন হাদীসে এসেছে- إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ع. গোপন করা, যেমন কুরআনে এসেছে- سَحُرُوا اَعْيُنَ النَّاسِ
- ৩. ধাঁ ধাঁ সৃষ্টিকরা,
- ৪. বিমোহিত করা।

পরিভাষায় এর পরিচয় হলো-

السِّحْرُ هُوَ كُلُّ أَمْرٍ لاَيُدْرَكُ سَبَبْهُ وَلاَيْعْرَفُ عَلَى حَقِيْقَتِه بَلْ يُحْمَلُ عَلَى حَمْلِ الْخِدَاعِ . অর্থাৎ, যাদু সেসব বিষয়কে বলে, যার ভিত্তি বুঝা যায় না এবং এর বাস্তবতা নিরূপণ করা যায় না ; বরং সম্পূর্ণটাই ধোকার উপর প্রতিষ্ঠিত।

- ২. কারো মতে, ভিত্তিহীন ও অবাস্তব বিষয় পরিবেশন করাকে عليه বলা হয়।
- ৩. ইমাম আবৃ বকর জাসসাস (র.) বলেন, 🔑 এমন বিষয়, যার কারণ প্রছন্ন এবং যা অবান্তর, মিথ্যা, কল্পনা, বিভ্রান্ত ও ধোকার উপর প্রতিষ্ঠিত।

السِّحْر यापूकरतत विधान : यापू विদ্যাत বৈধতার ব্যাপারে ইমামগণ বিবিধ মত দিয়েছেন। যথা–

- ১. ইমাম আহমদের মতে, ইহা বৈধ নয়। তিনি যাদুকরকে কাফির বলেন। ২. ইমাম মালিকের মতে, ইহা শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করা দু'টোই অবৈধ। ৩. ইমাম গাযালির মতে, প্রয়োজনে ইহা বৈধ : আবার প্রয়োজনে ওয়াজিব। ৪. ইমাম আযম ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে, ইহা হারাম। তবে আত্মরক্ষার্থে জায়েয। ৫. ফতহুল কাদীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, যাদু যদি পরীক্ষামূলক হয় এবং এর বৈধ হওয়ার বিশ্বাস না রাখে তবে যাদু কুফরি হবে না।
  - বা যাদুকরের বিধান : যাদুকরকে কাফের বলা যাবে কিনা ? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ حُكُمُ السَّاحِر
- ১. ফতহুল কাদীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, যাদুকর যদি পরীক্ষামূলকভাবে তা প্রদর্শন করে এবং বৈধতার ব্যাপারে বিশ্বাস না রাখে, তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে না।

- ২. তাফসীরে মাদারেকে উল্লেখ রয়েছে, যদি যাদুকরের কথা ও কাজে এমন বিষয় পাওয়া যায়, যা ঈমানের শর্তসমূহের বিরোধী, তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে।
- ৩. ইমাম গাযালী (র.) বলেন, যাদু শিক্ষা করা অসত্যের মোকাবিলা করার জন্য বৈধ, আবার যাদু ব্যতীত কুফরি ও অসত্যের মোকাবিলার কোনো উপায় না থাকলে ওয়াজিব। এমতাবস্থায় যাদুকরকে কাফের বলা যাবে না।
- 8. اَرْبَعَة ٱرْبَعَة اَرْبَعَة اَرْبَعَة اَرْبَعَة اَرْبَعَة اَرْبَعَة اَرْبَعَة اَرْبَعَة اَرْبَعَة اَرْبَعَة الله اَبُعَة اَرْبَعَة اَرْبَعَة الله اله الله اله الله ا

| [भू 'जिया]                                                                                                                                                   | কারামত]                                                                                                                           | [याजू] اَلْسِحْرُ                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol> <li>এর শান্দিক অর্থ হচ্ছে  অপারগ করা, অক্ষম করা।</li> </ol>                                                                                             | <ol> <li>এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- সম্মানিত হওয়া,</li> <li>মর্যাদার অধিকারী হওয়া।</li> </ol>                                       | <ol> <li>এর শান্দিক অর্থ হচ্ছে- ধোঁকা।</li> </ol>                                                                            |
| ২. এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে, নবী-রাসূলদের থেকে<br>এমন অলৌকিক কার্যাবলি যা সাধারণ মানুষের পক্ষে<br>উপস্থাপন অসম্ভব এবং যা নবুয়ত ও রিসালাতের<br>প্রমাণ স্বরূপ। | ২. এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে- ওলীদের থেকে<br>কোনো কাজ কৃত্রিম অভ্যাস বহির্ভৃত প্রকাশ<br>পেলে তাকে কারামত বলে।                       | ২, এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে– যা গোপনে<br>ক্ষতিসাধন করে এবং অমৌল জিনিস দারা<br>প্রতারণা করে।                                   |
| ৩. এটা নবী-রাস্লদের সাথে সম্পৃক্ত।                                                                                                                           | ৩. এটা আল্লাহর ওলীদের সাথে সম্পৃক্ত।                                                                                              | ৩, যাদু যে কোনো লোকের সাথে সম্পৃক্ত হতে<br>পারে।                                                                             |
| ৪. এটা আল্লাহর কাজ। এতে ব্যক্তির কোনো অধিকার নেই।                                                                                                            | <ol> <li>এটাও আল্লাহর কাজ। ব্যক্তির কোনো<br/>অধিকার থাকে না।</li> </ol>                                                           | ৪, এতে ব্যক্তির পূর্ণ অধিকার থাকে।                                                                                           |
| ৫. এটা কোনো নিয়ম-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।<br>৬. এটা কারো নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করা যায় না।                                                                 | <ul> <li>৫. এটাও কোনো নিয়ম-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।</li> <li>৬. এটাও কারো নিকট থেকে শিক্ষা লাভ কর।</li> <li>যায় না।</li> </ul> | <ul> <li>৫. এটা বিশেষ নিয়ম-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।</li> <li>৬. এটা কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে শিক্ষা লাভ<br/>করা যায়।</li> </ul> |
| ৭. এটা যে কোনো সময় প্রদর্শন করা যায় না।                                                                                                                    | ৭. এটাও যে কোনো সময় প্রদর্শন করা যায় না।                                                                                        | ৭. এটা যে কোনো সময় প্রদর্শন করা যায়।                                                                                       |
| ৮. এটা নবুয়তের দাবিদার থেকে প্রকাশিত হতে পারে।                                                                                                              | ৮. কারামত প্রদর্শনকারী নবুয়তের দাবিদার হতে<br>পারবে না।                                                                          | ৮. এটা যে কেউ থেকে প্রকাশ পায়।                                                                                              |
| ৯. এটা সত্য।                                                                                                                                                 | ৯. এটাও সতা।                                                                                                                      | ৯. এটা मिथा।                                                                                                                 |
| ১০. এটা প্রদর্শন বৈধ।                                                                                                                                        | ১০. এটাও বৈধ।                                                                                                                     | ১০. এটা অবৈধ।                                                                                                                |

ক্রীরা গুনাহ। কেননা, এর দ্বারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে গাদ্দারী করা হয়। তবে শরিয়তের পুরোধা ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, নিম্লোক্ত অবস্থায় যুদ্ধের ময়দান পরিত্যাগ করা জায়েয। যেমন–

- শক্রকে প্রবঞ্চনায় ফেলার উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে শক্রর মোকাবিলা ত্যাগ করে তাদের অসতর্কতা ও দুর্বলতার অপেক্ষায়
  আত্মগোপন করে থাকা এবং সুযোগ বুঝে আক্রমণ করা। এটা বাহ্যিকভাবে পলায়ন মনে হলেও আসলে পলায়ন নয়।
- ২. যুদ্ধের উপকরণের স্বল্পতার দরুন ময়দান ত্যাগ করে নিজেদের দলের সাথে মিশে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিয়ে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করা।
- ৩. শক্র সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে তিন গুণ বা ততোধিক হলে জান বাঁচানোর জন্য পলায়ন করা জায়েয। কিন্তু আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, এ অবস্থায়ও পলায়ন করা হারাম। কেননা, শক্র সংখ্যার স্বল্পতা ও আধিক্য যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কারণ নয়।
- 8. শক্রদল যদি মুজাহিদদের বেষ্টন করে ফেলে এবং সহায়তা আসার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন পলায়ন করা জায়েয।

: त्रिवात वर्थ مُعْنَى الرّباوا

- الرَّبُوا : مَعْنَى الرَّبُوا وَ الْزَيْدَةُ न विकार कि مَصْدَرُ वा पुष्कि হওয়ा। এ অর্থে কুরআন শরীফে এসেছে الرَّبُوا وَيُرْبَى الصَّدَقَاتِ . विप्ताह يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبُوا وَيُرْبَى الصَّدَقَاتِ . विप्ताह -
- : مُعْنَى الرَّبِلُوا شُرْعًا 1
- ك. আল্লামা উবায়দুল্লাহ (র.) বলেন, اَلْرِيلُوا هُوَ زِيادَةً فِي الْمُعَامَلَةِ بِللْ عِبَوْضِ فِيْ جِنْسٍ وَاحِدٍ অর্থাৎ, একই জাতীয় জিনিসের মাঝে লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো বিনিময় ব্যতীত বাড়তি কিছু আদান-প্রদান করাকে الربوا বলে।
- كَرِّبُوا شَرْعًا الزِّيَادَةُ عَلَى اصْلِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ تَبَايُع , इवनून आष्ठीत वतनन
- ৩. আল্লামা আইনী (র.) বলেন,

الرِّيوا فَضْلُ مَالٍ بِلاَ عِدَضٍ فِي مُعَاوضَةِ مَالٍ بِمَالٍ . كَمَا إذا باع عَشَرة دراهِم بِاحَد عَشَر درهما

- هُ وَ عِبَارَةٌ عَنْ عَقِدٌ فَاسِدٍ بِصِينَعَةٍ سَوَاءٌ كَانَ هُنَاكَ زِيَادَةً أُولًا ,अ वन-जा खराताजून नारेशातार धर वर्णि ( المُعَالَةُ أَوْلًا , عَالَى اللهُ عَنْ عَقِدٌ عَنْ عَقِدٌ عَاللَّهِ عَنْ عَقَدْ إِلَيْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ
- الْرِيَاوا فِي الشَّرْعِ فَضَلَّ خَالٍ عَنْ عِوضٍ شُرِطَ لِآخَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ . , शक्कातित मराउ الْمُسْيطُ . عَنْ عِوضٍ شُرِطَ لِآخَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ .

وَعَنْ كُنْ مَا لَا قَالَ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ مَنْ نِى النَّانِى حِيْنَ يَنْ نِى وَهُومُ وُهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُهَا وَهُومُؤُمِنٌ وَلَا يَشْرَبُهَا وَهُومُؤُمِنٌ وَلَا يَشْرَبُهَا وَهُومُؤُمِنٌ وَلَا يَشْرَبُها وَهُومُؤُمِنٌ وَلَا يَسْرَبُها وَهُومُ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْتَهِبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْتَهِبُها وَهُو مُؤْمِنٌ فَإِيّاكُمْ يَعْنَى يَنْتَهِبُها وَهُو مُؤْمِنٌ فَإِيّاكُمْ يَعْنَى يَنْتَهِبُها وَهُو مُؤْمِنٌ فَإِيّاكُمْ يَعْنَى يَنْتَهِبُها وَهُو مُؤْمِنٌ فَإِيّاكُمْ اللّهُ الْاَئْسُ اللّهُ وَهُو مُؤْمِنٌ فَإِيّاكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُو مُؤْمِنٌ فَإِيّاكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُو مُؤْمِنٌ فَإِيّاكُمْ اللّهُ اللّهُ وَهُو مُؤْمِنٌ فَإِيّاكُمْ اللّهُ اللّهُ

وَفِئ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا يَفْتُلُ حِبْنَ يَقْتُلُ وَهُو مُؤْمِنٌ قَالَ عِكْرِمَةُ قُلْتُ لِإبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ يُنْزَعُ الْإِيْمَانُ مِنْهُ قَلْتُ لِإبْنِ هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اصَابِعِهِ ثُمَّ اَخْرَجَهَا قَالَ فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اصَابِعِهِ . وَقَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّهِ لَايَكُونُ هٰذَا مُؤْمِنًا تَامًّا وَلَايَكُونُ لَهُ نُورُ الْإِيْمَانِ . هٰذَا مُؤْمِنًا تَامًّا وَلَايَكُونُ لَهُ نُورُ الْإِيْمَانِ . 8 ৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রি বলেছেন—
ব্যভিচারকারী ঈমান থাকা অবস্থায় ব্যভিচার করতে পারে
না, চোর ঈমান থাকা অবস্থায় চুরি করতে পারে না,
মদপানকারী ঈমান থাকা অবস্থায় মদ পান করতে পারে না,
লুষ্ঠনকারী ঈমান থাকা অবস্থায় এমন লুষ্ঠন করতে পারে না
যে, তার লুষ্ঠনের সময় লোকেরা তার দিকে তাকিয়ে
থাকে। এমনিভাবে তোমাদের কেউ ঈমান থাকা অবস্থায়
আত্মসাৎ করতে পারে না। সাবধান! তোমরা এ সমস্ত
অপকর্ম হতে বেঁচে থাকবে। –[বুখারী, মুসলিম]

আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, তোমাদের কেউ ঈমানদার অবস্থায় হত্যা করতে পারে না। হযরত ইকরিমা (রা.) বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, কিভাবে তার থেকে ঈমানকে হরণ করা হয়? উত্তরে তিনি তার নিজের এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট করে, তারপর তা আবার বের করে বললেন যে, এভাবে। যদি সে তওবা করে তবে ঈমান যথাস্থানে এভাবে প্রত্যাবর্তন করবে। [এ বলে] তিনি তার আঙ্গুলসমূহকে পরস্পরের ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করালেন। ইমাম আব্ আবদুল্লাহ বুখারী (র.) বলেছেন যে, ঐ ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার থাকবে না এবং তার ঈমানের আলো থাকবে না। এটা ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতের ভাষা।

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

करीता श्वनाद्ध लिश्व राक्षित ह्कूम करीता श्वनारकाती मू'मिन थाकरव कि-ना, এ विषरा مُعْتَزِلَة الْمُلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مُوالْجَمَاعَةِ مُوالْجَمَاعَةِ مُوالْجَمَاعَةِ مَا الْجَمَاعَةِ مُوالْجَمَاعَةِ الْجَمَاعَةِ مَا السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْجَمَاعَةِ الْجَمَاعِةِ الْجَمَاعَةِ الْجَمَاعَةِ الْجَمَاعِةِ الْجَمِيْءِ الْجَمَاعِةِ الْجَاعِةِ الْعَلِيْعِ الْعَلَاءِ الْجَاعِةِ الْجَاعِةِ الْعَلِيْعِ الْجَاعِةِ الْجَاعِةِ الْجَاعِةِ الْجَاعِةِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلِيْعِ الْعَلِيْعِ الْعَلِيْعِ الْعَلِيْعِ الْعِلْعِيْءِ الْعَلِيْعِ الْعَلِيْعِ الْعَلِيْعِ الْعَلِيْعِ الْعَاعِيْءِ الْعَلِيْعِ الْعَلِيْعِ الْعَلِيْعِيْءِ الْعَلِيْعِ الْعِلْعِيْعِ الْعَلِيْعِ الْعَلِيْعِ الْعَلِيْعِ الْعَلِيْعِ الْعَلِ

َ مَذْهَبُ الْمُفْتَزِلَةُ . মু'তাযেলাদের মতে কবীরা গুনাহ করলে তার ঈমানও থাকে না এবং সে কাফিরও হয় না ; বরং সে وَمُنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمُنْزِلَتَيْنِ -এর মধ্যবতী স্থানে অবস্থান করে। একে তারা কুফর এবং ক্রিখিত হাদীস—

لاَ يَزْنِي الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنَ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنَ الخ

: খারেজীদের মতে, কবীরা শুনাহে লিগু ব্যক্তি কাঁফির হয়ে যায়।

غَدِّ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: আহলে সুনুত ওয়াল জামাআতের মতে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির এবং ঈমান হতে বের হয়ে যায় না ; বরং সে ফাসিক মু'মিন হিসেবে পরিগণিত হয়।

قَوْلُهُ وَإِنْ طَأَنِفِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا . —ाठात पनिन राना : وَلَاتِلُهُمْ

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে মু'মিন হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

َ الْجُوَابُ عَنِ الْمُخَالِفِيْنَ । আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারী আলিমগণ مُعْتَزِلَة সম্প্রদায়ের বর্ণিত হাদীসের কয়েকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

- এ জাতীয় হাদীসগুলোতে 'মূল ঈমানের' অস্বীকৃতি উদ্দেশ্য হয় না; বয়ং পরিপূর্ণতার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়। য়েমন
  'য়য় মধ্যে আমানতদায়ী নেই সে ঈমানদায় নয়' ইত্যাদি।
- ২. হযরত হাসান বস্রী (র.) বলেন, 'ঈমানদার' হিসেবে যে সম্মানিত উপাধি ছিল, তা বহাল থাকে না; বরং তাকে বদ্কার, ব্যভিচারী, চোর, মদ্যপায়ী ইত্যাদি বলা হয়।
- ৩. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, ঈমানের আলো বা জ্যোতি থাকে না। যেমন- 'তেলবিহীন প্রদীপ' অত্যন্ত ক্ষীণভাবে জ্বলে বটে, কিন্তু আলোও হয় না, অন্ধকারও দূর হয় না।
- 8. হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) বলেন, ঈমান বের হয়ে ছায়ার মতো মাথার উপরে থাকে, সে অন্যায় কাজ সমাপ্তির পর পুনরায় ফিরে আসে। সুফিদেরও এই একই মত।
- ৫. ভবিষ্যতে ঈমান থাকবে না, অর্থাৎ এই পাপ করতে করতে অবশেষে একে হালাল বা বৈধ ধারণা করে বসবে, ফলে বেঈমান হয়ে যাবে।
- ৬. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এ সকল হাদীসে ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য লজাশীলতা। যেমন─ রাসূল বলেছেন—

الْحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الْإِيمَانِ

- ৭. অথবা, এ শ্রেণীর হাদীস দ্বারা কঠোরতা প্রদর্শন ও তিরস্কার করাই মূল উদ্দেশ্য, ঈমান না থাকা উদ্দেশ্য নয়।
- ৮. অথবা, এখানে ঈমান শব্দটি তার শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ নিরাপত্তা লাভ। এমতাবস্থায় হাদীসটির অর্থ হবে– গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে না ; বরং সে শাস্তির উপযুক্ত হবে।
- ৯. অথবা, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি তখনই কাফির হবে, যখন গুনাহ-কে বৈধ মনে করবে।
- ১০. অথবা, ঈমানের ন্যায় কুফরের উচ্চ, মাধ্যম ও নিম্ন তিনটি স্তর রয়েছে। বর্ণিত হাদীসে যে, ঈমান না থাকার কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য কুফরের মধ্যম বা নিম্নস্তর, যার দ্বারা কবীরাহ গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ঈমান হতে বের হয়ে যায় না।
- ১১. অথবা, যে ব্যক্তি গুনাহ করল, সে কাফিরের ন্যায় কাজ করল। এটা দ্বারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত কাফির হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়।
- ১২. ইবনে হাযম বলেছেন, যদিও মূল ঈমান হলো আন্তরিক বিশ্বাসের নাম; কিন্তু মৌখিক স্বীকৃতি এবং কাজও ঈমানের অঙ্গ। যে ব্যক্তি শুনাহের কাজ করল তার বিশ্বাস ও স্বীকৃতির মধ্যে কোনো ক্রটি হবে না, শুধু কাজের ক্ষেত্রেই ক্রটি হবে। সুতরাং মু'মিন না হওয়ার অর্থ অনুগত না হওয়া।

وَعَنْ فَ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ أَيَةُ الْمُنَافِقِ قَالَ وَسُوْلُ اللّهِ ﷺ أَيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَثُ زَادَ مُسْلِمٌ وَانْ صَامَ وَصَلّى وَ زَعَمَ النّهُ مُسْلِمٌ ثُمَّ اتَّفَقًا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ.

8৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— মুনাফিকের আলামত তিনটি। কিন্তু ইমাম মুসলিম এই বাক্যটি অতিরিক্ত করেছেন যে, যদিও সে ব্যক্তি নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং এই দাবি করে যে, সে একজন মুসলমান। এরপর উভয়ে [ইমাম বুখারী ও মুসলিম] এ বর্ণনায় ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ১. যখন সে কথা বলে তখন সে মিথ্যা বলে, ২. আর যখন সে অঙ্গীকার করে তখন তা ভঙ্গ করে ৩. এবং যখন তার নিকট কিছু গচ্ছিত রাখা হয়, তখন সে খেয়ানত [আত্মসাৎ] করে।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें दामीत्मत व्याच्या : আলোচ্য হাদীসটিতে মহানবী ﷺ মুনফিকদের লক্ষণ ও পরিচয় বর্ণনা করেছেন, সাধারণত যার অন্তরে কুটিলতা রয়েছে তাকে মুনাফিক বলা হয়। আর পরিভাষায় মুনাফিক হলো— الَّذِى كَايُطُابِقُ ظَاهِرُهُ بَاطِئَهُ যার ভিতরকার অবস্থা বাহ্যিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

অথবা, گَلُونَى يَخْرُجُ عَنْ دَاثِرَةِ الْإِيْمَانِ فَهُوَ مُنَافِئَ (বস্তুত মনের ভাবধারা ও বাহ্যিক কাজকর্ম একরপ না হওয়াই হলো মুনাফিকী। এরা নিজেদেরকে ঈমানদার হিসেবে পরিচয় দিলেও প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়, আলোচ্য হাদীসে তাদের চিহ্নিতকরণের নিদর্শন বলে দেওয়া হয়েছে। তাই মুনাফিক কারা তা নির্ণয় করা কষ্টকর নয়। সুতরাং যাদের মধ্যে এসব সভাবগুলো রয়েছে তাদের এসব সম্পূর্ণরূপে পরিহার করাই একান্ত আবশ্যক।

বাদীসের পটভূমি: উক্ত হাদীসটির বর্ণনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আল্লামা সারওয়ারী (র.) বলেন, হাদীসটি একজন নির্দিষ্ট মুনাফিককে লক্ষ্য করে রাসূল বর্ণনা করেছেন। মহানবী করেছেনএর নীতি ছিল যে, তিনি কোনো অন্যায়কারীকে সরাসরি একথা বলতেন না যে, তোমার মধ্যে অমুক দোষ আছে; বরং তিনি বলতেন যার মধ্যে এ সকল ক্রটি রয়েছে তার অবস্থা এরপ হবে। এভাবে তাকে কৌশলে সতর্ক করা হতো। রাসূলে কারীম ক্রি এখানে মুনাফিকদের নিদর্শন বর্ণনা করে সে নির্দিষ্ট মুনাফিককে সতর্ক করে দিয়েছেন।

আলোচ্য হাদীসে মুনাফিক দ্বারা উদ্দেশ্য : উক্ত হাদীসে মুনাফিক দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এই বিষয়ে ওলামাদের মাঝে মতান্তর রয়েছে। যেমন–

- ইমাম সুফয়ান সাওরী বলেন, হাদীসটি একজন নির্দিষ্ট মুনাফিককে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। হয়রত ক্রিমুনাফিকদের
  নিদর্শন বর্ণনা করে সে নির্দিষ্ট মুনাফিককে সতর্ক করে দিলেন।
- ২. ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন, নির্দিষ্ট কোনো মুনাফিককে বুঝানো হয়নি ; বরং এটি মুসলমানদেরকে নেফাক থেকে বাঁচানোর জন্য সতর্ক করা হয়েছে।
- ৩. ইমাম নববী (র.) বলেন, হাদীসে রূপক অর্থে মুনাফিক বুঝানো হয়েছে, প্রকৃত অর্থে নয়।
- 8. অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, এখানে مُنَافِقٌ فِي الْعَمَلِ দারা مُنَافِقٌ فِي الْعَقِيْدَةِ করঝানো হয়েছে مُنَافِقٌ فِي الْعَمَلِ দারা مُنَافِقٌ فِي الْعَمَلِ
   -কে বঝানো হয়ন।
- ৫. অথবা, এখানে ।।। টি সার্বক্ষণিক তার অর্থ দান করবে, তথা উল্লিখিত নিদর্শনসমূহ যার মধ্যে সার্বক্ষণিক পাওয়া যাবে সেই মুনাফিক।

وَعَنْ فَكُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَمْدِهِ ارضَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهَ اَرْبَعُ مَنْ كُنَ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةً مِنَ فَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةً مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا إِذَا اوْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا لَيْفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا إِذَا اوْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّ وَاذَا خَاصَمَ حَدَّثَ كَنَ مَنْ فَاقً عَلَيْهِ

8৯. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্র ইরশাদ
করেছেন— যার মধ্যে চারটি স্বভাব থাকো সে প্রকৃত
মুনাফিক হিসেবে পরিগণিত হয়। আর যার মধ্যে এর
একটি স্বভাব থাকে; তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব
বিদ্যমান, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তা পরিহার করে। [সে
চারটি স্বভাব হলো] ১. যখন তার নিকট আমানত রাখা হয়
তখন সে তা খেয়ানত করে, ২. যখন সে কথা বলে তখন
মিথ্যা বলে, ৩. যখন ওয়াদা করে পরে তা ভঙ্গ করে ৪.
এবং যখন কারও সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তখন সে মন্দ
বলে। –[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

يْفَاقْ : শব্দটি বাবে يِفَاقً -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো يِفَاقْ : শব্দটি বাবে يِفَاقُ । অর্থাৎ অন্তরে যা রয়েছে তার বিপরীত প্রকাশ করা।

-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

- النَّفَاقُ هُوَ أَنْ يُظْهِرَ الْإِسْلَامَ وَيُبْطِنَ الْكُفْرَ الْكِفْرَ الْإِسْلَامَ وَيُبْطِنَ الْكُفْرَ عَلَى الْإِسْلَامَ وَيُبْطِنَ الْكُفْرَ عَلَى الْإِسْلَامَ وَيُبْطِنَ الْكُفْرَ عَلَى الْإِسْلَامَ وَيُبْطِنَ الْكُفْرَ عَلَى الْمُعْمَرِ الْإِسْلَامَ وَيُبْطِنَ الْكُفْرَ عَلَى الْمُعْمَرِ الْإِسْلَامَ وَيُبْطِنَ الْكُفْرَ عَلَى الْمُعْمَرِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَل المَا عَلَى اللهِ عَلَى الل
- كَنْ فَا أَنْ يُدْخُلَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ وَجْدٍ وَيَخْرُجُ عَنْهُ مِنْ وَجْدٍ أَخَرَ अरजे विश्वनातत मराज الْوَسِيطُ . २.
- هُوَ أَنْ يُظْهِرَ الْعَدَاوَةَ وَيُظْهِرَ الصَّدَاقَةَ ٥. कारता मर्ए
- 8. ইমাম তীবী (র.) বলেন . هُو اَنْ تَظْهِرَ لِصَاحِبِكَ خِلَاثَ مَا تُضْعِرُهُ . কু দি বাদিনের মধ্যে দ্বন্ধ হেয়ত আবৃ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, মুনাফিকদের তিনটি লক্ষণ রয়েছে। অর্থাৎ মাল আমানত রাখলে আত্মসাৎ করে, কথা বললে মিথ্যা বলে এবং প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে। কিন্তু হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, মুনাফিকদের চারটি লক্ষণ রয়েছে। অর্থাৎ যার মধ্যে চারটি স্বভাব পাওয়া যাবে, সে নির্ভেজাল মুনাফিক। (উক্ত তিনটির সাথে চর্তুর্থ স্বভাব হলো– ঝগড়া বাধলে অস্থীল বাক্য ব্যবহার করে।) বাহ্যিক দৃষ্টিতে উভয় হাদীসের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।
- প্রথম হাদীসে মুনাফিকের আলামত তিনটি এবং দ্বিতীয় হাদীসে চারটি বলা হয়েছে। সুতরাং বেশি সংখ্যা কম সংখ্যার পরিপরক। অতএব দুই হাদীসের মধ্যে অর্থগত কোনো বিরোধ নেই।
- ২. অথবা, মুনাফিকের আলামত বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসূল হ্রা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম বলেছেন। কাজেই যিনি যে রকম শুনেছেন; তিনি সে রকম বর্ণনা করে দিয়েছেন।
- ৩. অথবা, সংখ্যা বর্ণনায় কম-বেশির বিভিন্নতা কোনো অসুবিধা জনক নয়। কারণ, কম সংখ্যা বেশি সংখ্যার মাঝেই শামিল রয়েছে।
- ৪. অথবা, হাদীসে উল্লিখিত সংখ্যা বর্ণনা উদ্দেশ্য নয় ; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বুঝানো য়ে, মুনাফিকের আলামত অনেক। তন্যধ্যে উল্লিখিত ৩/৪টি প্রসিদ্ধ।
- ৫. হয়তো বা বর্ণনাকারীদের শোনার মধ্যে ভুল হয়েছে, তাই দু'রকম বর্ণনা এসেছে।

উভয়ের সমাধানের লক্ষ্যে ওলামায়ে কেরাম নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন-

- ৬. অথবা, প্রথম হাদীসটি পূর্বের যাতে তিনটির কথা এসেছে। আর দ্বিতীয় হাদীসটি পরের যাতে চারটি কথা এসেছে। সুতরাং কোনো বৈপরীত্য নেই।
- ৭. অথবা, রাসূল ্রান্ত্র ৪টির কথাই বলেছিলেন, তবে হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) দূরত্বের কারণে ৩টির কথা শুনতে পেয়েছেন, তাই তিনি তিনটি বর্ণনা করেছেন।

وَعَنِ ابْنِ عُمَر (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَّهُ وَلَا لَمُنَافِقِ كَالشَّاةِ رَسُولُ اللَّهِ الْمُنَافِقِ كَالشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيْدُ اللَّي هٰذِهِ مَرَّةً وَاللَّهُ هُدِهُ مَرَّةً وَاللَّي هٰذِهِ مَرَّةً . رَوَاهُ مُسْلِمُ

৫০. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন— মুনাফিকের উদাহরণ হলো বানডাকা ছাগীর ন্যায়, যে দু'টি ছাগলের মধ্যে থাকে, একবার একটির দিকে দৌড়ায় এবং আরেকবার অন্যটির দিকে ছুটে যায়। –[মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الشّاء العُائِرَة الْعَائِرَة -এর সাথে তুলনা করেছেন। الشّاء الْعَائِرَة वला হয় এমন ছাগী বা ভেড়াকে, যে যৌন কামাসক্ত হয়ে ডাকাডাকি ও ছুটাছুটি করতে থাকে। এরপ পশু সাধারণত অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়ে। সে একবার এ ছাগলের নিকট, আরেকবার অন্য ছাগলের কাছে ছুটে বেড়ায়। তার মধ্যে কোনোরপ স্থিরতা লক্ষ্য করা যায় না। ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুনাফিকগণ অনুরূপ বানডাকা ছাগীর ন্যায়। তারা কখনো নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়। আবার কখনো মুশরিকদের দলে ভিড়ে যায়। মহান আল্লাহ কুরআনে হাকীমে তাদের এরপ স্থভাবের কথা প্রকাশ করে দিয়ে বলেন وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ أَمُنُواْ قَالُواْ الْمَنْ وَإِذَا خَلُواْ إِلَى شَوْلًا إِلَى مَوْلًا إِلَى مُولًا إِلَى مَوْلًا إِلَى مَوْلًا إِلَى مَا إِلَى مَوْلًا إِلَى مُؤْلًا إِلَى مَوْلًا إِلَى مُؤْلِلًا إِلَى مَوْلًا إِلَ

এসব মুনাফিকগণ সুযোগ সন্ধানী হিসেবে পরিচিত। দুনিয়াতে কিছুটা লাভবান হলেও পরকালে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে নিকৃষ্টতম শাস্তি। এই বিষয়ে আল্লাহ বলেন— إِنَّ الْمُنَافِقِيْنُ فِي الدُّرِكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

# षिठीय़ जनुत्र्षत : ٱلْفُصْلُ الثَّانِي

وَعَنْ اللَّهِ صَفْرَانَ بُنِ عَسَّ (رض) قَالَ قَالَ يَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ إِذْهُبْ بِنَا اللَّي هٰذَا النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لاَ تَقُلْ نَبِيٌّ إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ لَكَانَ لَهُ ٱرْبَعُ أَعْيُنِ فَاتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَالاً هُ عَنْ اياتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلاَ تَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَمْشُوْا بِبَرِيّ اللَّي ذِي سُلْطَانِ لِيَهْ قُلُهُ وَلَا تَسْحَدُوا وَلا تَاكُلُوا الرِّبُوا ولا لْخِفُوا مُحْصَنَةً وَلَا تَـوَلَّوْا لِلْفِرَارِ يَوْمَ الـزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّـةً ٱلْيَـهُودَ أَنْ لَّا تَعْتَدُوْا فِي السَّبْتِ . قَالَ فَقَبَّلَا يَدَيْدِ وَ بِ وَقَالًا نَسْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُوْنِي قَالَا إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لَّا يَزَالُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ وَإِنَّا نَخَانُ إِنْ تَبِعْنَاكَ أَنْ يُّقْتُلُنَا الْيَهُ وْدُ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَابُودَاوْدَ وَالنَّسَائِيُّ .

৫১. অনুবাদ: হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন ইহুদি তার সাথীকে বলল, আমাকে এই নবীর নিকট নিয়ে চলো, তার সাথী তাকে বলল, নবী বলো না। কেননা, সে এরপ শুনতে পেলে তার চারটি চক্ষ্ম হয়ে যাবে। অর্থাৎ তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবেন।] অতঃপর তারা উভয়েই রাসল 🚐 এর নিকট উপস্থিত হলো এবং তাঁকে [হযরত মুসা (আ.)-এর সম্পষ্ট নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করল. জবাবে রাসূল 🚎 বললেন, ১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না, ২. চুরি করো না, ৩. ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ো না, ৪. ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করো না: যা আল্লাহ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন, ৫, কোনো নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে কোনো ক্ষমতাশালী लात्कत निकछ निरा याया ना, ७. यानू करता ना, १. जूमी লেন-দেন করো না, ৮. কোনো পুণ্যবতী নারীর ব্যাপারে ব্যভিচারের অপবাদ দিও না. ৯. যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়নের উদ্দেশ্যে পশ্চাদপদ হয় না এবং ১০. বিশেষ করে তোমরা ইহুদিরা শনিবারের বিধান লঙ্ঘন করো না।

হযরত সাফওয়ান (রা.) বলেন, অতঃপর তারা, উভয়েই মহানবী এব হন্ত ও পদদ্বয় চুম্বন করল এবং বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর নবী। রাস্লুল্লাহ বললেন, তাহলে আমাকে অনুসরণের ব্যাপারে তোমাদেরকে কিসে বাধা দিচ্ছে ? তারা বলল, হয়রত দাউদ (আ.) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে, নবী যেন তাঁর বংশধরগণের মধ্য হতেই মনোনীত হয়। আর আমরা ভয় করি যে, আমরা যদি আপনাকে অনুসরণ করি তবে ইহুদিরা আমাদেরকে হত্যা করবে।

–[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

খ্রাত بَيَان اَيَات بَيِّنَات प्रानाह निদর্শনসমূহের বর্ণনা : আলোচ্য হাদীসে ইহুদিদ্বয় কর্তৃক জিজ্ঞাসিত بَيَان اَيَات بَيِّنَات হলো সেসব মুজিযাসমূহ যা হযরত মূসা (আ.)-কে দেওয়া হয়েছিল, পবিত্র কুরআনের সূরা আরাফে উল্লেখ রয়েছে। আর সেই নয়টি মু'জিযা হলো– ১. অলৌকিক লাঠি, ২. হস্তদ্বয় উজ্জ্বল বা শুদ্র হওয়া, ৩. বন্যা-প্লাবন, ৪. পঙ্গপালের উপদ্রব, ৫. ব্যাঙের উপদ্রব, ৬. পানি রক্ত হয়ে যাওয়া, ৭. উকুনের উপদ্রব এবং ৯. শস্যহানি।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) -

- ১. হযরত মৃসা (আ.)-এর উক্ত উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত রয়েছে। এই জন্য মহানবী ত্রার উল্লেখ করেননি; বরং নতুন বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।
- ২. অথবা নবী করীম ত্রু উক্ত নিদর্শন বর্ণনা করার পর নতুন বিধান সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। হাদীস বর্ণনাকারী সংক্ষিপ্তকরণের লক্ষ্যে ঐ নিদর্শনসমূহ বাদ দিয়েছেন।
- ৩. অথবা, ايات بينات। দ্বারা এই নতুন বিধানসমূহ উদ্দেশ্য, যা এখানে উল্লিখিত হয়েছে। আর নবী করীম হ্রাট্রা এই বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল।

وَعَوْلُ اللّهِ عَلَىٰ الْسَلْمِ الرضِ اللهِ الْمِدْسَانِ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّه

৫২. অনুবাদ: হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রেইরশাদ করেছেন যে, ঈমানের
তিনটি বুনিয়াদী বা মূল বিষয় রয়েছে, ১. যে ব্যক্তি লা
ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তার উপর আক্রমণ করা হতে বিরত
থাকা। কোনো পাপের কারণে তাকে কাফির বলে গণ্য
করো না এবং কোনো কর্মের দরুন ইসলাম হতে খারিজ
করে দিও না। ২. মহান আল্লাহ যখন আমাকে নবীরূপে
প্রেরণ করেছেন তখন হতে জিহাদ আরম্ভ হয়েছে, আর এ
উমতের শেষ লোকেরা দাজ্জালের সাথে লড়াই করা পর্যন্ত
তা অব্যাহত থাকবে। কোনো অত্যাচারী শাসকের
অত্যাচার এবং কোনো ন্যায়পরায়ণ শাসকের ন্যায় একে
বাতিল করতে পারবে না। ৩. আর তাকদীরের [ভালো
মন্দের উপর] বিশ্বাস স্থাপন করা। —[আবু দাউদ]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

पूं ि হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কবীরা শুনাহের কারণে কাউকে কাফির বলা যায় না, অথচ অন্য হাদীসে এসেছে যে, الْمُحَدِّثُ مُنَ تَرَكُ الصَّلُوءَ مُتَعَبِّدٌ مَا تَعَالَى الصَّلُوءَ مُتَعَبِّدٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

#### সমাধান:

- ১. ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, ইচ্ছাকৃত ফরজ বর্জনকারী প্রকৃতই কাফির হয়ে যাবে।
- ২, কারো মতে, উক্ত হাদীসে ধমক, ভর্ৎসনা এবং কঠোরতার জন্য কুফরির বিধান দেওয়া হয়েছে।

- ৩. অথবা, সে ব্যক্তি কৃফরির সীমায় উপনীত হয়েছে।
- 8. অথবা, এর অর্থ হলো সে কাফিরের মতো কর্ম করেছে।
- ৫. কিংবা এরূপ কাজে কৃফরির ভয় আছে।
- ৬. অথবা, কুফরির আভিধানিক অর্থ- অকৃতজ্ঞা। এখানে এই অর্থই নেওয়া হয়েছে।
- ৭. অথবা, এরপ করার পরিণাম কুফরি; যদিও কোনো বাধার কারণে কাফির বলা হয় না।
- ৮. অথবা, সে যদি ফরজকে অস্বীকার করে পরিত্যাগ করে, তাহলে কাফির হয়ে যাবে। অতএব উভয়ের মাঝে আর অর্থগত কোনো বিরোধ নেই।

وَعَنْ اللهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرجَ مِنْ الْإِسْمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَٰلِكَ الْعَسَمَلِ رَجَعَ اللهِ الْإِسْمَانُ . (رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وَايُو دَاوُدَ)

৫৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রাইরশাদ করেছেন— যখন কোনো বান্দা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন তার মধ্য হতে ঈমান বের হয়ে যায় এবং তা ছায়ার মতো তার মাথার উপর অবস্থান করে। অতঃপর যখন সে এই অপকর্ম হতে বিরত হয়, তখন তার দিকে ঈমান ফিরে আসে। –[তিরমিয়ী, আরু দাউদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

َعْرَجُ مِنْهُ الْإِيْمَانُ -এর মর্মার্থ : আলোচ্য হাদীসটিতে মহানবী ক্রেবলেছেন যে, বান্দা যখন কোনো ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন তার মধ্য হতে ঈমান বের হয়ে যায়। এ বাক্যটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে–

- ১. ঈমান বের হওয়া অর্থ ঈমানের আলো বা জ্যোতি বের হয়, মূল ঈমান নয়।
- ২. অথবা, ঈমানের অন্যতম শাখা তথা লজ্জাশীলতা বের হয়ে যায়।
- অথবা, এর দ্বারা ধমক বা ভীতি প্রদর্শন উদ্দেশ্য।
- 8. কিংবা এটা দ্বারা যেনাকারীর কঠিন শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- ৫. অথবা, এর অর্থ হলো, সে যেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় হয়ে গেছে; যার ঈমান নেই। কেননা, তার ঈমান তাকে এই বেহায়াপনা কাজ হতে ফিরাতে পারেনি; যেভাবে ঈমানহীন ব্যক্তিকে তা হতে ফিরানো যায় না।

## ्र श्रीय वनुत्रक : الْفَصْلُ الثَّالِثُ

مُعَاذٍ (رض) قَالَ أَوْصَانِي رُسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لَا تُسْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَعُقَّنَ وَالِدَيْكَ وَإِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلاَ تَتْرُكَنَّ صَلْوةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلْوةً مَكْتُوبَةٌ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّهِ وَلاَ تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَاْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللُّهِ وَإِيَّاكَ وَالْبِفَرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وإذا اصَابَ النَّاسَ مَوْتُ وَأَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ وَأَنْفِقْ عَلْى عِيَالِكَ مِنْ طُولِكَ وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَكُلِاكُ أَدَبًا وَاجِفْهُمْ فِي اللَّهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

৫৪. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসল আমাকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- ১ আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় কিংবা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ২. তোমার পিতামাতার অবাধ্য হয়ো না. যদিও তাঁরা তোমাকে পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ ত্যাগ করে চলে যেতে আদেশ করেন। ৩. ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো ফরজ নামাজ ত্যাগ করো না। কেননা, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ফরজ নামাজ ত্যাগ করে, তার থেকে আল্লাহ তা'আলার জিমা উঠে যায়। ৪. কখনো মদ পান করো না। কেননা, মদ হলো সকল অশ্লীলতার মূল উৎস। ৫. সাবধান ! সর্বদা পাপ কর্ম হতে দূরে থাক। কেননা, পাপের দরুন আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের উদ্রেক হয়। ৬. সাবধান! যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করো না : যদিও সকল লোক ध्वःস হয়ে যায়। ৭. তোমার উপস্থিতিতে যখন লোকদের মাঝে মহামারী দেখা দেয়, তখন সেখানে অবস্থান করো। ৮. তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবার- পরিজনের জন্য ব্যয় করো। ৯. শিষ্টাচার শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে তাদের শাসন থেকে বিরত থেকো না। ১০. আর আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তাদেরকে ভয় দেখাও।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর বাণী وَأَخِفْهُمْ فِي اللّٰهِ অর্থাৎ, তাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ভয় দেখাও। এখানে রাস্ল হযরত মু'আয (রা.)-কে তাঁর পরিবার-পরিজন এর প্রতি আল্লাহ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শনের উপদেশ দিয়েছেন। মূলত এ আদেশটি সকলের জন্যই প্রযোজ্য। কেননা, আল-কুরআনের ঘোষণা وَمُواْ اَنْفُنُكُمْ وَامُلِيْكُمْ نَارًا وَالْمَالِيْكُمْ مَاللهِ অর্থাৎ, তোমরা নিজেরা জাহান্নামের আশুন থেকে বাঁচো এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকেও বাঁচাও। এ দায়িত্ব পালন করা সকল মু'মিনের উপর ফরজ। হাদীসে এসেছে وَكُلُّكُمْ مَسْتُولًا عَنْ رُعِيَّتِهِ এই হিসেবে একজন স্বামীকে তার স্ত্রীসহ পরিবার-পরিজনদের যাবতীয় ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

এ পৃথিবী নশ্বর, আর পরকালীন জীবন অনন্ত। তাই অনন্ত জীবনে সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে অবশ্যই খোদাভীতি অর্জন করতে হবে। সেই সাথে পরিবার-পরিজনকেও সে ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে এবং খোদাভীক্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

## रयत्रा प्र्याय हेवत्न जावान (ता.)-এत जीवनी :

- ১. নাম ও বংশ পরিচয় : তাঁর নাম মু'আয, উপনাম আবৃ আবদুল্লাহ অথবা আবৃ আব্দুর রহমান। পিতার নাম জাবাল ইবনে আমর। তিনি মদীনার খাযরাজ বংশে জনুলাভ করেন।
- ২. **ইসলাম গ্রহণ :** নবুয়তের দ্বাদশ সালে ১৮ বছর বয়সে মদীনায় ইসলাম প্রচারের সূচনাকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।
- ৩. গুণাবলি : তিনি একজন বদরী সাহাবী ছিলেন। বায়আতে আক্বাবায়ে ছানিয়ায় তাঁকে লক্ষ্য করে রাস্ল وَفُعُمُ الرَّجُلُ مُعَاذُ بُنُ جَبُلِ عَالَمُ الرَّجُلُ مُعَاذُ بُنُ جَبُلِ
- রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন: ময়া বিজয়ের পর রাস্ল ভারতাকে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে হয়রত ওমর
   (রা.) তাঁকে আবৃ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ-এর পরে শাম দেশের শানসকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।
- ৫. রেওয়ায়েতে হাদীস: হযরত মু'আয (রা.) হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তৃতীয় স্তরের সাহাবী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৭৫। তাঁর থেকে হযরত ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দাস (রা.) সহ অনেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
- ৬. **ইন্তেকাল** : এ প্রখ্যাত সাহাবী ১৮ হিজরিতে হযরত ওমরের খিলাফত কালে ৩৮ বছর বয়সে طَاعُون عُمْوَاس নামক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

وَعَرْفُ مَا النِّفَاقُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْبَعْاقُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَامَّا الْبَعْرَمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْبُخَارِيُّ .

هُوَ الْكُفْرُ أَوِ الْإِيْمَانُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चेनिरসর ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীস দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, শুধু রাস্লের যুগেই মুনাফিক ছিল। ইসলামি হুকুমতের সুযোগ-সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যেই মহানবী المعتبية এর মাদানীযুগে কিছু সংখ্যক লোক এরূপ আচরণ করত। তাদের মুখোশ উন্মোচন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ أَمَنُوا قَالُوا الْمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِوُونَ وَ وَوَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِوُونَ وَصِق وَصِ مِن اللهِ عَن اللهِ مِن اللهِ عَن اللهِ مِن اللهِ عَن اللهُ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

# بَابُ الْوَسْوَسَةِ

পরিচ্ছেদ : মনের খট্কা

थश्य जनुत्क्षत : اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

৫৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন—
আমার উন্মতের অন্তরের মধ্যে যে খটকা সৃষ্টি হয়,
আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেন; যে পর্যন্ত না তারা
তা কার্যে পরিণত করে অথবা মুখে প্রকাশ করে।
–[বুখারী মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ألاً يَعْمَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثِ وَالْاِيَةِ হাদীস ও কুরআনের আয়াতের মধ্যে বাহ্যিক অর্থগত বিরোধ : হযরত আবৃ হরায়রা (রা.)-এর হাদীসদ্বয় দ্বারা ব্ঝা যায়, মনের সৃষ্ট কুধারণা ও কুমন্ত্রণার জন্য কোনো গুনাহ হয় না। অথচ পবিত্র কুরআনে এসেছে— وَإِنْ تُبَدُوا مَافِي اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ করো আর নাই করো, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের নিকট হতে সে সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করবেন।" এতে দেখা যায়, মনের কুধারণার জন্যও পাকড়াও করা হবে। সুতরাং হাদীস ও আয়াতের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অর্থগত বিরোধ রয়েছে বলে মনে হয়। এর সমাধানে মুহাদ্দিসগণ বলেন—

- ১. হাদীসে বর্ণিত কুধারণা দ্বারা ঐ কুধারণা বুঝানো হয়েছে— যা সময় সময় মু'মিনের অন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে মু'মিন তা বাস্তবায়নের ইচ্ছা করেনি। আর আয়াতে বর্ণিত কুমন্ত্রণা দ্বারা মনের দৃঢ় ইচ্ছা বুঝানো হয়েছে, যা বাস্তবায়নের জন্য সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সুতরাং দু'টি কুমন্ত্রণা ভিন্ন।
- ২. আর যদি বলা হয়, আয়াতে বর্ণিত কুমন্ত্রণা দ্বারা মু'মিন-মুনাফিক সবার কুমন্ত্রণা বুঝানো হয়েছে। তখন এর উত্তরে বলা যায়, পরবর্তী সময়ে বর্ণিত আয়াত— যায়, পরবর্তী সময়ে বর্ণিত আয়াত— শয়তানের সৃষ্ট কুমন্ত্রণার উপর মানুষের হাত নেই। শেষোক্ত আয়াতে আল্লাহ যে কাউকে এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়ে বাধ্য করেন না, তা স্পষ্ট বলেছেন। অতএব আয়াত ও হাদীসের মধ্যে অর্থগত কোনো বিরোধ রইল না।
  - এর অর্থ ও প্রকারভেদ : اَلْوُسْوَسَةُ শব্দটি বাবে وَمُعْلَلَة -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো মনের কুচিন্তা, খটকা বা ধারণা।
  - وَسْوَسَة وَسُوسَة وَسُوسَ
- ১. এমন কুধারণা যা অন্তরে উদয় হয় এবং বর্তমান থাকে এবং বারবার হতে থাকে। কিন্তু যখন পর্যন্ত কাজে পরিণত না হয়; ততক্ষণ পর্যন্ত এর জন্য শান্তি হবে না। আর এরূপ ইচ্ছা পোষণ করার পর যদি আল্লাহর ভয়ে কাজে পরিণত করা হতে বিরত থাকে এর জন্য ছওয়াব হবে।
- ২. যখন কু-ধারণা এমন প্রবল হয়ে যায় যে, সুযোগ পেলে বাস্তবে পরিণত করা হবে, তাহলে এর জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। তবে এরূপ অবস্থায়ও বাস্তবে না পৌছলে কাজে পরিণত করার শাস্তির তুলনায় শাস্তি কম হবে।

## ध वावात मू'धकात : عُبْر إِخْتباريُ

- ১. যা অনিচ্ছাকৃতভাবে মনে উদয় হওয়া মাত্রই চলে গেছে। এটা সকল উন্মতের জন্য ক্ষমা করা হয়।
- ২. মনে উদয় হয়ে স্থির আছে ; পরে অবশ্য চলে যায়। এরূপ ধারণাও ক্ষমা করা হয়। মোল্লা আলী কারী (র.) মনের অবস্থাকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—
- ১. কোনো ধারণা অন্তরে এসে গেলে এটাকে عَاجِسٌ বলে।
- ২. যে ইচ্ছা অন্তরে ঘুরাফেরা করে তবে বাস্তবে করা না করার কোনো সিদ্ধান্ত হয় না, এটাকে غاطرٌ বলে।
- ৩. মনোভাবকে কাজে পরিণত করার ইচ্ছা হয়েছে ; তবে সিদ্ধান্ত হয়নি, এটাকে حَدِيْثُ النَّنْسُ বলে।
- 8. আর যদি মনের ভাব কাজে পরিণত হওয়ার কঠোরতা বা প্রবণতা লাভ করে, তবে তাকে 🔌 বলে। তাফসীরে জামালে ﴿مُسْوَسَدُ -কে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। উল্লিখিত চারটি ও অপরটি হলো, 🍒
- ৫. মনোভাবের পর যদি কাজের বাস্তবতার প্রবণতা পায়, তবে তাকে ত্র্বিত বলে।
  জনৈক ব্যক্তি পদ্যাকারে বলেছেন—

مَرَاتِبُ الْقَصْدِ خَمْشُ هَاجِشُ ذَكُرُوا \* وَخَاطِرٌ فَحَدِيْثُ النَّفْسِ فَاسْتَمِعَا يَلِيْدِ الْقَفْسِ فَاسْتَمِعَا يَلِيْدِ الْأَخْذُ قَدْ وَقَعَ يَلِيْدِ الْأَخْذُ قَدْ وَقَعَ

ব্যতীত উল্লিখিত সকল প্রকার কল্পনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কার্যে পরিণত না করলে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু عزم -এর বেলায় পাকড়াও হবে।

وَعُرْكُ مُ قَالَ جَاءَ نَاسُ مِنْ اَصْحَابِ
رَسُولِ اللّهِ ﷺ إلى النّبي ﷺ فَسَالُوهُ إِنَّا
نَجِدُ فِيْ اَنْفُسِسَنَا مَا يَتَعَاظُمُ اَحَدُنَا اَنْ
يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ اوَقَدْ وَجَدْتُكُوهُ قَالُواْ نَعَمْ قَالَ
ذَاكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর নিকট জানতে চেয়েছেন যে, আমাদের অন্তরে এমন কিছু কুধারণা ও কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়, যা মুখে প্রকাশ করা আমাদের নিকট অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ বলে মনে হয়। এতে আমাদের কি অবস্থা হবে ? রাসূল ক্রি বললেন, এটাই হলো প্রকাশ্য ঈমানের লক্ষণ। কেননা, ঈমান আছে বিধায় তো মনের মধ্যে সৃষ্ট খটকা আল্লাহর ভয়ে তোমাদের প্রকম্পিত করে তোলে, আর যদি ঈমান নাই থাকত তবে তোমরা নির্দিধায় সে কাজে লিপ্ত হতে কাউকে পরোয়া করতে না।

وَعَرْفُ مُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ فَاذَا اللّهِ وَلْ يَنْتَهِ .

৫৮. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন—শয়তান তোমাদের কারো নিকট আগমন করে, অতঃপর প্রশ্ন করতে থাকে যে, এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি করেছে? এমন কি এটাও প্রশ্ন করে যে, তোমার প্রভুকে কে সৃষ্টি করেছে? শয়তান যখন এ পর্যন্ত পৌছে যায় তখন সে ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে— আল্লাহর নিকট [শয়তানের এরূপ প্রশ্ন হতে] আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং [তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে] বিরত থাকা—[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चें दानीत्मत राग्या: শয়তান মানুষের চির শক্র । যেহেতু মানুষের কারণেই সে আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে চির লাঞ্ছনার বেড়ি গলায় পরিধান করেছে, তাই সে মানব জাতিকে বিপথগামী করার জন্য সর্বদা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায়। বস্তুত শয়তান দু' শ্রেণীতে বিভক্ত। এক. জিন শয়তান। দুই. মানুষরূপী শয়তান। যেমন— মহান আল্লাহ বলেন, النَّذِيْ किন শয়তান সর্বদা মানুষের অন্তরে কু-মন্ত্রণা দিয়ে বিপথগামী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। তার সাথে বিতর্কে পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। তাই আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে বিতর্ক বন্ধ করে দেওয়াই উত্তম। কেননা, ইমাম ফখরুন্দীন রাযী (র.)-এর মতো বিজ্ঞ ব্যক্তিও মৃত্যুর সময় আল্লাহর অন্তিত্ব সম্পর্কে ১০০টি যুক্তির জবাব দিয়েও পরাস্ত হতে চলেছিলেন। পরে তিনি বিনা যুক্তিতে আল্লাহ এক বলে তাকে পরাস্ত করেছেন। কেননা, শয়তানের নিকট যুক্তির অভাব নেই। আর মানবরূপী শয়তানের বেলায়েও অনুরূপ করা উচিত।

وَعَنْ هُمُ اللّهِ عَلَىٰ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَىٰ لَا يَكُولُ اللّهِ عَلَىٰ لَا يَكُلُ اللّهِ عَلَىٰ لَا يَزَالُ النّاسُ يَتَسَاءَ لُونَ حَتّى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّهُ فَمَنْ وَخَلَقَ اللّهُ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلُ الْمَنْتُ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৫৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—মানুষ একে অপরকে প্রশ্ন করতে থাকে। অবশেষে এটা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা তো সকল সৃষ্টি জীবকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন কে? অতএব তোমাদের অন্তরে যখন এই ধরনের খটকা সঞ্চারিত হয়, তখন সে যেন বলে উঠে আমি আল্লাহ এবং তার রাসূলদের উপর ঈমান আনয়ন করেছি। —[বুখারী-মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रामीत्मत व्याच्या: শয়তান মানুষের চির শক্র। সর্বাবস্থায় মানুষকে সে ধোঁকায় ফেলতে চেষ্টা করে। কিছু মানুষকে সে আল্লাহর অন্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। ফলে তারা পরম্পর এই বিষয়ে আলোচনায় লিগু হয়। মুসলমান মাত্রই এরূপ আলোচনা থেকে দূরে থাকবে এবং মনে কখনো এরূপ ধারণার সৃষ্টি হলে সাথে সাথে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর ঈমান আনয়নের ঘোষণা প্রদান করবে।

৬০. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসূলুল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে জিন এবং ফেরেশতাদের মধ্য হতে কাউকে সঙ্গী নিযুক্ত করে দেওয়া হয়নি। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন—হে আল্লাহর রাসূল ! তাহলে আপনার সাথেও কি ? রাসূলুল্লাহ্ বললেন, হাা আমার সাথেও। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। অতএব সে আমার অনুগত হয়ে গেছে [অথবা আমি তার থেকে নিরাপদ থাকি।] ফলে সে কোনো কল্যাণকর কাজ ব্যতীত আমাকে অন্য কিছুর পরামর্শ দেয় না। -[মুসলিম]

चें रामी त्यत्र वाच्या : वनी আদমের সাথে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জিন ও ফেরেশতাদের মধ্য হতে দু'জন সাথী সর্বদা অবস্থান করতে থাকে। যে সঙ্গী ফেরেশতাদের মধ্য হতে হয় তাকে 'আলমুলহিম" বলা হয়। সে সর্বদা ভাল ও কল্যাণকর কাজের পরামর্শ প্রদান করে। আর জিনদের মধ্য হতে যে সাথী থাকে তাকে বলে "আহরামান" বা "ওয়াসওয়াসা"। সে সর্বদা মন্দ ও খারাপ কাজের পরামর্শ দেয়। এই দু' শক্তি সর্বদা মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব করতে থাকে। ফলে যে প্রবল হয় সেই বিজয়ী হয়ে মানুষকে সুপথ অথবা কুপথে চালায়।

وَعَرُفُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الذَّمِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৬১. অনুবাদ: হ্যরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রে ইরশাদ করেছেন- নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের দেহে রক্তের ন্যায় চলাচল করে। -[বুখারী-মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَرْكَ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَا مِنْ بَنِى اُدَمَ مُوْلُوْدٌ إِلّا مَسَّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِ للْصَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرُ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ـ مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৬২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হুরশাদ করেছেন; এমন কোনো আদম সন্তান ভূমিষ্ট হয়নি, যাকে ভূমিষ্ট হওয়ার সময় শয়তান স্পর্শ করেনি। ফলে সে শয়তানের স্পর্শের কারণে চিৎকার করে উঠে। একমাত্র মারইয়াম ও তাঁর পুত্র ব্যতীত। –[বুখারী-মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चिंद्ये केंद्र्ये केंद्र्ये हिंद्ये केंद्र्ये केंद्र्ये हिंद्ये केंद्र्ये हिंद्ये केंद्र्ये हिंद्ये केंद्र्ये हिंद्ये हिंदे हिंद्ये हिंद्ये हिंदे हिं

وَمَا بَيَانُ الْفَضِيْلَةِ لِعِيْسِيِّى (عـ) بِنِسْبَةِ رَسُولِنَا क्ति कती आ — - এते पूलना स्वतं किता (बा.) - এत मर्यामात्र वर्गना : रयतं प्रतिरंग ७ ठाँत পूर्व र्यतं किता (बा.) এक मांव मंग्नजात्तत वाघां ठ राज नितां भाकांत बाता जात्तत मर्यामा नवीं कतीम — - এत উপत २७ सांत मत्मर रया । এत উত্তরে रयतं ठ रेवत्न राजांत्र (त.) वालन — এটা राला रयतं प्रतिरंग ७ रयतं किता भाज । अते प्रतिरंग अति कतीम वाला केत्र में कित्र किता केत्र में वा वार्शनिक विनिष्ठा । किन्नु नवीं कतीम — - এत मर्यामा ७ विनिष्ठा राला केत्र मर्यामा वाम् वाम्नलात उपति केत्र क्रियां कित्र मर्यामा ताम्लल कातीम — - अतं क्रियां राजां कित्र कर्यां यास्ता ।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) -

وَعَنْ اللهِ عَلَىٰ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مِسَولُ اللهِ عَلَىٰ مِسَاحُ الْمُولُودِ حِيْنَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

৬৩. অনুবাদ : হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হু ইরশাদ করেছেন, ভূমিষ্ট হওয়ার সময় শিশু যে চিৎকার করে তা মূলত শয়তানের খোঁচার কারণেই করে। –বুখারী মুসলিম]

وَعُرْفُ اللّهِ عَلَى إِنَّ إِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرايَاهُ يُفَّتِنُوْنَ النّاسَ فَادْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً اعْظُمُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا النّاسَ فَادْنَاهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا فَيَقُولُ مَاصَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ وَكَذَا فَيَقُولُ مَاصَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ وَكَذَا فَيَقُولُ مَاصَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ وَكَذَا فَيَقُولُ مَا تَرَكُتُهُ حَتَّى يَجِئُ اَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكُتُهُ حَتَّى يَجِئُ اَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكُتُهُ حَتَّى يَجِئُ اَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكُتُهُ حَتَّى فَرَقْتُ بَيْنَا هُرَأَتِهِ قَالَ الْاَعْمَشُ اَرَاهُ فَيُدُنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ اَنْتَ قَالَ الْاَعْمَشُ اَرَاهُ مَنْ لَمَ وَاللّهُ فَيُدُنِيهِ قَالَ فَيَلْتَرْمُهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ الْاَعْمَشُ اَرَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ فَيَلْتَرْمُهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ الْاَعْمَشُ اَرَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ فَيَلْتَرْمُهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ اللّهُ فَيَلْتَرْمُهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ الْمُ فَيَلْتُولُ مَا تَرَاهُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُ فَيَلِمُ الْمُ الْمُعْمَالُولُ الْمُ فَيَلْتَرْمُهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُنْ لِمُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعَلِمُ الْمُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُ الْمُعُمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُ الْمُعُلِمُ الْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُمْلُولُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُنْ الْمُعُلِمُ الْمُعُمُ الْمُ الْمُعُمُ الْمُعُلِمُ الْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُلِمُ الْمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمِ

৬৪. অনুবাদ: হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন- রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, ইবলীস
শয়তান পানির উপরে তার সিংহাসন স্থাপন করে।
অতঃপর মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তার
সৈন্যদেরকে প্রেরণ করে। আর তার নিকট সেই বেশি
মর্যাদার অধিকারী যে বিপর্যয় সৃষ্টির ব্যাপারে বড়। তাদের
মধ্য হতে কেউ এসে বলে– আমি এরূপ করেছি, তখন
ইবলীস বলে, না তুমি কিছুই করনি। রাস্ল করেনি,
এরপর অপর একজন এসে বলে, আমি মানুষদেরকে
এমনিতেই ছেড়ে দিয়ে আসিনি, বরং আমি তাদের
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছি। রাস্লে করীম
বলেন, অতঃপর ইবলীস তাকে নৈকট্য দান করে
এবং বলে– হাঁা, তুমিই উত্তম ব্যক্তি।

বর্ণনাকারী আ'মাশ বলেন, আমি মনে করি জাবির এই কথাও বলেছেন যে, রাসূল ত্রু বলেছেন, অতঃপর ইবলীস তার সাথে আলিঙ্গন করে। –[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ اللهِ عَلَىٰ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ صَلَّا وَلَٰ كِنْ فِي الْمُصَلِّدُونَ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلَٰ كِنْ فِي الشَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمُ اللَّهُ

৬৫. অনুবাদ: হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন নিঃসন্দেহে শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়েছে যে, আরব উপদ্বীপে কোনো নামাজি তার ইবাদত করবে না। কিন্তু তাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া, বিবাদ বাঁধানোর ব্যাপারে নিরাশ হয়নি। – [মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্রি নিরাশ হয়ে গেছে যে, এখানকার কেউ আর তার ইবাদত করবে না। উক্ত হাদীসে শয়তান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জিনসমূহ। আর ক্রিমী করা উদ্দেশ্য হলো ঈমানদারগণ। অর্থাৎ, শয়তান নিক্তিভাবে নিরাশ হয়েছে যে, সে আরব উপদ্বীপের নামাজিদেরকে আর কখনো জিনদের উপাসনার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না। কেননা, মুসাইলামাতুল কায্যাব যদিও নবুয়তের দাবি করে বিপথগামী হয়েছে; কিন্তু সে জিনদের ইবাদত করেনি। কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিসগণের মতে শয়তান সমানদারদের উপর নিরাশ হয়ে গেছে যে, তারা দীনের বিনিময়ে শিরককে প্রাধান্য দিবে না।

ভূমিন্ট করার কারণ : আরব উপদ্বীপকে নির্দিষ্ট করার কারণ : আরব উপদ্বীপকে নির্দিষ্ট করার কারণ হলো, এ স্থানটি ইসলামের মূল এবং ওহীর কেন্দ্রভূমি। এ স্থান হতেই পৃথিবীর চারিদিকে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে। অথবা এটা এ জন্য যে, সে সময়ে ইসলাম আরব উপদ্বীপের বাইরে প্রসারিত ছিল না।

: जायीताजून जातव" পরিচিত : تَعْرِيْفُ جَزِيْرَةِ الْعُرَب

- ১. ইমাম মালিক (র.)-এর মতে আরব উপদ্বীপ বলতে মক্কা, মদীনা এবং ইয়েমেনকে বুঝায়।
- ২. اَلْمُنْجِدُ নামক অভিধানে আছে যে, আরব উপদ্বীপ ঐ অংশ, যাকে পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্বে আরব উপসাগর, উত্তরে ইরাক ও জর্দান এবং দক্ষিণে ইয়েমেন বেষ্টন করে আছে।

## षिठीय वनुत्रकत : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

وَعُرْكِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ الرض) أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ الْحَدِّثُ النَّبِيَ عَلَيْ النَّمْ الْحَدِّثُ الْفَسِى بِالشَّمْ الْأَنْ اكُونَ حُمَمَةً اَحَبَ اللَّهِ مِنْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ رَدَّ مَنْ اَنْ اَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ رَدَّ امْرَةً إِلَى الْوَسْوَسَةِ . رَوَاهُ اَبُوْدُ اوْدَ

৬৬. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম এর দরবারে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল থা । আমার মনে এমন কিছু বিষয় সৃষ্টি হয়, যা মুখে প্রকাশ করা অপেক্ষা আমার পক্ষে জ্বলে অঙ্গার হয়ে যাওয়াই আমি শ্রেয় মনে করি। রাসূলুল্লাহ বললেন, আল্লাহর শুকরিয়া, যিনি এ বিষয়টি কল্পনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রেখে দিয়েছেন। —[আবু দাউদ]

৬৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সন্তানের উপর শয়তানের একটি স্পর্শ (বা প্রভাব) রয়েছে এবং ফেরেশতারও একটি স্পর্শ রয়েছে। শয়তানের স্পর্শ रला, মানুষকে অমঙ্গলের ভয় দেখানো এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। আর ফেরেশতার স্পর্শ হলো, কল্যাণের প্রতিশ্রুতি বা সুসংবাদ প্রদান করা এবং সত্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা। অতএব, যে ব্যক্তি এ অবস্থা উপলব্ধি করে, সে যেন মনে করে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতেই হয়েছে। সুতরাং তার উচিত এর জন্য আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা। আর যে ব্যক্তি অপর অবস্থাটি অনুভব করে, সে যেন অভিশপ্ত শয়তানের প্ররোচনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। এরপর রাসলুল্লাহ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرِ , अरे वायां कि भार्ठ करतन तय عِنْ مُرْكُمْ بِالْفَحْشَاءِ . अर्था९, भग्नजान त्जामारमत्रत्क অভাব-অনটনের ভয় দেখায়। আর অশ্রীলতার প্রতি আদেশ দেয়। -[তিরমিযী] তিনি একে হাদীসে গরীব বলেছেন।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمَانُ اَلْمَانُ وَلَمَّا اَلْمَانُ وَلَمَّا اَلْمَانُ وَالْمَانُ وَلَمَّا الْمَانُ وَلَمَّا الْمَانُ وَلَمَّا الْمَانُ وَلَمَّا الْمَانُ وَلَمَّا الْمَانُ وَلَمَّا الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الشَّيْطَانُ وَلَمَّا الشَّيْطَانُ وَلَمَّا الشَّيْطَانُ الشَّيْطَانُ السَّيْطَانُ السَّيْطَانُ السَّيْطَانُ السَّمْطَانُ السَّمْطَانُ السَّمْطُانُ السَّمْطُانُ السَّمْطُانُ السَّمْطُانُ السَّمْطُانُ السَّمْطُانُ السَّمْطُانُ وَلَمَّا اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ وَلَمَّا اللَّهُ الْمُعَلِيلُ وَلَمَّا اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

وَعَرْكِ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رضا) عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْخَلْقَ اللّهُ النّخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّهُ فَإِذَا قَالُواْ ذَٰلِكَ فَقُولُواْ اللّهُ اكْمُ اللّهُ الصّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولُدْ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا احَدُ ثُمَّ لَيْتَفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلْثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشّيطانِ الرّجِيْمِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ . وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عَمْرِو بُنِ الْاحْوَصِ فِي بَابِ خُطْبَةِ يَوْمِ النّحْرِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى .

৬৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— মানুষ অনবরত একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে এই প্রশ্ন করা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টি জীবকে সৃষ্টি করেছেন। কিতু আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন কে? যখন লোকেরা এরূপ বলাবলি করেবে, তখন তোমরা বলবে যে, আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনিও কারো থেকে জন্ম নেননি। আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। এরপর শিয়তানের প্রতি অবজ্ঞা স্বরূপ] নিজের বাম দিকে তিনবার থু থু ফেলবে এবং বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। — [আবু দাউদ]

আর আমর ইবনে আহওয়াসের হাদীস আমি "খুতবাতু ইয়াওমিননাহার" অধ্যায়ে উল্লেখ করব। ইনশাআল্লাহু তা'আলা।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: وَجُدُهُ الْأَمْثِرِ لِيَسْتَفُلُ عَنْ يَسَا رِهِ

বাম দিকে থু থু ফেলার আদেশ দানের কারণ: পূর্বোক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, মানুষের অন্তরে ফেরেশতা ও শয়তান এই দু' শক্তির প্রভাব বিস্তার হয়। ফেরেশতা ডান দিক হতে প্রভাব বিস্তার করে সৎ কাজের অনুপ্রেরণা দেয়। আর শয়তান বাম দিক হতে প্রভাব বিস্তার করে কু-মন্ত্রণা দেয় এবং অসৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এই শয়তানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ তিনবার বাম দিকে থু থু ফেলার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

# তৃতীয় অनুচ্ছেদ : اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

وَعَنْ فَكُ أَنسَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنِي لَكُنْ حَتّٰى اللّٰهِ عَنِي لَكُنْ الله خَلَقَ كُلَّ شَيْ فَمَنْ خَلَقَ الله عَنْ وَحَلَّ الله خَلَقَ كُلَّ شَيْ فَمَنْ خَلَقَ الله عَنْ وَجَلَّ وَوَاهُ البُخَارِي وَلِمُسْلِمِ قَالَ قَالَ الله عَنْ وَجَلَّ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُونَ فَا الله عَنْ وَجَلَّ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُونَ عَالَ الله عَنْ وَجَلَّ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُونَ الله عَنْ وَجَلَّ .

৬৯. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন— মানুষ একে অপরকে প্রশ্ন করতে থাকবে। এমনকি অবশেষে জিজ্ঞাসা করে যে, আল্লাহ তা আলা তো সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। কিছু মহান আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে ? —[বুখারী]

আর মুসলিমের বর্ণনানুযায়ী তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, [হে মুহাম্মদ ্রা আপনার উন্মত সর্বদা এটা কিঃ ওটা কিঃ এরপ প্রশ্ন করে থাকবে। এরপর এক পর্যায়ে এ প্রশ্নও করে যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করল ?

وَعَرْفِ عُشْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ صَلُوتِيْ الشَّيطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ صَلُوتِيْ وَبَيْنَ صَلُوتِيْ وَبَيْنَ صَلُوتِيْ وَبَيْنَ صَلُوتِيْ وَبَيْنَ فَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ذَاكَ شَيْطَانُ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبُ فَإِذَا اللّهِ عَنْذَبُ وَاتُفُلُ اللّهِ عَنْذَبُ وَاتُفُلُ اللّهِ عَنْدَهُ وَاتّنفُلُ عَلَى يَسَارِكَ ثَلْتُ افَفَعَلْتُ ذَلِكَ عَلَى يَسَارِكَ ثَلْتُ افَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَاذَهُ مَسْلِمُ فَانْهُ وَاللّهِ عَنْدَ ذَلِكَ فَاذَهُ مَسْلِمُ وَاللّهِ عَنْدَ ذَلِكَ مَا اللّهِ عَنْدَ اللّهِ عَنْدَ ذَلِكَ فَاذَهُ مَسْلِمُ اللّهُ عَنْدَى وَاهُ مُسْلِمُ اللّهُ عَنْدَى وَاهُ مُسْلِمُ اللّهِ عَنْدَ اللّهُ عَنْدَى وَاهُ مُسْلِمُ اللّهُ عَنْدَى وَاللّهِ عَنْدَى وَاللّهُ اللّهُ عَنْدَى وَاللّهِ عَنْدَى وَاللّهُ اللّهُ عَنْدَى وَاللّهُ اللّهُ عَنْدَى وَاللّهُ عَنْدَى وَاللّهُ اللّهُ عَنْدَى اللّهُ اللّهُ عَنْدَى وَاللّهُ اللّهُ عَنْدَى وَاللّهُ اللّهُ عَنْدَى اللّهُ عَنْدَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْدَى اللّهُ اللّهُ عَنْدَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

৭০. অনুবাদ: হযরত উসমান ইবনে আবিল আস
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ
কে বললাম— হে আল্লাহর রাসূল! শয়তান আমার
নামাজ ও কেরাতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং তাতে
জটিলতা সৃষ্টি করে। অতঃপর রাসূল কলেনে, সে
একটি শয়তান। তাকে "খিনযাব" বলা হয়। অতএব যখন
তুমি তার উপস্থিতি অনুভব করবে তখন তার ব্যাপারে
আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তোমার বাম
দিকে [শয়তানকে হেনস্তা করার লক্ষ্যে] তিনবার থু থু
নিক্ষেপ করবে। হযরত উসমান বলেন, অতঃপর আমি
এরপ করলাম। ফলে আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট হতে
শয়তানকে দরে সরিয়ে দিলেন। —[মুসলিম]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : হাদীসের কথা দ্বারা বুঝা যায় নামাজের মধ্যে শয়তানের মাধ্যমে জটিলতা সৃষ্টি হলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং বাম দিকে থু থু ফেলবে। অথচ এই উভয় কাজ করলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাই এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নামাজ শুরুর পূর্বে এই রকম ওয়াসওয়াসার সম্ভাবনা থাকলে বাম দিকে থু থু নিক্ষেপ করে أعُوذُ باللّهِ পিড়ে নিবে। নামাজের ভিতরে নয়।

وَعَنْ الْفَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُكُلُ سَأَلُهُ فَقَالَ إِنِّى آهِم فِيْ صَلَاتِيْ فَيَ صَلَاتِيْ فَيَ صَلَاتِيْ فَيَ صَلَاتِيْ فَيَ صَلَاتِيْ فَيَ صَلَاتِيْ فَيَ كَيْكُ مُكْمَّدُ وَلَكَ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ إِمْضِ فِيْ صَلَاتِكَ فَإِنَّهُ لَنْ يُذْهَبَ ذَٰلِكَ عَنْكَ حَتَّى صَلَاتِكَ فَإِنَّهُ لَنْ يُذْهَبَ ذَٰلِكَ عَنْكَ حَتَّى مَلَاتِكَ فَإِنَّهُ لَنْ يُذْهَبَ ذَٰلِكَ عَنْكَ حَتَّى تَتُمُولُ مَا اتَمْمَتُ صَلَاتِيْ. وَوَاهُ مَالِكُ.

৭১. অনুবাদ: হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত যে, একদা এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, নামাজের মধ্যে আছার ভুলের সন্দেহ হয়। আর তা আমার খুব বেশি হয়। হযরত কাসেম উত্তরে তাকে বললেন, ভুমি তোমার নামাজ পড়তে থাকবে। কেননা, এটা (সন্দেহ) তোমার মধ্যে হতে বিদ্রীত হবে না; যে পর্যন্ত না ভুমি নামাজ শেষ করবে এবং বলবে যে আমি নামাজ পূর্ণ করিন। –িমালেক

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرْبُ হাদীসের ব্যাখ্যা: নামাজ হতে ফিরিয়ে রাখা হলো শয়তানের অন্যতম কাজ, এতে যদি সে বিফল হয়, তখন নামাজের মধ্যে নানা কথার উদ্রেক করে নামাজিকে বে-খেয়াল করে ফেলে এবং অনেক সময় জটিল ধাঁ ধাঁ-এ ফেলে দেয়। এতে করে নামাজি বলতে পারে না, সে কয় রাকাত পড়েছে। এমতাবস্থায় নিশ্চিত করে কিছু বলতে না পারলে পুনঃ নামাজ পড়বে।

ফিকহবিদদের মতে, কারো অন্তরে যদি এরূপ সন্দেহ প্রথম সৃষ্টি হয়। তাহলে প্রবল ধারণার উপর নির্ভর করে নামাজ শেষ করবে কিংবা পুনরায় পড়বে। আর যদি এরূপ সন্দেহ সর্বদা হয়ে থাকে, তবে এদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে নামাজ পড়তে থাকবে। তাহলে শয়তান নিরাশ হয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করা ছেড়ে দিবে।

# بَابُ الْإِيْمَانِ بِالْقَدْرِ পরিচ্ছেদ : তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন

একথা সুস্পষ্ট যে, تَعْدِيْر শব্দটি تَعْدِيْر মূলধাতু হতে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ হলো– শক্তি, কুদরত, এক বস্তু অন্যটির সমান হওয়া, কোনো জিনিসের পরিমাণ বা কোনো বিষয় কর্তার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।

#### কালাম শাস্ত্রবিদদের মতে এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো :

- ১. মহান আল্লাহ কর্তৃক তার সমগ্র সৃষ্টিকে তার সীমা-রেখার সাথে সীমাবদ্ধ করা।
- ২. আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য যা কিছু নির্ধারণ করেছেন। আর তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করার অর্থ হলো – জগতে ভাল-মন্দ যা কিছু ঘটছে সবই আল্লাহ তা'আলা আযল বা অনাদিতেই জানেন এবং এ জানা অনুপাতে লিখে রেখেছেন। সবকিছুই সে অনুযায়ী হয়ে থাকে। সুতরাং একে বিশ্বাস করার নামই হলো তাকদীরের প্রতি ঈমান।

اَلْإِخْيِتَكَانُ فِى خَالِقِ انْعَالِ الْعِبَادِ بَيْنَ اَهْلِ الْحَقِّ وَ الْفِرُقِ الْبَاطِلَةِ বান্দার কর্মের স্রষ্টার ব্যাপারে হক্ষপন্থি ও বাতেল পন্থিদের মাঝে মতভেদ রয়েছে :

خَفَّتُولَة : যারা 'কদর অস্বীকার করে مُعْتَوْلَة দের মধ্য হতে তাদেরকে বলা হয় কদরিয়া। তাদের অভিমত হলো—মানুষের কাজের স্রষ্টা মানুষ। তার কাজে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাই তাদের মতে ভাল-মন্দের দায়িত্ব তার উপরই বর্তাবে। مُذْهَبُ الْجُبُرِيَّةُ : জাবরিয়াদের মতে মানুষের কাজের উপর কোনোই হাত নেই। বরং সে আল্লাহর হাতে সম্পূর্ণ যন্ত্রের ন্যায় বাঁধা, নির্জীব কাঠের ন্যায়।

#### भू 'তাयেলাদের দলিল হলো:

- ك. আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেন فَتَبَارُكَ اللَّهُ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ إِنِّى اَخْلُقُ لَكُمُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْفَةِ الطَّيْرِ الخ وَ اللهُ الْخَالِقِيْنَ إِنِّى اَخْلُقُ لَكُمُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْفَةِ الطَّيْرِ الخ وَ অবং অবং অবং আয়াতদ্বয়ে একটিতে خَالِقِيْنَ কে বহুবচন নেওয়া হয়েছে এবং অপর আয়াতে اخَلُق ক্রিয়াকে হয়রত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ইসনাদ করা হয়েছে।
- ২. مُرْيَعِشْ ও مُرْيَعِشْ -এর হরকতের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথমটি নিজ ইচ্ছায়, আর দ্বিতীয়টি অনিচ্ছায় হয়ে থাকে। অতএব حَرْكَةُ الْمَشْي -এর স্রস্টা পথচারী নিজেই।
- ৩. বান্দা যদি স্বীয় কর্মের كَالِقْ مَا হয়, তাহলে বান্দাকে تَكُلِيْفُ بِالشَّرْع বৈধ হবে না এবং তার প্রশংসা ও দুর্নাম কোনটাই করা যাবে না।
- 8. اَفَعَالُ الْمِبَادِ اَفَعَالُ الْمِبَادِ اَفَعَالُ الْمِبَادِ اَفَعَالُ الْمِبَادِ هُو اَفَعَالُ الْمِبَادِ هُو اَفَعَالُ الْمِبَادِ هُو اَفَعَالُ الْمِبَادِ هُو هُو اَفْعَالُ الْمِبَادِ هُو السَّنَةِ وَالْمَبَاعِةِ هُو السَّنَةِ وَالْمَبَاعِةِ عَالَمَ عَالَمُ الْمُلِ السَّنَةِ وَالْمَبَاعِةِ عَالَمَ الْمُلِ السَّنَةِ وَالْمَبَاعِةِ عَالْمَبُو السَّنَةِ وَالْمَبَاعِةِ عَالَمَ اللَّهُ الْمُلِ السَّنَةِ وَالْمَبَاعِةِ عَالَمَ اللَّهُ الْمُلِ السَّنَةِ وَالْمَبَاعِةِ عَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ
- اللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ षाता वालात वाला وَمَا تَعْمَلُونَ वालाह का जालात वाला من قَدَمُلُونَ
   اللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
- २. जन्या वना रस्य "اَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيَّ भर्मत प्रस्य वानां कर्म ७ जखर्जुक ।
- افَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَايُخْلُقُ अवाहार निर्कत कना خَالِقيَّتْ रक आवाख करत वर्लाष्ट्रने
- वान्ता यिन श्रीয় কর্মের স্রষ্টা হতো, তাহলে অবশ্যই সে তার কাজের অবস্থাদি সম্পর্কে পূর্বে অবগত থাক্ত। কেননা. নিজ ক্ষমতায়
  কোনো বস্তু সৃষ্টি করতে হলে عِلْمُ تَغْضِيْل পাকা লাযেম। আর এটা বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং مَلْزُوْم সৃষ্টিও বান্দার পক্ষে
  দুরহ ব্যাপার। যেমন مَاشِيْ কেনটি গ্রাইন কোনটি প্রারে হয় আর কোনটি দ্রুত হয়় সে সম্পর্কে
  د كَاتُ ১ حَرَكَاتُ ١
- ৫. অন্যত্র বলা হয়েছে যে, وَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ عَلَيْ اللهِ এতে বুঝা যায় যে, বান্দা স্বীয় কর্মের জন্য পুণ্য এবং শাস্তির অধিকারী হবে। যদি আল্লাহ কর্মের স্রষ্টা হন তাহলে বান্দাকে শাস্তি দেওয়া হবে কেন ?

### : पत्र प्रलिलित ज्ञाव مُعْتَزَلَةٌ

- ك. আর্মাতদ্বয়ে خَلْق শব্দটি রূপক অর্থে তথা اَلتَّقْدِيْر বা অনুমান করা ও আকৃতি তৈরি করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থে বান্দার দিকে خَلْق এর নিসবত জায়েয।

0. وَخُلِنْكُ بِالشَّرْعِ - عَلَق - وَخُلِيْكُ بِالشَّرْعِ كَسُبِ ववः वानात প्रनाश ७ पूर्नाम بِالشَّرْعِ . ७

- 8. আল্লাহকে বার্দার কর্মের خَالِقٌ বলা হলে وَعَامٌ ইত্যাদি গুণে বিশেষিত হওয়া আবশ্যক হয় না। (وَعَانُ بِاللّٰهِ) কেননা. وَعَنْ مَا رَحْمُونُ وَاللّٰهِ) কেননা. وَعَنْ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُومُونُ وَ عَالَمٌ اللّٰهِ عَنْ مَا اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَل اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الل
- ৬. এমনিভাবে জাবরিয়াদের মতটিও ভ্রান্ত, কেননা, এতে মানুষের কাজের জন্য মানুষ মোটেই দায়ী থাকে না। সব দোষের জন্য দায়ী হন আল্লাহ তা'আলা।

(মুবরাম) كُمَلَّقْ . ২ (মুবরাম) مُبْرَمُ . ১ তাকদীর দু'ভাগে বিভক্ত أَفْسَامُ التَّقْدِيْر

- كَا . বা অকাট্য তাকদীর অর্থাৎ (যে তাকদীরে কোনো শর্ত আরোপিত হয়নি। অর্থাৎ যে তাকদীর আজলে লিখা হয়েছে অকাট্যভাবে। তাতে কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না। যেমন, সে ওমুক রোগে আরোগ্য লাভ করবে না। তার দু'টি সন্তান হবে ইত্যাদি।
- ২. تَقْدِيْرُ مُعَلَّقُ : (বা ঝুলন্ত তাকদীর) এটা পরিবর্তন হতে পারে। এটা শর্তযুক্ত তাকদীর। যেমন– সে ওমুক ওষুধ খেলে আরোগ্য লাভ করবে ইত্যাদি।

### थथम जनुत्क्ष्म : اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

وَعَنْ ٢٢ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَتَبَ اللهُ مُقَادِيْرَ الْخَلائِقِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَتَبَ اللهُ مُقَادِيْرَ الْخَلائِقِ قَبْلَ انْ يَتَخْلُقَ السَّمَٰوٰتِ وَٱلْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى النَّمَاء - رَوَاهُ مُسْلِمُ سَنَةٍ قَالَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى النَّمَاء - رَوَاهُ مُسْلِمَ

৭২. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম ক্রেইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির তাকদীর আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেলিখে রেখেছেন। তিনি বলেন, তখন আল্লাহর আরশ পানির উপরে ছিল। —[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শুপঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে" হওয়ার বর্ণনা : পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে তো কোনো দিন, মাস, বছর বা যুগ ছিল না। তাহলে এখানে ৫০ হাজার বছর কিভাবে গণনা করা হলো ? এর জবাব নিম্নরূপ :

- ১. এখানে خَمْسِيْنَ الْفَ سَنَةِ مَمَّا عَهْدَه -এর প্রকৃত অর্থ বুঝানো হয়নি। তথা দিন, রাত, মাস, বছর নয় ; বরং এর দ্বারা দীর্ঘ সময়কে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন اِنَّ يَـرْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تُعُدُّونَ وَ আয়াতে এক হাজার বছরের অর্থ নয়। বরং দীর্ঘ সময়ের কথা বুঝানো হয়েছে।
- ২. অথবা خَمْسِيْنَ ٱلْفُ سَنَةِ -এর প্রকৃত অর্থ- দুনিয়ার বছরের মতো। কেননা, আল্লাহর জন্য দিন, মাস, বছরের গণনার প্রয়োজন হয় না। যেমন- কিয়ামতের এক দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের মতো হবে। কিন্তু সেখানে কোনো দিন, মাস, বছর হবে না।
  - এর অর্থ : আল্লামা বায়যাভী (র.) বলেন- "আরশ পানির উপর ছিল" এর অর্থ হলো, পানি ও আরশের মাঝে অন্য কোনো বস্তু ছিল না। এই অর্থ নয় যে, আরশ পানির সাথে মিলিত ছিল।

وَعَرِكِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَّ وَالَّ وَالْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ مُشْلِمٌ

৭৩. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন- প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহর কদর (পরিমাপ) অনুযায়ী হয়ে থাকে। এমন কি বুদ্ধির দূর্বলতা এবং সবলতাও। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٤٤ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِحْتَجَ ادْمُ وَمُوسلى عِنْدَ رَبُّهمَا فَحَجَّ أَدُهُ مُوسَى قَالَ مُوسَى اَنْتَ اٰدُهُ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِم وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْجِهِ وَاسْجَدَ لَكَ مَلْئِكَتَهُ وَاسْكُنَكَ فِي جَنَّتِهِ ثُمَّ اهْبَطْتُ النَّاسَ بِخَطِبْنَتِكَ الرَيْ قَالَ ادُمُ انْتُ مُوْسٰى الَّذِيْ اِصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ وَاعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيْهَا تِبْيَانُ كُلّ شَيْ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا فَبِكُمْ وَجَدْتَ اللَّهُ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ قَالَ مُوسلى بِأَرْبَعِيْنَ عَامًا قَالَ ادْمُ فَهُلْ وَجَدْتٌ فيها وعصى أدم ربه فغوى قال نعم قَالَ افَتَكُومُ نِيْ عَلَى أَنْ عَمِيلُتُ عَمَالًا كَتَبَكُ اللَّهُ عَلَى أَنْ أَعْمَلُهُ قَبْلُ أَنْ يَّخْلُقَنِيْ بِأَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الله فَحَجُ ادم موسى . رواه مسلم

98. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন—হযরত আদম ও হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর দরবারে পরস্পর তর্ক লিপ্ত হলেন। এতে হযরত আদম (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর উপর বিজয়ী হলেন। হযরত মূসা (আ.) বলেন, আপনি হযরত আদম (আ.) যাকে আল্লাহ তা আলা স্বীয় কুদরতের হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে তাঁর রহ সঞ্চার করেছেন। তাঁর ফেরেশতাগণ দ্বারা আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে [সেজদা] করিয়েছেন এবং আপনাকে বেহেশতে বসবাসের সুয়োগ করে দিয়েছেন। এরপর আপনি আপনার ক্রটির কারণে মানব জাতিকে [জান্নাত হতে] জমিনে নামিয়ে এনেছেন।

জবাবে হযরত আদম (আ.) বলেন, তুমি তো সে হ্যরত মূসা (আ.) যাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রিসালাত ও কথোপকথনের জন্য মনোনীত করেছেন। আর তোমাকে তাওরাতের সেই তখতসমূহ দান করেছেন। যাতে সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। এ ছাড়া তিনি তোমাকে গোপন আলোচনার জন্য তাঁর নৈকট্য দান করেছেন। অতএব তুমি কি বলতে পার আমার সৃষ্টির কত সময় পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাওরাত লিপিবদ্ধ করেছেন? হ্যরত মূসা (আ.) বললেন- চল্লিশ বছর পূর্বে। হযরত আদম (আ.) বললেন, তুমি কি তাতে আল্লাহর এ বাণী পাওনি যে, হযরত আদম (আ.) তাঁর প্রভুর মর্জির বিপরীত করল এবং পথভ্রষ্ট হলো। হ্যরত মূসা (আ.) বললেন- হ্যা, পেয়েছি। অতঃপর হ্যরত আদম (আ.) বললেন- তাহলে তুমি আমাকে এমন একটি কাজ করছি বলে কিভাবে তিরস্কার করতে পার? যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে আমি করব বলে আল্লাহ তা'আলা निभिवम्न क्रत त्राथिष्ट्न। तामृनुन्नार 🚟 वर्णन, এ বিতর্কে হ্যরত আদম (আ.) মূসা (আ.)-এর উপর জয়ী হলেন। -[মুসলিম]

মান্তয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) –

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তাদের মধ্যে বিতর্কের সময়কাল: হ্যরত আদম ও হ্যরত মূসা (আ.) তখন কোথায় কিভাবে বিতর্কে লিপ্ত হ্যেছেন ? এই বিষয়ে হাদীস বিশারদগণ থেকে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়।

- ১. অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে হাদীসে উল্লেখিত عِنْدَ رَبِّهِمَا দারা বুঝা যায় যে, তাদের মধ্যকার বিতর্ক রহের জগতে আল্লাহর সম্মুখে হয়েছে।
- ২. অথবা এই বিতর্ক শারীরিক জগতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এভাবে যে আল্লাহ তা'আলা উভয়কে জীবিত করে দিয়েছেন।
- ৩. অথবা হ্যরত আদম (আ.) কে হ্যরত মূসা (আ.)-এর জীবনকালে জীবিত করেছিলেন। আর উভয়ই আল্লাহর সামনে একত্রিত হলেন, যেমন মিরাজ রজনীতে রাসূল نَّمَ عَلَيْ عَامِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَامِ اللهُ ال
- ১. এ জগত আল্লাহর বিধান পালনের জন্য। এখানে বিধান লজ্ঞন করাটা অপরাধ। আর হযরত আদম (আ.)-এর লক্ষ্যচ্যুতি ছিল ভিন্ন জগতে। তিনি তাকদীর দ্বারা পরজগতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করেছেন। সূতরাং এ জগতের মানুষের জন্য এটা জায়েয নয়।
- ২. এছাড়া হ্যরত আদম (আ.)-কে তাঁর ভুলের জন্য ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন. ثُمُّ اَجْتَبَهُ رُبُهُ فَتَابَ عَلَيْهِ অতএব তাঁর জন্য তাকদীরের দলিল দেওয়া বৈধ ছিল। আমাদের অপরাধ ক্ষমা হয়েছে কিনা ? তা জানার উপায় নেই।
- এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, "আযলে" যা লেখা আছে তা অবশ্যই ঘটবে। তবে নিজের ইচ্ছায় প্রবৃত্তির তাগিদে বা নফসের
  চাহিদায় অপরাধ করার পর তাকদীরকে টেনে আনার কোনো যুক্তি নেই। কারণ, তাহলে তো পুরস্কার ও তিরস্কার প্রদানের
  ঘোষণা নিরর্থক হয়ে যাবে। আর শরিয়তের বিধানাবলিও অচল হয়ে পড়বে। অতএব, তাকদীর দ্বারা নিজেকে নির্দোষ
  প্রমাণের কোনো অবকাশ নেই।
- এই হাদীস নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থি নয় : নবী-রাসূলগণ হতে গুনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব কি না ? এই বিষয়ে ইসলামি দর্শনবিদ ও ফিকহ শাস্ত্রবিদদের বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়।
- ১. অধিকাংশ মু'তাযিলদের মতে নবীগণ হতে ইচ্ছাপূর্বক সগীরা গুনাহ প্রকাশ হওয়া সম্ভব।
- ২. আবার কারো মতে ভুলবশত অনিচ্ছায় গুনাহ প্রকাশ পেতে পারে। তবে এজন্য পরকালে দায়ী বা জবাবদিহি করতে হবে না।
- ৩. আবার কেউ কেউ বলেন- সগীরা-কবীরা, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কোনো অবস্থাতে কোনো গুনাহই প্রকাশ পাওয়া জায়েয নয়।
- - একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : হ্যরত আদম (আ.) হতে যে অপরাধ হয়েছিল, তা প্রকৃতপক্ষে অপরাধ বা গুনাহ কি না ? যদি অপরাধই না হয়, তবে তওবা করলেন কেন ? পক্ষান্তরে عِصْبَتُ الْاَنْبِيَاءِ (নবীগণ নিষ্পাপ) এই সত্যতা বহাল থাকল কোথায় ? এর উত্তরে বলা হয় যে,
- ১. অপরাধ হোক আর নাই হোক, তা ঘটেছিল নবুয়ত লাভের পূর্বে। সুতরাং তখনকার অপরাধ ধর্তব্য নয়।
- ৩. নবুয়তের পূর্বে পরজগতে যা ঘটেছে তাকে গুনাহ বলা ঠিক নয়, কেননা, পাপ পুণ্যের সম্পর্ক ইহজগতের সাথে সংশ্লিষ্ট।
- 8. অথবা, হযরত আদম মনে করেছিলেন যে, একটি নির্দিষ্ট গাছের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছে। সে জাতীয় অন্য গাছের ফল খাওয়া নিষেধ নয়। এই হিসেবে তিনি ইজতেহাদী ভুল করেছেন। অথবা এটা পাপই নয়; বরং পাপের আকৃতি মাত্র। কেননা, এর আর্তি মাত্র। কেননা, এর আর্তিধানিক অর্থ হলো, অভিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে ব্যর্থ হওয়া।

وَعَرْ ٧٥ ابْنِ مَسْعُودِ (رض) قَالَ حَكَدُ نَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُو الصَّادِقُ الْمُصْدُونُ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْن أُمِّهِ ٱرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْفَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِالرُّبِعِ كَلِمَاتٍ فَسَيكُتُ بُ عَمَلُهُ وَاجَلُهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ بعِيْدُ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ فَوَ الَّذِي لَآ اِلْهُ غَيْرُهُ إِنَّ احَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتُّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِ رَاعَ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَل اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَل اَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَايَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُا إِلَّا ِذَرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَل اَهْل الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا . مُتَّفَقَ عَلَيْه

৭৫. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আমাদের নিকট ইরশাদ করেছেন [আর তিনি তো ছিলেন পরম সত্যবাদী এবং সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃত।] তোমাদের যে কোনো ব্যক্তির সৃষ্টির অবস্থা এই যে, প্রথম চল্লিশ দিন তার মাতৃগর্ভে শুক্ররপে একত্রিত হয়। অতঃপর চল্লিশ দিন জমাট রক্তপিগুরুপে। এর পর চল্লিশ দিন মাংসপিগুরুপে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে চারটি বিষয়সহ তার নিকট প্রেরণ করেন। ফলে সে ফেরেশতা তার কর্ম, মৃত্যুর সময়, তার রিজিক এবং তার ভালো অথবা মন্দ হওয়া প্রভৃতি লেখে দেয়। এরপর তার মধ্যে রহ ফুঁকে দেন।

রাসূলুল্লাহ বলেন, সেই সন্তার কসম! যিনি ব্যতীত অন্য কোনো প্রভু নেই; তোমাদের মধ্যে কেউ জান্নাতবাসীদের কাজ করতে থাকে। এমনকি তার ও জান্নাতের মাঝে এক হাত বাকি থাকে; এমতাবস্থায় তার প্রতি সেই তাকদীরের লিখন অগ্রগামী হয়ে যায়। ফলে সে জাহান্নামবাসীদের কাজ করতে থাকে এবং পরিণামে সে জাহান্নামবাসীদের কাজ করতে থাকে। এমনকি তার ও জাহান্নামবাসীদের কাজ করতে থাকে। এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক হাত দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে। এমন সময় তার তাকদীরের লিখন অগ্রবর্তী হয়, তখন সে জান্নাতবাসীদের কাজ করতে আরম্ভ করে। যার ফলে সে জানাতে প্রবেশ করে। —[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভিল্প দিন পর্যন্ত মায়ের গর্ভে বীর্য হিসেবে থাকার তাৎপর্য : হ্যরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আলোচ্য হাদীসাংশটির তাৎপর্য হলো, পুরুষের বীর্য স্ত্রীর গর্ভে যওয়ার পর মহান আল্লাহ যদি এটা দ্বারা সন্তান সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তবে সে বীর্যকে স্ত্রীর সারা শরীরে ছড়িয়ে দেন। এমনকি তার চুল ও নখ পর্যন্ত ও ছড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় চল্লিশ দিন অতিক্রম করার পর তা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়ে তার জরায়ু-গর্ভে প্রত্যাবর্তন করে। এটাই হলো এর ব্যাখ্যা।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, যেহেতু রাসূল ক্রিএর সাহাবীগণ তার সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন, তাই তাদের ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য।

পুরুষের বীর্য নারীর গর্ভের বিভিন্ন স্তরে চল্লিশ দিন থাকার রহস্য : পুরুষের বীর্য নারীর গর্ভের বিভিন্ন স্তরে চল্লিশ দিন করে থাকার রহস্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, যেহেতু হযরত আদম (আ.)-কে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তাঁর দেহ গঠনের জন্য মাটি দ্বারা যে খামীর তৈরি করা হয়েছিল তা চল্লিশ দিনে সম্পন্ন হয়েছিল, তাই তার সন্তানদের সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে চল্লিশ দিন সময় অতিবাহিত করা হয়।

নারীর গর্ভে পৌছার ৪ মাস পর আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভের বীর্য হতে সৃষ্ট গোশতের টুকরার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রেরিত ফেরেশতা কর্তৃক মানব আকৃতি প্রদান করেন। অথচ মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে আল্লাহ তা'আলা পুরুষের বীর্য মাতৃগর্ভের বীর্য মাতৃগর্ভের বীর্য মাতৃগর্ভের বীর্য মাতৃগর্ভের পৌছার ৪২ দিন পর ফেরেশতা পাঠিয়ে মানব আকৃতি প্রদান করান। অতএব উভয় হাদীসের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

উক্ত বিরোধের অবসান: মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, ৪২ দিন পর ফেরেশতা পাঠিয়ে মাতৃগর্ভে সন্তানের আকৃতি প্রদান করেন; এর অর্থ হলো, বীর্য মায়ের পেটে পৌঁছার ৪২ দিন পর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাকে মাতৃগর্ভে সন্তানের মানব আকৃতি প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করেন, আর ফেরেশতা ৪ মাস পর সেই দায়িত্ব পালন করেন। সুতরাং মেশকাত শরীফের হাদীস ও মুসলিম শরীফের হাদীসের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই।

আলোচ্য উক্তি দারা মহানবী ত্রি এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি শুধু এ কারণেই জাহানুামী হবে না যে, আল্লাহ তার তাকদীরে লিখে দিয়েছেন; বরং এর জন্য প্রকাশ্য কিছু আমলের প্রয়োজন, যার দারা সে নিজেও অনুধাবন করতে পারে যে, সে জাহানুামের কাজ করছে এবং অন্যরাও তা বুঝতে পারে। অতএব এ কথা বলা যাবে না যে, তাকে জাহানুামে যেতে বাধ্য করা হয়েছে।

এর মমার্থ : উল্লিখিত উক্তির মধ্যে একথার দিকে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমল কেবল নিদর্শন বা চিহ্ন মাত্র। এটা কোনো কিছুকে আবশ্যক করে না, বরং তার তাকদীরে যা লিপিবদ্ধ আছে, আমলের মাধমে সে ক্রমান্বয়ে সে দিকে ধাবিত হয়। সুতরাং তার তাকদীরে যদি লেখা থাকে যে, সে জান্নাতী, তবে তার কার্যকলাপই হবে অনুরূপ। কাজেই কারো স্বীয় আমলের উপর অহংকার করা উচিত নয়। বরং আশা ও ভীতি এ দু'য়ের মধ্যবর্তীতে অবস্থান করা কর্তব্য। কেননা, এটাই হলো প্রকৃত ঈমান।

وَعَرْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلُ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلُ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَإِنَّكَ مَا الْاَعْمَالُ النَّارِ وَإِنَّكَ مَا الْاَعْمَالُ النَّارِ وَإِنَّكَمَا الْاَعْمَالُ بِالْخُوَاتِيْمِ - مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৭৬. অনুবাদ: হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন— নিশ্চয়ই কোনো বান্দা জাহান্নামবাসীদের কাজ করতে থাকে, অথচ সে জান্নাতের অধিবাসী। এমনিভাবে কোনো বান্দা জান্নাতবাসীদের কাজ করতে থাকে, অথচ সে জাহান্নামের অধিবাসী। বস্তুত মানুষের আমল তার শেষ কর্মের উপরই নির্ভরশীল। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উজ হাদীস দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, পরকালীন মুক্তি ও শাস্তি উভয়টি ব্যক্তি জীবনের শেষ আমলের উপর নির্ভরশীল। তাই প্রত্যেকেরই উচিত তার আমল সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং প্রত্যেক আমলকেই জীবনের সর্বশেষ আমল হিসেবে গণ্য করা। এই জন্য অত্যধিক যত্নসহকারে সর্বদা সংকর্ম করার চেষ্টা করাই আমাদের কর্তব্য। কেননা, মৃত্যু কখন এসে যায় তা কেউ বলতে পারে না।

এমনিভাবে উক্ত হাদীসে এ কথার দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তিরই নিজের পুণ্য আমলের জন্য গর্বিত হওয়া উচিত নয়। কেননা, তার এ কথা জানা নেই যে, তার জীবনের শেষ আমলটি কিরূপ হবে ? কেননা, জীবনের শেষ আমলের দ্বারাই সে জান্নাতী বা জাহান্নামী হিসেবে বিবেচিত হবে। وَعَنْ لَكُ اللّهِ عَائِشَة (رض) قَالَتُ دُعِى رَسُولُ اللّهِ عَائِشَة (رض) قَالَتُ مِنَ دُعِى رَسُولُ اللّهِ عَنَازَةٍ صَبِيّ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ طُولُى لِلهٰذَا عُصُفُورٌ مِنْ عَصَافِيثِ الْجَنّةِ لَمْ يَعْمَلِ السُّنُوءَ وَلَمْ يَسُدُرِكُهُ فَقَالَ اَوَ غَيْرَ ذَلِكَ السُّنُوءَ وَلَمْ يَسُدُرِكُهُ فَقَالَ اَوَ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةً إِنَّ اللهُ خَلَقَ لِلْجَنّةِ اَهُ لللهَ خَلَقَ لِلْجَنّةِ اَهُ لللهَ خَلَقَ لِلْجَنّةِ اَهُ لللهَ وَهُمْ فِيْ اَصْلَابِ الْبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ الْهُ للْ خَلَقَهُمْ لَهُا وَهُمْ فِيْ اَصْلَابِ الْبَائِهِمْ . رَوَاهُ مُسْلِمُ اللهُ اللهُ عَلَقَهُمْ لَهُا وَهُمْ فِيْ اَصْلابِ الْبَائِهِمْ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

৭৭. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ — কে আনসারদের একটি বালকের জানাযার নামাজ পড়ানোর জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। এমনি সময়ে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল — ! জানাতের চড়ুই পাখিগুলোর মধ্যে এই চড়ুই পাখিটি কতই না সৌভাগ্যশীল। কেননা, সে কোনো পাপকার্য করেনি এবং তার পাপকাজ করার মত বয়সও হয়নি। রাসূল — এ কথা ভনে বললেন, হে আয়েশা এর বিপরীতও তো হতে পারে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা জানাতের জন্য একদল লোককে সৃষ্টি করেছেন। আর যখন তিনি তাদেরকে জানাতের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। আর তানোর জন্যও একদল লোক সৃষ্টি করে রেখেছেন। যখন তিনি তাদেরকে জাহান্নামের জন্য পৃষ্ট করেন। তখন তারা তাদের পিতার পষ্ঠদেশে অবস্থান করছিল। — মুসলিমা

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

: इयत्रक आत्मेत्रा (त्रा.)-এत कथात्क नवी 🚐 त्कन প्रकाशान कत्रत्मन لِمَ ٱنْكُرُ النَّبِيُّ ﷺ قَوْلٌ عَاسْشَةٌ

এক হাদীস দ্বরা জানা যায় যে, মু'মিনদের সন্তানগণ বেহেশতী হবে; অথচ নবী করীম হুত্রহত আয়েশা (রা.)-এর কথা– (طُنُونُى لِهُذَا عُصُفُورٌ مِنْ عَصَا فِيْرِ الْجَنَّةِ) কে প্রত্যাখ্যান কেন করলেন, এর কারণ নিম্নরপ–

- كَ. ইমাম তূরপুশ্ত (র.) বলেন, রাসূল على এ কথাটি উক্ত হাদীস তথা الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَالَةِ الْجَائِةِ وَالْجَائِةِ وَالْجَائِقِ وَالْجَائِةِ وَالْجَائِةِ وَالْجَائِةُ وَلِيْكُوالِمُ وَالْجَائِ
- ২. অথবা, মু'মিনদের সন্তানগণ তাদের পিতামাতার অনুসারী হবে বটে, কিন্তু পিতামাতার ঈমান সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে না জেনে বলার কারণে রাসূল হ্রান্ত হযরত আয়েশার কথাকে ুঠি। করেছেন।
- ৩. ইমাম নববী (র.) বলেন- সন্দেহমূলক বিষয়ে নিশ্চিত করে মন্তব্য করার কারণে রাসূল তাঁর কথাকে অগ্রাহ্য করেছেন, বেহেশতী হওয়ার ব্যাপারে নয়।

  এই ক্রিট্রেষণ : এ ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়—
- اً وقَعَ هٰذَا وَالْعَالُ غُيْرُ ذٰلِكَ وَاقِعٌ वाका श्रव عَامِكَ कि विस्तात धरमाह । जारे मृल वाका शरव إسْتِفْهَامْ أَنَّا مُسْزَةُ अशात . د
- ২. অথবা, এখানে وَ عَنْبُرُ ذُلِكُ -এর উপর জযম দিয়ে পড়া হবে। তখন এটির অর্থ হবে- اَوْ عَنْبُرُ ذُلِكُ
- وَ ٱرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ ٱلَّفِ ٱوْ يَزَيْدُونَ —यामि क्त्रजात এलाइ بَلْ व्यामि क् व्यात أَوْ

وَعُوْ كُلِّ مَنْكُمْ مِنْ اَحَدِ اِلَّا وَقَدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ اِلَّا وَقَدُ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّادِ وَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّادِ وَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّذِ اَللَّهِ اَفَلَا نَتَكُم لُوا الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ اَفَلَا نَتَكُم لُوا عَمَلُوا عَلَىٰ كِتَابِنَا وَنَدُعُ الْعَمَلَ قَالَ اعْمَلُوا عَمَلُوا فَكُلُ مُعَيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ فَكُلُّ مُعَيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ فَسَيُعَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَامَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُعَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ فَسَيُعَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَامَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُعَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ لِعَمَلِ الشَّعَادَةِ فَسَيُعَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّعَادَةِ فَسَيُعَسَّرُ الشَّقَاوَةِ فَسَيُعَسَّرُ الْعَمْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُعَسَّرُ الْعَلَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اللَّيَّةُ عَامَا مَنْ اَعْطَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اللَّيَةُ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَالتَّقَلَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اللَّيَةُ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৭৮. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসলুল্লাহ 🚟 ইরশাদ করছেন— তোমাদের মধ্যে এমন কোনো লোক নেই, যার অবস্থানস্থল জাহান্নাম অথবা জান্নাতে লিখে রাখা হয়নি। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা কি আমাদের লিখিত তাকদীরের উপর নির্ভর করে সকল প্রকার আমল ছেড়ে দেব না ? নবী করীম ত্রীয় বললেন- না : বরং আমল করতে থাক। কেননা, প্রত্যেক লোকের জন্য তাই সহজ করে দেওয়া হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব যে পুণ্যবান তার জন্য নেক কাজ করা সহজ হয়। আর যে হতভাগা তার জন্য পাপের কাজ করা সহজ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚟 এ আয়াতটি পাঠ করলেন— অর্থাৎ, যে فَسَامَتَا مَنْ اَعْبِطِي وَاتَّقِيٰ وَصَدَّقَ بِالْمُحُسْنِي ব্যক্তি দান কর, পাপের কাজ হতে বিরত থাকে এবং ভালো কর্মের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে, তার জন্য আমি জান্নাতের কাজ সহজতর করে দেই। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দারা বুঝা যায় যে, জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়াটা ভাগ্যের লিখন। এমনিভাবে পাপ-পুণ্য করাও তার অদৃষ্টের লিখন, কাজেই সে জান্নাতী হলে তার দারা জান্নাতের কর্মই সংঘটিত হবে। আর সে জাহান্নামী হলে তার দারা পাপ কার্যই সংঘটিত হবে।

وَعَرْدُ اللّهِ عَلَى اللّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ ادْمَ حَظَّهُ مِنَ اللّهِ عَلَى ابْنِ ادْمَ حَظَّهُ مِنَ النِّرْنَا الْعَبْنِ النَّاظُرُ مِنَ النِّرِنَا الْعَبْنِ النَّظُرُ مِنَ النِّرْنَا الْعَبْنِ النَّظُرُ وَزِنَا اللّهَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى وَزَنَا اللّهَانِ النَّمْنُطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى وَلَا الْعَبْنِ النَّفْرُ مَنْ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّ

৭৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হার বলেছেন— আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের তাকদীরে সে পরিমাণ ব্যভিচার লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, যে পরিমাণ সে নিশ্চিতভাবে করবে। অতএব চক্ষুর ব্যভিচার হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা। জিহবার ব্যভিচার হচ্ছে কথা বলা, আর মন কামনা ও আকাজ্ফা করে। আর যৌনাঙ্গ তাকে সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। —[বুখারী ও মুসলিম]

আর মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আদম সন্তানের জন্য তার ব্যভিচারের অংশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সে তাতে অবশ্যই লিপ্ত হবে। চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার হলো দেখা। কর্ণদ্বয়ের যিনা হলো শ্রবণ করা। জিহ্বার ব্যভিচার হলো কথা বলা। হাতের যিনা হলো ধরা। পায়ের ব্যভিচার হলো চলা এবং মন কামনা ও আকাজ্ফা করে। আর যৌনাঙ্গ তাকে সত্য অথবা মিথ্যা সাব্যস্ত করে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: वाता छल्मा إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى إِنْنِ أَدَمَ حَطَّهُ مِنَ الرِّنَا

- ১. কিছু সংখ্যকের মতে এই বাক্যটির মর্মার্থ হলো আল্লাহ তা আলা আদম সন্তানের মধ্যে এমন এক শক্তি সৃষ্টি করেছেন, যার দারা তারা ব্যভিচারের স্বাদ উপভোগ করতে পারে এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে তাদের মধ্যে কামভাব সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। এই অর্থ নয় যে তাদেরকে ব্যভিচারের প্রতি বাধ্য করা হয়।
- ২. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, উল্লিখিত বাক্যে کَتَبُ পদটি آئِیْتُ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তথা আল্লাহ তা আলা সৃষ্টির আদিতে আদম সন্তানের ভাগ্যলিপিতে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে তাদের মধ্যে ব্যভিচার চলতে থাকবে। তবে এর মর্ম এই নয় যে, তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হবে। বরং এতে লিপ্ত হওয়া না হওয়া তাদের ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

وَعَرْفِ فَ عَمْرانَ بْنِ حُصَيْنِ (رض) ان رَجُلَيْنِ مِنْ مُنَرْيْنَة قَالاً يَا رَسُولاً لِلّهِ اَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُنَرْيْنَة قَالاً يَا رَسُولاً لِلّهِ اَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيْهِمْ مِنْ فِيْهِمْ مَنْ فِيْهِمْ مِنْ قَدْرِ سَبَقَ اوْ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُوْنَ بِهِ مِمَّا اتَاهُمْ بِهِ نَبِيتُهُمْ وَثَبَتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فَيْهِمْ وَمَضَى اتَاهُمُ بِهِ نَبِيتُهُمْ وَثَبَتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ وَمَضَى فَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ وَمَضَى فَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ وَمَضَى فَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ وَمَعْمَى عَلَيْهِمْ وَمَعْمَهُمْ وَيُوهَا وَتَقُوهَا وَرَوْهُ وَمُواهَا وَرَوْهُ وَهُ وَمُعْمِمُ وَرَهَا وَتَقُوهَا وَرَوْهُ وَرَوْهُ وَرَهَا وَتَقُوهَا وَرَوْهُ وَهُ وَالْمُهُمْ وَمُوهَا وَرَوْهُ وَوْهَا وَرَوْهُ وَالْمُوالَةُ وَلَاهُ وَلَا وَمُعْلَى وَالْمُوالِمُ وَلَا وَالْمُوالِعُومَ وَالْمُوالِمُ وَلَا وَالْمُوالِمُ وَلَا وَلَوْهُ وَلَاهُ وَلَا الْمُوالِمُ وَلَا الْمُولِمُ وَلَا وَالْمُولَةُ وَلَا الْهَالِمُ وَلَا وَالْمُولَةِ وَلَا الْمُولِمُ وَلَا الْمُؤْلِقُومَ وَالْمُولَةُ وَلَاهُ وَلَا الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِولُومُ وَالْمُولِومُ وَلَا الْمُؤْلِومُ وَلَوْلُومُ وَلَوْلُومُ وَالْمُؤْلِومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُولُومُ وَلَوْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلِومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلِومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَا

৮১. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— আমি একদিন রাস্লুল্লাহ — -কে বললাম— হে আল্লাহর রাস্ল — ! আমি একজন যুবক। আর আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করছি। অথচ কোনো মহিলাকে বিবাহ করার মতো আমার কোনো সঙ্গতি নেই। [রাবী বলেন,] এই কথা দ্বারা তিনি যেন খাসি হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছিলেন। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ থাকলেন। অতঃপর আমি পুনঃ অনুরূপ বললাম, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ থাকলেন। এরপর পুনরায় অনুরূপ বললাম, কিন্তু তখনও তিনি চুপ থাকলেন। অবশেষে চতুর্থবার অনুরূপ প্রশ্ন করলাম, তখন রাস্লুল্লাহ — বললেন— হে আবৃ হ্রায়রা! তোমার তাকদীরে যা আছে তা পূর্বেই লেখা হয়েছে। অতএব তুমি এখন খোজা হতে পার; অথবা তার ইচ্ছা ত্যাগও করতে পার। [বুখারী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

خَمُ الْاِخْتِصَاء بِقَوْلِه فَاخْتَصِ : খোজা হওয়ার বিধান : আলোচ্য হাদীসে নবী করীম হয়রত আবৃ হরায়রা (রা.)-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে الْخَتَص শব্দেহেন, এটা দারা খোজা হওয়ার অনুমতি প্রতীয়মান হয় না। বরং এটা দারা খোজা হওয়া নিষদ্ধ বলে সাব্যস্ত হয়। কেননা, হজ্র الْمُرْ শব্দিটি الْمُرْ শব্দিটি الْمُرْ أَصُلُ بِالْمُرِ اللّه بِالْمُ بِالْمُ اللّه بَامْرِه اللّه بَامْرِه اللّه اللّه بِاللّه بِالْمُ اللّه بَامْرِه المَا اللّه بَامْرِه المَا اللّه اللّه بَامْرِه المَا اللّه اللّه بَامْرِه المَا اللّه بَامْرِه اللّه اللّه بَامْرِه المَا اللّه بَامْرِه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه الللللّه اللّه الللّه اللّه الللّه الللللّه اللللللّه الل

وَعَرْ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنَّ قُلُوبَ بَنِى أَدَمَ كَلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ اصَابِعِ الرَّحْمٰنِ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَاءُ ثُمَّ قَالَ كَفَلْبٍ وَاحِدٍ يَصْرِفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ اللهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ مَسْدِلً اللهُ عَلَيْفَ مَرَواهُ مُسُلِمٌ صَرِّفَ قُلُوبِ اللهُ طَاعَتِكَ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ صَرِّفَ قُلُوبُ مُسُلِمٌ مَرَواهُ مُسُلِمٌ مَرَواهُ مُسُلِمٌ مَرَواهُ مُسُلِمٌ

৮২. অনুবাদ: হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ
করেছেন— আদম সন্তানের অন্তরসমূহ আল্লাহ তা'আলার
দু'টি [কুদরতের] অঙ্গুলির মধ্যে একটি মাত্র অন্তরের ন্যায়
অবস্থিত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন তাকে ঘুরিয়ে
থাকেন। [তথা সব কিছু তারই ইচ্ছায় হয়ে থাকে]
অতঃপর রাসূল কলেন, হে অন্তরসমূহের
পরিবর্তনকারী! তুমি আমাদের অন্তরসমূহকে তোমার
আনুগত্যের দিকে আবর্তিত করে দাও।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَرْبُ عَا الْحَدِيْث عَالَمَ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ক্রি সকল মানবের অন্তর আল্লাহর দুই অঙ্গুলির মাঝে কথাটি দ্বারা মহান আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতাকে ব্ঝিয়েছেন। এ হাদীসটি عَدِيْثُ مُتَشَابِه -এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মহান আল্লাহ তা'আলা দেহ-অবয়ব হতে মুক্ত।

وَعُرْكُ اللهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ وَاللهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلاَّ يُولِدُ عَلَى الْفِطُرةِ فَابَوَاهُ يهُوَوْدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتِجُ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتِجُ الْبَهِيْمَةُ بُهِيْمَةً جَمْعاءُ هَلْ تُجِسُّوْنَ اللهِ فِيمَةُ بُهِيْمَةً جَمْعاءُ هَلْ تُجِسُّوْنَ وَيْهَا مِنْ جَدْعًاءَ ثُمَّ يَقُولُ فِطْرَةَ اللهِ النَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْل لِخَلْقِ اللهِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْل لِخَلْقِ اللهِ فَظُرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْل لِخَلْقِ اللهِ فَلْوَ اللهِ فَلْوَ اللهِ فَلْوَا اللهِ اللهِ فَلْوَا اللهِ اللهِ فَلْوَا اللهِ اللهِ فَلَوْلَ اللهِ اللهِ فَلْوَا اللهِ اللهِ فَلْوَا اللهِ فَلْوَا اللهِ فَلْوَا اللهِ فَاللهِ فَلْوَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَاللهِ فَا اللهِ فَا اللهُ اللهِ فَا اللهُ اللهِ فَا اللهِ اللهِ فَا اللهِ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

৮৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল হুরশাদ করেছেন—প্রতিটি সন্তানই ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদি বা খ্রিস্টান অথবা অগ্নি উপাসকে পরিণত করে। যেমন চতুম্পদ জন্তু পূর্ণ চতুম্পদ জন্তুই প্রসব করে থাকে। তোমরা তাতে কানকাটা বা বিকলাঙ্গ দেখতে পাও ? অতঃপর তিনি পাঠ করলেন—
ত্রিক্রান্টির দেখতে পাও ? অতঃপর তিনি পাঠ করলেন—
ত্রিক্রান্টির টেনি টিনি টিনি টিনি তার্বাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই, এটাই হলো মজবুত সুদৃঢ় দীন। -[বুখারী ও মুসলিম]

: किण्तारज्त अर्थ ७ दे 'तारतत मरल مَعْنَى الْفُطْرة وَمَوْقَعُهَا فِي الْاعْرَابِ

- عِمْ عَلَةً ٣١٣ مَعْ مَنْ الْعُطُرَةُ لُفُةً " وَصَرَى 11 مَعْنَى الْعُطُرَةُ الْعُطْرَةُ الْعُطُرَةُ لُفُةً

- ك. সভাব, চরিত্র। ২. স্বাভাবিক যোগ্যতা ও ক্ষমতা। ৩. আল্লামা خَطَّابِيْ বলেন قِطْرَة বলেন فِطْرَة ক্রিত্র। ৪. اَلدَيْنُ १٤٠
- े এর উত্তরে বান্দা বলেছে। اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ पृ अिट्या वि गो اَلْوَعْدُ الْحَقُّ الْحَقُّ এর উত্তরে বান্দা বলেছে।

- عَفْنَى الْفُطْرَة اصطلاحًا : रामीम विশातमं - أَلْفِطْرَة - वत विज्ञि मः अं करताहन اصطلاحًا

- প্রারম্ভিকাতে যে স্বভাবে সৃষ্টি হয়েছে, সে স্বভাবকে 🛍 বলে।"
- ح. तकछ तकछ वत्नन الطَّبِيْمِيَّةُ السَّلِيْمَةُ لَمْ تَشُدٍّ بِعَيْبٍ (ययन वालार वाला)

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِللِّدِينِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا . اللَّهَ

- ৩. কতিপয় আলিম বলেন, সুষ্ঠু বিবেক-বুদ্ধিকেই نَطَيْءٌ বলে, যা নিয়ে প্রত্যেক মানব সন্তান জন্মগ্রহণ করে।
- থেকে প্রদান করেছেন।
- । فَطُرَةً उर्ल अश्रीकातावन्न राय़ عَالَمْ ٱرْوَاحُ कर वर्रल राय بَلَى वर्रल अश्रीकातावन्न राय़ عَالَمْ ٱرْوَاح শक्ि فِطْرَة এর মধ্যস্থিত فِطْرَةَ اللَّهِ ٱلَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الخ —आञ्चार ठा जानात वाशी : إعْرَابُ الْفِطْرَةِ إِلْزَمُوْا فِطْرَةَ اللَّهِ ,बा हेवांत्र इराह मूल हेवांत्र وَمَعَلًّا مَنْصُوْب हिरात مَفْعُول वि. فِعْل قَعَل

এর ব্যাখ্যা : রাস্ল 🚟 উল্লিখিত বাণী দ্বারা এ কথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, একটি চতুম্পদ জন্তু যেমনিভাবে তার বাচ্চাকে অত্যন্ত ক্রটিমুক্তভাবে প্রসব করে থাকে, কিন্তু পরিবেশ বা মানুষের লালন পালনের ক্রটির কারণে পরবর্তীতে সেটি ক্রটিযুক্ত হয়ে যায়, তেমনি মানব সন্তানও নিষ্পাপ হিসেবে জন্ম নেয় এবং জন্মগ্রহণের সময় তারা ইসলামি ফিতরতের উপরই জন্ম গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে পিতা-মাতার ধর্মীয় প্রভাবে তারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। পিতা-মাতা অমুসলিম হলে তাকে ইহুদি বা খ্রিস্টান অথবা অগ্নি উপাসকে পরিণত করে। আর খাঁটি মুসলমান হলে তাকে আল্লাহ তা'আলার বান্দারূপে গড়ে তোলে।

كُمَا تُنْتِجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ विःস्ठ - ﴿ عَلَى الْبَهِيْمَةُ وَالْبَهِيْمَةُ وَا वाकाः नि عَالًا مَنْصُونِ हित्मत्व مَعَالًا क्रांकाः रहारह।

لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْق आंग्रां ७ बांगीत्मत मत्था अर्थंगंक विरतात्थत नमाधान : मरान बाल्लारत वांगी لا تَبْدِيْلَ لَخَلْق اللّه ছারা বোঝা যায়, আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন হয় না। আল্লাহ যাকে যে ধর্মে সৃষ্টি করেন সে সেই ধর্মেই প্রতিপালিত হয়। অথচ হাদীসের ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায়— বান্দার মৌলিক স্বভাব ইসলামের উপর সৃষ্ট। পিতামাতা তাকে সত্য ধর্মচ্যুত করেন। বাহ্যিকভাবে আয়াত ও হাদীসের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অর্থগত বিরোধ মনে হয়। আর উক্ত বিরোধের সমাধানে مُحَدِّثِيْن كِرَامُ নিম্নরূপ উত্তর প্রদান করেছেন।

- ১. আয়াতের অর্থ হলো- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমগ্র মানুষকে ইসলামের উপরই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা সেই স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন এনো না।
- ২. আল্লাহর কালামের অর্থ হলো, কোনো শিশুরই মূলগত স্বভাবের পরিবর্ত্ন হয় না। আর হাদীসে বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতা সম্ভানের গুণগত পরিবর্তন করে ফেলে।
- ৩. আল্লাহর সৃষ্টিকুলের শক্তি-স্বভাবের মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন নেই। সকলের স্বভাব একই এবং সকলের মাঝে সমানভাবে যোগ্যতা প্রদান করা হয়, কিন্তু পিতা-মাতা বা পরিবেশ পরিমণ্ডল সেই যোগ্যতাকে বিভিন্নভাবে পরিচালিত করে।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ২৫

- 8. অথবা, وَعُطَرَةُ অথ ঐ প্রতিশ্রুতি যা اَلَسُتُ بِرَبِّكُمُ -এর উত্তরে বান্দাগণ বলেছিল। আর ঐ প্রতিশ্রুতির উপর বাচ্চারা সৃষ্টি
  হয়। পিতা-মাতা তাদেরকে পরবর্তীতে অন্য মতাবলম্বী করে দেয়।
- ৫. অথবা, غُطْرُة অর্থ সুস্থ্যজ্ঞান। অর্থাৎ প্রত্যেক বাচ্চা সুস্থ জ্ঞানের উপর সৃষ্টি হয়। কিন্তু পিতা-মাতা কাফির হওয়ায় সুস্থ জ্ঞানের পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়।
- ৬. অথবা, শুক্তি-সামর্থ্য। অর্থাৎ, আল্লাহ কাফিরদের বাচ্চাদের ইসলাম গ্রহণের শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেন। কিন্তু পিতা-মাতা স্বীয় প্রভাবে তাদের শক্তি নষ্ট করে দেয়।

وَعُرْفِكُ اللّهِ عَلَيْهُ مُوسَى (رض) قَالَ قَامَ فِينْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ لَاَينَامُ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَّنَامَ يَخْفِضُ اللّهُ لاَينَامُ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَّنَامَ يَخْفِضُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَمَلُ اللّيلِ قَبْلَ الْقِيسَطُ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ اللّهِ عَمَلُ اللّيلِ قَبْلَ عَمَلِ اللّيلِ قَبْلَ عَمَلِ اللّهَ اللّهَ عَمَلِ اللّهَ اللّهُ عَمَلِ اللّهَ اللّهُ عَمَلِ اللّهَ اللّهُ عِمَلِ اللّهَ اللّهُ عِمَلِ اللّهُ اللّهُ عِمَلُ اللّهُ عَمَلُ اللّهُ اللّهُ وَجَابُهُ النّهُ وَكُمْ فَهُ لاَحْرَقَتُ سُبُحَاتُ وَجُهِم مَا انْتَهَى إلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِم . رَوَاهُ مُسْلِمٌ مَا انْتَهَى إلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِم . رَوَاهُ مُسْلِمٌ مَا انْتَهَى إلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِم . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ মৃসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাস্লুল্লাহ আমাদের নিকট পাঁচটি কথা বলার জন্য দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি বললেন, সেগুলো হচ্ছে – (১) আল্লাহ তা'আলা কখনো ঘুমান না। (২) নিদ্রা যাওয়া তাঁর পক্ষে সাজেও না। (৩) তিনি দাঁড়িপাল্লা উঁচু – নিচু করেন। (৪) রাতের অমল দিনের আমলের পূর্বে এবং দিবসের আমল রাতের আমলের পূর্বে তাঁর নিকট পোঁছানো হয়। (৫) আর তার পর্দা হলো – নূর বা জ্যোতি। যদি তিনি এটা অপসারণ করে দিতেন; তাহলে তাঁর চেহারার নূর তার সৃষ্টির যে পর্যন্ত তার দৃষ্টি গিয়ে পোঁছত তার সমস্তকেই জ্বালিয়ে দিত। – [মুসলিম]

وَعَرْضُ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَا لَأَى لاَ تَغِيْثُ مَا انْفَقَةُ سَحَّاءِ اللّيْلِ وَالنَّهَارِ اللّهَ مَا انْفَقَةُ سَحَّاءِ اللّيْلِ وَالنَّهَارِ اللّهَارِ اللّهَ مَا انْفَقَةُ سَحَّاءِ اللّيْلِ وَالنَّهَاءَ اللّهَ مَا انْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضُ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِيْ يَدِمْ وَكَانَ وَالْاَرْضُ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِيْ يَدِمْ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى السَماءِ وَيسَدِهِ الْمِهْ يَسَزَانُ عَرْشُهُ عَلَى السَماءِ وَيسَدِهِ الْمِهْ يسَزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ . مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ .

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ يَمِيْنُ اللهِ مَلْأَى قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلْانُ سَحَّاءُ لَايَغِيْرُ ضَلَّا شَيْ اللَّيْل وَالنَّهَارِ . ৮৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হু ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা 'আলার হাত [সম্পদে] পরিপূর্ণ; রাত-দিনের অবিরাম দানের স্রোতধারা কখনও তা হাস করতে পারে না। তোমরা অবশ্যই দেখেছ; আসমান ও জামিনের সৃষ্টি হতে তিনি কতই না দান করে আসছেন, অথচ তাঁর হাতে যে সম্পদ ছিল তা হতে হ্রাস পায়নি। [সৃষ্টির পূর্বে] তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল। তাঁর হাতেই রয়েছে [রিজিকের] দাঁড়িপাল্লা। তিনি তা উঁচু ও নিচু করেন। তথা কম-বেশি করেন।] –[বুখারী ও মুসলিম]

আর ইমাম মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহর ডান হাত সর্বদা পূর্ণ রয়েছে। ইবনে নুমায়ের [ইমাম মুসলিমের ওস্তাদ] বলেন, আল্লাহর হাত [সম্পদে] পরিপূর্ণ, দিন রাতের দান তা হতে কিছুই কমাতে পারে না।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

آلِاً خُتِلَانُ فِیْ حُکْمِ ذَرَارِیِّ الْمُشْرِکِیْنَ وَالْمُشْرِکِیْنَ وَالْمُشْرِکِیْنَ الْمُشْرِکِیْنَ وَالْمُشْرِکِیْنَ وَالْمُسْرِکِیْنَ وَالْمُشْرِکِیْنَ وَالْمُسْرِکِیْنَ وَالْمُسْرِكِیْنَ وَالْمُسْرِكِیْنَ وَالْمُسْرِكِیْنَ وَالْمُسْرِكِیْنَ وَالْمُسْرِكِیْنَ وَالْمُسْرِكِی

- ১. কিছু সংখ্যকের মতে, তারা পিতামাতার অনুসরণে জাহান্নামে যাবে। কেননা, হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে— قُلْتُ فَنَرارِيٌ الْمُشْرِكِبْنَ قَالَ مِنْ أَبَائِهِمْ হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে— عَنْ وَلَدَيْن مَاتَا فِي الْجَامِلِيَّةِ فَقَالَ هُمَا فِي النَّار
- ২. অন্য একদলের মতে, তারা জান্নাতীদের খাদেম হয়ে জান্নাতে যাবে।
- ৩. কেউ কেউ বলেন, তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করবে। তথা তারা শান্তি বা শান্তি কোনোটাই ভোগ করবে না।
- আরেক দলের মতে, আল্লাহই ভাল জানেন যে, তারা জীবিত থাকলে কিরপ আমল করত, সে অনুযায়ী তাদেরকে জান্নাত
  বা জাহান্নামে পাঠাবেন। যেমন রাস্ল اللهُ عَلَمُ بِمَا كَانُوا عَلِمِلْيْنَ
- ৫. কেউ কেউ বলেন, মৃত্যুর পর তাদেরকে মাটিতে পরিণত করা হবে।
- ৬. ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে, কাফিরদের বাচ্চার ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।
- ৭. কারো মতে তারা জান্নাতে যাবে।
- ৮. ইমাম আবৃ হানিফা (র.) ও অধিকাংশ আহলে সুনুত ওয়াল জামাত তাদের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি। সুতরাং নিশ্চিতভাবে কোনো কিছু বলা যায় না। আল্লাহই তাদের ব্যাপারে ভালো জানেন।

وَعَنْ اللهِ عَانْ ذَرَارِيّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ اللهُ اَعْلَمُ اللهِ عَنْ ذَرَارِيّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ ـ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

৮৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ — কে মুশরিকদের শিশু সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলঃ জবাবে রাসূল কললেন, [বেঁচে থাকলে] তারা কি আমল করত আল্লাহ তা আলাই অধিকতর ভালো জানেন। – [বুখারী ও মুসলিম]

# দিতীয় অনুচ্ছেদ : اَلْفَصْلُ الثَّانِيُ

وَعُولِكَ عُبَادَةَ بَنِ السَّامِ السَّامِةِ وَلَا مَا (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقُلَمَ فَقَالَ لَهُ أُكْتُبُ قَالَ مَا كَانَ الْعُتُبُ قَالَ الْعُنْدُ وَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُو كَائِنُ إِلَى الْاَبَدِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ . وَقَالَ هٰذَا حَدِيثُ غَرِيْبُ إِسْنَادًا .

৮৭. অনুবাদ: হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ
করেছেন- আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি
করেছেন। [সৃষ্টির পর] তিনি কলমকে বললেন, লিখ।
কলম বলল, আমি কি লিখবং আল্লাহ তা'আলা বললেন,
তাকদীর সম্পর্কে লিখ। অতঃপর কলম যা [বিদ্যমান] ছিল
এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা কিছু হবে তার সব কিছুই
লিখল। -[তিরমিযী] আর ইমাম তিরমিযী বলেন, এ
হাদীসটি সনদের দিক থেকে গরীব।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

أَدُمُ الْخُذِ الْمِبْتَاقِ مِنْ بَنِيْ الْدَمَ বনী আদম হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করার সময়কাল : আদম সন্তান হতে আল্লাহ তা'আলা কখন ও কোথায় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে—

- কিছু সংখ্যকের মতে, এই অঙ্গীকার আলমে আরওয়াহ বা রূহ জগতে নেওয়া হয়েছে। আর তা এরপে য়ে, হয়রত আদম
  (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ হতে তাদেরকে বের করে তাদের নিকট থেকে আল্লাহ তা'আলা রবুবিয়্যাতের অঙ্গীকার গ্রহণ
  করেছেন।
- ২. আরেক দলের মতে, হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে পাঠানোর পর তাঁর সন্তানগণ হতে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা আরাফাতের ময়দানে একত্রিত করে হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানগণ হতে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।

শরীরের কোন অংশ হতে তাদেরকে বের করা হয়েছে : হযরত আদম (আ.)-এর শরীরের কোন অংশ হতে তাঁর সন্তানদেরকে বের করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে—

- ১. কারো মতে, আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ করে তাঁর সন্তানদেরকে বের করা হয়েছে।
- ২. অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, তাঁর পৃষ্ঠদেশের লোমকূপের ছিদ্র হতে তাদেরকে বের করা হয়েছে।

িবনী আদমের সাক্ষ্য দানের প্রক্রিয়া : বনী আদম হতে আল্লাহ তা আলার সাক্ষ্য গ্রহণের প্রক্রিয়া কেমন ছিল এ ব্যাপারে অনেক অভিমত রয়েছে।

- ১. কেউ কেউ বলেন, মূলত আদম সন্তানের সামনে তাওহীদ ও রাবুবিয়্যাতের প্রমাণাদি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল যে, তাদের প্রত্যেকেই তা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনিই সকলের প্রতিপালক। আর একেই অপ্রকৃতভাবে সাক্ষ্যদান বলা হয়েছে।
- ২. কারো কারো মতে, আদম সন্তানগণ সরাসরি মৌখিভাবে আল্লাহ তা আলার রাবুবিয়্যাতের সাক্ষ্যদান করেছেন।
- ৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, আল্লাহ তা আলা সরাসরি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে ٱلْسُتُ بِرَبِّكُمُ তদুন্তরে তারা সমস্বরে বলেছে بَلْنِ তথা হাঁ, আপনিই আমাদের প্রভূ।

وَعَنْ ٨٨ مُسْلِم بْنِ يرسَارِ (رح) قَالَ سُئِلَ عُمَرُ بُنَ الْخَطَّابِ (رض) عَن هٰذِهِ الْأَيْةِ وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ أَدُمَ مِنْ ظُهُورهم ذُرِّيَّتَهُم (اَلْأينة) قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنْهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَدُمَ ثُمَّ مَسَحَ ظُهُرَهُ بِيَمِيْنِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هُؤُلاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَل اَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هُولًاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُلُ فَفِيْمَ الْعُمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهُ إِذا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ إِسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوْتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ اَعْمَالِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ بِمِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ إِسْتَعْمَلُهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُونَ عَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ اَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ ـ رَوَاهُ مَالِكُ وَالتِّيرْمِنِدِي وَابُوْدَاوُدَ

৮৮. অনুবাদ: হযরত মুসলিম ইবনে ইয়াসার (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সর্থাৎ "وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِنَى أَدَمَ مِنْ ظُهُوْدِهِمْ ذُرِّيَّتَنَهُمْ" [হে মুহাম্মদ 🚟 !] যখন আপনার প্রতিপালক আদম সন্তানদেরকে তাদের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তানদেরকে বের করলেন, [সূরা আরাফ, আয়াত : ১৭২] ওমর (রা.) বলেন, আমি শুনেছি, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ 🚟 কে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে রাসূল 🚛 বলেন, আল্লাহ তা আলা আদমকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তাঁর কুদরতের ডান হাত তার পিঠে বুলালেন, তখন তার পিঠ হতে একদল সন্তান বের করলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি। আর তারা বেহেশতবাসীদের কাজই করবে। এরপর পুনরায় আল্লাহ তা আলা আদমের পিঠে হাত বুলালেন এবং অপর একদল সন্তান বের করলেন; আর বললেন, এদেরকে জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আর তারা জাহান্নামবাসীদের কাজই করবে। অতঃপর একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! [যদি এরূপই হয়] তাহলে আমলের দরকার কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তার দ্বারা জান্নাতবাসীদের কাজই করিয়ে নেন। অবশেষে সে জান্নাতবাসীদের কাজ করেই মৃত্যুবরণ করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা এ কারণে তাকে জানাতে প্রবেশ করান। আর যখন আল্লাহ তা আলা কোনো বান্দাকে জাহানামের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তার দারা জাহান্নামবাসীদের কাজই করিয়ে নেন। অতঃপর সে জাহান্নামবাসীদের কাজ করেই মৃত্যুবরণ করে। আর এর দারা আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান। -[মালেক, তিরমিযী ও আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شُرُّ হাদীসের ব্যাখ্যা: আয়াতে বলা হয়েছে, আদমের সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের সন্তানদের বের করলেন, আর হাদীসে তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে আদমের পিঠ থেকে তার সন্তান বের করলেন। এর অর্থ এই যে, প্রথমে আদমের নিজ সন্তানদেরকে আদমের পিঠ থেকে, তারপর সন্তানদের সন্তানদেরকে তাদের পিঠ থেকে বের করে ছিলেন। সুতরাং উক্ত আয়াত ও হাদসির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

وَعَرْفُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو (رضا) قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدَيْهِ كِتَابَانِ فَقَالَ اتَدْرُونَ مَا هٰذَانِ الْكِتَابَانِ قُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللُّهِ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى هٰذَا كِتَابُ مِّنْ رَّبّ الْعُلَمِيْنَ فِيْدِ اسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَاسْمَاءُ ابْالِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ اجْمِلَ عَلَى الْخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيْهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ آبَدًا ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِيْ شِمَالِهِ هٰذَا كِتَابُ مِّنْ رَّبِ الْعٰلَمِيْنَ فِيْدِ اسْمَاءُ اَهْلِ النَّارِ وَاسْمَاءُ أَبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ اجْمِلَ عَلَى أَخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيْهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا فَقَالُ أَصْحَابُهُ فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اَمْرُ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلِ وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتُمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّادِ وَإِنْ عَصِلَ اَيَّ عَمَلٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيكَيْهِ فَنَبَلَدُهُمَا ثُمَّ قَالَ فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ فَرِيْقُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقُ فِي السَّعِيْرِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৮৯. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- একদা রাসূলুল্লাহ 🚐 তাঁর দু'হাতে দু'টি কিতাব নিয়ে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, তোমরা কি বলতে পার এই দু'টি কি কিতাব ? আমরা বললাম- জি-না; তবে যদি আপনি আমাদেরকে অবহিত করে দেন। অতঃপর রাসলুল্লাহ 🚃 তার ডান হাতের কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন- এটি মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে একটি কিতাব। এতে সমস্ত জানাতবাসীর নাম, তাদের পিতৃপুরুষের নাম এবং বংশ (গোত্র) পরিচয় রয়েছে। এরপর এদের সর্বশেষ ব্যক্তির নামের শেষে সর্বমোট সংখ্যা যোগ করা হয়েছে। সুতরাং এতে কখনো কম বেশি করা হবে না। এরপর রাসলুল্লাহ 🚃 তার বাম হাতের কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এটা বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ হতে একটি কিতাব। এতে সকল জাহান্লামবাসীদের নাম, তাদের বাপ-দাদার নাম এবং তাদের বংশ পরিচয় রয়েছে। এই কিতাবের শেষ ব্যক্তির নামের পর সর্বমোট সংখ্যা যোগ করা হয়েছে। সুতরাং এতে কম-বেশি কখনো করা হবে না।

অতঃপর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল = !
ব্যাপারটি যদি চূড়ান্তই হয়ে থাকে, তবে আমলের দরকার
কিঃ জবাবে রাসূল = বললেন, তোমরা সঠিক পথে থাক
এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর। কেননা,
জান্নাতবাসীর অন্তিম কর্ম জান্নাতবাসীর কাজই হবে। পূর্বে
সে যে আমলই করুক না কেন। এমনিভাবে
জাহান্নামবাসীর অন্তিম কর্ম জাহান্নামবাসীর কাজের মতোই
হবে। পূর্বে সে যে রকম কাজই করুক না কেন ঃ
অতঃপর রাসূলুল্লাহ = দু' হাতে ইশারা করলেন এবং
কিতাব দু'টিকে রেখে দিয়ে বললেন, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা
তাঁর বান্দাদের কাজ সম্পূর্ণ করে শেষ করেছেন। ফলে
একদল জান্নাতে যাবে; আর এক দল জাহান্নামে যাবে।
–[তিরমিয়ী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

طَعَ بَـكَابَبُنِ فِـعُ يَـكَبُو الْكِتَابَبُنِ فِـعُ يَـكَبُو فِـعُ يَـكَبُو الْكِتَابَبُنِ فِـعُ يَـكَبُو الْكِتَابَبُنِ فِـعُ يَـكَبُو الْكِتَابَبُنِ فِـعُ يَـكَبُو الْكِتَابَبُنِ فِـعُ يَـكَدُبُو الْكِتَابَبُنِ فِـعُ يَـكَدُبُو الْكِتَابَبُنِ فِعُ يَـكُدُبُو الْكِتَابَبُنِ فِعُ يَـكُدُبُو الْكِتَابَبُنِ فِعُ يَكُدُبُو الْكِتَابَبُنِ فِعُ يَكُدُبُو الْكِتَابَبُنِ فِعُ يَكُدُبُو الْكِتَابُ وَالْكِتَابُ وَالْكِنَابُ وَالْكُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِينِ وَالْكِنَابُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْكِنَابُ وَالْمُعَالِقُولُوالْوَالِقُولُ وَالْمُعَالِقُولُ وَالْكِنَابُ وَالْمُعَالِقُولُ وَالْمُعَالِقُولُ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعَالِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُولِي وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعَالِقُولُ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُولُولُ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُولِي وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَلْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِل

- ১. মুহাদ্দেসীনে কেরামের মতে, নবী করীম এত এর হাতে মূলতঃ কোনো কিতাব ছিল না। তবে মহানবী ক্র অদৃশ্য ব্যাপারকে এমন ভঙ্গিতে পেশ করেছেন যে, শ্রোতাদের নিকট মনে হয়েছিল যেন বাস্তবেই মহানবী ক্র এর হাতে দু'খানা কিতাব ছিল।
- ২. সুফিয়ায়ে কেরামের মতে বাস্তবিকই তখন নবী করীম হ্রাত দু'খানা কিতাব ছিল, যা তিনি অদৃশ্য জগত হতে লাভ করেছিলেন এবং অদৃশ্য জগতেই তা প্রেরণ করেছিলেন। নবী করীম হ্রাত্র-এর হাতে বাস্তবেই এমন দু'খানা কিতাব বিচিত্রের কিছুই না। কেননা, তাঁর হাত ছিল মো'জেযার হাত। সহীহ হাদীসে রয়েছে তাঁর হাতে দু'খানা ভাঁজ করা কিতাব ছিল।

وَعَرِفُ الْبِيهِ الْمِدَا اللهِ اَرَأَيْتَ رُقَى (رض) قَالُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اَرَأَيْتَ رُقَّى السَّتْرَقِبِهِ وَتُقَاةً نَسْتَرْقِبِهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

৯০. অনুবাদ: হযরত আবৃ খোযামা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি একদিন বললাম— হে আল্লাহর রাসূল = ! আমরা যে মন্ত্র পাঠ করে থাকি, অথবা যে দাওয়া বা ঔষধ গ্রহণ করে থাকি অথবা অন্য কোনো পস্থায়় আত্মরক্ষার চেষ্টা করে থাকি, এর মাধ্যমে কি আল্লাহর তাকদীরের কোনো প্রতিরোধ করা সম্ভব ? জবাবে রাসূলুল্লাহ = বললেন, তোমাদের এসব চেষ্টাও আল্লাহর তাকদীরের অন্তর্গত।

-[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

আন্ত্রা হাদীসের ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা যেমন রোগ সৃষ্টি করেছেন, তেমন তার নিরাময়ের ঔষধও সৃষ্টি করেছেন। অন্য হাদীসের বর্গিত হয়েছে- رَمَاءُ إِلَّا السَّامُ صَفْرَ وَالْعَلَى صَفْرَ خَالِكُ السَّامُ صَفْرَ خَالَا السَّامُ صَفْرَةً وَكَالُا السَّامُ صَفَى عَامَ হাদীসের সারমর্ম হলো— রোগ নিরাময় বা আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যিক হাতিয়ার ব্যবহার করাটা অন্যায় বা অপরাধ নয়। কেননা, রোগ যেমন তাক্দীরে লেখা রয়েছে তেমনি সেখানে ঐটাও লেখা আছে যে, সে অমুক ঔষধ সেবন করবে বা আত্মরক্ষার জন্য এই হাতিয়ার ব্যবহার করবে। সুতরাং ঔষধ ব্যবহার করাটা তাক্দীর বিরোধী নয় এবং তার দ্বারা তাক্দীর পরিবর্তন বা প্রতিরোধ করারও প্রশ্ন উঠে না। আর যদি তার দ্বারা নিরাময় না হয়, তখন বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরোগ্য লাভ তার জন্য নির্ধারিত হয়নি।

षाज़-कूँ त्कत हुकूम : মন্ত্র বা ঝাড়-कूँ त्कत हुकूम সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। কোনো কোনো হাদীস দ্বারা এর বৈধতা সাব্যস্ত হয়, যেমন নবী করীম হরশাদ করেন— أَلَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَكُتُبُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَكُتُبُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَكُتُبُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَكُتُبُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلِعَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا مِعْمَالِقُونَ وَلَا يَعْمَلُونَا وَالْمَالِقُ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ فَعَلَّا مِن السَعْرَاقِ وَالْمُ عَلَا مُعْلِقًا مِعْمَالِقُونُ وَالْمُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عُلِقُونَ وَلَا يَعْمَلُونَا وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُونَ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُونُ وَالْمُعُلِقِ عَلَالِهُ عَلَا عَلَالَا عَلَالَاقُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَ

সমাধান : ঝাড়-ফুঁক যদি কুরআন বা দোয়ায়ে মাছুরা ইত্যাদি বৈধ বিষয় দ্বারা হয় তাহলে তা বৈধ। তুবে এগুলোকে مُوَثِّر حَقِيْقِيْ মনে করবে না। مُوَثِّر حَقِيْقِيْ একমাত্র আল্লাহ তা আলা।

আর যে সকল হাদীস দ্বারা ঝাড়-ফুঁক অবৈধ বলে সাব্যস্ত হয়; সেগুলোর উত্তর এই যে, যদি ঝাড়-ফুঁককে مُوَثِّر حَقِيْقِيْ মনে করা হয় বা ঐ সকল দোয়া ইত্যাদিতে ইসলামি শরিয়তের বিরোধী বর্ণনা থাকে। وَعَوْ الْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ وَلَهُ وَلَهُ اللّهِ اللّهِ وَلَهُ وَلَهُ اللّهِ اللّهِ وَلَهُ وَلَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَمَا الْمَازِعُ فِي الْقَدْرِ فَغَضِبَ حَتّى احْمَرٌ وَجَهُ لَم كَانّهَا فُقِى فِي وَجَنْ تَنْهِ حَبُ اللّهُ مَانِ فَلَا اللّهُ مَانَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

৯১. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ আঘর হতে বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন, আর আমরা তখন তাকদীর নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত ছিলাম। এতে তিনি এত বেশি রাগ করলেন যে, রাগে তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল, মনে হয় যেন তাঁর উভয় চোয়ালের উপর আনারের দানা নিংড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন, (বল) তোমাদেরকে কি এরপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? নাকি আমি এ নিয়ে প্রেরিত হয়েছি ? [জেনে রাখ] তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা শুধু এই বিষয়ে বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি তোমাদেরকে কসম দিয়ে বলছি, পুনরায় কসম দিয়ে বলছি, সাবধান! তোমরা কখনো এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। —[তিরমিয়ী]

ইমাম ইবনে মাজাহও এরপ একটি হাদীস আমর ইবনে শু'আইব হতে বর্ণনা করেছেন, যা তিনি তার পিতার সূত্রে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرُّ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : সাহাবীগণকে তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক করতে দেখে রাস্লুল্লাহ ত্রু অত্যন্ত রাগনিত হন, কেননা, তাকদীরের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল, মানবীয় জ্ঞানে এবং নিছক যুক্তি-তর্কে তা অনুধাবণ করা যায় না; বরং এ ক্ষেত্রে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত না হওয়াই শ্রেয়। যেহেতু অহেতুক বিতর্কে লিপ্ত হলে গোমরাহ হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে এবং পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাকদীরের প্রশ্লে বাড়াবাড়ি করে বিপদগামী হয়েছে, তাই প্রত্যেকেরই উচিত তাকদীরের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে অম্লান বদনে তা মেনে নেওয়া।

وَعُرْكُ إِنِي مُوسَى قَالَ (رض) سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ خَلَقَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُولُ إِنَّ اللّه خَلَقَ الْمَ مِنْ قُبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَرْضِ فَجَاءَ بَنُوْ الْاَمْ عَلَى قَدْدِ الْاَرْضِ مِنْهُمُ الْاَحْمَرُ وَالْاَبْيَضُ وَالْاَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْاَحْمَدُ وَالْاَبْيَضُ وَالْاَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهُ لُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيْثُ وَالطَّيِبُ. وَالسَّهُ لُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيْثُ وَالطَّيِبُ.

৯২. অনুবাদ: হযরত আবৃ মৃসা আশ আরী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ আটি -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা আলা হযরত আদম (আ.)-কে এক মৃষ্টি মাটি দ্বারা সৃজন করেছেন, যা তিনি সমগ্র পৃথিবী হতে গ্রহণ করেছিলেন, ফলে আদম সন্তানও মাটির বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে রয়েছে। তাই তাদের মধ্যে রয়েছে কেউ লাল, কেউ সাদা, আবার কেউ কালো এবং কেউ এসবের মাঝামাঝি বর্ণের। কেউ কোমল হদয়ের অধিকারী আর কেউ কঠোর হদয়ের অধিকারী। কেউ অসৎ ও কেউ সং প্রকৃতির। —[আহমদ, তিরমিযী ও আবৃ দাউদ]

وَعَرْبُ كَالُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ بَنِ عَمْرِو (رض) قَالُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ اللّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ فَالْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُوْرِهِ فَمَنْ اصَابَهُ مِنْ ذَٰلِكَ النُّوْرِ إِهْتَدَٰى وَمَنْ اَخْطَأَهُ ضَلَّ فَلِذَٰلِكَ اَقُولُ جَفَّ الْعَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللّهِ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

৯৩. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ক্রেকে বলতে ওনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি জগতকে অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি নিজ জ্যোতি নিক্ষেপ করেছেন, অতএব যার নিকট তাঁর এই জ্যোতি পৌছেছে, সে সৎপথ লাভ করেছে। আর যার প্রতি তা পৌছেনি, সে পথভ্রম্ট হয়েছে। রাসূলুল্লাহ বলেন, এ জন্যই আমি বলেছি যে, যা কিছু হওয়ার তা আল্লাহর ইলম অনুসারে হয়ে গেছে। – [আহমদ ও তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

طُلُمُورُ وَالظُّلُمَاتِ 'नृत' ও 'यून्माত' দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীসে 'নূর' ও 'यूनুমাত' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে মুহাদিসগণ বিভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন।

- ১. নূর বা আলো দ্বারা সৎ কাজের যোগ্যতাকে বুঝানো হয়েছে, আর যুলুমাত বা অন্ধকার দ্বারা লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার ইত্যাদি খারাপ স্বভাবকে বুঝানো হয়েছে।
- ২. নূর দ্বারা জ্ঞান এবং যুলুমাত দ্বারা মূর্খতাকে বুঝানো হয়েছে।
- ত. غُلُمات प्राता तू-প্রবৃত্তিকে বুঝানো হয়েছে।
- 8. অথবা عُلُسَات দারা দিশাহীনতা এবং নূর দারা হিদায়েত ও করুণার জ্যোতি বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ তা আলা আদম সন্তানদেরকে দিশেহারা অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাদের প্রতি হিদায়েতের আলো নিক্ষেপ করেছেন, ফলে তারা হিদায়েত লাভ করেছে।

وَعُرْكُ اللّٰهِ عَلَى انَسِ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى الْكَوْرُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ الللللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ ا

৯৪. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আধিকাংশ সময় এই দোয়া পাঠ করতেন যে, হে অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ]! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর অবিচল রাখ। অতঃপর একদা আমি বললাম – হে আল্লাহর নবী! আমরা আপনার উপর এবং আপনি যে জিনিস নিয়ে এসেছেন তার উপর ঈমান আনয়ন করেছ। আপনি কি আমাদের উপর শংকিত? রাসূলুল্লাহ কলেনে, হাঁ৷; কেননা, সমস্ত অন্তর আল্লাহ তা'আলার দু'টি অঙ্গুলির মধ্যে অবস্থিত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিবর্তন করে থাকেন। –[তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَرِفُ فَكُوْ اللّهِ عَلَى مُوسَى (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَثُلُ الْقَلْبِ كَرِبْشَةٍ بِارْضِ فَكَرَةٍ بُقَلِّبُهَا الرّبَاحُ ظَهْرً البِطْنِ.

৯৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ মৃসা আশ'আরী (র.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ
করেছেন— আল্লাহর হাতে মানুষের অন্তরের দৃষ্টান্ত শূন্য
মাঠে পতিত একটি পালকের ন্যায়, যাকে প্রচণ্ড বায়্
উলটপালট করতে থাকে তথা যেদিকে ইচ্ছা ঘুরাতে
থাকে। — আহমদ

অন্ওয়ারুল মেশকাত (১ম খণ্ড) -

 ৯৬. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— এই চারটি
বিষয়ে ঈমান না আনা পযর্ত্ত কোনো বান্দা-ই ঈমানদার
হতে পারে না। (১) এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ
ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল;
সত্য সহকারে তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন। (২)
মৃত্যুতে বিশ্বাস স্থাপন করা। (৩) মৃত্যুর পর পুনরুখানে
বিশ্বাস করা এবং (৪) তাকদীরের উপর বিশ্বাস করা।
–[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَرِفُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ وَالَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِى لَبْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبُ الْمُرْحِيَّةُ وَالْقَدْرِيَّةُ وَالْقَدْرِيَّةُ وَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثُ غَرِيْبُ .

৯৭. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— আমার উন্মতের মধ্যে দু' দল লোক রয়েছে; যাদের জন্য ইসলামে কোনো অংশ নেই। এরা হলো মুরজিয়া ও কাদরিয়া। —[তিরমিযী]

ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন, এই হাদীসটি গরীব।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ग्रें मुन्धाज़ राज निर्में के प्रतिष्ठि : ﴿ وَجَاءُ वा ﴿ وَجَاءُ प्रतिष्ठि के وَجَبَةً प्रतिष्ठि के कि विनिष्ठ वा तिती रुख्या । এतित تقديْر अम्मकीय विश्वाम جَبَرِيَّة तिश्वाम تقديْر अम्मकीय विश्वाम تقديْر तिती रुख्या । अति وَلَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيْهَا إِخْتِيااً فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ مَعَ الْإِيْمَانِ مَعْصِيةٌ كَمَا لاَ يَنْسَفُعُ مَمَ الْكِيْمَانِ مَعْصِيةٌ كَمَا لاَ يَنْسَفُعُ مَمَ الْكُنْدِ طَاعَةً .

অর্থাৎ, বান্দার সকল কর্ম আল্লাহর ইচ্ছায়-ই হয়ে থাকে, ভালো হোক বা মন্দ হোক, এতে বান্দার কোনো হাত নেই। সুতরাং সে যত গুনাহই করুক না কেন তাতে অপরাধী সাব্যস্ত হবে না। যেমন- কুফরি অবস্থায় ভালো কাজের কোনো মূল্য নেই। الْفِيادُ কদরিয়া পরিচিতি: এই শব্দটি عَدْرٌ تَعْرُبُنُ الْعَدْرِيَّةُ مَجْمُنُ فَرِيْ الْعَدْرِيَّةُ مَجُونُ فَرِيْ الْعَدْرِيَّةُ مَجُونُ فَرِيْ الْعَدْرِيَّةُ مَجُونُ فَرِيْ الْمَالِهِ কদরিয়া পরিচিতি: এই শব্দটি عَدْرُ الْمُعْرِيَّةُ مَجُونُ فَرِيْ الْمَالِهِ বান্দা তার কাজে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, তথা বান্দা নিজেই নিজের কাজের সৃষ্টিকর্তা, এতে আল্লাহর কোনো হাত নেই। এ জন্য রাস্লুল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন, الْمُعْرِيَّةُ مَجُونُ فَرْدِ الْاَمْةِ الْمُعْرِيَّةُ مَجُونُ فَرْدِ الْاَمْةِ الْمُعْرَبُهُ فَرْدِ الْاَمْةِ وَالْمُعَالِيْ وَالْمُعَالِّهُ وَالْمُعْرِيْةُ مَجُونُ فَرْدِ الْاَمْةِ وَالْمُعَالِّهُ وَالْمُعَالِّمُ وَالْمُعَالِّهُ وَالْمُعَالِّهُ وَالْمُعَالِّهُ وَالْمُعَالِّهُ وَالْمُعَالِّهُ وَالْمُعَالِّهُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَالِّهُ وَالْمُعَالِّمُ وَالْمُعَالِّهُ وَالْمُعَالِّمُ وَالْمُعَالِّمُ وَالْمُعَالِّهُ وَالْمُعَالِّمُ وَالْمُعَالِّمُ وَالْمُعَالِّهُ وَالْمُعَالِّهُ وَالْمُعَالِّمُ وَالْمُعَالِّهُ وَالْمُعَالِّهُ وَالْمُعَالِّمُ وَالْمُعَالِيَّةُ وَلَا مُعَالًا وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِّمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّم

وَعَرِيكَ ابْنِ عُسَسَر (رض) قَالَ سَيِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَفُولُ يَكُونُ فِي سَيِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَفُولُ يَكُونُ فِي الْمُكَذِّبِئْنَ أُمَّتِى خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَذَالِكَ فِي الْمُكَذِّبِئْنَ بِالْقَدْرِ - رَوَاهُ ٱبُودَاؤَدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ

৯৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ = -কে বলতে শুনেছি যে, আমার উন্মতের মধ্যে "খাসফ" তথা ভূমি ধ্বস ও "মাসখ" তথা আকৃতি পরিবর্তনের শাস্তি হবে, আর এটা তাকদীর অস্বীকারকারীদের মধ্যেই ঘটবে। -[আবু দাউদ] আর ইমাম তিরমিযীও এরপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সমাধান: এ প্রশ্নের সমাধান কল্পে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত জবাব দিয়েছেন-

- হাদীসের অর্থ হলো
   ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেওয়া ও আকৃতি পরিবর্তনের গজব এ উন্মত হতে যদি রহিত না হতাে, তবে এরপ
  শাস্তির যােগ্য হতাে এ উন্মতের তাকদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীগণ।
- ২. অথবা ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেওয়া ও আকৃতি পরিবর্তন করণের দ্বারা মূল ও গুণগত পরিবতর্নের কথা বুঝানো হয়েছে, রূপগত পরিবর্তন বুঝানো হয়নি।
- ৩. অথবা, খাসফ ও মাসখের শাস্তি সাধারণভাবে রহিত করা হয়েছে। সমগ্র উদ্মতের উপর সাধারণভাবে আপতিত হবে না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা আসবে। তার মধ্যে তাকদীরে অস্বীকারকারীদের প্রতিও এরূপ শাস্তি হবে।
- ৪. এ কথাও বলা হয় যে, হাদীসটি স্বল্প সংখ্যক লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, রহিতকরণের হাদীস বহু সংখ্যকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
- ৫. কতেক হাদীসশান্ত্রবিদ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, খাসফ ও মাসখের ন্যায় ভয়াবহ শান্তির বর্ণনা করে তাকদীরে অবিশ্বাসীদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রকারান্তরে বলা হয়েছে তামাদের তাকদীর অস্বীকৃতির পরিণতি খাসফ ও মাসখ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।
- ৬. অথবা হাদীসের অর্থ হলো- তাকদীরে অবিশ্বাসীগণ খাসফ ও মাসখের ন্যায় ভয়াবহ শাস্তির যোগ্য হবে।
- ৭. কেউ কেউ বলেন- শেষ জমানায় এরূপ শাস্তি তাকদীর অস্বীকারকারীদের হবে।
- ৮. অথবা, উক্ত হাদীস খাসফ ও মাসখের শাস্তি রহিতকরণের ঘোষণার পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

وَعَنْ هُمُ مَكُونُ مَا لَكُمْ قَالَ تَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهَ الْقَدْرِيَّةُ مَجُوْسُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَا تُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُودَاوُدَ

৯৯. অনুবাদ: হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— কদরিয়াগণ হচ্ছে এ উন্মতের অগ্নি উপাসক। অতএব তারা যদি রোগাক্রান্ত হয়, তবে তাদের সেবা বা দেখতে যাবে না। আর যদি মৃত্যুবরণ করে তবে তাদের জানাযায় শরিক হবে না। —(আহমদ ও আব দাউদ)

#### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

ক্রাগণ এই উন্তের অগ্নি উপাসক" এ কথার তাৎপর্য : কদরিয়াগণকে মহানবী ক্রাজ্মী হিসেবে ঘোষণা করেছেন, কেননা, মাজুসীদের বিশ্বাস হলো– ভালো কাজের সৃষ্টিকর্তা হলো "ইয়াযদান" আর মন্দের সৃষ্টিকর্তা "আহরুমান" তথা তারা ভালো ও মন্দের দু'জন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী। এমনিভাবে কদরিয়াগণও আল্লাহ তা আলাকে শুধু ভাল কাজের সৃষ্টিকর্তা আর বান্দাকে মন্দ কাজের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস স্থাপন করে, এই বিশ্বাসগত মিল থাকার কারণে তাদেরকে অগ্নিউপাসক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যদিও বাস্তবে তারা অগ্নি উপাসনা করে না। আর অধিকাংশ ওলামার মতে তারা কাফেরও নয়; বরং ফাসেক সমানদার। আর এই স্থানে করা হয়েছে।

وَعَنْ لَ عُمَدَ (رضا) قَالَ قَالَ وَالَهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ

১০০. অনুবাদ: হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূল্লাহ 
ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা
কদরিয়াদের সাথে উঠা-বসা করো না এবং তাদেরকে
কোনো ব্যাপারে সালিশদারও নিযুক্ত করো না ⊢িআবু দাউদ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चंद्रोमीत्मत्र व्याच्या : আলোচ্য হাদীসে মহানবী का কাদরিয়া সম্প্রদায়কে সামাজিকভাবে বয়কট করার আদেশ দিয়েছেন, যাতে করে তারা সামাজিক জীবনে এক ঘরে হয়ে পড়ার কারণে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ হতে তওবা করে খাটি মু'মিন হয়ে যায়।

নু এর অর্থ : উক্ত হাদীসে الْ يَعَاكِمُوْا اِلْمِيْهِمُ -এর অর্থ হল الْمِيْهِمُ অর্থাৎ তোমরা তাদের নিকট কোনো বিচার ফয়সালা নিয়ে যাবে না এবং সালিশদারও নিযুক্ত করবে না ।

وَعَرْفُ اللّٰهِ عَائِسَةُ (رض) قَالَتُهُمْ وَلَعَنَهُمْ اللّٰهُ وَكُلُّ اللّٰهِ عَلَيْهُمْ اللّٰهِ وَلَكُلُّ اللّٰهِ وَالْمُحَلِّبُ بِعَدِ اللّٰهِ وَالْمُحَسَّلِطُ اللّٰهِ وَالْمُحَسِّلِطُ اللّٰهُ وَالْمُحَسِّلِطُ اللّهُ وَالْمُحَسِّلِطُ اللّٰهُ وَالْمُحْسِلِ اللّٰهُ وَالْمُحْسِلِ اللّٰهُ وَالْمُحْسِلِ اللّٰهِ وَالْمُحْسِلُ مِنْ عِتْرَتِي مَاحَرُمِ اللّٰهُ وَالْمُحْسِدِ لَي وَاهُ الْبَيْهَ قِتَى فِي وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

১০১. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚃 ইরশাদ করেছেন— ছয় ব্যক্তি এমন রয়েছে যাদের প্রতি আমি অভিসম্পাত করি এবং আল্লাহ তা আলাও তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেন। বস্তুত প্রত্যেক নবীর দোয়া কবুল হয়ে থাকে। [সে ছয় ব্যক্তি হচ্ছে (১) যে আল্লাহর কিতাবে অতিরিক্ত কিছু সংযোগ করে। (২) আল্লাহর তাকদীরকে অস্বীকারকারী। (৩) জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী, সে এই উদ্দেশ্যে ক্ষমতা দখল করে যে, আল্লাহ যাকে অপমানিত করেছেন তাকে যেন সে সন্মান দিতে পারে এবং আল্লাহ যাকে সম্মানিত করেছেন তাকে যেন সে অপমান করতে পারে। (8) य वाकि याचारत निषिद्ध काजरक रानान वा दिव मरन করে তথা হারাম শরীফের ভিতর নিষিদ্ধ কাজ করে। (৫) যে আমার বংশধরকে কষ্ট দেওয়া বৈধ মনে করে যা আল্লাহ হারাম করেছেন এবং (৬) আমার সুরুত পরিত্যাগকারী । –বিায়হাকী ও রাযীনী

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী হার প্রকারের লোকের উপর অভিসম্পাত করেছেন, আর আল্লাহও যে তাদের উপর অভিসম্পাত করেন ; তা উল্লেখ করেছেন, তারা হলো–

- ১. যে ব্যক্তি আল্লাহর কালামে এমন শব্দ নিজের পক্ষ হতে সংযোজন করে, অথবা এমন অর্থ বর্ণনা করে, যা আল্লাহর উদ্দেশ্যের পরিপন্থি।
- ২. যে ব্যক্তি তাকদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তার বিরুদ্ধে বুদ্ধি বা যুক্তি উপস্থাপন করে।
- ৩. যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানদেরকে মর্যাদা দেয় ; পক্ষান্তরে আল্লাহওয়ালা নিরীহ নেক্কারদেরকে তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে।
- মঞ্চার হেরেমের অভ্যন্তরে যে কাজ করা হারাম সেখানে যে ব্যক্তি এমন কাজ করাকে হালাল মনে করে। যেমন শিকার করা, অন্যকে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি।

- ৫. আমার বংশধর তথা বনু হাশেমকে সাধারণ লোকের মতো ধারণা করে মর্যাদা দেয় না বা আমার বংশের কোনো লোক 'সায়্যোদ' হয়েও কোনো হারাম কাজকে হালাল মনে করে। এই কথার দ্বারা মহানবী হা নিজের খান্দানের লোকদেরকে সতর্কতা প্রদর্শন করেছেন, যেন তারা যে কোনো ধরনের পাপে লিপ্ত না হয়।
- ৬. আমার যে কোনো সুন্নতকে সম্পূর্ণভাবে কিংবা কোনো একটি সুন্নতের অংশকে হাসি-ঠাট্টা করে বা কম গুরুত্ব দান করে উড়িয়ে দেয় বা তার প্রতি বিদ্রূপ করে, সে কঠোরভাবে লা'নত প্রাপ্ত হবে।

وَعَرْ لَكُ مَطَرِ بَنِ عُكَامِسٍ (رض) قَالَ قَالُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا قَضَى اللّهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَسُونَ بِارْضِ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتّرْمِذِيُّ -

১০২. অনুবাদ: হ্যরত মাতার ইবনে উকামেস
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ করেশাদ
করেছেন- আল্লাহ তা আলা যখন কোনো বান্দার মৃত্যু
কোনো নিদিষ্ট স্থানে অবধারিত করে রাখেন তখন সে
জায়গায় যাওয়ার ব্যাপারে তাকে কোনো প্রয়োজন সৃষ্টি
করে দেন। -[আহমদ ও তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चंदी। के दानी त्मात्र त्याच्या : वान्मात जन्य पृञ्ज त्यवक्षय व्यवधातिक, তেমনিভাবে মৃত্যুत স্থানও নির্ধারিক সে নিদিষ্ট স্থানেই মৃত্যুবরণ করে। এর ব্যতিক্রম হয় না। সে জায়গা বহুদূরে হলেও আল্লাহ তার মৃত্যুর পূর্বে সে স্থানে তার জন্য কোনো প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন। এ জন্যই কুরআনে এসেছে, وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ ٱرْضٍ تَمُوْتُ وَمُا مَدْرِي نَفْسٌ بِاَيِّ ٱرْضٍ تَمُوْتُ (কানো ব্যক্তিই জানে না যে, সে কোন জমিনে মৃত্যু বরণ করবে।

وَعَرْتُ فَالَتُ مَائِشَة (رض) قَالَتُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ ذَرَادِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ مِنْ البَائِهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ بِلاَ عَمَلٍ مِنْ البَائِهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ بِلاَ عَمَلٍ قَالَ اللّهُ اعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ قُلْتُ فَلْتُ فَلَتُ اللّهُ اعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ قُلْتُ فَلْتُ فَلَتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ عَلَا عَمْلُ مِنْ البَائِهِمْ قُلْتُ فِلْدَا اللّهُ اعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ . رَوَاهُ ابُوْدَاوُدَ

১০৩. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাস্ল : । মু'মিনদের নাবালেগ সন্তানদের কি হবে ? তিথা তারা কি জানাতী হবে? নাকি জাহানামী? নবী করীম বললেন, তারা তাদের পিতাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতঃপর আমি বললাম— হে আল্লাহর রাস্ল : কোনো আমল ব্যতীতই? রাস্লুল্লাহ বললেন, তারা বেঁচে থাকলে কি আমল করত; তা আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন। পুনঃরায় আমি জিজেস করলাম যে, মুশরিকদের নাবালেগ সন্তানদের কি হুকুম? রাস্লুল্লাহ বললেন, তারাও তাদের পিতাদের অন্তর্গত, আমি বললাম— কোনো [মন্দ] আমল ব্যতীতই? মহানবী বললেন, তারা বেঁচে থাকলে কি আমল করত তা আল্লাহ তা'আলাই অধিকতর অবগত রয়েছেন। —[আবু দাউদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चें शामीरमत व्याच्या : আলোচ্য হাদীসটিতে কাফের মুশরিকদের সন্তানদের ব্যাপারে যে বিধান আলোচিত হয়েছে তা আল্লাহর বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের হাদীস।

وَعَرِيْ لَ ابْنِ مَسْعُودِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْمَوائِدَةُ وَالْمَوْوُدَةُ فِى النّارِ . رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ وَالتّبِرْمِذِي كُ

১০৪. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ হ্রু ইরশাদ করেছেন, জীবন্ত দাফনকারিণী এবং জীবন্ত কবরস্থ উভয়ই জাহান্নামী হবে। –[আবু দাউদ ও তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

राদীস বর্ণনার প্রেক্ষাপট: বর্ণিত আছে যে, জাহেলী যুগে আরবের লোকেরা কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়াকে দারিদ্র ও লজ্জার কারণ বলে মনে করত, তারা দারিদ্র ও লজ্জা হতে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে তাদেরকে জীবন্ত কবর দিত, পবিত্র কুরআনেও এই বিষয়ে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে,

وَإِذَا بِشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاَنْتَى ظُلَّ وَجُهُهُ مَسْوَدًّا وَ هُو كَظِيمَ - يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُومَ مَابُشِّرَ بِهِ - أَيْمَسِكُهُ عَلَى هُونٍ آمْ يَدْسُهُ فِي التَّرَابِ الْاَ سَاءَ مَايَحْكُمُونَ - (النحل - )

এই কু-প্রথা দীর্ঘদিন থেকে চলছিল, উল্লেখিত কু-প্রথা নিমূর্ল করার লক্ষ্যেই রাসূলুল্লাহ উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। জীবন্ত দাফনকৃতাকে শান্তি দেওয়ার যৌক্তিকতা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, জীবন্ত দাফনকারিণী ও জীবন্ত কবরস্থ উভয়ই জাহান্নামে যাবে, এখন প্রশ্ন হলো যে, জীবন্ত দাফনকারিণী তো তার কুকর্মের কারণে জাহান্নামে যাবে। কিন্তু জীবন্ত কবরস্থ কেন জাহান্নামে যাবে ? এর জবাব সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন—

- দাফনকারিণী কৃফরি কর্মের কারণে জাহান্নামে যাবে। আর দাফনকৃতা তার পিতা-মাতার অনুগামী হয়ে জাহান্নামে যাবে। এ
  ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় য়ে, মুশরিকদের সন্তানরা জাহান্নামে যাবে।
- ২. অথবা দাফনকারিণী দ্বারা উদ্দেশ্য ধাত্রী আর দাফনকৃতা দ্বারা উদ্দেশ্য الْمُوْدُدُهُ لَكُ অর্থাৎ, দাফনকৃতার মা। যেহেতু দাফনকার্যে তাঁরা উভয়েই অংশীদার; তাই উভয়েই জাহান্নামে যাবে। কেননা ধাত্রী মায়ের নির্দেশেই সম্ভানকে দাফন করেছে।
- ৩. অথবা রাসূলুল্লাহ ক্র্রা-এর উপরোক্ত উক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে, দাফনকৃতা মেয়েটি বালেগা হওয়ার পরে কুফরি অবলম্বন করার কারণে জাহান্লামে যাবে। এ ব্যাখ্যা হিসেবে মেয়েদেরকে বালেগা হওয়ার পর জীবন্ত গোরস্থ করা হতো বলে মেনে নিতে হবে।

# ् وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ : ज्ञीय अनुत्क्ष

عَرْفِ اللهِ عَلَى الدُّرَدَاءِ (رض) قَالَ وَاللهُ عَدَّ وَجَدًّ وَحَدَرَغَ اللهِ عَلَى عَبْدٍ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ فَكَلِ عَبْدٍ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ اَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَمَضْجَعِهِ وَاَتَرِهُ وَرِزْقِهِ . رَوَاهُ اَحْمَدُ

১০৫. অনুবাদ: হযরত আবুদারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন—
আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকৃলের মধ্যে প্রত্যেক বান্দার
পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে চুড়ান্তভাবে ফয়সালা করে
রেখেছেন। (১) তার মৃত্যু তথা বয়স। (২) তার
কর্মকাণ্ড। (৩) তার থাকার স্থান বা মৃত্যুস্থান। (৪) তার
চলাফেরা এবং (৫) তার রিজিক।—আহমদ

وَعَرْ إِلَى عَائِشَةَ (رض) قَالَتُ سَعِعْتُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَفُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ لَمْ الْقَيْدِ سُنِيلً عَنْهُ يَوْمَ الْقِيلِ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيلِ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيلِ عَنْهُ يَوْمَ الْقَيْدِ لَمْ يَسْتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْتَكَكَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْتَكَكَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْتَكَكَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْتَكَكَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْتَكُلُمْ فِيهِ لَمْ يُسْتَكَكَّمُ فِيهِ لَمْ يُسْتَكَكَّمُ فِيهِ لَمْ يُسْتَكُلُمْ فِيهِ لَمْ يُسْتَكَكَلُمْ فِيهِ لَمْ يُسْتَكَكُلُمْ فِيهِ لَمْ يُسْتَكُلُمْ فِيهِ لَمْ يُسْتَكُمُ فِيهِ لَمْ يُسْتَكُلُمُ فَيْهِ لَمْ يُسْتَكُمُ وَيْهِ وَلَمْ الْعَلَمُ فِيهِ لَمْ يَسْتُكُمُ وَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَنْهُ وَيْهِ وَلَمْ اللّهُ وَلَيْهِ لَهِ لَمْ يَسْتُ لَمُ عَنْهُ وَيْهِ وَلَمْ اللّهِ عَنْهُ وَيْهِ وَلَمْ اللّهِ عَنْهُ وَيْهِ وَلَمْ اللّهُ وَيُعْلِمُ لَا عَنْهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَيْهِ لَا عَنْهُ وَلَيْهِ لَا عَنْهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَيْهِ لَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ فَيْ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ مَا عَنْهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهِ لَمْ الْعَلَمُ وَلَيْهِ لَلْمُ الْعَلَمُ وَلَيْهِ لَلْمُ الْعُلُمُ وَلِيهِ اللّهُ وَلِيهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ وَلِيهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

১০৬. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ === -কে বলতে শুনেছি: যে
ব্যক্তি তাকদীর সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়়, কিয়ামতের দিন
তাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। আর যে ব্যক্তি সে
সম্পর্কে নীরব থাকে, তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে
না। –ইবনে মাজাহ্

وَعَرِكُ ابْنِ الدَّبْلَمِيِّ (رح) قَالَ اَتَبِتُ أَبِي ابْنَ كَعْبِ (رضا فَكُلْتُ لَهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِى شَيْ مِينَ الْقَدرِ فَحَدِّثْنِي لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُتَّذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِيْ فَقَالَ لَوْ أَنَّ اللُّهُ عَنَّ وَجَلَّ عَنَّابَ اَهْلَ سَمُواتِهِ وَاهْلَ اَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَبِيرٌ ظَالِمٍ لَّهُمْ وَلُوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُ خَبْرًا لَّهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلُوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ مَاقَبِلُهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيبُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِّيُصِيْبَكَ وَلُوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هٰذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ قَالَ ثُمَّ اتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ ثُمَّ اتَبْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْبَمَانِ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمُّ اتَبْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِي عَلَى مِثْلُ ذَٰلِكَ ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةً

১০৭. অনুবাদ: [তাবেয়ী] আব্ আব্দুল্লাহ ফাইর্রয ইবন্দ দাইলামী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— আমি একদা উবাই ইবনে কা'ব (রা.) -এর নিকট গিয়ে বললাম, [হে কা'ব] তাকদীর সম্পর্কে আমার মনে একটা খটকা সৃষ্টি হয়েছে, কাজেই এই সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন, আশা করি, এতে আল্লাহ তা'আলা আমার মনের সে দ্বিধা-দ্বন্দু দূর করে দিবেন, জবাবে তিনি বলেন, যদি আল্লাহ তা'আলা আসমান-জমিনের অধিবাসীদেরকে শাস্তি দিতে চান তবে দিতে পারেন, এতে তিনি জালেম বলে গণ্য হবেন না।

অপরদিকে তিনি যদি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন তাহলে তাঁর এ করুণা হবে তাদের আমল অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। কাজেই তুমি যদি উহুদ পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তবে তা আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করবে। আর যতক্ষণ না তুমি এ কথাও বিশ্বাস করবে যে, তোমার ব্যাপারে যা কিছু ঘটেছে ; তা কখনও তোমাকে এড়িয়ে যাওয়ার মতো ছিল না। আর যা কিছু ঘটেনি; তা কখনো তোমাকে স্পর্শ করার মতো ছিল না। আর অন্তরে এই বিশ্বাস ব্যতীত যদি তোমার মৃত্যু হয় তবে অবশ্যই তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। হযরত ইবনে দাইলামী (র.) বলেন, অতঃপর আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর নিকট আসলাম (এবং তাঁকেও এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম] তিনিও অনুরূপ জবাব দিলেন। এরপর আমি হ্যরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) -এর নিকট আসলাম এবং তিনিও এরূপ জবাব দিলেন। অবশেষে আমি হ্যরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর নিকট আসলাম, আর তিনিও রাসূলুল্লাহ এর নিকট হতে শ্রবণ করা এরপ হাদীসই আমার নিকট বর্ণনা করলেন।-[আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

১০৮. অনুবাদ: হযরত নাফে' (র.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে
ওমর (রা.)-এর নিকট এসে বলল, অমুক ব্যক্তি আপনার
নিকট সালাম পাঠিয়েছেন, [এ কথা শুনে] হযরত ইবনে
ওমর (রা.) বললেন, আমার নিকট এই খবর পৌছেছে
যে, সে নাকি দীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করেছে। যদি
সে দীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করে থাকে, তবে আমার
পক্ষ হতে তার নিকট সালামের জবাব পৌছাবে না।
কেননা, আমি রাস্লুল্লাহ — কে বলতে শুনেছি, তিনি
বলেছেন—আমার উন্মতের অথবা এ উন্মতের মধ্যে
তাকদীর অবিশ্বাসকারীদের উপর ভূ-ধ্বস, আকৃতি পরিবর্তন
ও পাথর নিক্ষেপের শান্তি হবে।

−[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ] আর ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَذَا حَدِيثَ عَنَ صَعِبَعُ غَرِيبً عَرَبُ مَ عَنَ صَعِبَعُ غَرِيبً عَرَبُ مَ عَنَ صَعِبَعُ غَرِيبً عَرَبُ مَ عَدَا حَدَيثَ مَا الله الله عَرَبُ مَعِبَعُ غَرِيبً عَرَبُ مَعِبَعُ عَرِيبً عَرَبُ مَعِبَعُ عَرَبُ مَعِبً عَرَبُ مَعَلَمُ عَلَى عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلِمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَمْ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَمُ ع

হাদীস বিশারদগণ উক্ত প্রশ্নের নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন-

- ১. হাদীসটি দু'সনদে বর্ণিত হয়েছে। এক সনদ হিসেবে 'হাসান' আর অন্য সনদ হিসেবে 'সহীহ' তাই বলা হয়েছে–وَمُنْ صُعِيْع
- ২. অথবা, 'হাসান' শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আর সহীহ শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে 'হাসান' বলা হয় ঐ বস্তুকে যার দিকে মন আকৃষ্ট হয় এবং বিবেক তা গ্রহণে অস্বীকার করে না। আর পারিভাষিক অর্থে সহীহ বলা হয় ঐ হাদীসকে যার সনদে ধারাবাহিকতা বিদ্যমান, যা বর্ণনা করেছে ন্যায়পরায়ণ প্রথর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি এবং যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোনো স্তরেই একজন না হয়।
- ৩. হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (র.) বলেন, কিছু সংখ্যক হাদীস রয়েছে যা সনদের দিক দিয়ে উচ্চ স্তরের; তা হলো সহীহ। আর কিছু সংখ্যক হাদীস রয়েছে যা সনদের দিক দিয়ে নিম্নন্তরের তা হলো হাসান। আর কিছু সংখ্যক হাদীস রয়েছে, যা এক সনদে হাসান ও অন্য সনদে সহীহ।
- 8. অথবা, হাদীস বিশারদদের মধ্যে দ্বিধা রয়েছে যে, হাদীসটি 'হাসান' নাকি সহীহ; তাই তিনি ক্রিটের বলেছেন। এখানে সন্দেহ সূচক অব্যয় ্টিছিল, পরবর্তীতে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

- ৬. অথবা, এর মর্ম এই যে, হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে হাসান। আর সহীহ বলা হয়েছে এ হিসেবে যে, এ অধ্যায়ের মধ্যে এটিই বিশুদ্ধতম হাদীস।
- ৭. বর্ণনাকারীর মধ্যে বিভিন্ন গুণ থাকে যার একটি অন্যটি অপেক্ষা উচ্চ স্তরের। সুতরাং নিম্নস্তরের গুণ তথা সত্যবাদিতার দিক
  দিয়ে 'হাসান' বলা হয়েছে। আর উচ্চস্তরের গুণ তথা স্মৃতিশক্তির দিক দিয়ে 'সহীহ' বলা হয়েছে।
- ৮. অথবা, ইমাম তিরমিয়ী (র.)-এর গবেষণা অনুযায়ী তা 'হাসান' এবং অন্যদের মতে 'সহীহ'।
- ৯. অথবা, ইমাম তিরমিয়ী (র.)-এর গবেষণা অনুযায়ী হাদীসটি 'সহীহ' এবং অন্যদের মতে 'হাসান'।
- ১০. অথবা, সনদের দিক দিয়ে 'হাসান' এবং হুকুমের দিক দিয়ে 'সহীহ'।

وَعَنْ الْسَالَتْ عَلَيْ ارضا قَالَ سَالَتْ خَدِيْجَةُ النَّبِي عَنْ وَلَدَيْنِ مَاتَا لَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ وَلَدَيْنِ مَاتَا لَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ هُمَا وَي الْخَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ هُمَا وَي النَّارِ قَالَ فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهَةَ فِي فِي النَّارِ قَالَ لَهُ فَلَدِي وَجَهِهِمَا قَالَ لَهُ رَايْتِ مَكَانَهُمَا لَا اللهِ فَولَدِي وَجُهِهِمَا قَالَ لَهُ وَرَايْتِ مَكَانَهُمَا لَا اللهِ فَولَدِي الْبَعْضَيْعِهَا قَالَتْ يَارَسُولُ اللهِ فَولَدِي مِنْ وَ الْإِللَّهِ عَنْ وَالْادَهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِينَ الْمَنْوا وَاتّبَعَتْهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَنْ وَاوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ وَاوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ قَالًا رَسُولُ اللّهِ عَنْ وَاوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ قَالًا رَسُولُ اللّهِ عَنْ وَاوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ وَاوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ وَاوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ وَاوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ عَلَى النَّارِ ثُمَّ اللّهِ عَنْ وَاوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ عَلَى اللّهِ عَنْ وَالْالِيْنَ الْمَنْوا وَاتّبَعَتُهُمْ رَوَاهُ احْمَدُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُولُولُولُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

১০৯. **অনুবাদ** : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত খাদীজা (রা.) রাসূলুল্লাহ 🚃 -কে জাহিলিয়া যুগে তার যে দু'টি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছিল সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, জবাবে রাসূলুল্লাহ 🚟 বললেন, তারা উভয়েই জাহানামী। হযরত আলী (রা.) বলেন, [এ কথার পর] রাসূলুল্লাহ 🚃 যখন বিবি খাদীজার মুখমণ্ডলে অসন্তোমের ভাব প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন, [হে খাদীজা!] তুমি যদি জাহান্নামে তাদের অবস্থা দেখতে পেতে তাহলে অবশ্যই তাদের প্রতি ঘূণা পোষণ করতে। অতঃপর হযরত খাদীজা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল 🚃 ! আপনার ঘরে আমার যে সন্তান জন্ম নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, তার অবস্থা কি হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ 🚃 বললেন, সে জান্নাতে রয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚃 বললেন, মু'মিন এবং তাদের সন্তানগণ জানাতের অধিবাসী, আর মুশরিক ও তাদের সন্তানগণ জাহান্নামের অধিবাসী। এরপর রাস্লুল্লাহ নিম্নাক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন وَالَّذِينَ أَمُنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِيَّتُهُمْ وَالَّذِينَ أَمُنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِيَّتُهُمْ مَا عَلَاهُمْ فُرْرَيَّهُمْ مَا عَلَاهُمْ فُرْرَيَّهُمْ فُرْرَيَّهُمْ সন্তানগণ তাদের পথ অনুসরণ করেছে, তাদের সাথে তাদের সে সকল সন্তানদেরকে মিলিত করে দেব i –[আহমদ]

আন্ওয়ারুল মিশক়াত (১ম খণ্ড) – ২৭

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

(رضا) ﴿ وَمِنْ مِنْ خَدِيْجَةَ الْكُبْرَى (رضا) ﴿ وَمِنْ أُومٌ الْمُؤْمِنِيْنَ خَدِيْجَةَ الْكُبْرَى

- ১. নাম ও পরিচিতি: নাম খাদীজা, উপনাম উম্মূল হিন্দ, উপাধি তাহিরা। পিতার নাম খুওয়াইলিদ, মাতার নাম ফাতেমা।
- ২. জন্ম ও নসবনামা : তিনি عَامُ الْفِيْلِ -এর ১৫ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ পরিচয় হলো, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উয্যা ইবনে কুসাই। কুসাই পর্যন্ত পৌছে তাঁর বংশ রাসূলুল্লাহ علية -এর বংশের সাথে মিলে যায়।
- ৩. মহানবী এর সাথে বিবাহ: হযরত খাদীজা (রা.) নবী করীম এর ব্যবসা পরিচালনায় সততা ও চারিত্রিক সৌন্দর্য দেখে রাসূলুল্লাহ কে বিবাহের প্রস্তাব প্রদান করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ তাঁর চাচা আবৃ তালিবের পরামর্শে পাঁচশ' স্বর্ণমূদ্রা মোহর ধার্য করে তাকে বিবাহ করেন। তখন নবী করীম এর বয়স ছিল ২৫ বছর আর হযরত খাদীজা (রা.)-এর বয়স ছিল ৪০ বছর। এর পূর্বে হযরত খাদীজা (রা.)-এর আরও দু'টি বিবাহ হয়েছিল।
- 8. ইসলাম গ্রহণ : রাসূলুল্লাহ ্রাষ্ট্র-এর নবুয়তপ্রাপ্তির সাথে সাথে হযরত খাদীজা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।
- ৫. রাস্পুল্লাহ ক্রি-এর ঔরষজাত সন্তান: রাস্পুল্লাহ ক্রি-এর সাথে বিবাহ হওয়ার পর তাঁর মোট ৬ জন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তাঁরা হলেন, (১) কাসেম (২) আব্দুল্লাহ হিনিই তাহের ও তৈয়্যব নামে খ্যাতী, (৩) যয়নব, (৪) রুকাইয়া, (৫) কুলসুম ও (৬) ফাতেমা।
- ৬. **ইন্তেকাল :** নবুয়তের দশম সনের ১১ ই রমযান ৬৪ বছর ৬ মাস বয়সে হযরত খাদীজা (রা.) ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ====-এর সাথে বিবাহের পর ২৫ বছর জীবিত ছিলেন।
- ৭. দাফন : মহানবী হ্রাট্র স্বহস্তে তাঁকে 'জুহুন' নামক স্থানে সমাহিত করেন।

১১০. অনুবাদ : হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসলুল্লাহ হরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে তার পিঠের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন, তখন তার পৃষ্ঠদেশ হতে তার সকল সন্তান, যাদেরকে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি করবেন, বের হয়ে পড়ল। আর তাদের প্রত্যেকের দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে একটি নূরের ভন্ত জ্যোতি সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তাদেরকে আদম (আ.)-এর সমুখে পেশ করলেন। আদম (আ.) বললেন, হে প্রভু এরা কারা ? আল্লাহ তা আলা বললেন, এরা তোমার সন্তান। এমন সময় আদম (আ.) তাঁর সন্তানদের মধ্য হতে একজনকে দেখলেন তথা তার দৃষ্টি একজনের উপর পড়ল। উক্ত ব্যক্তির দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত জ্যোতি দেখে তিনি অভিভূত হন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভূ! এ লোকটি কে ? আল্লাহ তা'আলা বললেন- সে [তোমারই সন্তান] দাউদ। অতঃপর আদম (আ.) আল্লাহ তা আলাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি তার বয়স কত নির্ধারণ করেছেন ? মহান আল্লাহ বললেন- ষাট বৎসর। হর্যরত আদম (আ.) বললেন, হে রব! আমার

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى فَكُمّا انْقَضَى عُمُرُ اُدُمَ اِلّا اَرْبَعِيْنَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ اَدُمُ اَوْ اَلْمَوْتِ فَقَالَ اَدُمُ اَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِى اَرْبَعُوْنَ سَنَةً قَالَ اَدُمُ اَوْ لَمْ تُعْطِهَا إِبْنَكَ دَاوْدَ فَجَحَدَ أَدْمُ فَكَ لَمْ مَنْ فَحَجَدَدُ أَدْمُ فَكَكُلُ مِنَ فَجَحَدُتُ ذُرِيّتُهُ وَنَسِى اَدُمُ فَاكُلُ مِنَ الشَّجَرَةِ فَنَسِيتُ ذُرِيّتُهُ وَخَطَأَ اَدُمُ وَخَطَأَ الْمَ

বয়স হতে চল্লিশ বৎসর তাকে দিয়ে তার বয়স বৃদ্ধি করে দিন। রাসূলুল্লাহ কললেন, এই চল্লিশ বৎসর ব্যতীত হযরত আদম (আ.)-এর বয়স যখন শেষ হয়ে গেল, তখন তাঁর নিকট মউতের ফেরেশতা এসে উপস্থিত হলো। হযরত আদম (আ.) তাকে দেখে বললেন, আমার বয়সের কি আরও চল্লিশ বৎসর অবশিষ্ট নেই ? ফেরেশতা বলল, আপনি কি আপনার সন্তান দাউদকে তা দান করেননি। নিবী করীম কললেন, আদম (আ.) ভুলে যাওয়ার কারণে। এটা অস্বীকার করলেন। এ জন্য তার সন্তানগণও অস্বীকার করে। আর আদম (আ.) ভুলে গিয়েছিলেন এবং নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন। ফলে তার সন্তানগণও ভুলে যায়। আর আদমের ক্রটি-বিচ্যুতি হয়েছে। এ কারণে তার সন্তানদেরও ক্রটি-বিচ্যুতি হয়েছে। এ কারণে তার সন্তানদেরও ক্রটি-বিচ্যুতি হয়েছে। —[তিরমিয়ী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**অপরকে বয়স দেওয়া কিভাবে সম্ভব হলো :** আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা যায়, হযরত আদম (আ.) হযরত দাউদ (আ.)-কে আয়ু দান করেছেন। এটা কিভাবে সম্ভব হলো তা নিম্নে প্রদত্ত হলো—

- ১. হযরত আদম (আ.) হযরত দাউদ (আ.)-এর আয়ু বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করেছেন।
- ২. হযরত আদম (আ.) কর্তৃক হযরত দাউদ (আ.)-কে আয়ু দান মূলত তাকদীরে মু'আল্লাকের ভিত্তিতে; যা কবুল হওয়া সম্ভব।
- ৩. আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি বৈচিত্রময়। তিনি মানুষকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাঁর দ্বারা অন্যকে আয়ু দানও সম্ভব।

کَیْفُ اُخْرِجَ دُرِّیَا اُدَمَ وَاَیْنَ কাথায় এবং কিভাবে আদম সন্তানদেরকে বের করা হলো হযরত আদম (আ.) হতে আদম সন্তান বের করার স্থান : আদম সন্তান বের করার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন–

- ১. অধিকাংশ হাদীস বিশারদদের মতে, রূহের জগতে বের করা হয়েছিল।
- ২. কারো কারো মতে, হযরত আদম (আ.)-কে দুনিয়ায় পাঠানোর পর তাঁর সন্তান বের করা হয়েছিল।
- ৩. কারো কারো মতে, আরাফার না মান নামক স্থানে বের করা হয়েছিল।

#### কিভাবে বের করা হয়েছিল:

কিভাবে বের করা হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন-

- ১. কারো মতে, পিঠ ফাটিয়ে।
- ২. কেউ কেউ বলেন, মাথার চুলের গোড়া ছিদ্র করে সেখান থেকে।
- ৩. আবু তাহের কাজবীনী বলেন, পিঠের পশমের গোড়া থেকে বের করা হয়েছিল।

### : पू 'ि शनीत्पत अर्थगठ विताध التَّعَارُضُ بَبِنَ الْحَدِيثَبِن

হ্যরত আবৃ হুরায়রা বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হ্যরত আদম (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর বয়স হতে চল্লিশ বৎসর প্রদান করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু বাবুস সালামের এক বর্ণনায় এসেছে, ষাট বৎসর প্রদান করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

সমাধান: উভয় বর্ণনার বিরোধ সমাধানের লক্ষ্যে বলা যায় যে, হযরত আদম (আ.) প্রথমত চল্লিশ বৎসর প্রদান করার জন্য দোয়া করেছিলেন। অতঃপর পুনঃ বিশ বৎসর প্রদান করেছেন, ফলে মোট ষাট বৎসর হলো। পরের বিশ বৎসর স্মরণ ছিল না বিধায় এখানে চল্লিশ বৎসরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

 ১১১. অনুবাদ: হযরত আবুদ দারদা (রা.) মহানবী হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন — আল্লাহ তা আলা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন [যখন তিনি সৃষ্টি করলেন তখন তার ডান কাঁধের উপর তাঁর (কুদরতের) হাত দ্বারা] আঘাত করলেন এবং ক্ষুদ্রকায় পিপীলিকার ন্যায় একদল শুক্রকায় আদম সন্তান বের করলেন। এমনিভাবে তার বাম কাঁধের উপরও আঘাত করলেন এবং কয়লার ন্যায় কালো একদল সন্তান বের করলেন। অতঃপর ডান দিক হতে নির্গত দলের প্রতি নির্দেশ করে বললেন— এরা জানাতী। এতে আমি কারও পরোয়া করি না। এরপর বামদিক হতে বেরকৃত দলের প্রতি নির্দেশ করে বললেন—এরা জাহানামবাসী। এতে আমি কারও পরোয়া করি না। —[আহমদ]

وَعَوْلِ النَّبِيِ عَلَيْ يَعْالُ لَهُ اَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ اصْحَابِ النَّبِي عَلَيْ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ دَخَلَ عَلَيْهِ اصْحَابُهُ يَعُودُوْنَهُ وَهُو يَبْكِيْ فَقَالُوا لَهُ مَا يُبْكِيْكُ المَ يَقُلُ لَّكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ اَقِرَّهُ حَتَّى اللَّهِ عَلَيْ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ اَقِرَّهُ حَتَّى اللَّهِ عَلَيْ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ اَقِرَّهُ حَتَّى اللَّهِ عَلَيْ وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَعُولُ إِنَّ اللَّهُ عَرْ وَجَلَّ قَبَضَ اللَّهِ عَلَيْ يَعُونُ اللَّهُ عَرْ وَجَلَّ قَبَضَ اللَّهِ عِلْهُ يَعْمَدُ اللَّهُ عَرْ وَجَلَّ قَبَضَ اللَّهُ عَيْزَ وَجَلَّ قَبَضَ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَرْ وَجَلَّ قَبَضَ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَرْ وَجَلَّ قَبَضَ اللَّهُ عَيْزَ وَجَلَّ قَبَضَ اللَّهُ عَيْزِ وَجَلَّ قَبَضَ اللَّهُ عَيْزَ وَجَلَّ قَبَضَ اللَّهُ عَيْزَ وَجَلَّ قَبَضَ اللَّهُ عَيْزَ وَجَلَّ اللَّهُ عَيْزَ وَجَلَّ قَبَضَ اللَّهُ عَيْزَ وَجَلَّ قَبَضَ اللَّهُ عَيْزِ وَجَلَّ قَبَضَ اللَّهُ عَيْزَ وَجَلَّ قَبَضَ اللَّهُ عَيْزِ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَيْ وَالْ اللَّهُ عَلَيْ الْعَبْرَى وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْائْخُرَى وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَبْدَ وَهُذِهِ لِهُ إِلَى الْعَرِي الْقَالِقُ الْقَالِي وَلَا الْمَالِي وَلَا الْوَرِي الْمُعَلِي الْعَلَا الْقَرْقِ الْمَالِي وَلَا الْوَرِي الْمَالِي وَلَا الْعَرْقِ الْمَالِي وَلَا الْمَالِي وَلَا الْمَالِي وَلَا الْمَالِي وَالْمَالِي وَلَا الْمَالِي وَلَا الْمَالِي وَلَا الْمَالِي وَلَا الْعَرْفِي الْمَالِي وَلَا اللَّهُ الْمَالِي وَلَا الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُوالِي الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُعَلَى الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُوالِي الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالَا الْمَالِي وَالْمَالَا الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَال

১১২. অনুবাদ: [তাবেয়ী] আবু নাযরা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী-করীম ক্রেএর সাহাবীদের মধ্যে একজন ছিল আবৃ আবদুল্লাহ। তাঁর মৃত্যু শয্যায় শায়িতাবস্থায় তাঁর কতিপয় সাথী তাকে অন্তিম মুহূর্তে দেখা করতে আগমন করল। আর তখন তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় ছিলেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কাঁদছেন কেন? আপনাকে কি রাসূল 🚎 এ কথা বলেননি যে, তোমার গোঁফ খাটো করবে। অতঃপর এভাবে খাটো করে রাখবে এবং আমার সাথে জান্নাতে মিলিত হবে। তিনি বললেন হাা, তবে আমি রাসূল = কে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ডান হাতে এক মুষ্টি এবং অপর হাতে আরেক মুষ্টি লোক নিয়ে বলেছেন। এ মুষ্টি এর [জানাতের] জন্য এবং এ মুষ্টি এর [জাহানামের] জন্য। আর এই বিষয়ে আমি কারও পরোয়া করি না। আব আবদুল্লাহ বলেন] আমি জানি না যে, এ মুষ্টিদ্বয়ের কোন মৃষ্টিতে আমি রয়েছি। -[আহমদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْعَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : সাহাবী আবৃ আবদুল্লাহ রাসূল এর মুখ নিঃসৃত বাণী হতে বেহেশতী হওয়া জানতে পেরেছেন। এরপরও তিনি আশংকা করছিলেন। কেননা, মুমিন আল্লাহর আজাব ও গজব হতে নিশিন্ত হতে পারে না। সকল সাহাবী ও সালফে সালেহীনদের জীবন হতে এটাই প্রতিভাত হয় যে, الْأَيْمَانُ بَيْنَ الْخُوْنِ وَالرَّجَاء (অর্পর ক্রিন হতে এটাই প্রতিভাত হয় যে, الْمُحُوْنِ وَالرَّجَاء (অর্পাং "ঈমান ভয় ও আশার মাঝে" মুমিন ব্যক্তি কখনো নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে না।

وَعُرِيْكُ الْهُ الْمُ الْمُ الْمِيْثَاقَ مِنْ النَّبِيِّ عَنِي قَالَ اخَذَ اللَّهُ الْمِيْثَاقَ مِنْ طَهْ الْمَيْثَاقَ مِنْ طَهْ الْمَيْثَاقَ مِنْ طَهْ الْمَيْبَ الْمَا فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِيَّةٍ ذَرَأَهَا فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالنُّرِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلًا قَالَ السَّتُ يَدَيْهِ كَالنُّرِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلًا قَالَ السَّتُ يَدَيْهِ كَالنُّرِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلًا قَالَ السَّتُ الْمَعْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلْى شَهِدْنَا انْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيلِيْنَ . اوْ الْقِيلِيْنَ . اوْ الْقَالَ السَّرَكَ البَاءُ نَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا فِرَا السَّرَكَ البَاءُ نَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا فِمَا الشَّرَكَ البَاءُ نَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا فِمَا الْمُنْطِلُونَ . رَوَاهُ اخْمَدُ

১১৩. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) নবী করীম = হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন- আল্লাহ তা আলা না'মান নামক স্থানে অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে আদমের পিঠ হতে তার সন্তানদের বের করে তাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন্ তিনি আদমের মেরুদণ্ড হতে তাঁর প্রত্যেক সন্তানকে যাকে তিনি সৃষ্টি করবেন, বের করে ক্ষুদ্রকায় পিপীলিকার ন্যায় আদমের সম্মুখে ছড়িয়ে দেন। আর মুখোমুখি হয়ে তাদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি কি তোমাদের প্রভু নই ? তারা জবাবে বলল, হাঁ, আমরা এতে সাক্ষী থাকলাম। আপনিই আমাদের প্রভু। অতঃপর আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের নিকট হতে এ জন্য এই সাক্ষ্য গ্রহণ করলাম যে, যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন এ কথা বলতে না পার যে, আমরা তো এ ব্যাপারে অনবহিত ছিলাম। অথবা তোমরা যেন এ কথা বলতে না পার যে. আমাদের পূর্ব পুরুষণণ তো এর পূর্বেই মুশরিক হয়ে গেছে। আর আমরা তো তাদেরই পরবর্তী সন্তান মাত্র। অতএব আমাদের গোমরাহ পূর্বপুরুষণণ যা কিছু করেছে তার জন্য আপনি কি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন ? – আহমদী

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী বুঝা যায় যে, আদম সন্তান হতে মহান আল্লাহ তাঁর রবুবিয়্যাতের অঙ্গীকার দু'বার গ্রহণ করেছেন।

প্রথমত: আযলে আদমের সৃষ্টির পর একবার সেখানে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে।

**দ্বিতীয়ত:** হযরত আদম (আ.) দুনিয়ায় প্রেরিত হয়ে যখন আরাফার ময়দানে উপস্থিত হন তখন এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, সকলকে আদমের পিঠ থেকে বের করে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার জ্ঞান-বুদ্ধি দান করে তারপর অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।

وَعَرْفُكُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِذْ اَخُذَ رَبُّكَ مِنْ
فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِذْ اَخُذَ رَبُّكَ مِنْ
بَنِيْ أَذَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ مَا اللّهُمْ قَالَ جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ اَزْوَاجًا ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ فَتَكَلّمُوا ثُمَّ اَخُذَ عَلَيْهِمُ، فَاسْتَنْطَقَهُمْ فَتَكَلّمُوا ثُمَّ اَخَذَ عَلَيْهِمُ، الْعَهْدَ وَالْعِيثَاقَ وَاشْهَدَهُمْ عَلَي الْعَهْدَ وَالْعِيثَاقَ وَاشْهَدَهُمْ عَلَي فَالْ الْعَهْدَ السَّمُوتِ السَّنْ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلْي قَالَ فَالَدُوا بَلْي قَالَ فَالِيَّ السَّمُوتِ السَّبْعَ فَالَوْ السَّمُوتِ السَّبْعَ السَّمُوتِ السَّبْعَ

১১৪. অনুবাদ: হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ তা'আলার এই বাণী 'যখন আপনার প্রভু বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তানদের বের করে আনলেন।"—[সূরা-আরাফা: ১৭২]—এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের [উপাদানসমূহ] একত্রিত করলেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রকৃতিতে গড়ে তুলতে ইচ্ছা পোষণ করলেন। অতঃপর তাদেরকে আকৃতি দান করলেন এবং কথা বলার শক্তি দান করলেন। ফলে তারা কথা বলতে শুরু করল। এরপর তাদের নিকট হতে অঙ্গীকার আদায় করলেন এবং তাদের নিজেদের ব্যাপারে নিজেদেরকে সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই ? জবাবে তারা বলল, জী হাঁ। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি তোমাদের এই স্বীকারোক্তির উপর সপ্ত আসমান ও সপ্ত

وَالْاَرْضِيْنَ السَّبْعَ وَالشَهِدُ عَلَيْكُمْ اَبَا ۚ كُمْ اٰذُمَ اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيلُمَةِ لَمْ نَعْلُمْ بِهِذَا إِعْلُمُوا أَنَّهُ لَّا إِلَّهَ غَيْرِي وَلا رَبَّ غَيرِى وَلاَ تُشْرِكُوا بِى شَيئًا إِنِّي سَارْسِلُ إِلَيْكُمْ رُسُلِي يُذَكِّرُونَكُمْ عَهْدِي وَمِيْثَاقِيْ وَأُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتْبِي قَالُوْا شَهِدْنَا بِانَّكَ رَبُّنَا وَالِهُنَا لَا رَبُّ لَنَا غَيْرُكَ وَلَا إِلَٰهَ لَنَا غَيْرُكَ فَاقَرُواْ بِذَٰلِكَ وَرَفَعَ عَلَيْهِمُ أَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْظُرُ إلَيْهِمْ فَرَاى الْغَنِيُّ وَالْفَقِيْرَ وَحَسَنَ الصُّورَةِ وَدُونَ ذَٰلِكَ فَقَالَ رَبِّ لَوْلَا سَوَيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ قَالَ إِنِّي آخْبَبْتُ أَنْ أُشْكُرَ وَرَاى الْانْسِيكَاءِ فِيهِم مِثْلَ السُّرُج عَلَيْهِمُ النُّورُ خُصُّوا بِمِيثَاقِ أُخَرَ فِي الرِّسَاكَةِ وَالنُّهُ بُوَّةِ وَهُو تَسُولُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّبُنَ مِبْثَاقَهُمْ إِلَى قُولِهِ عِيْسَى ابْنِ مُرْيَمَ كَانَ فِي تِلْكَ الْأَرْوَاجِ فَأَرْسَلُهُ إِلَى مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَحُدِّثَ عَنْ أَبَيِّ أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ فِيها - رَوَاهُ أَحْمَدُ

জমিনকে সাক্ষী করছি এবং তোমাদের উপর তোমাদের পিতা আদম (আ.)-কেও সাক্ষী করছি, যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন এ কথা বলতে না পার যে, আমরা তো আদতেই এটা জানতাম না।

হে আদম সন্তান ! তোমরা জেনে রাখ যে, আমি ব্যতীত আর কোনো প্রভু নেই এবং আমি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো প্রতিপালকও নেই। সুতরাং তোমরা আমার সাথে আর কাউকে অংশীদার করো না। আমি তোমাদের নিকট আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করব। তারা তোমাদেরকে আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার শ্বরণ করিয়ে দেবে এবং আমি তোমাদের জন্য কিতাব অবতীর্ণ করব। অতঃপর তারা বলল, আমরা ঘোষণা করছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রতিপালক এবং প্রভু। আপনি ব্যতীত আমাদের আর কোনো প্রতিপালক নেই, আপনি ব্যতীত আমাদের আর কোনো উপাস্য নেই। [বর্ণনাকারী বলেন,] অতঃপর তারা এটা স্বীকার করল। আর হ্যরত আদম (আ.)-কে তাদের সামনে তুলে ধরা হলো, ফলে তিনি তাদেরকে দেখতে লাগলেন। তিনি তাদের মধ্যে ধনী, গরিব, সুন্দর ও কুৎসিত সবই দেখতে পেলেন। এরপর হ্যরত আদম (আ.) বললেন, হে আল্লাহ আপনি যদি এদের সকলকে সমানরূপে সৃষ্টি করতেন, আল্লাহ বললেন [এ ভেদাভেদের কারণেই] তারা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক এটাই আমি চাই। এমনিভাবে তিনি নবীদেরকে প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল দেখতে পেলেন। তাদের উপর আলোকধারা ঝলমল করছে। তারা [উপরিউক্ত অঙ্গীকার ব্যতীত] রিসালাত ও নবুয়তের দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারে বিশেষিত হয়েছেন। যেমন, মহান আল্লাহর বাণী— مِنَ النَّبِينِينَ مِيشَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيْمَ जात स्वतं कत त्म स्मरावत " وَمُوسَلِّي وَعِيْسَكِّي بْنُ مُرْيُمَ কথা, যখন আমি নবীদের নিকট হতে তাদের বিশেষ অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম এবং তোমার নিকট হতে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসা ইবনে মারইয়ামের নিকট থেকেও"। [সূরা-আহ্যাব : ৭] [হ্যরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন] সে সব রহের মধ্যে ঈসা ইবনে মারইয়ামের রহও ছিল। মহান আল্লাহ তা মারইয়ামের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। হযরত উবাই (রা.) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, সেই রূহ হযরত মারইয়ামের মুখ দিয়ে প্রবেশ করেছিল।–[আহমদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

িএর মর্মার্থ : আলমে আরওয়াহে আল্লাহ তা আলা আদম সন্তানদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করার পর সাক্ষীস্বরূপ আদি পিতা আদম (আ.)-কে তাদের উর্ধ্বে তুলে ধরলেন। তিনি তার সন্তানদের মধ্য হতে ধনী, গরিব, সুদর্শন ও কুৎসিত সকলকেই দেখতে পেলেন। তিনি তাদের মধ্যকার এই তারতম্য লক্ষ্য করে আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আপনার বালাদেরকে একইরূপ সৃষ্টি করলেন না কেন? তদুত্তরে আল্লাহ তা আলা বললেন, তাদের মধ্যে এই তারতম্য করার কারণ হলো, যাকে বিশেষ নেয়ামত দেওয়া হয়েছে সে যেন এর কারণে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যাকে তা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে সে যেন ধৈর্যধারণ করতঃ অন্যান্য নেয়ামত অনুযায়ী আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপন করে, আর এসব কারণে আমার কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করক এটাই আমি চাই।

وَعَرِفُ اللهِ الدَّرَدَاءِ (رض) قَالَ المَّنْ مَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَتَذَاكُرُ مَا يَكُولُ اللهِ ﷺ نَتَذَاكُرُ مَا يَكُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالُ عَنْ مَكَانِهِ فَصَدِّقُوهُ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلاَ تُصَدِّقُوهُ اللهِ مَا جُبِلَ تَعَيْرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلاَ تُصَدِّقُوهُ اللهِ مَا جُبِلَ عَنْ خُلُقِهِ فَلاَ عَمْدِدُولُ اللهِ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ آخْمَدُ

১১৫. অনুবাদ: হ্যরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন-একদা আমরা রাস্লুল্লাহ এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম এবং পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে সে সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এটা শুনে রাস্লুল্লাহ কললেন, যখন তোমরা শুনবে যে, কোনো পাহাড় তার নির্দিষ্ট স্থান হতে অন্যত্র সরে গেছে তবে তাতে বিশ্বাস করতে পার। কিছু যখন শুনতে পাবে যে, কোনো ব্যক্তি তার স্বভাব থেকে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তবে তাতে বিশ্বাস করবে না। কেননা, সে সেদিকেই প্রত্যাবর্তন করবে, যার উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। [যেহেতু তাকদীরের কোনো পরিবর্তন হয় না।। — আহমদা

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْعَرِيْثِ शामीरमत न्याच्या : আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে এ কথা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, মানুষের সৃষ্টিগত চরিত্রের কখনো পরিবর্তন হয় না। যার সৃষ্টিমূলে সচ্চরিত্রের উপাদান রয়েছে, বাস্তব জীবনে তার থেকে তাই প্রকাশ পাবে। আর যার সৃষ্টি মূলে দুক্চরিত্রের উপাদান রয়েছে, বাস্তব জীবনে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। সে কখনো তার জন্মগত স্বভাব ত্যাগ করতে পারবে না। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে যে, কয়লা ধুইলে ময়লা যায় না; স্বভাব যায় না মরলে।

প্রশ্ন: এখন প্রশ্ন জাগে যে, যদি ব্যক্তির স্বভাবই পরিবর্তন না হয় তাহলে সাধকগণ আধ্যাত্মিক চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা কিভাবে কোনো দৃশ্চরিত্র ব্যক্তিকে সচ্চরিত্রে আনয়ন করে।

জবাব: উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে,

- ১. তাকদীর দু' প্রকার। ক. মুবরাম (অপরিবর্তনীয়) যার মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটে না। খ. মু'আল্লাক (পরিবর্তনীয়) যার মধ্যে চেষ্টা-সাধনা দ্বারা পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ তার তাকদীরে আছে যে, যদি সে আধ্যাত্মিক চেষ্টা-সাধনা করে তবে তার চরিত্রে পরিবর্তন ঘটবে। সাধকগণ এ প্রকার তাকদীর অনুযায়ী কাজ করেন।
- ২. অথবা, উত্তর এই যে, প্রকৃতভাবে যে চরিত্র মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় তাতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না, তবে চেষ্টা-সাধনা দ্বারা যে চরিত্রের সৃষ্টি হয় তা এ পর্যায়ের নয়।
- ৩. অথবা, উত্তর এই যে, সাধকগণ কারও চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন ঘটাতে পারেন না। তবে তারা খারাপের দিক হতে ভালোর দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করাতে পারেন। আশরাফ আলী থানবী (র.) বিষয়টির ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, "বিদূরণ নয় বরং আকর্ষণ।" দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় য়ে, এক ব্যক্তির মধ্যে বীরত্বের গুণ রয়েছে। এখন তাকে মুসলিম হত্যা করা হতে ফিরিয়ে কাফির হত্যা করার প্রতি আকৃষ্ট করা।

وَعَرْثِ اللّهِ لاَ يَسَرَالُ يُصِيبُكُ فِي يَارَسُولَ اللّهِ لاَ يَسَرَالُ يُصِيبُكُ فِي يَارَسُولَ اللّهِ لاَ يَسَرَالُ يُصِيبُكُ فِي كُلّ عَامٍ وَجْعٌ مِنَ الشّاةِ الْمَسْمُومَةِ النّهَ اكَلْتَ قَالَ مَا اصَابَنِيْ شَيْءُ مِنْهَا اللّهَ وَهُو مَكْتُوبٌ عَلَى وَادَمُ فِي طِبْنَتِهِ. وَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً

১১৬. অনুবাদ: হ্যরত উন্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল আপনি যে বিষ মিশ্রিত বকরির গোশত খেয়েছিলেন— প্রতি বৎসরই তো আপনার উপর তার ক্রিয়া [যন্ত্রণা] পরিলক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ বললেন, সেই বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশতের কারণে আমার কেবল অতটুকু অসুবিধাই হয়, য়া আমার তকদীরে তখন নির্ধারণ করা হয়েছে, য়খন আদম (আ.) মাটির মধ্যেই শামিল ছিলেন। অর্থাৎ তাকে সৃষ্টির অনেক পূর্বেই এটা আমার তাকদীরে লিপিবদ্ধ হয়েছিল] —[ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হারিছ নামী জনৈকা ইহুদি মহিলা নবী করীম ক্রাক্ত করে বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোশত খেতে দিয়েছিল। তিনি তা মুখে দেওয়ার সাথে সাথে গোশত বিষযুক্ত হওয়ার কথা বলে দিয়েছিল। নবী করীম তৎক্ষণাৎ তা ফেলে দেন, তথাপিও কিছু তাঁর পেটে প্রবেশ করে। যার ফলে প্রতি বৎসরই রাসূলের মধ্যে এই বিষের প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। এমনকি হুজ্র ক্রাক্ত কালের পূর্বেও বলেছিলেন যে, খায়বারের বিষাক্ত গোশতের ক্রিয়া আমার মধ্যে এখনও বিদ্যমান। এই প্রসঙ্গে উম্মূল মু মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) নবী করীম ক্রাক্ত গোশতের ক্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে, রাস্ল ক্রাক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

# بَابُ إِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ পরিচ্ছেদ: কবরের আজাবের প্রমাণ

মানুষ পৃথিবীতে আগমন করার পর থেকে শুরু করে তিনটি জগতে অবস্থান করবে। আর সে জগতগুলো হলো—

- ك عَالَم أُخِرَتْ ما পার্থিব জগত। ২. عَالَم بُرْزَخْ ما অবকাশ জগত। ৩. عَالَم دُنْيَا
- ك عَلَم دُنْكَ । বা পার্থিব জগৎ : এখানে শান্তি ও শাস্তি সরাসরি শরীরের উপরই হয়। আর আত্মা শরীরের অনুগামী মাত্র। এ কারণেই শর্মী বিধান শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরই আরোপ করা হয়।
- عَالَم بَرْزُخُ वा व्यवकान क्र १: नाग्न वावमून २० प्रशिक्त प्रशिक्त प्रश्नी (त.)- धत प्रात् عَالَم بَرْزُخُ আর এই বর্যখ হলো মৃত্যু ও পুনরুখান দিবসের মধ্যবর্তী জগৎ। যেমন কুরআনে এসেছে— وَمِنْ وَرَاتُهِمْ بَرْزَحُ اللّٰي يَوْمِ উল্লেখ যে, بُرْزُخْ দারা মাটির গর্ত উদ্দেশ্য নয় ; বরং মৃত্যু পরবর্তীকালীন জীবন উদ্দেশ্য। চাই আগুনে পুড়ুক বা পানিতে নিমজ্জিত হোক কিংবা কোনো জীব জন্তুর পেটে যাক। আর এই জগতে শান্তি ও শাস্তি আত্মার সাথে সম্পর্কিত, আর শরীর হলো তার অনুগামী।
- ৩. عَالَم الْخَرَتْ वा পরকাम : এই জগৎ পুনরুত্থান দিবস হতে শুরু হবে। এর কোনো শেষ নেই। এই জগতে শান্তি ও শান্তির সম্পর্ক শরীর ও আত্মা উভয়ের সাথে হবে।

रच সংখ্যক আয়াত ও হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, কবরের শান্তি সত্য। এতে কোনো সন্দেহ إثْبَاتُ عَذَابِ الْقَبْر নেই। সকল ওলামাও এ কথার উপর একমত। যেমন, মহাগ্রস্থ আল-কুরআনে এসেছে—

وَلُوتَرِي إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا آيَدِينِهِم أَخْرِجُوا آنْفُسُكُم . الْيُومَ تُجْزُونَ عَذَابُ الْهُونِ بِمَا إِكْنَتُم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُم عَنْ أَيْتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ (الانعام ٩٨)

অর্থাৎ, হে নবী ! যদি আপনি দেখতেন, যখন জালিমগণ মৃত্যুকষ্টে পতিত হয়, তখন ফেরেশতাগণ হাত প্রসারিত করে বলেন- তোমরা তোমাদের প্রাণ বের করে দাও। তোমরা যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করতে এবং গর্ব অহংকারে তাঁর আয়াতসমূহকে এড়িয়ে চলতে, তার প্রতিফলস্বরূপ আজ তোমাদেরকে অপমানকর শাস্তি দেওয়া হবে।

উল্লিখিত আয়াতে الْبَوْمُ الْعَدَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُلَيْهَا عَالَم بَرْزُخُ الْعَدَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُلُواً وَعَشِيًّا – অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেছেন وَحَاقَ بِالْ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُلُواً وَعَشِيًّا

অর্থাৎ, আর ফেরাউন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি তথা আগুনের কঠিন শাস্তি তাদেরকে ঘিরে ফেলল। তাতে সকাল-সন্ধ্যা তাদেরকে পেশ করা হয়।-[সূরা-মু'মিন: ৪৫]

এরপর আল্লাহ বলেছেন- يَوْمُ تَقُومُ السَّاعَةُ ٱدْخِلُوا الَّ فِرْعُونَ اشَدَّ الْعَذَابِ -[সূরা-মুমিন : ৪৬] এতে সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, কিয়ামতের পরে আরো কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

## श्थम जनूल्हम : हिंबे विशेष

عَنِ النّبِي عَلَى قَالَ الْمُسلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي عَنِ النّبِي عَلَى قَالَ الْمُسلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يُثَبِّتُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ ال

১১৭. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম == হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল 🚐 বলেছেন- যখন কোনো মুসলমানকে কবরে প্রশ্ন করা হয়, তখন সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই এবং হযরত মুহাম্মদ 🚐 আল্লাহর রাসূল। কাজেই তার এই সাক্ষ্য আল্লাহর সে আয়াতের প্রমাণ يُعَبِّتُ اللُّهُ الَّذِيْنَ أَمُنُوا —खिशात जिनि वरलरहन ,আর্থাৎ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ ঈমানদারদেরকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার জীবনে সত্যের সাক্ষীর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর পরকালেও তার দারা সত্যকে প্রমাণিত করেন। অন্য বর্ণনায় নবী করীম 🚐 وَيُعَبِّتُ اللَّهُ - राज वर्गिक इरस्राह्म در الله वर्गिक इरस्राह्म والله عربة عربة عربة عربة عربة والمعربة والم षर्था९, आन्नार जा الَّذِيْنَ أَمُنُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ ঈমানদারদেরকে সত্য কথার উপর দৃঢ় রাখেন। এই আয়াতটি কবরের আজাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমার রব কে? উত্তরে সে বলবে, আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং মুহাম্মদ 🚃 আমার नवी। -[व्याती, मुन्नामिम]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আয়াত ও হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধ: হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, উক্ত আয়াতিটি কবরের আজাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ আয়াতে কবরের আজাব সম্পর্কে কোনো কথার উল্লেখ নেই। এর ফলে উভয়ের মাঝে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

مَلُ التَّمَارُضِ विরোধের সমাধান: উল্লিখিত আয়াতে যদিও প্রকাশ্যভাবে কবরের আজাব সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা হয়েনি, তবুও কবরের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির কবরে যে অবস্থা হবে, রাসূল ক্রে সে অবস্থাকেই কবরের আজাব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আর এ স্থানে মু'মিনের পরীক্ষার চেয়ে কাফিরের পরীক্ষাকে কঠিন হিসেবে দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, মু'মিনের এ পরীক্ষাই এত কষ্ট সাধ্য, অথচ আল্লাহই ভালো জানেন যে, কাফিরের অবস্থা কত কঠিন হবে।

: अत्र ७ वर्ष क्यां क्यां अभव्र ७ वर्ष वर्ष वर्ष अभव्र । السُوال

প্রশ্নের সময় : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় এবং দাফনকারীগণ চলে যায় এবং তাদের পায়ের জুতার শব্দ মৃত ব্যক্তি শুনতে পায়। তখন মুনকার ও নকীর কবরে উপস্থিত হয় এবং মৃত ব্যক্তিকে বসিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে।

প্রশ্নের ধরন : প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ؟ مَنْ رَبُكُ وَمَا تُغُولُ فِى هَٰذَا الرَّجُلِ রাস্লুল্লাহ ক্রিম্বত ব্যক্তি হতে দূরে থাকলেও هَٰذَا দদের দ্বারা ইঙ্গিত করাতে কোনো অস্বিধা নেই। কেননা, বলা হয়েছে, মৃত ব্যক্তি হতে হজ্রের ক্রিজা পাকের মধ্যবর্তী সমস্ত পর্দা বা আড়াল তুলে ফেলা হয় এবং সে হজ্র ক্রিজে সরাসরি দেখতে পায়। অর্থাৎ, হজ্র ক্রিজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, যা কাফিরদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা।

وَعَرْضً اللَّهِ النَّهِ (رضا) قَالَ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وتُولِّي عَنْهُ اصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمُعُ قَرْعُ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَاكُنْتَ تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدِ ﷺ فَامًّا الْمُؤمِنُ فَيَقُولُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبُدُ اللَّهِ وَرُسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ أَنظُر إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ اَبْدَلَكَ اللُّهُ بِهِ مَفْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا وَأَمًّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُعَالُ لَهُ مَاكُنْتَ تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ فَيَعُولُ لا الدِّي كُنتُ اَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسَ فَيُسِقَالُ لَهُ لَادَرَيْتَ وَلَاتَ لَبْتَ وَيُضَرِّبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ ـ مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيّ.

১১৮. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন, বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীগণ প্রত্যাবর্তন করতে থাকে। আর তখনও সে তাদের জুতার আওয়াজও ওনতে থাকে। এমতাবস্থায় তার নিকট দু'জন ফেরেশতা এসে উপস্থিত হন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাঁরা [রাসুল 🚐 এর দিকে ইঙ্গিত করে] তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি পৃথিবীতে এই ব্যক্তি তথা মুহাম্মদ 🚐 সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করতে ? মু'মিন ব্যক্তি তখন বলে- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে. তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসল। তখন তাকে বলা হয় ওহে! দেখ, জাহান্লামে তোমার কিরূপ স্থান ছিল। আল্লাহ তা'আলা তোমার সে স্থানকে জানাতের স্থান দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। অতঃপর সে ঐ উভয় স্থানই দেখতে পায়। কিন্তু মুনাফিক ও কাফির তাদের প্রত্যেককে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, দুনিয়াতে এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতে? তখন সে বলে, না আমি কিছুই বলতে পারি না। তবে লোকেরা যা বলত, আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে এ কথা বলা হয় যে, তুমি বিবেক-বৃদ্ধি দিয়ে তা বুঝতে চেষ্টা করনি এবং আল্লাহর কিতাব পাঠ করেও তা জানতে চেষ্টা করনি। অতঃপর তাকে লোহার হাতৃডি দ্বারা কঠোরভাবে আঘাত হানা হবে. যার ফলে সে এমন বিকট চিৎকার করতে থাকবে। সেই চিৎকার জিন ও মানুষ জাতি ব্যতীত নিকটস্থ সকলেই শুনতে পাবে।-[বুখারী ও মুসলিম] তবে উল্লিখিত হাদীসের বর্ণনা বুখারী শরীফ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মু'মিন, কাফির ও মুনাফিকদেরকে প্রশ্ন করা হবে কি না : হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মু'মিন, কাফির ও মুনাফিকদেরকে রাসূল হু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। কিন্তু ইবনে আবদিল বার (রা.) বলেন, কবরে মু'মিন ও মুনাফিককে প্রশ্ন করা হয়, কাফিরকে প্রশ্ন করা হয় না। কেননা প্রশ্ন করার মূল উদ্দেশ্য হলো বাস্তব ক্ষেত্রে এ কথা প্রমাণ করা যে, কে সত্যিকার মু'মিন, আর কে মুনাফিক। আর কাফির ব্যক্তির কৃফর যেহেতু সুম্পষ্ট সুতরাং তা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।

- আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (র.)-এর মতে, শুধুমাত্র মুনাফিকদেরকে প্রশ্ন করা হয়।
- ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ৃতী (র.) বলেন, যে সমস্ত হাদীসে কাফিরকে প্রশ্ন করা হয় বলা হয়েছে, সেখানে কাফির দারা মুনাফিকই উদ্দেশ্য।
- আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) সহ কতিপয় ওলামার মতে, কাফির ব্যক্তিকেও প্রশ্ন করা হয়। তাঁরা নিজেদের মতের
  সমর্থনে নিয়াক্ত দললিসয়হ পেশ করেন-

- আর وَيَضِلُ اللَّهُ الظَّالِمِيْنَ -পর বিপরীতে এসেছেন وَيُثَيِّثُ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ अ. মহান আল্লাহর বাণী এখানে জালিম দারা কার্ফির ও মুনাফিক উভয়কেই বুঝানো হয়েছে।
- ২. ইমাম তাবারানী (র.) হযরত হাসানের সূত্রে এবং ইবনে হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে "مُرْنُوْع" হিসেবে বর্ণনা করেছেন– وَامًّا الْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ ...... النِحْ ... وَيَأْتِينُهِ حَامِهُمُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ النَّكَافِرَ النَّكَافِرَ النَّعَافِرَ اللَّهُ اللَّ
- ৪. হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত উক্ত হাদীসেই كَانَى -কে প্রশ্ন করার কথা এসেছে ্র

وَعَرِهُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ ﷺ إِنَّ احَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ فَكُفَّالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

১১৯. অনুবাদ: হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন— তোমাদের মধ্য হতে যখন কেউ মৃত্যুবরণ করে তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার আবাসস্থান তার নিকট উপস্থিত করা হয়। যদি সে ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে জানাতবাসীদের স্থান আর যদি জাহানামবাসীদের অন্তর্গত হয় তবে জাহান্লামবাসীদের স্থান। অতঃপর তাকে বলা হয় এই হলো তোমাদের প্রকৃত স্থান। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাকে ঐ স্থানে পাঠিয়ে দেবেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَرُونِكُ عَلَائِسَةَ (رضا) أَنَّ يَهُ وْدِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَلَكُرَتْ عَلَاابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا اَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَالَتْ عَائِشُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن عَــذَابِ الْـقَـبِرِ فَقَالَ نَـعَـمْ عَــذَابُ الْقَبْرِ حَقُّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَايْتُ رَسُولَ اللُّهِ ﷺ بَعْدُ صَلَّى صَلْوةً إِلَّا تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . مُتَّفَقُّ عَلَيهِ

১২০. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈকা ইহুদি মহিলা তাঁর নিকট আগমন করল এবং কবরের আজাবের বিষয়ে আলোচনা করে বলল, হে আয়েশা ! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কবরের আজাব হতে মুক্তি দান করুন। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ 🚐 -কে কবরের আজাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, জবাবে রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, হাঁ কবরের আজাব সত্য। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ = -কে কখনও এরপ দেখিনি যে, তিনি নামাজ পড়েছেন অথচ কবরের আজাব হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেননি। -[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

দু' হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধ : উল্লিখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহুদি মহিলা কবরের التَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْ আজাব সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়েছে, রাসূলুল্লাহ 🚐 তা সমর্থন করেছেন। অপর দিকে মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ 🚎 তদুত্তরে বলেছেন যে, উক্ত ইহুদি মহিলা মিথ্যা বলেছে, সুতরাং উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। : विद्याद्यंत अभाषान حَلُّ التُّعَارُض

১. ইমাম নববী (র.)-এর মতে, উক্ত মহিলা হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট দু'বার এসেছিল। প্রথমবার সে হযরত আয়েশা (রা.)-কে কবরের আজাব সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করলে রাসূলুল্লাহ 🚃 তা শোনার পর অস্বীকার করে বলেছেন, ইহুদিনী মিথ্যা বলেছে। যেহেতু তখন পর্যন্ত তার নিকট এ ব্যাপারে ওহী আসেনি। কিন্তু সে মহিলাটি যখন দ্বিতীয়বার হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট এসে কবরের আজাব সম্পর্কে আলোচনা করে, মহানবী তা জানতে পেরে বলেছেন, হাঁা, কবরের আজাব সত্য। কেননা, তখন তাঁর নিকট এ ব্যাপারে ওহী এসেছে।

২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর মতে, রাসূল্ল্লাহ প্রথমবার যে কবরের আজাব সম্পর্কে অস্বীকার করেছেন, তা ছিল মু'মিনদের উপর কবর আজাব না হওয়া সম্পর্কে অস্বীকৃতি, কাফিরদের কবরের আজাব সম্পর্কে নয়; কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তিনি যখন ওহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে যে কাউকেই কবরের আজাব দিতে পারেন, তখন হতে রাসূল্লাহ ক্রিনিজেও কবরের আজাব হতে মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট মুনাজাত করতে থাকেন।

وَعَنْ لَكُ زَيْدِ بْسِنِ ثَابِتٍ (رض) قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيْهِ وَإِذَا اَقْبُرُ سِتَّةُ اوَ \* خَمْسَةُ فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَـذِهِ الْأُقْبُرِ قَالَ رَجُلُ أَنَا قَالَ فَمَتْلَى مَاتُوا قَالَ فِي الشِّرْكِ فَقَالَ إِنَّ هِذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُوْرِهَا فَلُوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُواْ لَدَعَوْتُ اللَّهَ اَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي اسْمَعُ مِنْـُهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ عَدَابِ النَّارِ قَالَ تَعَرَّذُواْ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوا نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ تَعَرَّدُوا بِاللّهِ مِنَ الْفِتَن مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُواْ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالَ تَعَوَّدُوْا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ النَّجَالِ - رَوَاهُ مُسْلِمُ

১২১. অনুবাদ: হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ 🚃 তাঁর একটি খচ্চরের উপর আরোহণ করে বনী নাজ্জার গোত্রের একটি বাগানের মধ্য দিয়ে গমন করছিলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। কিন্তু এমনি সময় তাঁর খচ্চরটি লাফিয়ে উঠল, এমনকি খচ্চারটি রাসুলুল্লাহ 🚃 -কে মাটিতে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করল। অতঃপর দেখা গেল যে, সেখানে পাঁচ অথবা ছয়টি কবর রয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ 🚃 সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন- এ সব কবরের বাসিন্দাদেরকে চেনে এমন কেউ আছে কি ? এক ব্যক্তি বলল [হে আল্লাহর রাসূল 🚃 !] আমি চিনি। রাস্লুল্লাহ : জিজেস করলেন যে, তারা কখন মৃত্যুবরণ করেছে ? উক্ত ব্যক্তি জবাবে বললেন শিরকের জামানায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚃 বললেন, [মনে রেখো] এ উমতকে তাদের কবরের মধ্যে মহা পরীক্ষায় ফেলা হয়। যেহেতু তোমরা ওদের কারণে মানুষকে দাফন করা পরিত্যাগ করবে : নতুবা আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতাম যে, তিনি যেন তোমাদেরকে কবরের আজাব শুনান, যা আমি শুনতে পাচ্ছ। এরপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, তোমরা জাহানামের শাস্তি হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। তারা বলল, আমরা আল্লাহর নিকট জাহানাুুুুুুুুুরু শাস্তি হতে আশ্রয় চাচ্ছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ = বললেন, তোমরা কবরের আজাব হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর, তারা বলল, আমরা কবরের আজাব হতেও আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর রাসূলে কারীম 🚃 বললেন, তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। তারা বলল, আমরা প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকারের ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ 🚃 বললেন, তোমরা দাজ্জালের ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর. সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা দাজ্জালের ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ৷-[মুসলিম]

# षि शेय अनुत्व्हन : اَلْفَصْلُ الثَّانِي

عَرْوَ ٢٢٢ ] أَبِى هُسَرِيْسُرةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُقْبِرَ الْمُبِّبِتُ اتَّاهُ مَلَكَانِ ٱسْوَدَانِ ٱزْرَقَانِ يُقَالُ لِآحَدِهِمَا المُنْكَرُ وَلِلْأَخَيرِ النَّكِيْرُ فَيَقُولَانِ مَاكُنْتَ تَقُولُ فِي هٰ خَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللُّهِ وَ رَسُولُهُ اَصْهَدُ اَنْ لَّا ٓ إِلَّهُ اللَّهُ وَانَّا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَ رَسُولُهُ فَيَقُولَانِ قَدْكُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هٰذَا ثُمَّ يُفْسُحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِيْنَ ثُمَّ يُنُوِّرُ لَهُ فِينْهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَقُولُ ٱرْجِعُ إِلَى اَهْلِيْ فَالْخِبْرُهُمْ فَيَتَقُولَانِ أَمْ كَنُومَةِ الْعَرُوسِ الَّيٰذِيْ لَا يُوْقِطُهُ إِلَّا احَبُّ اَهْلِهِ إِلَّهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَٰلِكَ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قُالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا اَدْرِيْ فَيَقُولَانِ قَدْكُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَسَقُولُ ذٰلِكَ فَيُسَفَالُ لِسْلاَرْضِ إِلْتَثِمِيْ عَلَيْهِ فَتَلْتَثِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ فَلَا يَزَالُ فِيْهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثُهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذٰلِكَ . رَوَاهُ البَّرْمِنِذِيُّ

১২২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন তার নিকট নীল চক্ষু বিশিষ্ট কৃষ্ণকায় দু'জন ফেরেশতা আগমন করে। তাদের একজনকে বলা হয় 'মুনকার' এবং অপরজনকে বলা হয় 'নকীর'। অতঃপর তারা মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে যে, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি পৃথিবীতে কি বলতে? মৃত ব্যক্তি যদি মু'মিন হয় তবে সে বলে- তিনি তো আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ 🚃 আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। এ কথা শোনার পর তারা বলে আমরা পূর্ব হতেই জানতাম যে, তুমি এ কথাই বলবে। অত:পর কবরের মধ্যে তার জন্য দৈর্ঘ্য প্রস্থে সত্তর হাত [৭০ × ৭০] করে প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। এরপর তার জন্য তথায় আলোর ব্যবস্থা করা হয় এবং তাকে বলা হয় যে, ঘূমিয়ে থাক। কিন্তু মৃত ব্যক্তি বলে, [না] আমি আমার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যাব এবং তাদেরকে এ সংবাদ প্রদান করব। অতঃপর ফেরেশতারা বলবে, [না] বরং তুমি এখানে বাসর ঘরের দুলার মতো ঘুমিয়ে থাক। যাকে তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ব্যতীত আর কেউ জাগাতে পারবে না। [আর সে এভাবেই ঘুমাতে থাকবে] যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা তাকে তার এই শয্যা স্থান হতে উঠান। আর যদি মৃত ব্যক্তি মুনাফেক হয়, তবে সে বলবে, আমি শুনতাম, লোকেরা তার সম্পর্কে একটি কথা বলত। সুতরাং আমিও তদনুরূপ কথাই বলতাম। কিন্তু আমি তার সম্বন্ধে কিছুই জানি না, তখন ফেরেশতাদ্বয় বলবেন, আমরা [পূর্ব হতেই] জানতাম যে, তুমি এ ধরনের কথা বলবে। অতঃপর জমিনকে বলা হয়, হে জমিন ! তাকে চেপে ধর। ফলে জমিন তাকে এমন জোরে চেপে ধরে, যাতে তার এক পার্শ্বের হাড় অপর পার্শ্বে চলে যায়। আর এই কবরে সে এভাবেই শান্তি ভোগ করতে থাকবে : যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাকে তার এ স্থান হতে উঠান।-[তিরমিযী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْكَوْيُثُ হাদীসের ব্যাখ্যা: 'যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করা হয়' এ বাক্যের দারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, কবরে দাফন করলেই শুধু মুনকার নকীরের প্রশ্নের সমুখীন হবে; বরং সর্ব প্রকার মৃত্যুই এর দ্বারা উদ্দেশ্য তথা মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হোক কিংবা পুড়িয়ে ফেলা হোক; অথবা তাকে যে কোনো হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেল্ক বা পানিতে ডুবে মরুক, সর্বাবস্থায় সে উল্লিখিত প্রশাবলির সমুখীন হবে। আলমে বরযখে তার রূহকে দেহের সাথে সংযুক্ত করত এ সব প্রশ্ন করা হবে।

وَعَنِينَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ (رضا) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَاْتِبُهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبَّىَ اللَّهُ فَيَـقُوْلَانِ لَـهُ مَا دِيْنُكَ فَيَـقُولُ دِيْنِيْ اَلْإِسْلَامُ فَيَعُولاَنِ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِينُكُمْ فَيَعُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَقُولَانِ لَـهُ ومَا يُدْرِيْكَ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابُ اللَّهِ فَالْمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ فَلْلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللُّهُ الَّذِينْ أَمَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ ٱلأيَـةَ قَالَ فَيُنَادِى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِيْ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَنةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ قَالَ فَيَاتِيبِهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيْهَا مُدَ بَصَرِهِ وَامَا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ وَيُعَادُ رُوْحُكَةً فِي جَسَدِهٍ وَيَـاْتِبُهِ مَـلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا اَدْرِىْ فَيَقُوْلَانِ لَـهُ مَادِيسُنُكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لاَ أَدْرِى فَيَقُولانِ مَا هٰذَا الرُّجلِ الَّذَىٰ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا اَدْرِیْ

১২৩. অনুবাদ: হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) রাসুলুল্লাহ 🚐 হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেন, কবরে মু'মিন ব্যক্তির নিকট দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তোমার রব কে? জবাবে সে বলে, আমার রব আল্লাহ। অতঃপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার দীন কি ? সে বলে আমার দীন হলো ইসলাম, এরপর তাকে জিজ্ঞেস করে এই ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে ? সে জবাব দেয় যে. তিনি আল্লাহর রাসূল। তখন ফেরেশতাদ্বয় তাকে বলেন, তুমি কিভাবে তাকে বুঝতে পেরেছ ? সে বলে আমি আল্লাহর কিতাব পাঠ করেছি। অতঃপর তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁকে সত্যায়ন করেছি। রাসূলুল্লাহ 🚐 বলেন, আর এটাই হলো আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর يُعْبِبُ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّفَابِتِ - अर्था অর্থাৎ, যারা ঈমান আনয়ন করেছে তাদেরকে আল্লাহ সুদৃঢ় কালাম [কালিমায়ে শাহাদাত]-এর উপর মজবুত রাখেন। রাস্লুল্লাহ 🚃 বলেন, অতঃপর আসমান হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন যে, আমার বান্দা সঠিক কথা বলেছেন। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরওয়াজা উনাক্ত করে দাও। ফলে তা উনুক্ত করা হয়। মহানবী 🚐 বলেন, অতঃপর তার নিকট জান্নাতের বাতাস ও সুঘ্রাণ বইতে থাকে এবং চোখের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত তার কবরকে প্রশস্ত করা হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚃 কাফের ব্যক্তির মৃত্যুর প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে বলেন, তার রূহ তার মরদেহে প্রত্যাবর্তন করানো হয় এবং দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান, আর জিজ্ঞেস করেন যে, তোমার রব কে ? তখন সে জবাবে বলে, হায় ! হায় ! আমি কিছুই জানি না। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করেন, তোমার দীন কি ? সে উত্তরে বলে, হায় ! হায় ! আমি কিছুই জানি না। এরপর ফেরেশতাদ্বয় জিজ্ঞেস করেন, এই ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল? সে বলবে, হায় ! হায়! আমি কিছুই জানি না। অতঃপর আসমান হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন যে, সে মিথ্যা কথা

বলছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নাম হতে একটি বিছানা এনে তা বিছিয়ে দাও এবং জাহান্নামের পোশাক পরিধান করিয়ে দাও। এছাড়া জাহান্নামের দিক থেকে একটি দরওয়াজা খুলে দাও। রাসূলুল্লাহ = বলেন, অতঃপর তার নিকট জাহান্নাম হতে উত্তাপ ও উত্তপ্ত হাওয়া আসতে থাকে। রাসূল্ল্লাহ 🚃 বলেন, এছাড়া তার কবরকে এত সংকীর্ণ করা হয় যে, তার একদিকের পাঁজর অপর দিকের পাজরের মধ্যে ঢুকে যায়। অতঃপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়। যে একটি লোহার হাতুড়িসহ তার নিকট এসে উপস্থিত হয়। এই হাতুড়ি দ্বারা যদি কোনো পাহাড়কে আঘাত করা হয়, তবে তা অবশ্যই ধূলিময় হয়ে যাবে। আর উক্ত ফেরেশতা এ হাতুড়ি দারা তাকে ভীষণভাবে প্রহার করতে থাকে। এর ফলে সে এমন বিকট চিৎকার করতে থাকবে যে, তাতে মানুষ ও জিন ব্যতীত পূর্ব পশ্চিম পর্যন্ত পৃথিবীর সকল সৃষ্টিই তা শুনতে পায়। এ প্রহারে সে মাটিতে পরিণত হয়ে যায়। অতঃপর তার দেহে আবারও রূহ সঞ্চার করা হয়। –[আহমদ ও আবূ দাউদ]

১২৪. অনুবাদ: হযরত ওসমান (রা.)হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন কবরের নিকট দাঁড়াতেন তখন তীষণভাবে কাঁদতেন, ফলে তার দাঁড়ি পর্যন্ত ভিজে যেত। পরে একদিন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আপনি তো জান্নাত ও জাহানামের কথাও শ্বরণ করেন, তাতে তো কাঁদেন না; কিন্তু কবর দেখে কাঁদেন কেন ? জবাবে তিনি বললেন, রাস্লুল্লাহ করেল প্রথম মঞ্জিল। এটা হতে কেউ যদি মুক্তি লাভ করতে পারে, তবে পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর কেউ যদি তা হতে মুক্তিলাভ করতে না পারে, তবে পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর কেউ যদি তা হতে মুক্তিলাভ করতে না পারে, তবে পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ তার জন্য আরো কঠিন হয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশা দ করেছেন, আমি কবরের চেয়ে অধিকতর ভয়াবহ দৃশ্য আর দেখিনি। —িতরমিযী, ইবনে মাজাহা আর ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন, অত্র হাদীসটি গরীব।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হ্যরত ওসমান (রা.)-এর কাঁদার কারণ : আলোচ্য হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, হ্যরত ওসমান -وَجُهُ بُـكُاء عُشْمَانُ (রা.) কবরের আজাবের বিষয়ে কান্নাকাটি করতেন, অথচ তিনি হলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের অন্যতম, তিনি কবর দেখে কেন কাঁদতেন। ওলামালাগণ নিম্নোক্তভাবে এর জবাব প্রদান করেছেন—

- ১. হযরত ওসমান (রা.) কবরের নিকট আসলে তার ভয়াবহতার কথা শ্বরণ হওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ 🚃 -এর দেওয়া সুসংবাদ ভূলে যেতেন। তাই তিনি কাঁদতেন।
- ২. অথবা, রাসূলুল্লাহ 🚃 যখন দশজন সাহাবীর জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন, তখন হযরত উসমান (রা.) অনুপস্থিত ছিলেন।
- ৩. অথবা, হযরত ওসমান (রা:)-এর নিকট সংবাদটি একক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে পৌছে ছিল, ফলে এর দ্বারা তাঁর দৃঢ় জ্ঞান লাভ হয়নি।
- ৪. কিংবা তিনি এ কথা বুঝানোর জন্য কাঁদতেন যে, তিনি যখন জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কবরের আজাবকে ভয় করেন, তখন অন্যদের ক্ষেত্রে এই ভয়ের মাত্রা আরো বেশি হওয়া উচিত।
- ৫. অথবা, তাঁর এই ক্রন্দন ছিল মু'মিনদের প্রতি করুণা প্রদর্শন।
- ৬. অথবা, তিনি নবী করীম 🚟 ও তাঁর সঙ্গীদের হারানোর শোকে কাঁদতেন।

فَعَنْ 11 مُ مَا لَكُ مُانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّبِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ تَـغْـفُرُوْا لِآخِيبَكُمْ ثُكَّ سَلُوْا لِهَ بِالتَّفْبِيْتِ فَإِنَّهُ الْأَنَ يُسْأَلُ . رَوْاهُ ابُوْدَاوَدُ

১২৫. অনুবাদ: হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর যখন নবী করীম = অবসর গ্রহণ করতেন, তখন সেখানে দাঁড়াতেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ঈমানের উপর অটল রাখার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর। কেননা, এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে। -[আবু দাউদ]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

- এর অর্থ হলো তোমরা তাকে - سَلُوْا لَهُ بِالتَّغَبِيْتِ वाता উদ্দেশ্য : মহানবী عَلَيْ اللَّهُ بِالتَّفْيِيْ সমানের উপর অটল রাখার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর। এর মর্মার্থ হলো, তোমরা এই দোয়া পাঠ করবে যে, । اللَّهُمَّ ثُبِتُتُهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ অথবা এই দোয়া পাঠ করবে اللَّهُمَّ ثُبِتُهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

অধিকাংশ শাফেয়ী এবং হানাফীদের কিছু সংখ্যক আলিমের মতে মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর তার শির পার্ষে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা মোস্তাহাব।

يَا فُسكَنُ بْنُ فُسكَنٍ أُذْكُرِ الْبَعِيهُ دَالَّذِي خَرَجِتَ عَلَيْهِ مِنَ السُّدُنْيَا شَهَادَةُ أَنْ لَّآ اِلْسَهَ اللَّهُ وَخُدَهَ لَا شَرِيْسَكَ لِسَهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَّسُولُكُ وَإِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيتُ لَا رَبْبَ فِينَهَا وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ . قَلْ رَضِيْكُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْاسْلَامِ وَبْنًا وَبِسُحَمَّدٍ نَبِبَنًّا وَ رَسُولًا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَ بِالْغُرَاٰنِ إِمَامًا وَبِالْمُسْلِمِبْنَ إِخْوَانًا رَبَّى اللَّهُ لَا إِلَّهُ الَّا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ \*

এ সম্পর্কে আবৃ উমামা (রা.)হতে একটি হাদীসও বর্ণিত আছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর তার কবরের নিকটে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা মোস্তাহাব। আর পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াত করতে পারলে তা করা উত্তম।

वना এक वर्गनाग्न मृता वाक्रातात প्रथम राज الْمُنَوْل रर्ज वर्गनाग्न मुता वाक्रातात श्रथम राज الْمُنَ الرَّسُولُ পর্যন্ত পাঠ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- সুনানে বায়হাকীতে এসেছে-

إِنَّ ابْنَ عُمَرَ (رض) اِسْتَحَبُّ أَنْ يَقَرَأُ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ الدُّنْنِ أُوَّلُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَهُ .

অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, সূরা বাকাুরার প্রথমাংশ মাথার নিকটে পাঠ করবে আর শেষাংশ পায়ের নিকট পাঠ করবে।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) –

وَعَرْدِكُ اللّهِ عَلَى سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْكَافِرِ فِي وَسْعُونَ تِنِيْنَا تَنْهَسُهُ قَبْرِهِ تِسْعَةُ وَتِسْعُونَ تِنِيْنَا تَنْهَسُهُ وَتَلْدُغُهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ لَوْ أَنَّ تِنِيْنَا مِنْهَا نَفْخَ فِي الْاَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ خَضِرًا . وَالْهُ السَّاعِةُ نَعْدَوْهُ وَقَالَ رَوَاهُ السَّاعِةُ وَتَسْعُونَ .

১২৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, অবশ্যই কাফিরের জন্য তাদের কবরে ৯৯টি বিষাক্ত সর্প নিযুক্ত করা হয়। সেগুলো তাকে কিয়ামত হওয়া পর্যন্ত কামড়াতে ও দংশন করতে থাকে। যদি তাদের মধ্য হতে কোনো একটি সর্পও পৃথিবীতে নিঃশ্বাস ফেলত তবে জমিনে কোনো সবুজ তৃণলতা বা উদ্ভিদ জন্ম নিত না। −[দারেমী] আর ইমাম তিরমিযীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি নিরানব্বইর স্থলে সন্তরের কথা বলেছেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

নিরানস্বইটি সর্প নিযুক্ত করার রহস্য: উল্লিখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, একটি সর্পের নিঃশ্বাসেই যদি পৃথিবীতে কিছু না জন্মে তবে কাফিরকে শান্তি দেওয়ার জন্য ৯৯টির প্রয়োজন নেই, একটিই যথেষ্ট। তবে আল্লাহ তা'আলা নিরানব্বইটি সর্পকে নিযুক্ত করার যৌক্তিকতার বিষয়ে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন—

- ১. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা আলার একশতগুণ রহমত বা অনুগ্রহ রয়েছে। তার মধ্য হতে শুধু এক ভাগ রহমত বা অনুগ্রহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে মানুষ একে অপরকে ভালোবাসে। আর ৯৯ [নিরানব্বই] ভাগ অনুগ্রহ পরকালের জন্য জমা রেখেছেন। কাফির ব্যক্তি যখন পার্থিব জগতে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ অনুযায়ী কাজ করে না, তখন পরকালের জন্য যে নিরানব্বই ভাগ অনুগ্রহ রয়েছে, তার প্রতি ভাগ অনুগ্রহের পরিবর্তে এক একটি সর্প তাকে দংশন করতে থাকে।
- ২. অথবা কাফিরদের শান্তির জন্য এতগুলো সাপের প্রয়োজন না থাকলেও ৯৯টি সর্প প্রেরণের রহস্য হলো– কাফির আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করে আল্লাহ তা'আলার ৯৯টি নামেরই অস্বীকার করেছে। তাই তার প্রতিটি নামের সাথে কুফরি করার কারণে একটি করে সর্প নিযুক্ত করা হয়।
- ৩. অথবা, আলোচ্য হাদীসে ৯৯ টি সর্প প্রেরণের কথা বলে অনেক সর্প প্রেরণের কথা বুঝানো হয়েছে। ঠিক ৯৯ সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়।
  - اَلَّتَّ عَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ **দু'টি হাদীদের বিরোধ**: আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফিরদের জন্য কবরে ৯৯টি সর্প নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিরমিযীর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, সর্প হবে ৭০টি। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বর্ণনাগত বিরোধ পরিলুক্ষিত হয়।

: विस्तात्पत्र समाधान حَلُّ التَّعَارُضُ

- ১. ইমাম গাযালী (রা.) বলেন, মানুষের মধ্যে অনেক কু-অভ্যাস রয়েছে, যার সংখ্যা ৯৯টি। তবে সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকার কারণে কোনো কোনোটিকে অন্যটির অন্তর্ভুক্ত করলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০টি। আর এ কারণেই দু' বর্ণনায় দু'টি সংখ্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- ২. অথবা, ৯৯ বা ৭০ দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং আধিক্য বর্ণনাই উদ্দেশ্য।
- ৩. অথবা, কাফিরদের অবস্থার বিভিন্নতার দিকে দৃষ্টি রেখে কখনও ৭০ আবার কখনো ৯৯-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- 8. অথবা, কম সংখ্যা বেশি সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত তাই উভয় বর্ণনার মধ্যে বিরোধ থাকে না।
- ৫. অথবা, রাসুলুল্লাহ 🚃 প্রথমে পূর্ব অবগতি মত ৭০টি এবং পরে ওহীর মাধ্যমে ৯৯টির কথা বলেছেন।

# ं وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ : कृषीय़ जनूत्क्ष

 ১২৭. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.)হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, হযরত সাদ ইবনে মু'আয (রা.)-এর
ইন্তেকালের পর আমরা রাস্লুল্লাহ — এর সাথে তার
জানাযায় উপস্থিত হলাম। অতঃপর রাস্লুল্লাহ 

তাঁর জানাযা শেষ করলেন, তখন তাঁকে কবরে রাখা হলো
এবং মাটি সমান করে দেওয়া হলো। এরপর রাস্লুল্লাহ

তাঁর উপর দীর্ঘ সময় তাসবীহ পাঠ করলাম। অতঃপর তিনি
তাকবীর বললেন, আর আমরাও তাকবীর বললাম। এ
সময় রাস্লুল্লাহ

-কে জিজ্জেস করা হলো যে, হে
আল্লাহর রাস্লু 

। আপনি কেন এরপ তাসবীহ পাঠ
করলেন ? এরপর তাকবীর বললেন জবাবে রাস্লুল্লাহ
বললেন, এই পুণ্যাত্মা বান্দার কবর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।
আমাদের এই তাসবীহ ও তাকবীর পাঠের কারণে আল্লাহ
তা'আলা তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দিলেন। — আহমদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা: হযরত সাদ ইবনে মু'আয (রা.) বড় নেককার ম নুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কবর সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। অথবা সমস্ত মানুষের প্রতি এরূপ করাটা আল্লাহর বিধান রয়েছে। আর এটা হতে এ কথাও বুঝা যাচ্ছে যে, কবরের সঙ্কোচন কোনো বড় নেক ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরও হতে পারে। আর হযরত সাদ (রা.) যে একজন পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন, পরবর্তী হাদীসে তা প্রকাশিত হয়েছে। অপর এক হাদীসে নবী করীম বলছেন, কবরের সঙ্কোচ হতে যদি কেউ রেহাই পেত তবে হযরত সা'দই রক্ষা পেতেন। অবশেষে হুজূর —এর তাস্বীহ ও দোয়ার বরকতেই তাঁর কবর প্রশস্ত হয়েছে।

وَعَرْكِكَ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَ رَصُولُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى هُذَا النَّذِيْ تَدَحَرُنَ لَهُ الْمَعْرُشُ وَفُرِّحَتْ لَدَه اَبْوَابُ السَّسَمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ الْفًا مِنَ الْمَلْئِكَةِ لَقَدْ وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ الْفًا مِنَ الْمَلْئِكَةِ لَقَدْ وَشَهِدَهُ شَبْعُونَ الْفًا مِنَ الْمَلْئِكَةِ لَقَدْ فُرْجَ عَنْهُ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

১২৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আরু বলেছেন, এই ব্যক্তির [সা'দ ইবনে মু'আযের] মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপেছিল। আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর জানায়ায় সত্তর হাজার ফেরেশতা উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কবরও সংকীর্ণ করা হয়েছিল এরপর প্রশস্ত করে দেওয়া হয়়। —িনাসায়ী

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দারা উদ্দেশ্য : হযরত সাদ ইবনে মু আয (রা.)-এর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল, এর দারা কি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে ؛ এ বিষয়ে হাদীসবিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন—

- ك. এখানে الْارْتِيَاحُ শব্দটি الْارْتِيَاحُ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর الْارْتِيَاحُ শব্দের অর্থ হলো আনন্দিত বা খুশি হওয়া। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে মর্যাদা দান করেছেন, তাতে আরশ নেচে উঠেছে।
- ২. অথবা, এই ঘটনার গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্যই রাসূলুল্লাহ ত্রুত্র এরপ কথা বলেছেন, যেমন আমরা বলে থাকি অমুকের মৃত্যুতে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেছে।

وَعَنْ الْمَ الْمَ الْمَ اللهِ عَلَى خَطِيبًا اللهِ عَلَى خَطِيبًا اللهِ عَلَى خَطِيبًا فَ الْمَ الْقَبْرِ الَّتِى يُفْتَنُ فِيهًا الْمَرُء فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَعَ الْمُسْلِمُونَ الْمَرُء فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَعَ الْمُسْلِمُونَ ضَعَجَة . رَوَاهُ الْبُخارِيُّ هَٰكَذَا وَ زَادَ النَّسَائِيُّ حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ اَنْ اَفْهَمَ كَلَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَكَمَّا سَكَنَتْ ضَعَجتُهُمْ كَلَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَلَمَّا سَكَنَتْ ضَعَجتُهُمْ فَلُمَّا سَكَنَتْ فَيَعْدَلُولَ اللهِ عَلَيْ فَلُمَّا سَكَنَتْ ضَعَجتُهُمْ فَلُمَّا مَنْ اللهِ عَلَيْ فَلُمَا مَنْ اللهِ عَلَيْكَ مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ أَيْ بَوْلِ اللهِ عَلَيْكَ فَلُمَّا مَنْ فِتْنَوَ اللّهُ فَيْ الْحِيلِ فَيْكَ فَى الْمَالُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَاذَا قَالَ وَالَ قَالَ قَالًا قَدْ الُوحِي الْكَيْ الْكُمْ وَلُولَا اللهِ عَلَيْكَ أَنْكُمْ قَالَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الْمُعْلَى اللهُ الل

১২৯. অনুবাদ: হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসলুল্লাহ = কিছু বক্তব্য রাখার উদ্দেশ্যে এসে দাঁড়ালেন, অতঃপর তিনি কবরের পরীক্ষা সম্পর্কে বর্ণনা করলেন, যে পরীক্ষায় মানুষ নিপতিত হয়। যখন তিনি তা বর্ণনা করলেন, তখন উপস্থিত মুসলমানগণ খুব জোরে চিৎকার করে উঠলেন। ইমাম বুখারী এই পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম নাসায়ী নিম্নের কথাগুলো বৃদ্ধি করেছেন। হযরত আসমা (রা.) বলেন, তাদের চিৎকারে রাসূলুল্লাহ 🚐 -এর কথা বুঝতে আমি বাধাগ্রস্ত হয়েছিলাম। অতঃপর যখন তাদের চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল, তখন আমি আমার নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্জেস করলাম, ওহে ! আল্লাহ তা'আলা তোমার মঙ্গল করুন! তুমি কি বলতে পার? রাসুলুল্লাহ 🚃 তাঁর বক্তব্যের শেষাংশে কি কথা বলেছেন? সে বলল. রাস্লুলাহ 🚃 বলেছেন, আমার উপর এই মর্মে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে যে, তোমরা দাজ্জালের ফেতনার ন্যায়ই কবরে ফেতনায় পতিত হবে।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِفِتْنَةِ الْفَيْدِ करदात किछना द्वाता উদ্দেশ্য : কবরের ফিতনা বলতে মুনকার ও নকীরের প্রশ্নোত্তরের প্রতি ইপিত করা হয়েছে। কেননা, মৃত ব্যক্তিকে কবরে সমাহিত করে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী চলে আসার পরপরই মুনকার-নকীর নামক দু'ফেরেশতা মৃত ব্যক্তির কবরে আসে এবং আল্লাহ পাকের নির্দেশে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে নিম্নের প্রশ্নগুলো করে - ১. وَمَادِيْنُكُ অর্থাৎ তোমার পালনকর্তা কে ? ২. وَمَادِيْنُكُ وَصَادُ الرَّجُلُ . ইনি কে, যাঁকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল ?

बाकः त्र प्रांत प्रां

এরপর উক্ত ঈমনদার ব্যক্তিকে ফেরেশতাগণ জান্নাতের অনুগ্রহরাজি এবং জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করাবে। তারপর আল্লাহ পাকের নির্দেশে তাঁর সাথে জান্নাতের সংযোগ স্থাপন করে দেবে। আর সে শান্তির সাথে কিয়ামত পর্যন্ত তথায় অবস্থান করবে। মৃত ব্যক্তি বেঈমান ও বদ আমলকারী হলে সে ফেরেশতাদের কোনো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে না। সে প্রতিটি প্রশ্নের

وَالدَّ الدُّوَارُ الْمِوْرَةُ الدُّوَارُ الْمُوَارُ الْمُورَادُ الْمُوَادُ الْمُورَادُ الْمُورَادُ الْمُورَادُ الْمُورَادُ الْمُورَادُ اللَّهِ الْمُورَادُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ ا

কবরে কাদেরকে প্রশ্ন করা হবে : কবরে কাদেরকে প্রশ্ন করা হবে এ সম্পর্কে হাদীসবিশারদদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়–

- ইমাম ইবনু আবদিল বার-এর মতে, কবরে শুধু মু'মিন ও মুনাফেকদের জিজ্ঞেস করা হবে। কারণ এ প্রশ্নগুলো হলো পাপী ও পুণ্যবানদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য; আর কাফিরদের তো কোনো পূণ্যই নেই।
- ২. ইবনুল কায়্যেমের মতে, শুধু মুনাফিকদের প্রশ্ন করা হবে। যে সকল হাদীসে কাফির এসেছে তা দ্বারা মুনাফিক উদ্দেশ্য। এটা আল্লামা সুয়ৃতিরও অভিমত।
- ৩. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) ও অন্যান্যদের মতে, কাফিরদেরকেও প্রশ্ন করা হবে। কারণ তাদের কথাও কুরআন পাকে এসেছে।

وُعُنْ النَّبِيِّ عَالِيرِ (رضا) عَنِ النَّبِيِّ عَالَ الْمَيْتُ الْقَبْرَ مُثِلَثُ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوْبِهَا فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُوْلُ دَعُونِي الصَّلِّيْ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً

১৩০. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) নবী করীম
হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম হয় তখন তার
করেন, যখন কোনো ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় তখন তার
সমুখে সূর্যান্তের সময়ের মতো একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা
হয়। অতঃপর সে তার চক্ষুদ্বয় মুছতে মুছতে উঠে বসে,
আর [যদি সে মু'মিন হয় তখন] বলে, আমাকে সুযোগ
দাও! আমি নামাজ আদায় করব। – হিবনে মাজাহ]

وَعَنْ الْ الْمَيْ الْمُرَيْدَةَ (رضا) عَنِ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى قَالَ إِنَّ الْمُيِّتَ يَصِيْدُ إِلَى الْقَبْرِ فَيَجْلِسُ التَّرجُ لُ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ الْمَيْتَ يَصِيْدُ إِلَى الْقَبْرِ فَيَجْلِسُ التَّرجُ لُ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَيْ قَال وَيْمَا كُنْتَ فَي الْإَسْلَامِ فَيُقَال وَيْمَا كُنْتَ فِي الْإِسْلَامِ فَيُقَالُ مَا هَذَا التَّهِ عَلَى الْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

১৩১. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ হত ইরশাদ করেছেন, যখন মৃত ব্যক্তি কবরে গিয়ে পৌছে, [য়দি সে মু'মিন হয়়] তখন সে ভয়-ভীতিহীন ও চিন্তামুক্ত হয়ে উঠে বসে, অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা হয় য়ে, তুমি কোন দীনের অনুসারী ছিলে ? উত্তরে সে বলে আমি ইসলামের মধ্যেই ছিলাম। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় এই ব্যক্তি কে ? উত্তরে সে বলে, ইনি হয়রত মুহাম্মাদ হত্তি যিনি আল্লাহর রাসূল। তিনি আল্লাহর নিকট হতে আমাদের নিকট সুম্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছেন, আর আমরা তাঁকে সত্যবাদী বলে, স্বীকার করে নিয়েছি।

فَيُقَالُ لَهُ هَلُ رَايَتُ اللَّهَ فَيَقُولُ مَا يَنْبَغِى لِإَحَدِ أَنْ يَرَى اللَّهَ فَيُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ اِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهَ أُنْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ السُّلُهُ ثُمَّ يُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ هٰذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الْيَقِيْنِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللُّهُ تَعَالَىٰ وَيَهِلِسُ الرَّجُلُ السُّوء فِيْ قَسْدِه فَيزِعًا مَشْغُوبًا فَسُقَالُ لَهُ فِيسَمَ كُنْتَ فَيَعُولُ لَا اَدْرِىْ فَيُقَالُ لَهُ مَاهٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُوْنَ قَوْلاً فَقُلْتُهُ فَيُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيْهَا فَيُقَالُ لَهُ أنْظُرْ إِلَى مَاصَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ ثُمَّ يُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةً إِلَى النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بِعَضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ هٰذَا مَقْعَدُكُ عَلَى السُّلِكَ كُنْتَ وعَلَيْبِهِ مُتَّ وَعَلَيْبِهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কি আল্লাহকে দেখছ? উত্তরে সে বলে পৃথিবীতে আল্লাহকে দেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অতঃপর জাহান্নামের দিকে তার জন্য একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হয়, তখন সে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পায় য়ে, আগুনের ফুলিঙ্গগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে দাউ দাউ করছে; তখন তাকে বলা হয়, দেখে নাও আল্লাহ তোমাকে যা হতে রক্ষা করেছেন। অতঃপর জান্নাতের দিকে তার জন্য একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হয়, তখন সে তার মনোরম সৌন্দর্য এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা দেখতে পায়। অতঃপর তাকে বলা হয় এটাই তোমার অবস্থানের জায়গা। কেননা, তুমি পৃথিবীতে ঈমানের সাথে জীবন যাপন করেছ এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছ। আর আল্লাহর ইচ্ছায় কিয়ামতের দিন তুমি এই ঈমানের সাথেই পুনরুগ্বিত হবে।

আর পাপী ব্যক্তি তার কবরের মধ্যে ভয়-বিহবল এবং ভাবনাযুক্ত অবস্থায় ওঠে বসে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তুমি কোন দীনের অনুসারী ছিলে ? উত্তরে সে বলে, আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, এই ব্যক্তি কে ? তখন সে বলে, আমি শুনেছি যে লোকেরা তাঁর সম্পর্কে একটি কথা বলে, আর আমিও তাই বলেছি। এরপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হয়, তখন সে তার মনোরম দৃশ্য এবং তার মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে তা দেখতে পায়। এরপর তাকে বলা হয়, দেখ! আল্লাহ তা'আলা তোমার নিকট থেকে তাঁর নিয়ামতসমূহ কিভাবে ছিনিয়ে নিয়েছেন। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হয়। ফলে সে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে দখেতে পায় যে, আগুনের ক্ষুলিঙ্গুলো পরস্পর মিলিত হয়ে দাউ দাউ করছে। তখন তাকে বলা হয় যে, এটাই হলো তোমার প্রকৃত অবস্থানের জায়গা। তুমি সন্দেহ-সংশয়ের উপর থেকেই মৃত্যুবরণ করেছ। আর আল্লাহর ইচ্ছায় এ সংশয়ের উপরই কিয়ামতের দিন তোমাকে উঠানো হবে। –[ইবনে মাজাহ]

# بَابُ الْإعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ الْاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ الْمَامَةِ الْمَامِةِ الْمَامِةِ الْمَامِةِ الْمَامِةِ الْمُامِةِ الْمُامِقِينَ الْمُامِقِينَ الْمُامِنِينَ الْمُامِقِينَ الْمُامِنِينَ الْمُامِقِينَ الْمُامِنِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمُ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَا الْمُلِمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْمِلْمِينَا الْمُلْمِينَا الْمُلْم

উল্লেখ্য যে, এখানে اَلْكُتُابُ দারা উদ্দেশ্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, আর اَلْكِتَابُ দারা উদ্দেশ্য রাস্লের যাবতীয় কথা, কাজ

ও অনুমোদন।

थेथम जनूत्व्हम : विश्म जनूत्व्हम

عَرْوِلِكِ عَائِسَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَنْ اَحْدَثَ فِى اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَبْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

১৩২. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনে কোনো নতুন কিছু সৃষ্টি করে যা তার মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। -[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चोनिएतत त्राच्या : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ক্রি দীনের মধ্যে নতুন কোনো কিছু সৃষ্টি করাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর উক্ত হাদীসের مَنْ عُنْهُ -এর অর্থ হলো, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুরআন বা হাদীসে নেই, এমনকি ইজমা-কিয়াসেও নেই। উল্লেখ্য যে, ইজমা-কিয়াস দ্বারা যা প্রমাণিত হয় তা পরোক্ষভাবে কিতাব ও সুনাহ দ্বারা প্রমানিত। সুতরাং তাও দীনের অংশ।

وَعُرْتِكَ جَابِدٍ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَ قَالَ وَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَّ وَالَّ اللَّهِ وَعُدْرَ الْهَدْي هَدْي الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْي هَدْي مُحْدَقُ اللَّهَ وَهُدَّ الْأُمُنُورِ مُحْدَثَ اللَّهَا وَكُلُّ بِعُقَةٍ ضَلَالَةً وَوَاهُ مُسْلِمً

১৩৩. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ = [কোনো এক ভাষণে] বলেন,
সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর বাণী। আর সর্বোত্তম
জীবনাদর্শ হচ্ছে রাসূলে কারীম = এর জীবনাদর্শ। আর
নিকৃষ্টতম বিষয় হচ্ছে দীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা। আর
প্রত্যেক বিদ্যাত [নতুন সৃষ্টিই ভ্রষ্টতা। - [মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: বিদআতের পরিচয় تَعْيِرِيْفُ الْبِبْدَعَةِ

नमि वात - فَتَتَعَ الْبِدْعَةُ لُفَةً : विन' आएउत आिडधानिक मरखा : مَعْنَى الْبِدْعَةُ لُفَةً لَفْةً : এत प्रामात, नामिक अर्थ : مَعْنَى الْبِدْعَةَ لُفَةً . ১ كُونُ الشَّيّْ بِلاَ مِغَالٍ قَبْلَهُ . ১ كَدِيْع صَالِ الشَّيّْ بِلاَ مِغَالٍ قَبْلَهُ . ١ كَدِيْع صَالِح السَّمَّ بِلاَ مِغَالٍ قَبْلَهُ . ١ كَدِيْع صَالِح اللهَ عَالِمَ اللهَ عَبْلَهُ . ١ كَانُ الشَّيْ بِلاَ مِغَالٍ قَبْلَهُ . ١ كَانُ السَّمْ عَالِمُ اللهُ عَبْلَهُ . ١ كُونُ السَّمْ عَالِمُ اللهُ عَبْلَهُ . ١ كُونُ السَّمْ عَالِمُ اللهُ عَبْلَهُ . ١ كُونُ السَّمْ عَالِمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ا

কুরআনে এসেছে– اَللَّهُ بَدِيْكُ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ । ২. নতুন কিছু উদ্ভাবন করা। ৩. অভিনব কোনো কিছু তৈরি করা।

ধর্মে নতন বিষয়় আবিষ্কার করা।

विम्याण - अत्र शातिष्ठाियक मश्खा :

- البُدْعَةُ فِي الشَّرْعِ إِحْدَاثُ مَالَمٌ يَكُنْ فِيْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (مِرْفَاتْ) अ. आल्लार्मा (प्रांल्ला आंली काती (त.) वरलन অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ক্রিএর যুগে যা ছিল না, পরবর্তী সময় এমন কিছু সৃষ্টি করার নাম বিদআত।
- २. हिमाम भाकिशी (त.) वर्लन . وَالْإَجْمَاءَ وَالْأَصْرَ وَالْإَجْمَاءَ . वर्लन . وَالْإَجْمَاءَ . वर्णन الْبَدْعَةُ كُلُّ شَيْءً لَمْ يَكُنُ فِيْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (حَاشِيَةُ الْمِشْكُوة) वर्णन (ते.) वर्णन الْبَدْعَةُ كُلُّ شُيْءً لَمْ يَكُنُ فِيْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (حَاشِيَةُ الْمِشْكُوة)
- اَلْبُدْعَةُ هِيَ الْإِحْدَاكُ بَعْدَ الْقُرُون الثَّكَارُئِةِ شَيْعًا . ﴿ 8. जानवीतः ना प्रशाह الْقُرون الثَّكَارُ أَن الثَّكَارُ أَن الشَّالُ أَن الشَّالُ أَن اللَّهُ ال
- هُ وَ إِحْدَاثُ مَالَمْ يَكُنْ فِيْ عَلْمِدِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَمُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ مَا النَّابِيّ

তথা যা হযরত নবী করীম ক্রিড এর যুগে ছিল না তাই বিদআত।

- بدُعَةُ विम्ञाज-এর প্রকারভেদ : হাফিয ইবনুল আছীর নিহায়া গ্রন্থে أَنْسَامُ الْبِدْعَة - কে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা- (১) بدعة هُدى (২) بدعة ألاك

- ك. بِنْعَةٌ حَسَنَةُ : या आर्क्चार ७ जांत ताम्रलत निर्द्रात विभती नय, जातक بِنْعَةٌ الْهُدَى . उता
- २. بِدُعَةُ سَيِّعَةُ الطَّلَالَةِ या जाल्लार ७ जांत तामृत्नत निर्प्तरभत विभत्नी ज, जातक بَدْعَةُ الطَّلَالَةِ
- 🛮 শায়খ ইযযুদ্দীন স্বীয় غَرَاعِدُ গ্রন্থে بِدُعَةُ -কে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা-
- كُ: (यंयन क्त्रं निक्कांत जन् नाल्नांख निक्कां कता । اَلْبِدْعَةُ الْوَاجِبَةُ
- २. اَلْسُعَدُ الْسُحُومُ مَا रयमन जावातिया ও कानितियात्मत धर्म नर्गन।
- ৩. اَلْبِدْعَـةُ الْمَنْدُوْمَةُ: या রাসূল 🚐 -এর যুগে করা না হলেও কাজগুলো ভালো, যেমন— মাদ্রাসা নিমার্ণ করা।
- 8. اَلْدُعَةُ الْمُكُنُونَةُ ( रामन— मन्निक সৌन्नर्यमिश्च कता । এটা ইমাম শাফিয়ী (त्.)-এর অভিমত। আমাদের [হানাফী] মতে এটা মুবাহ।
- ৫. اَلْبُدْعَةُ الْمُبَاحَةُ ( रयमन शाका-খाওয়ाর মধ্যে প্রাচুর্য করा ।
- কিছু সংখ্যকের মতে, বিদআত দু' প্রকার। যথা—
   نَالَ بِدْعَةً فِي الدِّيْنِ হথা দীনের মধ্যে বিদ'আত। جَدْعَةً فِي الدِّيْنِ হথা দীনের স্বার্থে বিদ'আত।
   كُلُّ بِدْعَةً فِي الدِّيْنِ অর্থাৎ, প্রত্যেক বিদআত পথল্রষ্টতা। মুহাদ্দিসীনে কেরাম উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, تُلْرُبُدْعَةِ سَبِّئَةِ ضَلَاكَ সুহাদ্দিসীনে কেরাম উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, مَنْ أَحْدُثُ فِي اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدٌّ عَرَاهُ مَرْمَا هِ عَلَى الْمَرْمَا ه সুত্রাং বলা যায়, যেসব বিদআত দীনের ব্যাপারে মতানৈক্য এবং সন্দেহ সৃষ্টি করে, সেসব বিদআত-ই পথভ্রষ্টতা। : इयत्राठ जात्तत्र हैतत जातपून्नार (ता.)-अत्र जीवनी خَيَاةُ جَابِر بْن عَبْد اللَّهِ
- ১. নাম ও বংশ পরিচয় : তাঁর নাম জাবের, উপনাম আবৃ আবদিল্লাহ। পিতার নাম আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস। তিনি সুলামী বংশোদ্ভত একজন প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী ছিলেন।
- ২. **ইসলাম গ্রহণ** : হযরত জাবের (রা.) আকাবায়ে উলাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কেননা, প্রকাশ্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি প্রথম আকাবায় সাতজনের একজন ছিলেন।
- ৩. **যুদ্ধে অংশগ্রহণ :** উহুদ যুদ্ধসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। মেশকাত সংকলকের বর্ণনা মতে. তিনি ১৮ টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
- 8. বসবাস: তিনি মদীনা মুনাওয়ারা হতে সিরিয়ায় গমন করেন এবং তথা হতে মিশর চলে যান। মিশর এবং সিরিয়াতেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করে। তবে শেষ বয়সে তিনি সিরিয়াতে অবস্থান করেন এবং এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
- ৫. ইন্তেকাল: হ্যরত জাবের (রা.) শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান এবং ৯৪ বছর বয়সে আবদুল মালেকের খিলাফত আমলে ৭৪ হিজরিতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

وَعَرِيْكِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَیْ اَبْغَضُ النَّاسِ اِلَی اللهِ ثَلْهِ ثَلْمَتُ أَسُمُ النَّاسِ اِلَی اللهِ ثَلْثَ تَهُ مُلْتَ فَى الْحَرِمِ وَمُبْتَ غِ فِی الْحَرِمِ وَمُبْتَ غِ فِی الْحَرِمِ وَمُلْكَبُ دَمَ امْرَئُ الْاِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطْكَلِبُ دَمَ امْرَئُ مُسُلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّ لِيُهْرِيْقَ دَمُهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

১৩৪. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিশাদ করেছেন— আল্লাহর নিকট তিন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ঘূণিত— (১) যে ব্যক্তি হেরেমের অভ্যন্তরে কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হয়। (২) যে ব্যক্তি ইসলামে থাকা অবস্থায় অন্ধকার যুগের কোনো রীতিনীতি অনুসরণ করে এবং (৩) যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে শুধু রক্তপাতের মানসে কোনো মুসলমানের রক্তপাত কামনা করে। -[বুখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرْحُ الْحَدِيْثُ रामीत्मत राग्धा: উক্ত হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, তিন শ্রেণীর লোক আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত। কেননা, ইলহাদ বা খোদাদ্রোহীতা তো এমনিতেই নিন্দনীয়, তদুপরি হেরেম শরীফের ন্যায় পবিত্রতম স্থানে এরপ কাজে লিপ্ত হওয়া অত্যধিক নিন্দিত কর্ম। এমনিভাবে জাহিলিয়া যুগের কুসংস্কার ও কুপ্রথা এমনিতেই ঘৃণিত। এ ছাড়া ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষা ও আলোপ্রাপ্ত হওয়ার পর নিন্দিত কুসংস্কার ও কুপ্রথা অনুসরণ করা খুবই ঘৃণিত কর্ম। তদ্ধপ অন্যায়ভাবে মুসলমানকে হত্যা করাও অধিক নিন্দিত কাজ। এ জন্য এই তিন শ্রেণীর লোকের উপর মহান আল্লাহ অত্যধিক ক্রোধানিত। এরা আল্লাহর অভিসম্পাতপ্রাপ্ত।

 ১৩৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন—যে ব্যক্তি আমাকে অস্বীকার করে সে ব্যতীত আমার সকল উম্মতই জানাতে গমন করবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, [হে আল্লাহর রাসূল ক্রে!] কে আপনাকে অস্বীকার করে? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য স্বীকার করে সে জানাতে যাবে; আর যে আমার অবাধ্যতা করে সেই আমাকে অস্বীকার করে। –[বুখারী]

وَعُرْتِكَ مَا النّبِي عَلَى وَهُو نَا اِنَهُ مَلَائِكَةً النّبِي عَلَى وَهُو نَا اِنْهُ وَهُو نَا اِنْهُ وَهُو نَا اِنْهُ النّبِي عَلَى وَهُو نَا اِنْهُ النّبِي عَلَى وَهُو نَا اِنْهُ الْمَا اللّهُ مَثَلًا قَالَ بِعُضُهُمْ إِنَّهُ فَاضُورُ بُوا لَهُ مَثَلًا قَالَ بِعُضُهُمْ إِنَّ الْعَيْبُ نَائِمَةً وَالْفَيْبُ نَا الْمَعْبُ لَا عَالَ بِعَضُهُمْ إِنَّ الْعَيْبُ نَائِمَةً وَالْقَلُبُ يَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْبُ نَائِمَةً وَالْفَلْدُ كَمَثُلِ وَجُعَلُ فِيهُا مَا دُبَةً لَا مَا دُبَةً لَا مَا دُبَةً لَا مَا دُبَةً اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

১৩৬. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন একদল ফেরেশতা নবী করীম ত্রুত্র এর নিকট আগমন করলেন, তখন নবী করীম ক্রিত্র ছিলেন। তখন ফেরেশতাগণ পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন, তোমাদের এই (নিদ্রিত) বন্ধুর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। অতএব তাঁর দৃষ্টান্ত বা উদাহরণটি পেশ কর। কিন্তু তাঁদের মধ্য হতে কেন্ট বললেন, তাঁর চক্ষু নিদ্রিত হলেও তাঁর হৃদয় জাগ্রত। অপর একদল বলল, তাঁর উদাহরণ হলো, এমন ব্যক্তির ন্যায় যে একটি ঘর তৈরি করল এবং তাতে খাবার-দাবারের ব্যবস্থাও করে

আন্তয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) –

وَبَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ اَجَابُ التَّدَاعِی دَخَلَ التَّدَارَ وَاکَلَ مِنَ الْمَادُبَةِ وَمَنْ لَمْ يُجِبُ التَّدَارَ وَلَمْ يَاٰكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ وَمَنْ لَمْ يَجُبُ التَّدَارَ وَلَمْ يَاٰكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ فَعَالُوا التَّدَارَ وَلَمْ يَاٰكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ فَعَالُوا التَّدَارَ وَلَمْ يَاٰكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ فَعَالُوا الْوَلُوهَا لَهَ يَغَفَّهُمْ إِنَّ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ فَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنُ نَائِمَةً وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ فَقَالُوا اللَّالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّ اللَّهُ وَمَنْ عَصَى اللَّهُ وَمَنْ عَصَى اللَّهُ وَمُحَمَّدُ فَرُقُ مَنْ عَصَى اللَّهُ وَمُحَمَّدُ فَرُقُ مَنْ النَّاسِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

রেখেছেন। অতঃপর লোকদের ডাকার জন্য একজন আহবানকারীও প্রেরণ করল। ফলে যে ব্যক্তি তার ভাকে সাড়া দিল সে ঘরে প্রবেশ করতে পারল এবং খেতেও পারল। আর যে তার ডাকে সাডা দিল না সে ঘরেও প্রবেশ করতে পারল না এবং দস্তরখান হতে খাবারও খেতে পারল না। অতঃপর তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, এই উদাহরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দাও যাতে সে তা হাদয়ঙ্গম করতে পারে। তখন তাদের মধ্যে কেউ বললেন. তিনি তো নিদ্রামগু। অপর একদল বলল, তাঁর চক্ষু নিদামগু কিন্তু তাঁর অন্তর জাগ্রত। এরপর তাঁরা বললেন, ঘরটি হলো বেহেশত, আর আহবানকারী হচ্ছেন মুহাম্মদ 🚟। অতএব যে ব্যক্তি মুহাম্মদ 🚟 এর আনুগত্য স্বীকার করল সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল, আর যে মুহাম্মদ ্র্রুএর অবাধ্য হলো সে আল্লাহর নাফরমানী করল, আর মুহামদ 🚟 ই হলেন মানুষের সাথে পার্থক্য নির্ধারণকারী মানদণ্ড স্বরূপ। -[বুখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चैं । قَالُمُ بُنَ اَلْمُ اَلَّ اَلْمُ اِنَّ اَلْمُ اِنَ اَلْمُ اِنَ اَلْمُ اِنَ اَلْمُ اِنَ اَلْمُ اِنَ اَلْمُ اِنَ اَلْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اَلْفَائِدَةُ بِحَكْرَارِهَا একই কথা বারবার বলার উপকারিতা : ফেরেশতারা দু'বার বললেন, "তাঁর চক্ষু ঘুমন্ত থাকলেও তাঁর হৃদয় জাগ্রত" -এর কারণ :

- বাকি ফেরেশতারা এবং অন্যান্য মানুষ যেন রাস্লুল্লাহ = এর মহান মু'জিযা সম্পর্কে জানতে পারে। যদিও সাময়িক ক্লান্তি নিরসনের জন্য তিনি স্বাভাবিক নিদ্রা যান, তথাপি তাঁর হদয় জাগ্রত থাকে। এ লক্ষ্যেই উক্তিটি পুনর্বার বলা হয়েছে।
- ২. অথবা, এটা যে, রাসূলুল্লাহ এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য তা বুঝানোর জন্য দ্বিরুক্ত করা হয়েছে।

  -এর সমাধান : হুনায়নের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে হযরত বেলাল (রা.)-কে পাহারায় রেখে ঘুমের তীব্রতার কারণে মহানবী সাহাবীদের নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ফলে মহানবী এবং সাহাবীদের সকলের নামাজ কাযা হয়ে যায়। এতে বুঝা যায় যে, মহানবী এত এর অন্তর ও অন্য যে কোনো মানুষের মত ঘুমের মধ্যে অচেতন হয়, যা আলোচ্য হাদীসের বিপরীত বলে মনে হয়। এ বিরোধের সমাধানকল্পে বলা যায় যে.
- এটা মূলত মানব প্রকৃতির কারণে হয়েছিল। আল্লাহ পাক তাঁকে মানুষ রূপে পৃথিবীবাসীর কাছে পরিচিত করিয়েছেন এভাবে।
- ২. হয়তো বা এতে আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে কোনো হেকমত নিহিত ছিল, যার কারণে তাঁর চক্ষু ও হৃদয় তখন নিদ্রিত ছিল।
- ৩. রাসূল্লাহ ক্রি ছিলেন শরিয়তের বিধানদাতা। তাই আল্লাহ তা'আলা কাযার বিধান চালু করার জন্য রাসূল্লাহ ক্রিএর অন্তর এবং দেহ উভয়টিকে তখন নিদ্রামগ্র করে দিয়েছিলেন।

وَعَنْ ٢٣٧ أَنَسٍ (رض) قَالَ جَاءَ ثَلْثَةُ رَهْطٍ اِلَى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا ٱخْبِرُوا بِهَا كَانَتُهُمْ تَعَالُنُوْهَا فَقَالُوْا آين نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاخَّرَ فَقَالَ احَدُهُمْ امَّا أنَا فَأُصَلِّى اللَّيْلَ ابَدًا وَقَالَ الْاخُر أَنَا اَصُوْمُ النَّهَارَ اَبِدًا وَلاَ أُفْطِرُ وَقَالَ الْأُخُرُ أناً اعْتَزلُ النِّساء فَلَا ٱتَزَوَّجُ آبَدًا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ فَقَالَ انْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنَّى لَآخُشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْفَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَ أُفْطِرُ وَ أُصَلِّيْ وَ اَرْقُدُ وَ اَتَنَزَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى ـ مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ

১৩৭. **অনুবাদ** : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিন ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ 🚟 এর স্ত্রীগণের নিকট এসেছিল নবী করীম 🚟 এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য। অতঃপর যখন তাদেরকে রাসলুল্লাহ ্রুভ্র ইবাদত সম্পর্কে বলা হলো, তখন তারা তাকে কম বলে মনে করল। অতঃপর তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, রাস্লুল্লাহ 🚟 কোথায় আর আমরা কোথায় [তাঁর সাথে আমাদের তুলনাই হয় না]। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষম। করে দিয়েছেন। অতঃপর তাদের একজন বলল, আমি সর্বদা রাতভর নামাজ আদায় করব, অপর একজন বলল, আমি সব সময় দিনের বেলায় রোজা পালন করব। কখনো রোজা ত্যাগ করব না। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমি সর্বদা মহিলাদের থেকে দূরে থাকব এবং কখনো বিবাহ করব না। ঠিক এমনি সময়ে রাসুলুল্লাহ 🚐 তাদের সম্মুখে এসে হাজির হলেন এবং বললেন, তোমরা কি এরূপ এরপ কথা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং অধিক খোদাভীরুতা অবলম্ব করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কখনো রোজা রাখি, আবার কখনো বিরতি দেই, রাত জাগরণ করি আবার ঘুমিয়েও থাকি, আর আমি বিবাহও করি [তথা স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করি]। সুতরাং যারা আমার সুনুত তথা জীবন-পদ্ধতি হতে বিরাগ ভাবাপন হয়, সে আমার উন্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। -[বুখারী, মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें शमीरित्रत राज्या : ইসলাম হলো একটি সহজ-সরল জীবন ব্যবস্থা। ফলে ইবাদতের ক্ষেত্রে অধিক বাড়াবাড়ি এবং অত্যধিক শৈথিল্য কোনোটাকেই স্বীকৃতি দেয় না। কেননা অধিক ইবাদত করতে গেলে পরিবার-পরিজন, সমাজ ব্যবস্থা, নিজের শরীর সবখানেই ক্রটি দেখা দিতে পারে। যেমন— বেশি ইবাদত করলে শরীরের দুর্বলতার ফলে ইবাদতে অমনোযোগিতা সৃষ্টি হয়, তখন মূল ইবাদত করাই কষ্টকর হয়ে পড়ে। এ জন্য নবী করীম করার মধ্যপস্থা অবলম্বন করার নীতি পছন্দ করেছেন এবং অপরকেও তা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

وَعُرِكِ اللّهِ عَلَيْهَ أَرض قَالَتْ صَنَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهَ شَبْنًا فَرَخَّصَ فِيهِ فَتَنَزَّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهَ فَرَخَّصَ فِيهِ فَتَنَزَّهُ عَنْدُ وَقُرَمُ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللّهُ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامِ يَتَنَزَّهُ وَنَ عَنِ اللّهُ عُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامِ يَتَنَزَّهُ وَنَ عَنِ الشَّيْ اصْنَعُهُ فَوَاللّهِ إِنِّي يَتَنَزَّهُ وَاللّهِ وَاشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ لَا عَلْمُهُمْ بِاللّهِ وَاشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

১৩৮. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাস্লুল্লাহ একটি কাজ করলেন অর্থাৎ সফর অবস্থায় রোজা ছেড়ে দিলেন। এবং সে জন্য অন্যদেরকেও অনুমতি প্রদান করলেন, এতদসত্ত্বেও কিছু সংখ্যক লোক তা হতে বিরত থাকলেন; কিছু রাস্লুল্লাহ এর নিকট এই সংবাদ পৌছল, ফলে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন এবং সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন, সে সকল লোকদের কি হলো, যে আমি যা করি তা হতে তারা বিরত থাকে। আল্লাহর কসম! আমি তাদের চেয়ে আল্লাহকে অধিক জানি এবং তাদের অপেক্ষা আল্লাহকে অধিক ভয় করি।—[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرْحُ الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় কোনো বাড়াবাড়ি নেই। ক্ষেত্র বিশেষে মানুষকে ইবাদতের মধ্যে ঐচ্ছিকতা প্রদান করা হয়েছে, আর কখনো কঠোরতাও করা হয়েছে। এই হিসেবে শরিয়তের বিধান দু' শ্রেণীতে বিভক্ত– (১) আযীমত ও (২) রুখসাত।

- ك. غَـزْـُــُــُ : যে বিধান যেভাবে কার্যকরী করার নির্দেশ রয়েছে ঠিক অনুরূপভাবে বহাল রাখার নাম হলো 'আ্যীমত'। যেমন— রমজান মাসের রোজা ফরজ। সুতরাং তা পালন করা عَـزْبُــَــُــُ

وَعُرْتِكُ رَافِع بْنِ خَدِيْج (رض) قَالًا قَدِم نَبِي السَّلِهِ الْمَدِيْنَة وَهُمْ يَابِرُونَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ قَالُوا يُسَابِرُونَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُم لَوْلَم كُنَّا نَصْنَعُم لَوْلَم تَعُم لَوْلَم تَعُم لُولُ كَنَّا نَصْنَعُم قَالَ لَعَلَّكُم لَولَم تَعُم لَولَم تَعُم فَعَلُوا كَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوهُ فَنَقَصَتْ قَالَ انتَما انَا بَشَرُ قَالَ انتَما انَا بَشَرُ وَيُنِكُمْ فَخُذُوا إِذَا اَمَرْتُكُم بِشَيْ مِنْ اَمْرِ وِيْنِكُمْ فَخُذُوا بِه وَإِذَا اَمَرْتُكُم بِشَيْ مِنْ اَمْرِ وِيْنِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْ مِنْ اَمْرِ وِيْنِكُمْ فَخُذُوا بِهُ مَنْ اَمْر وَيْنِكُمْ فَخُذُوا بِهُ مَنْ اللّه مِنْ رَائِيْ فَإِنْكُمْ اللّه اللللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّ

১৩৯. অনুবাদ: হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী ক্রুয়খন হিজরত করে মদীনায় আগমন করলেন, তখন দেখলেন মদীনার লোকেরা খেজুর বৃক্ষে পরাগায়ন করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এরূপ করছ কেন? তারা বলল, পূর্ব থেকে আমরা এরূপ করে আসছি। অতঃপর তিনি বললেন, আমি মনে করি, তোমরা এরূপ না করলেই উত্তম হতো, ফলে তারা তা ত্যাগ করল। কিন্তু এতে সেবছর ফলন কম হলো।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বাস্লুলাহ এর মদীনায় আগমনের সময়কাল : মহানবী ক্রি মঞ্জায় ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে স্বগোত্রীয়দের দারা অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়ে নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে ৬২২ খ্রিন্টাব্দে মদীনায় হিজরত করেন। مَعْنَى التَّاأِيبْرِ

بِيْرِ كُفَةً मंकि वात् التَّابِيْرِ كُفَةً بِهِ म्हाराजू ट्राठ निर्गठ, এর শাक्ति वार्य التَّابِيْرِ كُفَةً التَّابِيْرِ كُفَةً التَّابِيْرِ كُفَةً (সংশোধন করা,) ২. (نَعْدَ مُعْنَى التَّابِيْرِ كُفَةً الْهَجَمَ क्युं التَّابِيْرِ كُفَةً (সংশোধন করা,) ২. (نَعْدَ مُعْنَى التَّابِيْرِ كُفَةً الْهَجَمَ مَا التَّابِيْرِ كُفَةً الْهَجَمَ مَا التَّابِيْرِ كُفَةً الْهَجَمَ مَا التَّابِيْرِ كُفَةً الْهُجَمَ التَّابِيْرِ كُفَةً الْهُجَمَ التَّابِيْرِ كُفَةً التَّابِيْرِ كُفَةً الْهَجَمَ التَّابِيْرِ كُفَةً الْهَاتِ الْهَبَائِمُ اللَّ

ضطلاحًا : পরিভাষায় নর গাছের ফুলের কেশর নিয়ে মাদী গাছের মুকুলে সংযুক্ত করাকে تَابِيْرِ اِصْطِلَاحًا : পরিভাষায় নর গাছের ফুলের কেশর নিয়ে মাদী গাছের মুকুলে সংযুক্ত করাকে

ইমাম নববী এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে বলেন—

- ك. النَّخْلَةِ لِبَذَرٍ فِيبُهِ شَيْءٌ مِنْ طَلْع ذَكَرِ النَّخْلِ النَّخْلَةِ لِبَذَرٍ فِيبُهِ شَيْءٌ مِنْ طَلْع ذَكَرِ النَّخْلِ النَّخْلِةِ لِبَذَرٍ فِيبُهِ شَيْءٌ مِنْ طَلْع ذَكَرِ النَّخْلِ النَّخْلِة البَذَرِ فِيبُهِ شَيْءٌ مِنْ طَلْع ذَكُرِ النَّخْلِ النَّخْلِة البَيْدِ مِنْ طَلْع ذَكُرِ النَّخْلِ النَّخْلِ النَّخْلِة البَيْدِ مِنْ طَلْع النَّخْلِة البَيْد اللَّهُ مِنْ طَلْع النَّهُ مِنْ طَلْع اللَّهُ اللَّ
- غن التَّابِيِّ عَن التَّابِيِّ التَّابِيِّ عَن التَّابِيِّ عَن التَّابِيْرِ عَلَى التَّابِيِّ عَن التَّابِيْرِ ১. বাহ্যত মনে হয় রাস্লুল্লাহ المَّدِّ করা হতে মানুষকে নিষেধ করেছেন; কিন্তু মূলত তিনি নিষেধ করেননি। কারণ রাস্লুল্লহ مَا عَلَى مُلَّا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- ২. হাঁ প্রক্রিয়া আরবে বহুযুগ আগের একটা প্রাচীন প্রক্রিয়া। হয়ত রাস্লুল্লাহ ভেবেছিলেন যে, এটা একটি জাহিলিয়া প্রক্রিয়া। তাই তিনি ধারণা করেছিলেন, সম্ভত এটা ইসলামে সমর্থনযোগ্য নয়। এজন্য তিনি তা থেকে লোকদেরকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন।
- و. کابیٹر প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খেজুর উৎপাদনের ফলে আরবের লোকেরা খেজুর উৎপাদনের ব্যাপারে আল্লাহর পরিবর্তে عابیٹر -এর উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল, এজন্য রাস্লুল্লাহ তা পছন্দ করেননি। তাই তিনি تابیٹر পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

সর্বোপরি কথা হলো, কোনো দুনিয়াবী ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ পরামর্শ দিলে তা যদি বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তবে তা পালন করা অপরিহার্য নয়। কেননা তিনি এ ব্যাপারে নিজেই বলেছেন— كَابِيْكُ النَّهُ وَلَا দুনিয়াবী ব্যাপার। বাস্তবতার আলোকে দেখা গেছে যে, রাসূলুল্লাহ এর নিষেধাজ্ঞাটা ফলপ্রস্ হয়নি, তাই রাস্লুল্লাহ নিজেই দুনিয়াবী বিষয়ে তাঁর অভিমত সর্ব ক্ষেত্রে যথাযথ নাও হতে পারে সে কথা জানিয়ে দেন।

রাস্লুল্লাহ এর বাণী إنَّ اللَّهُ এর বাণী এক শাব্দিক অর্থ হলো– নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ বৈ আর কিছুই নই। এ মর্মে মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনে বলা হয়েছে— قُلُ إِنَّكَ اَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَمُ اَنَ اَسُرُ اَلَهُ وَهُمَا وَهُمُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَالَّالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّلَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللّل

عَنْ صَدَرُ الْخَطَأُ مِنَ النَّبِيِّ कती कतीय হতে কোনো ভূল প্রকাশিত হয়েছে কি-না : মহানবী والنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَلَّهُ وَالنَّبِيِّ وَالنَّالِيَّةِ وَالنَّالِيَ وَالنَّالِيَّ وَالنَّالِيَّ وَالنَّالِيِّ وَالنَّالِيَّ وَالنَّبِي وَالنَّالِيَّ وَالنَّالِيَّ وَالنَّالِيِّ وَالنَّالِيِّ وَالنَّالِي وَالْمَالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالْمَالِمِ وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالْمَالِمِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِمِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالنَّالِي وَالْمَالِمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمُلِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلِي وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلِي وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلِي وَالْمِلْمِ وَلِمِلِمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلِمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلِمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمُلِي و

দীনি ব্যাপারে কোনো ভুল প্রকাশিত হয়নি : হ্যরত মুহাম্মদুর রাস্লুল্লাহ ক্রিউএর থেকে রিসালাত তথা দীনের কোনো বিষয়ে তাঁর ভুল হতে পারে না এবং এরূপ চিন্তা করাটাও অনুচিত। কারণ দীনের ব্যাপারে তিনি ওহীর মাধ্যমেই সমাধান দিতেন। দিলিল : وَمَا يَنْطِئُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُمَو إِلاَّ وَحْتَى يُبُوْحَى

দুনিয়াবী বিষয়ে খুটিনাটি ভুল-ক্রটি হতে পারে : রাসূলুল্লাহ ক্রি থেহেতু একজন মানুষ। তাই দুনিয়াবী বিষয়ে কোনো ভুল-ক্রটি প্রকাশ পাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

। مُعْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ -এর প্রস্থকার বলেন - أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ -এর আলেমরা এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ভুলবশত সগীরা গুনাহসমূহ রাস্লুল্লাহ

وَعَنْ عُلْ اَبِسْ مُوسِلى (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إنَّمَا مَـ ثَلِي وَ مَـ ثَسلَ مَا بَعَثَنِىَ اللُّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلِ ٱتُّى قَنُومًا فَقَالَ يَاقَنُوم إِنِّينَ رَايَنْتُ الْجَنْيِسَ بعَيْنَتَى وَإِنِّى أَنَا النَّلِذِيْرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّنجَاءُ النَّجَاءُ فَاطَاعَهُ طَائِفَتُ مِنْ قَـُومِ بِهِ فَادْكَجُوا فَانْظَـكُ قُوا عَـك، مَهْلِهِمْ فَنَجُوا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَاَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَعَهُمُ الْجَيْشُ فَاهْلَكُهُمْ وَاجْتَاحُهُمْ فَلْكِكَ مَثَلُ مَنْ اَطَاعَنِيْ فَاتَّبَعَ مَا جِنْتُ بِهِ وَمَـثَـلُ مَـنْ عَصَانِيْ وَكَـذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ

১৪০. অনুবাদ: হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🕮 ইরশাদ করেছেন— আমার এবং যে বিষয় সহকারে আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন, তার উদাহরণ হলো এমন এক ব্যক্তির মতো, যে তার জাতির নিকট এসে বলল, হে আমার জাতি ! আমি আমার দু'চোখে শক্রসৈন্য দেখে এসেছি, আর আমি হলাম তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী। অতএব শীঘ্র [তোমরা মুক্তির পথ সন্ধান] কর, শীঘ্র [মুক্তির পথ সন্ধান] কর। এ কথা শোনার পর তার কওমের একদল লোক তার কথা মানল এবং রাতারাতিই চলে গেল। ফলে তারা ধীরে-সুস্থে যেতে পারল এবং মুক্তি পেল। আর একদল লোক তার কথাকে মিথ্যা বলে উডিয়ে দিল এবং ভোর পর্যন্ত নিজেদের অবস্থানেই রয়ে গেল। অবশেষে ভোরবেলা শক্রসৈন্য তাদেরকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল। সুতরাং এ হলো সে ব্যক্তির উদাহরণ যে ব্যক্তি আমার ও আমি যা নিয়ে এসেছি, তার আনুগত্য করল এবং সে ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার অবাধা হলো ও আমি যে সতা তার নিকট নিয়ে এসেছি তাকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল ।-[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَالنَّذَيْرُ الْمُرْبَانِ -এর অর্থ : প্রাচীনকাল হতে আরব দেশে এ ধরনের নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, যদি এলাকায় কোনো বহিঃশক্র আর্ক্রমণ করতে আসত এবং যখন এটা কেউ দেখত বা অনুমান করত, তখন সে উলঙ্গ হয়ে এলাকায় চিৎকার করে বলত, হে লোক সকল ! তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর। এ প্রক্রিয়ায় সতর্ককারীর সতর্কবাণী তারা নির্দ্ধিধায় মেনে নিত এবং শক্রর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজত। কেননা, সে সময়কার লোকেরা এর বিকল্প কোনো পন্থায় বিশ্বাসী ছিল না।

এমনিভাবে মহানবী ্রু ছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য বজ্রনির্যোষী সতর্ককারী। তিনি ধ্বংসোমুখ মানব জাতিকে জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করার পথে আহ্বান করেন। আর তিনি হলেন আল্লাহর আজাব সম্পর্কে সত্য সংবাদবাহক। তাই তিনি সত্যতা প্রমাণের জন্য প্রাচীন আরবের উপমাটি ব্যবহার করে বলেছেন যে. আমিও সেই শত্রবাহিনী সম্পর্কে ব্যতিক্রমধর্মী পস্থায় সতর্ককারী ব্যক্তির মতো উচ্চ নিনাদে প্রকালের আজাব সম্পর্কে সতর্ক করছি।

وَ النَّجَاءُ النَّبَاءُ النَّاءُ النَّبَاءُ النَّبَاءُ النَّبَاءُ النَّبَاءُ النَّبَاءُ النَّاءُ الْمَاءُ النَّاءُ النَّاءُ النَّاءُ اللَّاءُ اللَّ

- এর অর্থ : وَاحِدْ مُذَكَّرْ عُلَامُ مَفْعُوْل হতে بَابُ اِفْتِعَالْ असिं مُتَّفَقٌ : এর ক্রি السُمُ مَفْعُوْل عَلَيْهِ بِيابُ اِفْتِعَالُ असिं के مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ المَّا اللهِ اللهُ الله

#### পারিভাষিক সংজ্ঞা :

- ك. ইলমে হাদীসের পরিভাষায় ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) উভয়ে যে হাদীস বর্ণনা ও সংকলনে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, উক্ত হাদীসকে مُتَّغَفَّ عَلَيْمٍ वला হয়।
- ২. ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, একই বর্ণনাকারী হতে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.) যে হাদীস সংকলন করেছেন, তাকে مُثَنَفَقُ عَكُبُهُ হাদীস বলে।

عَرْواعَكِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَالَيْ كَمَثَالَ رَجُ لِ اِسْ تَوْقَ لَدُ نَارًا فَ لَلهَا اَضَاءَ تُ مَا حَـْولَـهَـا جَعَلَ الْـفَرَاشُ وَ هٰـذِه الـكَدَواتُ الَّبِيْ تَفَعُ فِي النَّبَارِ يَفَعُنَ فِيهُا عَسلَ يَسَحْ جِسزُهُ تَنْ وَيَسَغُّلُبُ نَبَكُ فَيَتَقَحُّمُنَ فِيهَا فَأَنَا أَخِذُ بِحُجَرَكُمُ عَن النَّارِ وَأَنْتُمَّ تَقَحَّمُوْنَ فِيهَا هٰذِه رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ وَلِـمُسْلِمِ نَحْوُهَا وَقَالُ فِيْ الْخِرِهَا قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ أنَا أُخِذُ بِحُرَجِزكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَسَغْ لِبُوْتِي تَقَحَّمُونَ فِيهَا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

১৪১. অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 🚟 ইরশাদ করেছেন— আমার উদাহরণ হচ্ছে সে ব্যক্তির মতো যে আগুন প্রজুলিত করল। অতঃপর সে আগুন যখন চতুর্দিক আলোকিত করল এবং পতঙ্গসমূহ ও অন্য সকল পোকামাকড যেগুলো আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেগুলো ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল আর সে ব্যক্তি সেগুলোকে প্রতিহত করতে লাগল; কিন্তু সেগুলো তাকে পরাস্ত করে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। অনুরূপ আমিও তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে আগুন হতে রক্ষা করার জন্য টেনে ধরছি। আর তোমরা তাতে ঝাঁপিয়ে পডছ। [এটা ইমাম বুখারী (র.)-এর বর্ণনা।] ইমাম মুসলিমও এরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি হাদীসের শেষাংশে এতটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚐 বলেছেন, এটাই হলো আমার ও তোমাদের উদাহরণ। আমি তোমাদেরকে আগুন হতে রক্ষা করার জন্য কোমর ধরে টানছি এবং वनिष्ठ आभात पितक आभ এवः आछन २८० पृत्त थाक, আমার দিকে আস এবং আগুন থেকে দূরে থাক। কিন্তু তোমরা আমাকে পরাস্ত করে আগুনে ঝাঁপিয়ে পডছ। -[বুখারী ও মুসলিম]

<u>ا کیا</u> ؛ اَبِیْ مُوسٰی (رض) قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي السُّلُهُ بِهِ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَل الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ اصَابَ ارْضًا فَكَانَتُ مِنْهَا طَائِفَةُ طَبِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَانْبُتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَتْبُرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكُت الْمَاءَ فَنَفَعَ الثُّلُهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وسَقَوْا وَ زَرَعُتُوا وَاصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إنَّهَا هِيَ قِيْعَانَ لَاتُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَّا فَذَٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِيْن اللَّه وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَيْنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَٰلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللَّهِ النَّذِي ٱرْسِلْتُ بِهِ. مُتَّفَّقُ عَلَيْهِ

১৪২. অনুবাদ : হযরত আবৃ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 🕮 ইরশাদ করেছেন— আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হিদায়েত ও ইলমসহ প্রেরণ করেছেন, তার উদাহরণ মুম্বলধারার বৃষ্টির ন্যায়, যা কোনো ভূমিতে বর্ষিত হয়েছে, আর সে ভূমির একটি অংশ এমন উর্বর ছিল, যা উক্ত বৃষ্টি গ্রহণ করল। অতঃপর তাতে প্রচুর পরিমাণে ঘাস-পাতা ও তৃণলতা জন্মাল। আর এই জমির অপর এক অংশ ছিল এমন শক্ত যে, তা উক্ত বৃষ্টির পানিকে আটকে রেখেছে। যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকার সাধন করেছে, লোকেরা তা পান করেছে এবং অন্যদেরকে পান করিয়েছে এবং এটা দ্বারা কৃষিকাজ করে ফসল উৎপাদন করেছে। আর কিছু পরিমাণ বৃষ্টির পানি এমন এক ভূখণ্ডে পড়েছে, যা ছিল অত্যন্ত অনুর্বর। এ অংশটি পানি আটকিয়ে রাখে না এবং ঘাস-পাতাও জন্মায় না। এটা হলো সে ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহর मीनत्क উপলব্ধি করেছে এবং আল্লাহ যা দিয়ে আমাকে প্রেরণ করেছেন তা তার কল্যাণ সাধন করেছে, সে তা নিজে শিক্ষা করেছে এবং অন্যকে শিক্ষা প্রদান করেছে। আর সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে এ দিকে তার মাথা তুলেও দেখেনি এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হিদায়েতসহ প্রেরণ করেছেন তা কবুলও করেনি ।-[বুখারী, মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

मू 'मित्नत ज्ञात्थ ति विक्षित धत्रत्न ज्ञाति प्रें بَشْبِيْهُ فَلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْاَرَاضِيُّ الْمُخْتَلِفَةِ पू 'मित्नत ज्ञात्व जात्थ विक्षित धत्रत्नत ज्ञाति क्रित्तत क्रित्तत ज्ञाति क्रित्तत ज्ञाति क्रित्तत ज्ञाति क्रित्तत ज्ञाति क्रित्तत ज्ञाति क्रित्तत ज्ञाति क्रित्तति क्रित्तति क्रित्तति क्रित्तति क्रित्तति क्रित्तति क्रित्ति क्रिति क्रिति क्रिति क्रिति क्रित्ति क्रिति क्रिति

- ১. এমন জমিন, যা বৃষ্টির পানি হতে উপকৃত হয়েছে, অর্থাৎ পানিকে নিজের ভিতরে শুষে নিয়েছে, ফলে গাছপালা ও তরুলতা সে জমিনে উৎপন্ন হয়েছে।
- ২. এমন জমিন, যা পানি হতে উপকৃত হয়নি। আবার উপকৃত জমিন দু' প্রকার : এক. উদ্ভিদ উৎপন্নকারী, দুই. উদ্ভিদ উৎপন্নকারী নায়। এমনিভাবে মানুষও দু' প্রকারের : ১. আল্লাহর বিধান তথা দীন গ্রহণ করে উপকার লাভ করেছে। ২. দীন গ্রহণ করেনি ; সূতরাং লাভবানও হয়নি। প্রথম শ্রেণীর লোক মু'মিন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক কাফির। আবার উপরকার গ্রহণকারী মানুষ দু' প্রকার :
- ▶ এক প্রকার, যারা নিজেরা উপকৃত হয়েছে এবং অন্যদেরকেও উপকৃত করেছে। এর অর্থ হলো─ আলেম, আবেদ, ফকীহ, শিক্ষক। এ উদাহরণ সে জমিনের যা পানি শোষণ করেছে এবং সবুজ-সতেজ তৃণলতা ও শস্যাদি উৎপন্ন করেছে। নিজেও উপকার লাভ করেছে এবং অন্যকেও উপকৃত করেছে। অথবা উদাহরণ তাদের যারা মুজতাহিদ, ইলম শিক্ষা করে গ্রেষণার দ্বারা মাসআলা বের করেছেন, নিজেরা আমল করেছেন এবং অন্যকেও আমল করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীসে ইলমকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে, মানুষের অন্তরকে বিভিন্ন প্রকারের জমিনের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

وَعُرْكُ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ تَكَلَا رَسُولُ السَّدِهُ السَّدِهُ السَّدِهُ السَّدِهُ السَّدِهُ السَّدِهُ الْمَاتُ مُحْكَمَاتُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ الْمَاتُ مُحْكَمَاتُ وَقَرَأُ اللَّهِ الْكَالَةُ مُحْكَمَاتُ وَقَرَأُ اللَّهِ الْكَالَةِ الْاللَّبِ اللَّهِ الْكَلْبَابَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَا وَالدَّارَ اللَّهِ اللَّهُ فَا وَالدَّارَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِ

১৪৩. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ করজানের এই আয়াত পাঠ করলেন যে, "তিনিই আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন; যার কিছু সংখ্যক হলো মুহকাম [সুস্পষ্ট]" এখান থেকে "কিছু জ্ঞানী লোকেরা ব্যতীত আর কেউই তা হতে উপদেশ গ্রহণ করে না " পর্যন্ত পাঠ করলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাস্লুল্লাহ করেলেন, এরপর যখন তুমি দেখবে, আর ইমাম মুসলিমের বর্ণনা মতে, "তোমরা দেখবে সে সব লোকদেরকে যারা শুধু আল্লাহর কিতাবের 'মুতাশাবেহ' আয়াতগুলোকে অনুসরণ করছে [তখন বুঝবে যে,] তারাই হচ্ছে সেসব লোক বিক্র অন্তর বিশিষ্ট বলে] আল্লাহ তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।—[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- اسْم مَفْعُوْل হতে اِفْعَالٌ বাবে الْمُحْكَمْ وَالْمُتَشَابَهِ - এর শব্দ। শাব্দিক অর্থ হলো সৃদৃঢ় বা পাকাপোক্ত। পরিভাষায় সে সব আয়াতকে মুহকাম বলে, যেগুলোর ভাষা অত্যন্ত প্রাপ্তল, অর্থ নির্ধারণ ও গ্রহণে কোনো অসুবিধা হয় না এবং তাতে সন্দেহেরও কোনো অবকাশ নেই। এক কথায় যেগুলোর শব্দ, অর্থ ও ভাব সুস্পষ্ট, তাই হলো মুহকাম। এ সকল আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদানুযায়ী আমল করা একান্ত আবশ্যক, এটা অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হবে।

मुलधाजू राज निर्गाल, भाष्मिक वर्थ राला সत्म्वर्षुक । ﴿ مُعَنَّفُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

পরিভাষায় যে সব আয়াতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে তাদেরকে কর্মান বলা হয়। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) -এর মতে, যে সব আয়াতের সঠিক ও নির্ভুল অর্থ ও উদ্দেশ্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না, সেগুলোকে ক্রিক্রাইর বলা হয়।

-মুতাশাবেহ দু' প্রকার।

- ك. خُرُوْن مُقَطَّعَاتُ বা বিচ্ছিন্ন বর্ণ। যা কিছু সংখ্যক সূরার প্রথমে রয়েছে। যাদের অর্থ ও ভাব কোনোটাই জানা যায় না।
- ২. اَيْتُ صِفَاتُ (গুণবাচক আয়াতসমূহ) এগুলোর শাব্দিক অর্থ জানা যায়। কিন্তু ভাব সঠিকভাবে বুঝা যায় না। এ সব আয়াতের ভাব উদ্ধারে লিপ্ত হওয়া অনুচিত। সরল মনে বিশ্বাস করাই হলো ঈমানদারদের কাজ।

আন্তয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) - ৬

وَعُرْكُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِهِ (رض) قَالَ حَظَرْتُ إللْى رَسُولِ اللّهِ ﷺ يَسْوَمًا قَالَ فَسَمِعَ اَصْوَاتَ رَجُلَبْنِ اللّهِ ﷺ إِخْتَلَفًا فِي الْهَ فَسَمِعَ اَصْوَاتَ رَجُلَبْنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ اللّهِ ﷺ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَي اللّهِ الْعَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَي الْكِتَابِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪৪. অনুবাদ: হযরত আদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন দুপুর বেলায় আমি রাসূল্লাহ এর নিকট উপস্থিত হলাম। হযরত ইবনে আমর (রা.) বলেন, এ সময় রাসূল্লাহ কু দু জনলোকের কথাবার্তা ভনতে পেলেন, যারা কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে বিতর্ক করছিল। অতঃপর রাসূলুলাহ আমাদের সমুখে এসে উপস্থিত হলেন, তাঁর চেহারায় তখন ক্রোধের ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। অতঃপর রাসূলুলাহ বললেন, তোমাদের পূর্বে অনেক লোক আল্লাহ তা আলার কিতাব সম্পর্কে মতানৈক্য করার দরুনই ধ্বংস হয়ে গেছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা : إِخْتَلَفَا فِيْ اُيَةٍ -এর সাধারণ অর্থ হলো তারা একটি আয়াত নিয়ে মতভেদ করছিল। এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে—

- ১. তারা একটি মুতাশাবিহ আয়াতের মর্ম উদঘাটনের জন্য পরস্পর তর্কবিতর্ক করছিল, ফলে রাসূলুল্লাহ তাদের উপর রাগান্তিত হলেন। কেননা, এইইই আয়াতের মর্ম উদঘাটনের চেষ্টা চালানো নির্থক।
- ২. অথবা, তারা একটি আয়াতের পঠনরীতি নিয়ে মতবিরোধ করছিল, এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ত্রাদের উপর রাগান্তিত হওয়ার কারণ হলো রাসূলুল্লাহ স্থায়ং তাদের মধ্যে রয়েছেন এমতাবস্থায় বিতর্ক করা অনুচিত।

وَعَنْ فَكُ سَعْدِ بْنِ أَبِیْ وَتَّاصٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِنَّ اَعْظَمَ الْمُسْلِمِبْنَ جُرْمًا مَنْ الْمُسْلِمِبْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَدْ لَمُ يُحَرَّمُ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ اَجَل مَسْأَلَتِهِ . مُتَّفَقُ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ اَجَل مَسْأَلَتِه . مُتَّفَقُ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ

১৪৫. অনুবাদ : হযরত সাদ ইবনে আবৃ ওয়াকাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন— মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী হলো সে ব্যক্তি, যে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করেছে, যা মানবজাতির জন্য পূর্বে হারাম বা অবৈধ ছিল না ; কিন্তু উক্ত ব্যক্তির প্রশ্নের কারণেই তা হারাম করা হলো। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ اللّهِ عَلَى الْحِرِ اللّهَ عَلَى الْحِرِ اللّهَ اللّهُ ا

১৪৬. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন, শেষ জমানায় কিছু সংখ্যক মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, তারা তোমাদের নিকট এমন কিছু অলীক কথাবার্তা উপস্থিত করবে, যা না তোমরা শুনেছ, না তোমাদের পিতৃপুরুষগণ কখনো শুনেছে। সাবধান তোমরা তাদের নিকট থেকে দ্রে সরে থাকবে, যাতে তারা তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং কোনো প্রকার বিপর্যয় এবং ফিতনায় ফেলতে না পারে। – [মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা : বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ হ্রে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, শেষ যুগে কিছু সংখ্যক মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, তারা তোমাদের নিকট অলীক কথাবার্তা উপস্থিত করবে।

خَبَّالُ وَ শব্দিট دَجَّالُونُ कि রামূল হতে নির্গত হয়েছে, এর শাব্দিক অর্থ প্রতারণা করা। আর وَجَّالُونُ অর্থ মহাপ্রবাধক।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ত্রাত্র-এর বাণী যর্থার্থরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ত্রাত্রএর পর হতে এই পর্যন্ত অসংখ্য প্রবঞ্চক সরল প্রাণ মুসলমানকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এদের কেউ নব্য়তও দাবি করেছে, যেমন—মুসায়লামা, আসওয়াদ আনাসী ও তুলায়হা।

আবার কেউ মাসীহ, মাহদী ইত্যাদি দাবি করেছে। যেমন- গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, কেউ কেউ সকল ধর্ম একসাথে করে নতুন ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা করেছে। যেমন-বাদশাহ আকবরের দীন-ই ইলাহী।

আবার কেউ ইসলামি পোশাক পরে মাথায় টুপি দিয়ে নির্বাচনে জয়ী হয়, তারপর ক্ষমতার মসনদে বসে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা রকম অপতৎপরতা চালায়। ইসলামের ধারক-বাহকদের নির্যাতন করে কেউ ইসলামের কথা, ন্যায়ের কথা বলতে গেলে তার কণ্ঠরোধ করে বসে। অন্যদিকে মুখে মুখে ইসলামের সেবক হয়ে গালভরা বুলি ছাড়ে। আসলে এ ধরনের লোক এক প্রকার মুনাফিক, কাজেই এধরনের লোকদের ধোঁকা হতে প্রতিটি মুসলিমের বেঁচে থাকা একান্তই প্রয়োজন।

وَعَنْ كُنْ النَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا يَعْبَرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرْبِيَّةِ لِاهْلِ الْلِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ السَّلَامِ فَقَالَ رَسُولُ السَّلَهِ فَقَالَ رَسُولُ السَّلَهِ فَعَالًا السَّلِهِ وَمَا وَلَاتُكَابِ السَّهِ وَمَا الْمُنتَا بِاللَّهِ وَمَا انْزِلَ النَّهِ اللَّهِ وَمَا انْزِلَ النَّهِ اللَّهِ وَمَا الْبُخَارِيُّ اللَّهِ وَمَا انْزِلَ النَّهِ اللَّهِ وَمَا الْبُخَارِيُّ اللَّهِ وَمَا الْمُنتَا بِاللَّهِ وَمَا الْهُ إِلَى اللَّهِ وَمَا الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ا

১৪৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাবগণ হিব্রু ভাষায় তাওরাত পাঠ করত এবং মুসলমানদের জন্য তা আরবি ভাষায় ব্যাখ্যা করত। অতঃপর রাস্লুল্লাহ ক্রিবলনে, তোমরা আহলে কিতাবদেরকে সত্যবাদী বলে সমর্থন করো না এবং মিথ্যাবাদী হিসেবেও গণ্য করো না; বরং তোমরা তাদেরকে বলে দাও যে, আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমাদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতিও।—[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৩৬]; —[বুখারী]

وَعَنْ 12 مَنْ اللّهِ عَلَى قَالَ وَاللّهِ اللّهِ عَلَى كَالُهُ اللّهِ عَلَى كَالُهُ مَا اللّهِ عَلَى كَالُهُ مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى إِللّهُ مُسْلِمٌ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

১৪৮. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনে তা [যাচাই বাচাই না করেই] বলে বেড়ায়।−[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ক্রি মিথ্যাবাদী ব্যক্তির একটি বড় নিদর্শন বর্ণনা করেছেন, আর তা হলো– অন্যের নিকট হতে কোনো কথা শ্রবণ করে সত্য মিথ্যা যাচাই না করে তা প্রচার করে বেড়ানোই মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কেননা, কথাটি যার থেকে শুনেছে হয়তো সে মিথ্যা কথা বলে থাকতে পারে, আর তার কথার উপর আস্থা রেখে তা প্রচার করার দ্বারা একটি মিথ্যা কথাই প্রচলিত হবে, তাই মিথ্যা হতে বাঁচার জন্য শোনা কথা যাচাই করা একান্ত আবশ্যক।

وَعُنْ وَمَنْ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ مَا مِنْ نَبِيّ بَعَفَهُ اللّٰهُ فِيْ اُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ فِيْ اُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ وَاصْحَابُ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِاَمْرِهِ ثُلُونَ مَا لاَ يَغْعَلُونَ وَيَغْدِهِمْ خُلُونَ مَا لاَ يَغْعَلُونَ وَيَغُومُ وَيَغُومُ مُؤُمِنَ مَا لاَ يَغْعَلُونَ وَيَغُومُ وَيَغُومُ مُؤْمِنَ وَمَنْ يَعْمَلُونَ مَا لاَ يَغْعَلُونَ مَا لاَ يَغْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيلِهِ اللهِ فَهُو مُؤْمِنَ وَمَنْ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِلسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنَ وَمَنْ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْمِهُ وَمُؤْمِنَ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِلسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنَ وَلَيْسَ وَرَاءَ جَاهَدَهُمْ بِقَلْمِهُ وَمُؤْمِنَ وَلَيْسَ وَرَاءَ وَلَيْسَ وَرَاءَ وَلَيْسَ وَرَاءَ وَلِيْسَ وَرَاءَ وَلِيكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خُرُدَلٍ . رَوَاهُ مُسْلِمُ وَلَا عَمْ لَا لَا يَعْمَانِ حَبَّةٌ خُرُدَلٍ . رَوَاهُ مُسْلِمُ وَلَاءَ وَلَا عَمْ وَمُؤْمِنَ وَاهُ مُسْلِمُ وَالْا يَعْمَانِ حَبَّةٌ خُرُدَلٍ . رَوَاهُ مُسْلِمَ مُنْ فَعُلُونَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةً خُرُدَلٍ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

১৪৯. অনুবাদ: হযরত আবুল্লাহ ইবনে মাস্উদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 🚃 ইরশাদ করেছেন- আমার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা যে কোনো নবীকেই তাঁর উন্মতের নিকট প্রেরণ করেছেন, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর কিছু হাওয়ারী বা সঙ্গী ছিল যারা তার সুরুতকে অনুসরণ করতেন এবং তাঁর নির্দেশ মান্য করে চলতেন। এরপর এমন সব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত रला. याता जनारमत्रक अपन कथा वलक याता निर्जता তা করত না এবং এমন সব কাজ করতো যার জন্য তাদেরকে আদেশ করা হয়নি। অতএব এমতাবস্তায় যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে লডাই করে সে মু'মিন। আর যে ব্যক্তি মুখের প্রিতিবাদের] দ্বারা জিহাদ করে সেও মু'মিন, আর যে ব্যক্তি অন্তত অন্তর দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে সেও মু'মিন, আর এরপর [যারা এতটুকু জিহাদ করতে প্রস্তুত নয়] তার মধ্যে সরিষা তুল্য ঈমানও নেই। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সং কাজের আদেশ ও অসং কাজের নিষেধ ফরজ কি-না ? সং কাজের আদেশ ও অসং কাজের নিষেধ ফরজ কি-না ? সং কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ ফরজ কি-না । এ বিষয়ে শাস্ত্রবিদ আলিমদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় যা নিম্নরপ—আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, عَنِ الْمُنْكُرِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكَرِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُعْرَوْنَ وَالنَّهُى عَنِ الْمُعْرَوْنَ وَالنَّهُى عَنِ الْمُعْرَوْنَ وَالْمُورُونَ وَالنَّهُمُ وَالْمُورُونَ وَالنَّهُمُ وَالْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَوْنَ وَالْمُؤْمِرُونَ وَالنَّهُمُ وَالْمَعْرُونَ وَالْمُعْرَوْنَ وَالْمُؤْمِرُونَ وَالْمُعْرَوْنَ وَالْمُؤْمِرُونَ وَالْمُؤْمِرُونَ وَالْمُؤْمِرُونَ وَالْمُعُرُونَ وَالْمُؤْمِرُونَ وَالْمُؤْمُورُونَ وَالْمُؤْمِرُونَ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِرُونَ وَالْمُؤْمِلِهُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلِمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلِ

٢- أُدْعُ إِلَىٰ سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعَظَةِ الْحَسَّنةِ .

٣- قَوْلُهُ عَلَى مَنْ رَأْي مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيدِهِ الخ ـ

যদি মুসলমানদের ঈমান ও আকীদা হরণকারী কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে সকলের উপর غَنِ الْمُنْكَرِ ফরজ। যেমন কাদিয়ানী সমস্যা, ইসলাম বিরোধী প্রচারণা ও বই লেখা ইত্যাদি।

যদি প্রাণ নাশের ভয় থাকে, তাহলে হাতে ও মৌখিকভাবে بِالْمُعْرُونِ हो أَمْرٌ بِالْمُعْرُونِ ওয়াজিব নয়। সে সময় মনে মনে ঘৃণা করতে হবে। যেমন, রাস্ল এর বাণী فَانْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِعَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ ٱلْإِيْمَانِ

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ বিবেচনা অনুযায়ী ওয়াজিব হলেও শরিয়তের বিধানে ওয়াজিব নয়।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে – যতদিন আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী না হয়, ততদিন وَمُرُّبِالْمَعُرُوْبِ كَالْمُنْكُرِ الْمُنْكُرِ الْمُنْكُورِ الْمُنْكُورِ الْمُنْكُورِ الْمُنْكِيلِ الْمُنْكُورِ الْمُنْكُورِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

রাফেযীদের মতে, শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব হলেও বিবেকের দিক দিয়ে ওয়াজিব নয়।

(رض) عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدِ (رض) पानुल्लार टेरान माजछन (ता.)-এत जीवनी :

১. নাম ও পরিচিতি : নাম- আব্দুল্লাহ ; কুনিয়াত আবূ আব্দুর রহমান আল-হুযালী। পিতা- মাসউদ। মাতা- উম্মে আবদ।

- ২. ইসলাম গ্রহণ: ইবনে সা'দের মতে, রাসূল ত্রে যেদিন দারে আরকামের মধ্যে প্রবেশ করেন তার পূর্বেই হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) ইসলাম কবুল করেন। ইবনে মাসউদ (রা.) নিজেই বলতেন. আমি ৬৯ মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তবে ইবনে ইসহাকের মতে, তিনি হচ্ছেন ৩৩তম মুসলমান।
- ৩. হিজরত : হ্য়রত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ইসলাম কবুলের পর নির্মম নির্যাতনের স্বীকার হন। কুরাইশদের
   অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি দু'বার আবিসিনিয়ায় এবং পরে মদীনায় হিজরত করেন।
- 8. জিহাদে অংশগ্রহণ: তিনি প্রায় সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে ইয়ারমূকের যুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।
- ৫. তার বর্ণিত হাদীস: তিনি সর্বমোট ৮৪৮টি হাদীস বর্ণনা করেন। এর মধ্যে ৬৪টি হাদীস বুখারী ও মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন। এছাড়া ২১৫টি কেবল বুখারীতে এবং ৩৫টি কেবল মুসলিমে স্থান পেয়েছে।
- **৬. মৃত্যু :** হ্যরত ওসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে ৩২ হি:, মতান্তরে ৩৩ হি: ৮ই রমজান ৬০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

وَعُوْنِ فَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ وَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ دَعَا إلى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ الجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ الجُوْرِ هِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إلى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ الْمَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ الْمُعْمِ مِثْلُ الْمَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ الْمُعِهِمْ شَيْئًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ الْمَامِهِمْ شَيْئًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ الْمَامِهِمْ شَيْئًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৫০. অনাবদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ এরশাদ করেছেন—যে ব্যক্তি কাউকে সৎ পথের প্রতি আহ্বান করে, তার ডাকে সাড়া দানকারীর পুণ্যের পরিমাণ ছওয়াব সেও পায়। এতে সাড়া দানকারীদের ছওয়াব বিন্দুমাত্রও কমানো হয়না। আর যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, তবে তার ও সে পরিমাণ শুনাহ হয়, যা তার ডাকে সাড়াদানকারীদের হয়। এতে তাদের পাপের বিন্দুমাত্রও হ্রাস করা হয় না।—[মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيثُ शामीत्मत्र व्याचा : আলোচ্য হাদীসে মহানবী হাত সং কাজে আহ্বানকারীর দ্বিগুণ ছওয়াব এবং মন্দ কাজে আহ্বানকারীর দ্বিগুণ পাপের অংশীদার হওয়ার কথা বলেছেন।

যে ব্যক্তি নিজে সৎকর্ম সম্পাদন করল এবং অন্যকে সৎকর্মে উদ্বন্ধ করল সে ব্যক্তি তার ডাকে সাড়াদানকারীর পুণ্যের পরিমাণ পুণ্য লাভ করবে। এ করণেই রাসূল আৰু অন্যত্র বলেছেন – اَلْدَّالُ عَلَى الْخَيْرِكُنَاعِلِهِ

অপরদিকে যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে পাপকর্ম করতে উদ্বুদ্ধ করে। সে একইভাবে দ্বিগুণ পাপের ভাগী হবে। এতে পাপকারীর গুনাহ মোটেই কমানো হবে না। এজন্য প্রত্যেকেরই উচিত মানুষদেরকে কল্যাণের দিকে ডাকা এবং অন্যায়ের কাজ হতে বাধা প্রদান করা।

وَعَنْ اللهِ عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

১৫১. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন– ইসলাম অপরিচিত [নিঃসঙ্গ] অবস্থায় যাত্রা শুরু করেছে। আর অচিরেই ঠিক সেভাবেই প্রত্যাবর্তন করবে। যেভাবে শুরু হয়েছে। অতএব সে অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ। –[মুসলিম] وَعَنْ 10 مُ مَالَ اللّهِ عَلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَاْرِذُ اللّهِ عَلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَاْرِذُ الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَاْرِذُ الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَاْرِذُ الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَاْرِذُ الْمَدَيَّةُ اللّهِ وَسَنَاذُكُرُ الْمَدَيْنَةُ عَلَيْهِ وَسَنَاذُكُرُ حَدِيْنَةً وَسَنَاذُكُرُ حَدِيْنَةً مَا اَتَرَكُتُكُمْ فِي حَدِيْنَ مَا تَرَكُتُكُمْ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ وَحَدِيْنَى مُعَاوِيةً وَجَابِرٍ لاَ يَزَالُ طَائِفَةً مِنْ اُمَّتِي وَلاَ يَزَالُ طَائِفَةً مِنْ اُمَّتِي وَلاَ يَزَالُ طَائِفَةً مِنْ اللّهِ تَعَالَى .

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें হাদীসের ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীসে ইসলাম বলতে ইসলাম ও মুসলমান উভয়কেই বুঝানো হয়েছে। আরব উপদ্বীপে যখন ইসলামের যাত্রা শুরু হয় তখন এটি ছিল একটি নতুন, অজ্ঞাত ও অপরিচিত। আর মুসলমানদের সংখ্যাও ছিল একেবারে স্বল্প। সে হিসেবে মুসলমানগণও তখন অজ্ঞাত অখ্যাত ছিল। রাস্লুল্লাহ ত্রি এব ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ জমানায় ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থাও তাই হবে। আর ইসলাম তখন মদীনার দিকেই ফিরে আসবে।

# দিতীয় অনুচ্ছেদ : ٱلنَّفَصْلُ التَّانِيْ

عَرْضَكَ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِيّ (رضا) قَسَالًا أُتِى نَبِيْ اللهِ عَلَى فَقِيْلُ لَهُ لِتَنَمْ عَيْنُكَ وَلْبَعْقِلْ قَلْبُكَ قَالَ عَيْنُكَ وَلْبَعْقِلْ قَلْبُكَ قَالَ فَنَامَتْ عَيْنَكَ وَسَمِعَتْ أُذُنكَى وَعَقَلَ قَلْبِي قَالَ فَنَامَتْ عَيْنَكَ وَسَمِعَتْ أُذُنكى وَعَقَلَ قَلْبِي قَالَ فَقِيْلَ لِي سَيِّذَ بَنِي دَارًا فَصَنعَ فِيها قَالَ فَقِيلًا لِي سَيِّذَ بَنِي دَارًا فَصَنعَ فِيها مَادُبَةً وَارْسَلَ دَاعِياً فَصَنْنَ اَجَابَ التَداعِي مَادُبَةً وَرَضِي عَنْهُ مَادُبَةً وَمَنْ لَمْ يُجِبِ التَّذَاعِي لَمْ يَدْخُلِ اللَّالَ وَلَكَلَ مِنَ الْمَادُبَةِ وَسَخِطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ وَلَمْ يَاكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ وَسَخِطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ وَلَا اللَّالَ وَالْمَادُبَةُ وَمَحْتَمَدُ الدَّاعِي وَالتَّالُ اللَّالَةُ السَّيِّدُ وَمُحَتَّمَدُ الدَّاعِي وَالتَّذَارُ وَالْمَادُبَةُ السَّيِّدُ وَمُحَتَّمَدُ الدَّاعِي وَالتَّذَارُ وَالْمَادُبَةُ السَّيِدُ وَمُحَتَّمَدُ الدَّاعِي وَالدَّارُ مِنَ الْمَادُبَةُ الشَّيِدُ وَمُحَتَّمَدُ الدَّاعِي وَالدَّارُ مِنَ الْمَادُبَةُ السَّيِدُ وَمُحَتَّمَدُ الدَّاعِي وَالدَّارُ مِنَ الْمَادُبَةُ الشَّيِدُ وَمُحَتَّمَدُ الدَّاعِي وَالْمَادُ وَمَنْ لَمْ السَّيِدُ وَمُحَتَّمَدُ الدَّاعِي وَالدَّارُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَمُحَتَّمَدُ اللَّالَةُ السَّيْعِيدُ وَمُحَتَّمَدُ الدَّارِمِيُ وَالْمَادُ السَّيْعِةُ وَالسَّذَامُ اللَّالَةُ الْمَادُ وَالْمَادُ الْمَادُ الْمَادُ وَالْمَادُ اللَّالَةِ الْمَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمَالَالُهُ السَّيْعِ لَا اللَّالَةُ الْمَالَةُ الْمَالُولَةُ السَّيْعِ لَا اللَّالَةُ السَّالِي اللَّالَةُ الْمَالَةُ الْمَالُولُولُولُ السَّيْعِ لَا السَّلَا اللَّهُ الْمَادُ الْمَالُولُ السَّامِ السَّيْعِ الْمَالْمُ الْمَالُولُولُ اللَّالَةُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ السَّامِ اللَّالُولُ الْمُنْ اللَّالَةُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ السَّالَةُ الْمَالُولُ الْمُنْ الْمُعَلِيْدُ اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِّلِهُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِيْ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِيْ الْمُعْالِقُ الْمُعَلِيْلُ الْمُنْ الْمُعَلِيْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُع

১৫৩. অনুবাদ: হযরত রাবীয়া জুরাশী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 এর নিকট কিছু সংখ্যক ফেরেশতা আগমন করলেন এবং রাস্লুল্লাহ -কে বললেন যে, আপনার চক্ষুযুগল ঘুমিয়ে থাকুক। কর্ণযুগল শুনতে থাকুক এবং আপনার অন্তর অনুধাবন করতে থাকুক, রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, অতঃপর আমার নয়নযুগল ঘুমাল, কর্ণযুগল শুনল এবং অন্তর অনুধাবন করতে লাগল। রাস্লুল্লাহ 🕮 বলেন, তিখন আমাকে উপমার দারা বলা হলো] একজন সর্দার একটি গৃহ নির্মাণ করলেন এবং তাতে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করলেন, অতঃপর একজন আহ্বানকারী প্রেরণ করলেন। যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিল সে ঐ গৃহে প্রবেশ করল এবং আহার গ্রহণ করল, আর তাতে ঐ ঘরের নেতাও সন্তুষ্ট হলেন। অপরদিকে যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিল না, সে ঘরেও প্রবেশ করতে পারল না এবং আহারও গ্রহণ করতে পারল না। এতে গৃহস্বামীও তার প্রতি অসভুষ্ট হলেন। [এর ব্যাখ্যাম্বরূপ] রাসূলুল্লাহ 🚐 বলেন, গৃহস্বামী হলেন আল্লাহ, আহ্বানকারী হলেন মুহাম্মদ ঘর হলো ইসলাম, আর নিমন্ত্রণস্থল জানাত। -[দারেমী]

وَعَرْفِكِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

১৫৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ রাফে (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কলেছেন— তোমাদের
কাউকে এরপ দেখতে পছন্দ করি না যে, সে তার খাটে
হেলান দিয়ে বসে থাকবে, আর তার নিকট আমার কোনো
আদেশ পৌছবে। তাতে আমি কোনো বিষয়ে আদেশ
করেছি। অথবা কোনো বিষয়ে নিষেধ করেছি, তখন সে
বলবে আমি এসব কিছু জানি না। আল্লাহ তা আলার
কিতাবে যা পেয়েছি তাই অনুসরণ করব। —[আহমদ, আবৃ
দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ] আর ইমাম বায়হাকী
দালাইলুন নবুওয়াতে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شُرُّحُ । الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। মুসলমান বলে দার্বিদার লোকদের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর লোকও রয়েছে, যারা হাদীসকে শরিয়তের দলিল হিসেবে স্বীকার করতে অস্বীকার করে, অথচ হাদীসও ওহীর এক প্রকার। তা অনুসরণের জন্য কুরআনেই নির্দেশ এসেছে যে,

ما اتباكم الرّسولُ فيخذُوه ومَا نَهَاكُمْ عِنْهُ فَانْتَهُوا مَا اتباكُمُ الرّسولُ فيخذُوه ومَا نَهَاكُمْ عِنْهُ فَانْتَهُوا

ضا مَنْطِقُ عَنِ الْهُوٰى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيُ يُوْحَى يُوْحَى عِنْهُ اللهُ وَحَيْ يُوْحَى عِنْهُ اللهُ عَن

১৫৫. অনুবাদ: হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন— জেনে রাখ! আমাকে কুরআন এবং তার সাথে তার অনুরূপ [সুনাহ] ও দেওয়া হয়েছে। জেনে রাখ! এমন এক সময় আসবে, যখন কোনো উদরপূর্ণ বিলাসী লোক তার তখতে বসে বলবে, তোমরা শুধু এই কুরআনকে গ্রহণ করবে। তাতে যা হালাল পাবে তাকে হালাল মনে করবে এবং তাতে যা হারাম পাবে তাকে হারাম জানবে। অথচ রাস্লুল্লাহ 🚟 যা হারাম করেছেন তাও তারই অনুরূপ যা আল্লাহ হারাম করেছেন। জেনে রাখ! তোমাদের জন্য গৃহপালিত গাধা হালাল নয় এবং কেনানো ছেদন-দাঁতবিশিষ্ট হিংস্রপশুও তোমাদের জন্য হালাল নয়। এমনিভাবে সন্ধিতে আবদ্ধ [জিম্মি] অমুসলমানদের হারানো বস্তু তোমাদের জন্য হালাল নয়, তবে যদি তার মালিক তার দাবি ছেড়ে দেয়। আর যখন কোনো লোক কোনো সম্প্রদায়ের নিকট আগমন করে তখন তাদের উচিত তার মেহমানদারী করা। যদি তারা তা না করে, তবে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে হলেও তার আতিথ্য পরিমাণ জিনিস আদায় করা জায়েয হবে। [এসব বিষয় কুরআনে নেই]-[আবু দাউদ, দারেমীও এ অর্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। এমনিভাবে ইবনে মাজাও کیک کی کری الله পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দু'টি হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধ: আলোচ্য হাদীস হতে বুঝা যায় যে, মেজবান মেহমানের মেহমানদারী না করলে মেহমান তার প্রয়োজনীয় জিনিস আদায় করতে পারবে। অথচ অন্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কারো সম্পদ তার সভুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা হালাল নয়। সূতরাং উভয় হাদীসে মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টতে অর্থগত বিরোধ দেখা যায়। সমাধান: এর তিনটি উত্তর হতে পারে—

- ১. উপরিউক্ত হাদীসের বিধান ইসলামের প্রথম যুগের, পরে তা রহিত হয়ে গেছে।
- ২. মেহমান মেজবান হতে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য তখনই নিতে পারবে যখন খাদ্যের অভাবে তার প্রাণ নাশের সম্ভাবনা থাকে।
  নতুবা খাদ্যের মালিকের সন্তুষ্টি ব্যতীত তা গ্রহণ করা যাবে না। যেমন— নবী করীম ক্রী বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম
  সৈন্যদেরকে প্রেরণ করতেন। তারা গন্তব্যস্থলে গিয়ে অনেক সময় বিভিন্ন জিনিস বিশেষ করে পানাহার সামগ্রীর অভাবের
  সন্মুখীন হয়ে পড়তেন, তখন তাদের জন্য এলাকার অধিবাসীদের মেহমান হয়ে প্রয়োজনে এরূপ ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে
  হতো এবং এটি তাদের জন্য জায়েয ছিল যে তারা এলাকাবাসীর নিকট হতে খাদ্য সামগ্রী ছিনিয়ে নেবেন। নতুবা তাদের
  প্রাণ নাশের সম্ভাবনা দেখা দিত।
- ৩. অথবা এ নির্দেশ ছিল ঐসব জিম্মিদের প্রতি, যাদের জন্য শর্ত করা হয়েছিল যে, তাদের নিকট থেকে মুসলিম ব্যক্তি বা দল গমন করলে তারা তাদেরকে আতিথেয়তা করবে।

১৫৬. অনুবাদ: হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 একদা ভাষণ দানের জন্য দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, তোমাদের মধ্যে कि कि चार्ट र्यंत्र नागिया वस्त्र थिक व कथा मत्न করে যে, আল্লাহ তা'আলা যা এ কুরআনে হারাম করেছেন তা ব্যতীত তিনি আর কিছুই হারাম করেননি। জেনে রাখ! আমিও আল্লাহর কসম করে বলছি। অবশ্যই আমি [তোমাদেরকে] অনেক বিষয়ে আদেশ দিয়েছি। উপদেশ প্রদান করেছি এবং অনেক বিষয়ে নিষেধও করেছি। আর এটাও কুরআনের অনুরূপ অথবা তার চেয়েও বেশি। জেনে রাখ! আহলে কিতাব জিম্মিদের গৃহে তাদের অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয় : তাদের স্ত্রীদের প্রহার করা এবং তাদের শস্য ফল খাওয়াও তোমাদের জন্য বৈধ নয়, যদি তারা তাদের উপর নির্ধারিত কর আদায় করে।-[আবূ দাউদ]; কিন্তু তার হাদীসের সনদে একজন রাবী আসআস ইবনে ভ'বা মিসসীসী রয়েছেন, যার সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ সমালোচনা করেছেন।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَأَنَّهَا لَمُثْلُ الْفَرْانِ اَوْ اَكْثَرُ - এর ব্যাখ্যা : মহানবী ভিজ্ঞ উক্ত হাদীসে বলেছেন– আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তোমাদের অনেক বিষয়ে আদেশ দিয়েছি, উপদেশ দিয়েছি এবং অনেক বিষয়ে নিষেধও করেছি ; নিশ্চয় তা কুরআনেরই অনুরূপ অথবা তার চেয়ে বেশি।

রাস্লুল্লাহ এর উপরোক্ত। পদটি সন্দেহসূচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি; বরং এর অর্থ হলো এই যে, কাশফের জ্ঞান ইলহাম ও কাশফের মাধ্যমে ক্রমান্তরে বৃদ্ধি পেতে থাকত। সুতরাং একবার ইলহাম করা হয়েছে যে, কুরআন ব্যতীত তাকে যেসব বিধান দান করা হয়েছে তা কুরআনের অনুরূপ। আবার পরক্ষণেই ইলহাম করা হয়েছে যে, এটা কুরআন হতেও বেশি। অতএব বলা যায় যে, ।টি সন্দেহসূচক নয়।

وَعَنْ 10٧ مُ قَالَ صَلَى بِنَا رَسُولُ اللّهِ عَلِيَّ ذَاتَ يَوْمِ ثُكُّمَ ا تَعْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِ ا مُوْعِظَةً بِللْغَةً ذَرَفَتُ مِنْهَا بُوْنُ وَ وَجِلَتْ مِنْهَا الْقَلُوْبُ فَقَالَ رَجُلُ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ هَٰذِهِ مَوْعِظَةً مُودِّعٍ اَوْصِنَا فَعَالَ اُوْصِـبْ كُمْ بِتَـقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَسَيرَلى إِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةٍ الْخُلُفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيَيْنَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْدِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِـ دْعَـةٍ ضَـ لَالَـةُ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُـوُدُاوُدُ وَاليِّتْرْمِنِدِّيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا أَنَّهُمَا كُمْ يَذْكُرًا الصَّلُوة .

১৫৭. অনুবাদ: হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- একদিন রাস্লুল্লাহ 🚐 আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়লেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরে বসলেন এবং আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্ণী নসিহত করলেন, যাতে আমাদের চক্ষুসমূহ অশ্রু সিক্ত হলো এবং অন্তরসমূহ বিগলিত হলো। তখন জনৈক ব্যক্তি উঠে বলল, হে আল্লাহর রাসূল 🚐 মনে হয় এটা বিদায়ী উপদেশ। আমাদেরকে আরো কিছু নসিহত করুন। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন তথা আল্লাহকে ভয় করতে উপদেশ দিচ্ছি. নেতার কথা শুনতে এবং তাঁর আনুগত্য করতে বলছি. যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, সে অচিরেই অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুনুত এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুনুতকে আঁকড়ে ধরবে। অতএব, সাবধান! তোমরা দীনের ব্যাপারে কিতাবুল্লাহ ও সুনাহর বাইরে নতুন কথা ও মতবাদ হতে বেঁচে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক নতুন বিষয় হচ্ছে বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই হচ্ছে গোমরাহী তথা পথভ্রষ্টতা। - [আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ] কিন্তু ইমাম তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ নামাজ পড়ার কথা বলেননি।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

َ 'الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدِيْنَ শব্দটি -এর বহুবচন। অর্থ খলীফা, প্রতিনিধি। আর خَلَفَاءُ الرَّاشِدِيْنَ শব্দটি -এর বহুবচন। অর্থ সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। পরিভাষায় خُلَفَاءُ رَاشِدُ হলেন—

আন্ওয়ারুল ফিশকাত (১ম খণ্ড) -

উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হিসাব করে দেখা গেল যে, হ্যরত আবৃ বকর (রা.)-এর খিলাফত দু' বছর। হ্যরত ওমর (রা.)-এর দশ বছর, হ্যরত ওসমান (রা.)-এর বারো বছর, আর হ্যরত আলী (রা.)-এর খেলাফত ছয় বছর। –[মুসনাদে আহমদ] এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হ্যরত আলী (রা.) পর্যন্ত খিলাফতে রাশেদার কল্যাণধারা সমাপ্ত হয়। ঐতিহাসিকগণ হিসাব করে দেখেছেন যে, উপরোক্ত খলীফাগণের সময়কাল ২৯ বছর ৬ মাস ছিল। তাই হ্যরত ইমাম হাসান (রা.)-এর ৬ মাস সময়কেও খিলাফতে রাশেদার মধ্যে গণনা করা হয়।

আবার কেউ কেউ উমাইয়া খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.)-কেও খোলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

"فَ كَانَ عَبْدًا جُبْسُكِّة বলেছেন— তোমরা নেতার কথা শুনবে ও তাঁর আনুগত্য করবে; যদিও
তিনি হাবশী গোলাম হন। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, গোলাম তথা ক্রীতদাস তো নেতা বা রাষ্ট্র-প্রধান হতে পারে
না। কারণ, সে তো অন্যের অধীনে। এতদভিন্ন গোলামের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাও কম থাকে। সুতরাং হাদীসে ক্রীতদাসের কথা
কেন বলা হলো। উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, রাস্লুল্লাহ

উপরোক্ত উক্তির মাধ্যমে মূলত নেতা বা রাষ্ট্র-প্রধানের আনুগত্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

অথবা, রাসূল ক্রিউজ উক্তির মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন যে, নীচ পর্যায়ের কোনো ব্যক্তিও যদি তাকওয়া ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে নেতা বা রাষ্ট্র-প্রধান নির্বাচিত হয়, তবে তোমরা তার আনুগত্য করতে কুষ্ঠিত হবে না। এর দ্বারাও নেতা বা রাষ্ট্র-প্রধানের আনুগত্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদানই উদ্দেশ্য।

بعَضُ نَظَائِرِ الْبِدْعَةِ الْمُرَوَّجَةِ فِي أَهَذَا الْعَصْرِ فِي الْفَقَائِدِ وَالْاَعْمَالِ

বর্তমান যুগের আমল ও আকীদার ক্ষেত্রে প্রচলিত কর্তিপর বিদআতের দৃষ্টান্ত: এ যুগে প্রচলিত আকীদা 'বিদআত'-এর সংখ্যা অনেক। তন্যধ্যে উল্লেখযোগ্য করেকটি হচ্ছে যথাক্রমে— ১. عَصْبَةُ الْاَنْبِيَاءِ সম্পর্কে অসত্য প্রচারণা করা, ২. সাহাবাদের সমালোচনা করা, ৩. উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার বিশ্বাসে কোনো পীরের কাছে যাওয়া, ৪. মাজারে গিয়ে মৃত ওলীদের কাছে কিছু প্রার্থনা করা, ৫. পীর-আউলিয়াদের মাজারে মানত করলে বালা-মসিবত দূর হওয়ার আকীদা পোষণ করা, ৬. তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য পরীক্ষা করা, ৮. মীলাদ মাহফিলে রাসূল ক্ষিত্র এর স্বশরীরে উপস্থিতির ধারণা করা।

الْبُدْعَةُ الْمُرَوَّجَةُ فَى الْاَعْمَالِ : এ যুগে প্রচলিত আকীদাগত বিদআতের ন্যায় আমলগত বিদআতের সংখ্যাও ব্যাপক। তন্যুধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে যথাক্রমে-১. কবরকে ফুল দ্বারা সুসজ্জিত করা, ২. উরস করা, ৩. খতনার পর বড় জেয়াফতের আয়োজন করা, ৪. জন্মদিন পালন করা, ৫. নির্দিষ্ট মৃত্যুদিবস পালন করা, ৬. বাধ্যতামূলকভাবে আযানের পূর্বে দরদ পড়া, ৭. কবরে বাতি জ্বালানো, ৮. কবরে আতর-গোলাপ ছিটানো, ৯. মৃত ব্যক্তির ছবি ঘরে টানিয়ে রাখা, ১০. বিবাহ অনুষ্ঠানে গান-বাজনা ইত্যাদি করা।

وُعُرُكُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى خَطَّا ثُمَّ قَالَ هُذَا سَبِيْلُ اللهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ هٰذِه سُبُلُ عَلَى كُلِّ سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُوْ إلَيْهِ وَقَرَأً وَإِنَّ هٰذَا سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُوْ إلَيْهِ وَقَرَأً وَإِنَّ هٰذَا صَرَاطِى مُسْتَقِيْبًا فَاتَبِعُوْهُ (الاية) وَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ .

১৫৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ আমাদেরকে বুঝাবার জন্য] একটি সরল রেখা টানলেন এবং বললেন— এটা হলো আল্লাহর পথ। অতঃপর ঐ সকল রেখার ডান ও বাম দিকে কয়েকটি রেখা টানলেন এবং বললেন এগুলোও পথ, তবে এর প্রত্যেকটির উপরই শয়তান বসে আছে, সে নিজের পথের দিকে আহ্বান করে। অতঃপর রাস্লুল্লাহ প্রমাণস্বরূপ কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেন যে, তির্মান সরল সঠিক পথ, তোমরা এরই অনুসরণ কর। [এবং অন্যান্য পথের অনুসরণ করবে না।] যেগুলো তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে পৃথক করে দেবে।—[সূরা আনআম, আয়াত : ১৫৩]—[আহমদ, নাসায়ী ও দারেমী]

وَعَرْفِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ (رض) قَالُ قَالُ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ للهِ بْنِ عَمْرِهِ (رض) قَالُ قَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لاَ يُؤْمِنُ احَدُكُمْ حَتّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَاجِئْتُ بِهِ . رَوَاهُ فِيْ يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَاجِئْتُ بِهِ . رَوَاهُ فِيْ شَرِحِ السُّنَةِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِيْ اَرْبَعِيْنِهِ هِنْ السُّنَةِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِيْ اَرْبَعِيْنِهِ هُذَا حَدِيْثُ صَحِيْبٍ مَوَيْنَاهُ فِيْ كِتَابِ الْحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيْبٍ .

১৫৯. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করেছেন— কোনো ব্যক্তিই পূর্ণ মু'মিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত তার আমি যে শরিয়ত নিয়ে এসছি, তার অনুগত না হয়। —[শরহুস সুন্নাহ]

ইমাম নববী তার আরবাঈনে বর্ণনা করেছেন যে. এটি সহীহ হাদীস। একে আমি কিতাবুল হুজ্জায় সহীহ সনদসহ বর্ণনা করেছি।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা: হযরত মুহামদ করেন, কোনো ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না যে পর্যন্ত তার আমি যে শরিয়ত নিয়ে এসেছি তার অনুগত না হয়। উক্ত হাদীসে মু'মিন না হওয়ার দু'টি অর্থ হতে পারে—প্রথমত প্রকৃতপক্ষেই সে মু'মিন নয়। এ অর্থ তখনই গ্রহণ করা যায়, যখন কোনো ব্যক্তি রাসূল আনীত দীনকে স্বীকার করে না। দ্বিতীয়ত সে ব্যক্তি পরিপূর্ণ মু'মিন নয়। এ অর্থ তখনই হতে পারে যখন কোনো ব্যক্তি দীনকে বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে না; কিন্তু অন্তরে তার সত্যতার বিশ্বাস রাখে।

أَنْسَامُ الْانْسَانُ गानुत्यत প্রকারভেদ: বিশ্বাস ও কর্মের দিক দিয়ে সমস্ত মানুষকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

- দীনকে সম্পূর্ণ সত্য জেনে সে অনুযায়ী আমল করে, অর্থাৎ বিশ্বাস ও কাজকর্মে কোনোভাবেই প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না। এ
   শ্রেণীর লোক পরিপূর্ণ মু'মিন।
- ২. দীনকে সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু তদনুযায়ী পুরোপুরি আমল করে না; বরং আমলের ক্ষেত্রে অনেকাংশে প্রবৃত্তির অনুকরণ করে। এ শ্রেণীর লোক মু'মিন বটে, তবে 'ফাসিক মু'মিন'।
- ৩. দীনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে না, সর্বদা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে। এ শ্রেণীর লোক 'কাফির'।
- ৪. দীনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে না, তবে বাহ্যিকভাবে নিজেকে মু'মিন হিসেবে প্রকাশ করে। এ শ্রেণীর লোক মুনাফিক।

وَعَنْ الْمُزنِيِّ الْحَارِثِ الْمُزنِيِّ الْحَارِثِ الْمُزنِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اَحْبٰی (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اَحْبٰی سُنَةً مِنْ سُنَّتِیْ قَدْ اُمِیْتَتْ بَعْدِیْ فَاِنَّ لَهُ مِنَ الْاَجْرِمِثْلَ اُجُوْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَبْرِ اَنْ يَتَنْقُصَ مِنْ الْجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ الْبَتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا الله وَ رَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ الْاله وَ رَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ الْاَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَٰلِكَ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ الْالله وَ رَواهُ السِّرُمِذِيُّ عَبْدِ الله بْنِ وَرَواهُ السِّرُ مِذِي عَنْ جَدِه .

১৬০. অনুবাদ : হযরত বিলাল ইবনে হারিছ আল-মুযানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি আমার পরে কোনো সুনুতকে জীবিত করে, যা আমার পরে পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল, তার জন্য সে পরিমাণ ছওয়াব লেখা হয় যে পরিমাণ লোক সে সুনুতের উপর আমল করে। আর এতে আমলকারীদের ছওয়াব হতে বিন্দুমাত্রও কমানো হয় না। অন্য দিকে যে ব্যক্তি আমার পরে কোনো বিদআত সৃষ্টি করে যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সভুষ্ট নয়, তারও সে সকল লোকের গুনাহের সম পরিমাণ গুনাহ হয়, যারা তার উপর আমল করেছে এবং এতে তাদের পাপের কোনো অংশই হ্রাস করা হয় না।—[তরমিযী] ইবনে মাজাহ্ হাদীসটি কাছীর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর -এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ اللّهِ عَمْرِه بننِ عَنْوِ (رض) قَالَ تَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهِ إِنَّ الدِّينَ لَبَاْدِزُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَاْدِزُ الْحَبَّةُ اللّهِ عَنْهِ اللّهِ عَنْهِ اللّهِ الْحَبَّةُ اللّهِ جُعْرِهَا اَوْ لَيَعْقِلَ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْاَرْوِيَّةِ لِيَعْقِلَ اللّهِ الْحَبَى الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْاَرْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ إِنَّ الدِّينَ بَدَا عَرِينبًا وَهُمُ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدا فَطُوْبِلَى لِلْغُرَبَاءِ وَهُمُ اللّهِ مِنْ بَعْدِيْ اللّهِ مِنْ بَعْدِيْ مِنْ بَعْدِيْ مِنْ سُنَةِيْ مِنْ بَعْدِيْ مِنْ بَعْدِيْ مِنْ سُنَتِيْ وَوَاهُ التّيْرُ مِنِ لِيَّ

১৬১. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনে আউফ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— দীন হিজাযের দিকে এভাবে ফিরে আসবে যেমনিভাবে সর্প [ঘুরে ফিরে অবশেষে] তার গর্তে ফিরে আসে। আর অবশ্যই দীন হিজাযেই আশ্রয় নেবে যেভাবে পার্বত্য মেষ পর্বত শিখরে আশ্রয় নিয়ে থাকে। নিশ্চয়ই দীন নিঃসঙ্গ প্রবাসীর ন্যায় যাত্রা শুরু করেছিল, আর অচিরেই তা সেরূপে ফিরে আসবে যেরূপে যাত্রা শুরু করেছিল। অতএব যারা নিঃসঙ্গ প্রবাসীর ন্যায় সমাজের সাধারণ প্রচলনের ব্যতিক্রম দীনের বিধি বিধানকে আঁকড়ে ধরে রাখে তাদের জন্য সুসংবাদ। তারা হলো সেসবলোক, যারা আমার [ওফাতের] পর লোকেরা যেসব সুনুতকে বিনষ্ট করে ফেলেছে তারা সেগুলোকে পুনরায় সংশোধন করে নেয়। –[তিরমিযী]

عَرْ ١٦٢ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو (رضا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِى كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذَّوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتِّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتِي أُمَّهُ عَلَانِيةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذٰلِكَ وَاِنَّ بَنِي إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلْثٍ وَّ سَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّهُ وَاحِدَهُ قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِيْ ـ رَوَاهُ التِّرْمِيذِيُّ - وَفِي رِوَايَسَةِ احْمَدَ وَأَبِيْ دَاوْدَ عَنْ مُعَاوِيكَة ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَ وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَإِنَّهُ سَيَخُرُجُ فِي أُمَّتِي أَتْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَا ء كَمَا يَتَجَارَى الْكَلُّبُ بِصَاحِبِهِ لاَ يَبْقِي مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصَلُ إِلَّا دَخَلَهُ.

১৬২. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚎 বর্ণনা করেছেন— বনী ইসরাঈলের যা হয়েছিল আমার উম্মতেরও তা-ই হবে, যেমন এক পায়ের জুতা অন্য পায়ের জুতার সমান হয়। এমনকি যদি তাদের মধ্যে কেউ তার মায়ের সাথে প্রকাশ্যে জেনায় লিপ্ত হয়ে থাকে তবে আমার উমতের মধ্যে ও এরূপ কর্ম করার লোক হরে। এ ছাড়। বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত [বিশ্বাসগত দিক দিয়ে] তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। এ দলগুলোর মধ্যে শুধু একদল ছাড়া অন্য সকলেই জাহান্নামে যাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা কোন দলং রাসূলুল্লাহ 🚟 বললেন, যে আদর্শের উপর আমি এবং আমার সাহাবীগণ রয়েছে, তার উপর যারা থাকবে। -[তিরমিযী] আহমদ ও আবু দাউদে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হতে অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, বাহাত্তর দলই জাহানামে যাবে, আর একদল জানাতে, আর তা হলো আহলে সুনুত ওয়াল জামাত। অচিরেই আমার উন্মতের মধ্যে এমন সব লোকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যাদের মধ্যে [বেদআতের] সেসব কু-প্রবৃত্তি প্রবেশ করবে, যেভাবে জলাতঙ্ক রোগ রোগীর সর্ব শরীরে অনুপ্রবেশ করে। তার শরীরে কোনো শিরা বা গ্রন্থি অবশিষ্ট থাকে না, যাতে এই রোগ সঞ্চারিত হয় না।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चूं । । अर्थे विक्र भारत खूण जन्म भारत खूणत प्रांत खूणत प्रांत खूणत प्रांत खूणत प्रांत खुणत प्रांत खुणत प्रांत खुणत विक्र ह्व विक्र विक्र विक्र ह्व विक्र विक्र ह्व विक्र ह्व ह्व विक्र ह्व ह्व हिंदी । विक्र हेव हिंदी । विक्र हेव हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी । विक्र हेव हिंदी हिंद

- ك. ﴿ মু'তাযেলা : এদের মতে, বান্দার কর্মের স্রষ্টা বান্দা নিজেই। কবীরা গুনাহকারীকে তারা কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র স্তরের মনে করে। তারা আরো বলে যে, সৎ কাজের ছওয়াব ও মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া আল্লাহর উপর ওয়াজিব। এ দলের প্রবর্তক হলো واصل بن عطاء যিনি হযরত হাসান বসরী (র.)-এর ছাত্র ছিলেন। এ দলটি ২০টি শাখায় বিভক্ত।
- ২. ﴿ শীয়া : তারা প্রথম দুই খলীফার খেলাফতকে অবৈধ মনে করে। হযরত আলী (রা.)-কে সবার উপর প্রাধান্য দান করে। ইমামের গুরুত্ব তাদের নিকট অত্যধিক। এরা ২২টি উপশাখায় বিভক্ত।
- ৩. خَارِجِيُّ : হযরত আলী (রা.)-এর অনুসারীদের মধ্যে যে দলটি সন্ধির বিরুদ্ধাচারণ করেছিল তারাই খারেজী নামে পরিচিত। কবীরা গুনাহকারীকে তারা মুসলমান মনে করে না। তারাও ২০টি উপশাখায় বিভক্ত।
- 8. گُرْجِكَ মুরজিয়া : তাদের মতে, বড় পাপও একত্বাদী মুসলমানকে জান্নাত হতে সরাতে পারে না। তারা ৫টি উপশাখায় বিভক্ত।
- ৫. نَجُّارِيُّت नाष्क्रांतिय़ा : এরা আল্লাহর কোনো গুণকে আলাদাভাবে স্বীকার করে না । এ দলটি ৩টি উপশাখায় বিভক্ত ।
- ৬. جَبُرِيَّة জাবরিয়া : তাদের মতে, কর্মে বান্দার কোনো স্বাধীনতা নেই। বান্দা পাথরের ন্যায়। তাদের কোনো উপশাখা নেই।
- ৭. শুর্না মুশাব্দিহা : তারা আকার ও অবস্থান গ্রহণের ক্ষেত্রে আল্লাহকে সৃষ্টির অনুরূপ মনে করে। এদেরও কোনো উপশাখা নেই।
- ৮. کُرِبَ নাজিয়া : এটি হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বা হক পন্থী দল। এরা মুক্তিপ্রাপ্ত। সর্বমোট = ২০ + ২২ + ২০ + ৫ + ৩ + ১ + ১ + ১ = ৭৩ দল।
  - 'আত-তা'লীকুসসাবীহ' নামক থছে ৭৩ টি দলের নিম্নরপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে: বাতিলপন্থি লোকগুলো মোট ৬টি দলে বিভক্ত। তারা আবার প্রত্যেকটি কয়েকটি দল আবার শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। যথা— ১। খারেজী ১৫টি, ২। শীয়া ৩২টি, ৩। মু'তাযেলা ১২ টি, ৪। জাবারিয়া ৩টি, ৫। মুরজিয়া ৫টি, ৬। মুশাববিহা ৫টি। মোট ৭২টি। নাজিয়া বা সত্যপন্থী ১টি, সর্বমোট ৭৩টি।

وَعَرِبُهُ اللّٰهِ عَلَى ابْسِ عُسَمَر (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْجَسَعُ الْمَّةِ عَلَى ضَلَالَةٍ وَمَنْ اللّٰهِ عَلَى الْجَسَاعَةِ ومَنْ شَذَّ شُذَّ اللّٰهِ عَلَى الْجَسَاعَةِ ومَنْ شَذَّ شُذَّ اللّٰهِ عَلَى الْجَسَاعَةِ ومَنْ شَذَّ شُذَّ اللّٰهِ عَلَى الْجَسَاعَةِ ومَنْ شَذَّ اللّٰهِ عَلَى الْجَسَاعَةِ ومَنْ شَذَّ اللّٰهِ عَلَى النَّارِ . رَوَاهُ التّبَرْمِذِيُ

১৬৩. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ ক্রিট্রেইনশাদ করেছেন— নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মত অথবা তিনি বলেছেন উম্মতে মুহাম্মদীকে কখনো ভ্রম্ভতার উপর একত্রিত করবেন না। আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের হাত জামাতের উপরই রয়েছে, আর যে ব্যক্তি জামাত হতে বিচ্ছিন্ন হয় সে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাহান্নামে যাবে। –[তিরমিযী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَدَرَدَ । বাস্লুল্লাহ وَ اللّٰهِ عَلَى الْجَاعَةِ -এর অর্থ : উক্ত হাদীসে "وَ " শব্দটি দয়া, অনুগ্রহ, রহমত, সাহায্য ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রাস্লুল্লাহ কলেছেন, আল্লাহর হাত জামাতের উপর রয়েছে, অর্থাৎ মুসলমানগণ যতক্ষণ পর্যন্ত একতাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রহমত বা সাহায্য তাদের উপর থাকে। এ ঐক্য দীন সংক্রোন্ত ব্যাপারে হোক বা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হোক। দীন কিংবা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যখনই কেউ পরশ্রীকাতরতার আবর্তে পড়ে স্বীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় তখনই এ ঐক্যে ফাটল দেখা দেয়, ফলে তাদের উপর ধ্বংস নেমে আসে। অতীত ও বর্তমানের ইতিহাস এর বাস্তব দৃষ্টান্ত। অতএব মুসলমানদের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই একতাবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করা উচিত। আর এটাই আলোচ্য হাদীসের শিক্ষা। মহান আল্লাহর ভাষায়

وَعَنْ عَلَىٰ مِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَعَنْ اللّهِ وَكُاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَنْ اللّهِ وَاللّهُ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيْثِ اَنَسِ

১৬৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রি বলেছেন — তোমরা বড় দলের অনুসরণ কর। কেননা, যে জামাত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সে আলাদা হয়ে [অবশেষে] অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে। ইমাম ইবনে মাজাহ্ হাদীসটি হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

وَعُرُولَ اللّهِ عَلَيْ النّسِ (رض) قَالَ قَالَ لِیْ رَسُولُ اللّهِ عَلَیْ یَابُنَیٌ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِیَ وَلَیْسَ فِیْ قَلْبِکَ غِسَّشُ لِاَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ یَابُنیٌ وَ ذٰلِکَ مِنْ سُنَّتِیْ وَمَنْ اَحَبَنِیْ وَمَنْ اَحَبَنِیْ وَمَنْ اَحَبَنِیْ کَانَ مَعِیْ فِی الْجَنَّةِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِیُ

১৬৫. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— হে বৎস
! তুমি যদি এরূপে সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হতে পার যে,
তোমার অন্তরে কারো জন্য হিংসা-বিদ্বেষ নেই, তরে তা
কর। এরপর বলেন, হে প্রিয় বৎস ! এটা হলো আমার
সুন্নত, আর যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসে সে আমাকেই
ভালোবাসে, আর যে আমাকে ভালোবাসে সে আমার
সাথেই জানাতে থাকবে। –[তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তার সুনুতের অনুসরণের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। ﷺ তার সুনুতের অনুসরণের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। অবশ্য সুনুতের যথার্থ অনুসরণ তখনই হবে, যখন সে ব্যক্তি ফরজ, ওয়াজিবসমূহকে যথাযথভাবে পালন করে এবং হারাম, মাকরহ ও বিদ্যুআত হতে বেঁচে চলে। অতঃপর সুনুতের উপর আমল করতে তৎপর হয়।

আর مَعَىٰ فِي الْجَنَّةِ দারা উদ্দেশ্য হলো, সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 🕮 -এর ন্যায় জান্নাত লাভের সৌভাগ্য লাভ করবে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, সুনুতের অনুসরণ করার কল্যাণে সে জান্নাতে রাসূলুল্লাহ 🕮 -এর সমপর্যায়ের মর্যাদা লাভ করবে। وَعَرْدُكُ اللهِ عَلَى مُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَاللهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِى عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِى فَلَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ . رَوَاهُ الْبَيْهَ قِيُّ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ لَهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

১৬৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি আমার উন্মতের ভ্রষ্টতা ও পদস্থলনের সময় আমার সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখে সে একশত শহীদের ছওয়াব পাবে। ইমাম বায়হাকী এ হাদীসটিকে তার কিতাবুয যুহদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ ا

১৬৭. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) নবী করীম হতে বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত ওমর (রা.) রাস্লুল্লাহ — এর নিকট আগমন করে বললেন হি আল্লাহর রাস্ল !] আমরা ইহুদিদের নিকট থেকে কথা উপদেশ শুনে থাকি, তা আমাদের কাছে চমৎকার মনে হয়। তার কিছু লেখে রাখার জন্য আপনি আমাদেরকে অনুমতি দেবেন কিঃ তখন রাস্লুল্লাহ — বলেন, তোমরা কি [তোমাদের দীন সম্পর্কে] এরূপ দ্বিধাগ্রস্ত রয়েছ, যেভাবে ইহুদি নাসারাগণ দিধাগ্রস্ত রয়েছেং অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট সম্পূর্ণ উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ দীন নিয়ে এসেছি। ইহুদিদের নবী] হযরত মূসা (আ.) যদি জীবিত থাকতেন তবে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ ছাড়া উপায় ছিল না।—[আহমদ] বায়হাকীও তাঁর শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আদের ধর্ম থাখ্যা : বস্তুত মহানবী فرح الحديث হাদীসের ব্যাখ্যা : বস্তুত মহানবী এর আগমনের ফলে পূর্বের সমস্ত ধর্ম রহিত হয়ে গেছে এমনিক তাদের ধর্ম প্রস্তের প্রয়োজনীয়তাও নিঃশেষিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের অন্য কোনো ধর্মের কিছু অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। কেননা, ইসলামই হলো পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, তাতে সব কিছুর ফয়সালা রয়েছে। যেহেতু অন্য সকল ধর্ম রহিত হয়ে গেছে তাই যদি হযরত মূসা (আ.) ও জীবিত থাকতেন তবে তাঁর উপর আবশ্যক হতো মুহাম্মদ আনুসরণ করা।

وَعُرْكِ البِّي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اكَلَ طُيِّبًا وَعَمِيلَ فِي سُنَّةٍ وَ اَمِينَ النَّاسُ طُيِّبًا وَعَمِيلَ فِي سُنَّةٍ وَ اَمِينَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هُذَا الْيَوْمَ لَكَثِيْبُرُ فِي النَّاسِ قَالَ وَسَيْكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِيْ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ وَسَيْكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِيْ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৬৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—যে ব্যক্তি পবিত্র ও হালাল বস্তু খেল আর সুনুতের উপর আমল করল আর যার ক্ষতি হতে মানুষ নিরাপদ থাকল সে জানাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল হাং বর্তমানে তো এরপ লোক অনেক আছে। তখন রাসূলুল্লাহ বলেন, আমার পরেও এরপ লোক থাকবে। –[তিরমিযী]

وَعَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ الل

১৬৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—তোমরা এমন এক যুগে আছ, যদি তোমাদের মধ্যে হতে কেউ আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন তার একদশমাংশ ত্যাগ করে, তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর এমন যুগ আসবে যদি কেউ তখন শরিয়তের একদশমাংশের উপর আমল করে তবে সে মুক্তি পেয়ে যাবে। –[তিরমিয়ী]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَالْحَدِيْثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে الْحَدِيْثُ তথা নির্দেশিত বিষয় দ্বারা 'শরয়ী বিধানের' সকল বিষয় বুঝানো হয়নি; বরং এখানে الْمَحْدُوْنِ [সৎ কাজের আদেশ] এবং مَن الْمُنْكُرُوْنِ [অসৎ কাজের নিষেধ] বুঝানো হয়েছে। মোটকথা উল্লিখিত কাজের জন্য সে যুগের পরিবেশ ছিল অনুকূল। কিন্তু পরবর্তী যুগের পরিবেশ সেরপ অনুকূলে থাকবে না ; হাদীসে তারই ইন্দিত রয়েছে। অতএব হাদীসের অর্থ এটা নয় যে, পরবর্তী যুগে 'ফরজ বা ওয়াজিব' কিছু কম আদায় করলেও দৃষণীয় হবে না; বরং প্রথম যুগে 'আমর বিল মারফ' ও 'নাহী আনিল মুনকার' প্রত্যেকের উপর সমানভাবে ফরজ ছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগে তা সমস্ত মুসলমানের উপর সমানভাবে ওয়াজিব থাকেনি; বরং যদি কোনো এক ব্যক্তি তার হক আদায় করে দেয় তবে অন্যুদের জন্য তা যথেষ্ট হবে। বস্তুত তখন যে ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ থাকবে না তা রাস্নুলুল্লাহ

وَعَرْفُ اللّهِ عَلَى الْمَامَةُ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا اُوْتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا اُوْتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللّهِ عَلَى هُذِهِ الأَيةَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ . لَكَ إِلّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَةً

১৭০. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন যে, কোনো জাতি হিদায়েত পেয়ে তার উপর স্থির থাকার পর পথভ্রম্ভ হয়ন। কিন্তু যখন তারা ধর্মীয় ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হলো [তখন গোমরাহ হয়েছে]। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন— مَا ضَرَبُولُ لَكُ اللَّا جَدَلًا بَلُ هُمْ অর্থাৎ, তারা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ছাড়া আপনার নিকট তা উত্থাপন করে না। বস্তুত তারা হচ্ছে ঝগড়াটে লোক। [সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৫৮] – আহমদ, তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَرْكِ انَسِس (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالَّ قَوْمًا شَدَّدُوْا عَلَى انْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَسَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَسَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَصَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّذِيارِ "رُهْبَانِيَّةً إِنْتَدَعُوهَا الصَّوَامِعِ وَاللَّذِيارِ "رُهْبَانِيَّةً إِنْتَدَعُوهَا مَاكَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ". رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

১৭১. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ বলতেন, তোমরা স্বেচ্ছায় নিজেদের উপর কঠোরতা আনয়ন করো না, তাহলে আল্লাহও তোমাদের উপর কঠোর বিধান চাপিয়ে দেবেন। নিশ্চয় অতীতে একটি জাতি তাদের নিজেদের জন্য কঠোরতা গ্রহণ করেছিল, ফলে আল্লাহ তা আলাও তাদের উপর কঠোর বিধান চাপিয়ে দিয়েছেন। গীর্জা ও পাদ্রীদের উপাসনালয়ে যে লোকগুলো আছে ওরাও তাদের উত্তরাধিকারী। পবিত্র কুরআনে রয়েছে যে, কুহবানিয়াত তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য সৃষ্টি করেছে, অথচ আমি [আল্লাহ] তাদের জন্য এ বিধান করিনি। [সূরা হাদীদ, আয়াত: ২৭]—[আবু দাউদ]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নিজেদের উপর কঠোরতা করে। না-এর ব্যাখ্যা : নহান্ত مَلْمُ الْنُمْرَادُ بِعَنُولِهِ ﴿ لَا تُمُلُونُ ا عَلَى اَنْفُحِكُمْ विलেছেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি কঠোরতা করো না। এর অর্থ-ইবাদত পালনে শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে অতিরিক্ত কোনো কাজ করাকে কঠোরতা বলা হয়। যেমন— ক্রিন্দির লাকেরা গাভী জবাইয়ের ঘটনায় অযথা প্রশ্ন করে নিজেদের উপর কঠোরতা টোনে এনেছে। অথচ একটি গাভী জবাই করলেই চলত।

وَعَنْ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى خَمْ سَدِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَحَرَامٌ وَمُحْكَمٌ خَمْ سَدِ اوْجُهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ وَمُحْكَمٌ وَمُحْكَمٌ وَمُحْكَمٌ وَمُحْكَمٌ وَمُحْكَمُ وَمُحْكَمُ وَمُحْكَمُ وَمُحْكَمُ وَاللّهَ اللّهَ وَاعْتَمْلُوا بِالْمُحْكَمِ وَحَرِّمُ واللّهَ الْحَرَامُ واعْمَلُوا بِالْمُحْكَمِ وَحَرِّمُ واللّهُ مُحَلّم واعْمَلُوا بِالْمُحْكَمِ وَاعْتَبِرُوا بِالْاَمْتَالِ وَمُرَوّم واللّهُ وَاعْتَبِرُوا بِالْاَمْتَالِ وَاعْتَبِرُوا بِالْالْمُتَالِي وَاعْتَبِرُوا بِالْاَمْتَالِ فَاللّهُ الْمُصَالِيْحِ وَرَوَى الْبَيْهَ فِي فَاعْمَلُوا فِي الْمُحْكَمِ فِي الْمُحْكَمِ وَيَى الْبَيْهَ فَي الْمُحْكَمُ وَلَيْ فَطُلُهُ فَاعْمُلُوا الْمُحْكَمُ وَاللّهِ وَاجْتَنِبُوا الْحَرَامَ وَاتَّبِعُوا الْمُحْكَمَ بِالْحَدَالُ وَاجْتَنِبُوا الْحَرَامَ وَاتَّبِعُوا الْمُحْكَمَ وَاتَّبِعُوا الْمُحْكَمَ

১৭২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— কুরআন [-এর আয়াতসমূহ] পাঁচ রকমে [পাঁচ হুকুমে] অবতীর্ণ হয়েছে— (১) হালাল, (২) হারাম, (৩) মুহকাম, (৪) মুতাশাবিহ এবং (৫) আমছাল [ঘটনা উপমা]। কাজেই তোমরা হালালকে হালাল মনে করবে, হারামকে হারাম মনে করবে, আয়াতে মুতাশাবিহ-এর উপর ঈমনে আনয়ন করবে। আর আমছাল তথা [উপমা উদাহরণ] দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

এটা মাসাবীহে বর্ণিত হাদীসের ভাষা। আর ইমাম বায়হাকী ও শু'আবুল ঈমানে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে উল্লিখিত হাদীসটির ভাষা এ রকম, তোমরা হালালের উপর আমল করবে, হারাম পরিত্যাগ করবে এবং মুহকামের অনুসরণ করবে।

وَعَنِّ اللهِ عَبَّاسِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ الْأَمْرُ ثَلْثَةً أَمْرُ بَيِّنُ رَشُدُهُ فَاتَّ بِعُهُ وَاَمْرُ بَيِّنَ مُ بَيِّنَ عُسَبُهُ وَاَمْرُ بَيِّنَ غَسَيْهُ وَاَمْرُ الْخَتُلِفَ فِيْهِ فَكِلْهُ إِلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّهُ وَامْرُ الْخَتُلِفَ فِيْهِ فَكِلْهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّهُ وَامْرُ الْخَتُلِفَ فِيْهِ فَكِلْهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّه وَامْرُ الْخَتُلِفَ فِيْهِ فَكِلْهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّه وَامْرُ الْخَتُلِفَ فِيْهِ فَكِلْهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّه وَامْرُ الْحَمَدُ

১৭৩. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রিংশাদ করেছেন— শরিয়তের বিষয় তিন প্রকার: (১) এমন বিষয় যার হিদায়েত সম্পূর্ণ স্পষ্ট, কাজেই তার অনুসরণ করবে। (২) এমন বিষয় যার ভ্রষ্টতা সম্পূর্ণ স্পষ্ট, কাজেই তা পরিহার করবে। (৩) এমন বিষয় যাতে মতভেদ রয়েছে, এ বিষয়টিকে আল্লাহ তা'আলার উপর সোপর্দ করবে। –[আহমদ]

অন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৩৩

## ् وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ : वृठीय़ जनूत्व्य

১৭৪. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রু ইরশাদ করেছেন— নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের জন্য নেকড়ে স্বরূপ. মেষপালের নেকড়ের ন্যায়। যে মেষপালের মধ্যে একটি দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অথবা খাদ্যের সন্ধানে দূরে চলে যায়, অথবা অলসতাবশত দলের এক প্রান্তে পড়ে থাকে তাকে বাঘে নিয়ে যায়। সাবধান! সাবধান! তামরা কখনো পৃথক হয়ে দল ছেড়ে গিরিপথে যেয়ো না, আর মুসলমান জামাত তথা সাধারণের সাথে থাকবে। – আহমদ]

وَعَنُولِ البِّهِ الْبِیْ ذَرِّ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَهُ رَسُولُ البِّهِ اللهِ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْدَاؤُدَ

১৭৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ যার (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি
জামাত হতে [কিছু সময়ের জন্য হলেও] এক বিঘত
পরিমাণ দূরে সরে পড়ে, সে যেন ইসলামের রশি নিজের
ঘাড়ের উপর থেকে খুলে ফেলে।—আহমদ ও আবৃ দাউদ]

وَعُنْ الْكُ مُالِكِ بْنِ أَنَسِ (رض) مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تَرَكْتُ مُرْسَلًا قَالَ مَسْولُ اللّٰهِ ﷺ تَرَكْتُ فِي الْمُولُولُ اللّٰهِ وَسُنَّةَ تَمَسَّكُنُم بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ - رَوَاهُ فِي الْمُؤَطَّا

১৭৬. অনুবাদ: হযরত মালেক ইবনে আনাস (রা.) হতে মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সেগুলাকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রম্ভ হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুনুত। –[মুওয়াজা]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের পটভূমি : দশম হিজরিতে মহানবী হু হজ পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মকা নগরীতে গমন করেন, এটা ছিল তাঁর জীবনের শেষ হজ। এ হজকে বিদায়ী হজ বলা হয় হজ উপলক্ষ্যে আগত লক্ষাধিক সাহাবীর উদ্দেশ্যে আরাফাতের ময়দানে তিনি এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন, এতে সাহাবীগণ বুঝতে পারলেন যে, রাস্লুল্লাহ ক্রি-এর অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসছে , তাই তাঁরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, রাস্লুল্লাহ এর ইন্তেকালের পর আমরা কাকে অনুসরণ করবং এবং কোন নীতির উপর চলব ? তারা এ ব্যাপারে রাস্লুল্লাহ ক্রিকে প্রশ্ন করলে তিনি ক্রিন্তরে আলোচ্য হাদীসটি ইরশাদ করেন।

وَعَنْ لِالْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الْثُكَمَالِيْ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَا احْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسَّكُ بِسُنَةٍ خَبْرُ مِنْ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ . رَوَاهُ اَحْمَدُ

১৭৭. অনুবাদ: হযরত গোযাইফ ইবনে হারিছ ছুমালী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— যখনই কোনো সম্প্রদায় একটি বিদআত সৃষ্টি করে, তখনই তার অনুরূপ একটি সুনুত উঠিয়ে নেওয়া হয়। কাজেই একটি সুনুতকে আঁকড়ে ধরা একটি বিদআত সৃষ্টি হতে উত্তম। [যদিও তা বিদআতে হাসানা হয় না কেন]। –[আহমদ]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीरमत ব্যাখ্যা: সুনুত হলো আলো স্বরূপ, আর বিদআত হলো অন্ধকরে, কাজেই আলো ও অন্ধকার যেমন এক স্থানে একত্র হতে পারে না, তেমনি সুনুত ও বিদআতও একই সঙ্গে অবস্থান করতে পারে না: বরং কোথাও যখনই কোনো বিদআত সুনুতের স্থান দখল করে তখনই সেখান থেকে সুনুত বিদায় নেয়।

وَعَنْ ١٧٨ مَسَانٍ (رض) قَالُ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِى دِيْنِهِمْ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِبْدُهَا اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِبْدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيلُمَةِ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

১৭৮. অনুবাদ: হযরত হাস্সান ইবনে ছাবিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই কোনো জাতি দীন সম্পর্কে কোনো বিদআত সৃষ্টি করে তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্য হতে সে পরিমাণ সুনুত উঠিয়ে নেন। অতঃপর আর কিয়ামত পর্যন্ত সেই সুনুত আর তাদের প্রতি ফিরিয়ে দেন না। –িদারেমী

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चामीरमत व्याच्या : কিয়ামত পর্যন্ত তাদের নিকট সুনুত ফিরিয়ে না দেওয়ার অর্থ হলো, সে উক্ত বিদ্যাতকে দীন মনে করেই যথারীতি পালন করে থাকে। তাই তা হতে তওবা করার কোনো সুযোগ আসে না এবং তা পরিত্যাগও করে না। তাই কিয়ামত পর্যন্ত তাদের নিকট সে সুনুতও ফিরে আসে না। এ জন্য বলা হয়ে থাকে যে, কুফর-শিরক, কবীরা ও সগীরা যত গুনাহ আছে বিদ্যাত তনুধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক।

وَعَنْ كُلُ الْمُراهِئِمَ ابْنِ مَنْسَرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْكَرِم - رَوَاهُ الْبَيْهَ قِتَى فِينَ شُعَبِ الْاِيْمَانِ مُرْسَلًا -

১৭৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] ইবরাহীম ইবনে মাইসারাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন — যে ব্যক্তি কোনো বিদআতকারীর সম্মান করেছ, সে যেন অবশ্যই ইসলাম ধর্ম ধ্বংস সাধনে সহায়তা করল। ইিমাম বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে মুরসাল হাদীসরূপে এ হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

وَعَنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ الل

১৮০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান অর্জন করে, আর যা কিছু আল্লাহর কিতাবে আছে তার অনুসরণ করে। আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতে পথভ্রম্ভতা হতে রক্ষা করে হিদায়েতের পথে রাখেন। আর কিয়ামতের দিন তাকে হিসাবের কট্ট হতে রক্ষা করবেন। অপর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করে সে দানয়াতে গোমরাহ হবে না এবং পরকালে হতভাগ্য হবে না। অতঃপর তিনি এর প্রমাণে এই আয়াত তিলাওয়াত করেন্টির ভার্নার কৈটাতের অনুসরণ করে সে দানয়াতে তামার হোদায়াতের অনুসরণ করে সে দানয়াতে পথভ্রম্ভ হবে না এবং আখেরাতে ভাগ্যাহত হবে না। তিন্ররা তাহা, আয়াত : ১২৩ তালাবা

وَعَنْ الْمِنْ مَسْعُنُودٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ضَرَبَ اللَّهُ مَـثَلًا صِرَاطًا مُنستَقِيدًا وَعَنْ جَنْبَت الصِّرَاطِ سُوْرَانِ فِيهِ مَا اَبْوَابٌ مُّ فَتَّحَةً وَعَلَى الْاَبْوَابِ سُتُورٌ مُنْرِخَاةٌ وَعِنْدَ رَاسِ الصِّرَاطِ دَاعِ يَـفُولُ إِسْتَقِيبُمُوا عَـكَى البصِّرَاطِ وَلاَ تَعَبُّوجُوا وَفَوْقَ ذٰلِكَ دَاعٍ يَدْعُوْ كُلُّمَا هَمَّ عَبْدُ أَنْ يَتَفْتَحَ شَبْئًا مِنْ تِسلْكُ الْأَبْوَابِ قَالَ وَيُسحَكَ لَا تَفْتَحْهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجُهُ ثُمَّ فَسَّرَهُ فَاخُبَرَ أَنَّ البِصِّرَاطَ هُوَ الْإِسْكَامُ وَانَّ الْابَسُوابَ الْمُفَتَّحَةَ مَحَارِمُ اللَّهِ وَانَّ السُّ تُورَ الْمُرْخَاةَ حُدُودُ اللَّهِ وَانَّ الدَّاعِي

১৮১. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসূলুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা একটি উদাহরণ পেশ করেছেন, একটি সরল রাস্তা, আর রাস্তার দু'দিকে রয়েছে দু'টি দেয়াল। আর উক্ত দেয়ালে অনেক দরজা খোলা রয়েছে এবং সে সকল দরজায় পর্দা ঝুলানো রয়েছে। আর রাস্তার মাথায় একজন আহবায়ক দঁড়িয়ে আছে, যে ডেকে বলছে, সোজা রাস্তায় চলে যাও, এদিক সেদিক চলো না। আর এর আরেকটু পূর্বে আরেকজন আহ্বানকারী লোকদেরকে ডাকছে, যখন কোনো বান্দা এ দরজাগুলোর কোনোটি খোলার ইচ্ছা করে তখন দ্বিতীয় আহবায়ক ডেকে বলে সর্বনাশ। তা খোল না; যদি তা খুলো তবে তাতে ঢুকে পড়বে। অতঃপর রাস্লুল্লাহ 🚟 -এর ব্যাখ্যা করলেন এবং খবর দিলেন যে, সরল রাস্তা হলো ইসলাম। আর খোলা দরজাসমূহ আল্লাহ কর্তৃক হারাম করা বিষয়সমূহ। আর ঝুলানো পর্দাসমূহ হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ।

عَـلْسَى رَأْسِ الْصِّرَاطِ هُلَو الْلَّهِ فِيْ الْدَّاعِلَى مِنْ فَوْقِهِ هُو وَاعِظُ اللَّهِ فِيْ قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنِ . رَوَاهُ رَزِينَ وَرَوَاهُ احْمَدُ وَالْبَيْسَهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْسَانِ عَنِ النَّتَواسِ بننِ سَمْعَانَ وَكَـذَا التَّيْرُمِيذِيُّ عَنْهُ إِلَّا اَنَّهُ ذَكَرَ اخْصَرَ مِنْهُ -

আর রাস্তার মাথায় আহবায়ক হচ্ছে— কুরআন। আর তার সম্মুখে আহবায়ক হচ্ছে— আল্লাহর সে উপদেশদাতা যা প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে রয়েছে।সে তাকে কুরআনের উপদেশ শোনার জন্য উপদেশ দেয়] [রাযীন] আহমদ তার মুসনাদে এবং ইমাম বায়হাকী তার শু'আবুল ঈমানে নাওয়াস ইবনে সাম'আন এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযীও তারই সূত্রে হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরন্থ আল্লাহর উপদেশ দাতার অর্থ : ইাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে দু'টি প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। একটি হলো— لَمَتَ الْسَلَكِ বা শয়তানের প্রভাব। ফেরেশতার প্রভাব মানুষকে ভাল কর্মে উদ্বন্ধ করে এবং পাপ কাজে নিরুৎসাহিত করে। আর শয়তানের প্রভাব মানুষকে পাপ কর্মে উৎসাহিত করে এবং পূণ্য কর্মে নিরুৎসাহিত করে। এখানে কুট্র আরু দ্বারা এটা ক্রেশতার প্রভাবকে বুঝানো হয়েছে।

وَعَرِيْكَ الْمُسْتَنَّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْمَاتَ مَنْ كَانَ مُسْتَنَّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْمَاتَ فَإِنَّ الْحَتَى لَا تُوْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ فَإِنَّ الْحَتَى لَا تُوْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ كَانُوا اَفْضَلَ الْمُلْمِ الْمُعَدِّ الْمُ كَمَّدِ عَلَيْهِ الْاُمْتِ إِلَيْكَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ كَانُوا اَفْضَلَهُ هَا وَلُمِنَا وَاعْمَدُ فَهَا عِلْمَا وَاقْلَهَا تَكَلَّفًا إِخْتَارَهُمُ اللّهُ لِمُعْمَا وَاقَلَهما تَكَلَّفًا إِخْتَارَهُمُ اللّه لِمُعْمَا وَاقْلَهما وَاقْلَهما تَكَلُفًا الْمُعْمَا عَلَى اَتَرِهِم لَوْلَاقِامَة دِيْنِهِ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَنَا الْمُعْتَم مِنْ وَتَهم عَلَى اَتَرِهِم وَلِيَعَالَهُمْ عَلَى اَتَرِهِم وَلِيَعَامِة وَلِيَعَامَة وَلِيَعَامِهُمُ عَلَى اَتَرِهِم وَلَيْ اللّه وَتَعَلَيم اللّه اللّه اللّه اللّه الْمُسْتَقِيم وَسِيرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْمُسْتَقِيمِ وَاللّه مُنَا وَاقْلُهم كَانُوا عَلَى الْمُسْتَقِيمِ وَالْمُوا وَاقْلُهم كَانُوا عَلَى الْمُسْتَقِيمِ وَالْهُمْ كَانُوا عَلَى الْمُسْتَقِيمِ وَالْهُمْ كَانُوا عَلَى الْمُسْتَقِيمِ وَالْمُوا وَاقَامَة وَالْمُولِيمِ مَنْ اللّه الْمُسْتَقِيمِ وَالْمُ وَالْمُ الْمُسْتَقِيمِ وَالْمُولِيمِ مَا فَالْمُ الْمُسْتَقِيمِ وَالْمُ الْمُسْتَقِيمِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُسْتَقِيمِ وَالْمُ الْمُسْتَقِيمِ وَالْمُ الْمُسْتَقِيمُ وَالْمُ وَلَا الْمُسْتَاقِ الْمُسْتَقِيمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُسْتَقِيمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُسْتَعُومُ وَالْمُ الْمُلْكُومُ الْمُسْتَعُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتَعُومُ الْمُسْتَعُومُ الْمُسْتَعُلُمُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتَعُومُ الْمُسْتُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُ الْمُعْتِلُمُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُ الْمُسْتُعُمُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُعُومُ الْمُسْتُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُعِلَّالُومُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُسْتُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُسْتُومُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِ

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَرْضُ रामीरमत व्याच्या : একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, নবী করীম وأَحْدِبُثُ عَالَى الْعَالِيَةِ अपिरमत व्याच्या : একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, নবী করীম والمُعَدِّدُ الْعَدِّدُ عَمْ الْعَدِّدُ عَلَى الْعَالِيَةِ عَلَى الْعَالِيَةِ عَلَى الْعَالِيَةِ عَلَى الْعَلِيْدِ عَلَى الْعَلِيْ عَلَى الْعَلِيْ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى

ত্রী বি الْرَاشِدُونَ ইত্যাদি। আর রাস্লুল্লাহ তাঁদেরকে তারকা তুল্য বলে তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ করেছেন। অতএব কুরআন ও হাদীসের পর সাহাবীদের মতাদর্শই অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক; অন্য কারো নয়।

مُوْكِكُ جَابِرِ (رض) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اتَّلِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِنُسْخَةِ مِّنَ التَّوْرَاةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه هٰذِه نُسْخُنُّهُ مَّنَ النَّتُورَاةِ ثَكَلَتْكَ الثَّوَاكِلُ مَا تَرٰى مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَظَرَ عُمُرُ إِلَى وَجُهِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اعَدُودُ بِاللَّهِ مِنْ بِ اللُّهِ وَغَلَضَبِ رَسُولِهِ رَضِيْنَا بِهِ رَبًّا وَّبِسَالُا مِنْ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعَمَّدٍ بيًّا فَـقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَـفْسُ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَلَوْكَانَ فَحُيَّا وَأَذْرَكَ نُبُوِّتِي لَاتَّبَعَنِيْ - رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

১৮৩. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— একদা হযরত ওমর ইবনুল খান্তাব (রা.) রাসূলুল্লাহ এর নিকট তাওরাতের একটি কপি এনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটি একটি তাওরাতের কপি। এতে রাসূল কুপ রইলেন, কিন্তু হযরত ভমর (রা.) তাওরাত পাঠ করতে শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ এর চেহারা মোবারক বিবর্ণ হতে লাগল। এটা দেখে হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, ওমর তোমার সর্বনাশ হয়েছে, তুমি কি দেখছ না! রাসূলুল্লাহ এর চেহারা মুবারক কী রূপ ধারণ করেছে? তখন হযরত ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ এর চেহারা দিকে তাকালেন এবং [চেহারায় ক্রোধের ভাব দেখে] বললেন— আমি আল্লাহর ক্রোধ এবং তার রাসূলের ক্রোধ হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। আমরা আল্লাহকে প্রতিপালক, ইসলামকে দীন, মুহাম্মদ—কে নবী হিসেবে পেয়ে সভুষ্ট রয়েছি।

তখন রাস্লুল্লাহ বললেন, সেই সন্তার কসম যার হাতে রয়েছে মুহাম্মদের প্রাণ। এই সময় যদি তোমাদের নিকট [তাওরাত কিতাবের নবী স্বয়ং] হ্যরত মূসা (রা.)-ও উপস্থিত থাকতেন, আর তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করতে, তবে তোমরা অবশ্যই সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যেতে। এমন কি যদি তিনি এখনও জীবিত থাকতেন আর আমার নবুয়তের সময়কাল পেতেন, তবে অবশ্যই তিনি আমার অনুসরণ করতেন। –[দারিমী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

একদা হযরত প্রমর বিশ্বনবী ক্রিন নবুয়তপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে পূর্বেকার সকল ধর্ম মানসৃখ বা বাতিল হয়ে গেছে। একদা হযরত ওমর (রা.) যখন তাওরাত পাঠ করছিলেন, তখন রাস্লুল্লাহ ক্রি-এর চেহারা মোবারক বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, অবশেষে তিনি বললেন, "এখন যদি স্বয়ং হয়রত মৃসা (আ.)-ও জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুয়তের সময়কাল পেতেন, তবে তিনি অবশ্যই আমার অনুসরণ করতেন। শুধু হয়রত মৃসা (আ.) নয়; বরং য়ে কোনো নবীই রাস্লুল্লাহ ক্রিন অনুসরণ করতে বাধ্য হতেন, কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর দীনই বহাল থাকবে।

وَعَنْ 10 كُلُ مِنْ اللّهِ وَكَلَامَ اللّهِ وَكَلَامُ اللّهِ وَكَلَامُ اللّهِ وَكَلَامُ اللّهِ يَنْسَخُ كَلَامُ اللّهِ يَنْسَخُ كَلَامُ اللّهِ يَنْسَخُ اللّهِ يَنْسَخُ يَعْضُهُ بِعُضًا.

১৮৪. অনুবাদ: হয়রত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ৣৣ বলেছেন আমার কালাম
আল্লাহর কালামকে রহিত করতে পারে না। কিতৃ আল্লাহর
কালাম আমার কালামকে রহিত করে। আর আল্লাহর
কালাম এক অংশ অপর অংশকে রহিত করে।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নসখের সংজ্ঞা ও তার প্রকারসমূহ :

ি এর মাসদার। অভিধানে শব্দটি নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যেমন ১. আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, স্থানচ্যুত করা। ২. কেউ কেউ বলেন, দূরীভূত করা। ৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, পরিবর্তন করা। ৪. কেউ কেউ বলেন, রহিত করা। ৫. আল্লামা মুজাহিদ (র.) বলেন, মিটিয়ে দেওয়া। ৬. আল্লামা সুদ্দী (র.) বলেন, তুলে নেওয়া ইত্যাদি।

: مُعْنَى النَّسْخ إصْطِلَاحًا ا

- ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় شَوْعِتَى بِحُكْم شَرْعِتَى إِخْرَ वला হয় أَخْرَ वला হয় بَسْنِع الْحَرْم شَرْعِتَى بِحُكْم شَرْعِتَى الْخَرَ वला হয় وَسُدُو وَ وَكُمْ اللّٰهِ وَهُ كَاللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه
- ২. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, শর্মী কোনো বিধান পরিবর্তন করাকে خشخ বলা হয়।
- النَّسْخُ هُوَ إِزَالَةُ مُكْمِ بِإِثْبَاتِ مُكْمِ أَخُر -जड़ तलन
- ৪. কারো মতে-

هُوَ إِزَالَةُ الْأَيْدَ اَوْ حُكْمِ الشَّرِيْعَةِ مِنَ الْآياتِ الْفُرانِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ مَعْمُولَةً مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلُ أَيْهُ اخْرى -

- व्यत शिरात نَسْخ नमत्थत श्रकात एक : مُنْسُوْخ وَ نَاسِغْ नमत्थत श्रकात افْسَامُ النَّسْخ अरथत श्रकात افْسَامُ النَّسْخ
- ك. نَسْخُ الْـعُـُرُانِ بِالْـعُـرُانِ بِالْعُمْرِانِ بِالْعُمْرِينِ الْعِلْمُ لَالْعِلْمُ لَعْلَانِ الْعِلْمُ لَعْلَانِهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

নিকটাখীয়দের জন্য অসিয়তের আয়াত:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَإِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْآفَرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوفِ (الايسة) মীরাসের আয়াত :

لِلرِّجَا لِ نَصِينُكُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِينُكُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِسَّا تَلَّ مِنْهُ اَدْ كَثُرَ (الاية)

- ২. نَسْحُ الْحَدِيْثِ بِالْحَدِيْثِ بِالْحَدِيثِ بِالْحِيْدِ بِالْحَدِيثِ بِعِلْمِ الْحَدِيثِ بِالْحَدِيثِ بِالْحَدِيثِ بِعِلْمِ الْحَدِيثِ بِعِيثِ الْحَدِيثِ بِعِلْمِ الْحَدِيثِ الْحَدِي الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَدِي ال
- و. بَالْغُورُانِ بِالْغُورُانِ بَالْغُورُانِ بَالْغُورُانِ بَالْغُورُانِ بَالْغُورُانِ بَالْغُورُانِ بَالْغُورُ بَالْمُسْجِدِ الْحُرَامِ कृतआन बाता रामीम तिरुकतिरुत अत ताम्नुद्वार क्वा राख्य بِالْغُورُانِ कित्क कित्त नामाज পড़ल আল্লাহ তা আলা الْمُسْجِدِ الْحُرَامِ

- 8. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ احَدَكُمُ الْمَوْتُ –হাদীস দ্বারা ক্রআন রহিতকরণ : যেমন الْمَوْتُ بِالْمَحْدِيْثِ الْمَارِثِ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ احْدَكُمُ الْمَوْتُ بِالْمَحْدِيْثِ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ الْمَارِثِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَ
- ك. الله كُم مُكا البِّكَارُونَ وَالْحُكُم مُكا البِّكَارُونَ وَالْحُكُم مُكًا البِّكَارُونَ وَالْحُكُم مُكًا
- ২. انتكم العُكم دُون التَكرَرة [তিলাওয়াত অবশিষ্ট, কিন্তু হুকুম রহিত] انستُخ العُكم دُون التَكرَرة
- ৩. التَّهُ وَ وُنَ الْخُكْمَ [তিলাওয়াত রহিত, কিন্তু হুকুম অবশিষ্ট]।

  [তিলাওয়াত রহিত, কিন্তু হুকুম অবশিষ্ট]।

  [তেলাওয়াত রহিত করা হালীস দারা কুরআন রহিতকরণ বৈধ কিনা ? হাদীস দারা কুরআন রহিত করা

  [বেধ কিনা এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামদের মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–
- ১. ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.) বলেন হাদীস দ্বারা কুরআন রহিত করা বৈধ নয়।

দলিল: তাঁদের দলিল হলো-

١. قَوْلُهُ تَعَالَى "مَاننَسْخُ مِنْ أَيتَهِ أَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِفْلِهَا

এখানে কুরআনের এক আয়াত দ্বারা অপর আয়াতকে রহিত করার কথা বলা হয়েছে, হাদীস দ্বারা আয়াতকে রহিত করার কথা বলা হয় নি।

٢ . قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "كَلَامِيْ لاَ يَنْسَخُ كَلاَمَ اللَّهِ"

- ২. ইমাম আযম ও ইমাম মালেক (র.) বলেন, হাদীস দ্বারা কুরআন রহিত করা জায়েজ।
  দলিল: নিজেদের মতের পক্ষে তাঁরা নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন–
- ক. আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন "مَا يَسْنَطِفُ عَسَنِ السُّهَوَى إِنَّ هُسُوَ إِلَّا وَحْتَى يُسُوْحَى وَ وَالْكَ وَهُمَا وَالْكَا وَمَا اللهُمُولَى إِنَّ هُسُو إِلَّا وَحْتَى يُسُوْحَى وَ وَالْكَابِ وَاللهُ اللهِ اللهُمُولَى إِنَّ هُسُو إِلَّا وَحْتَى يُسُوِّحَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله
- খ. মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে অসিয়ত করার আয়াতটিকে يُ وَصِيُّهُ لِلْوَارِثِ হাদীস দ্বারা রহিত করা হয়েছে।
- গ. বিবাহিত ব্যভিচারীর উপর থেকে বেত্রাঘাত করার হুকুম হাদীস দ্বারা রহিত করা হয়েছে । হাদীস দ্বারা বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি رُجِّم বা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এর বাণী کککوئی لا یَنْسَعُ ککلام اللّٰهِ वाता तूबा यारा و اللّٰهِ اللّٰهِ वाता तूबा यारा و ککوئی لا یَنْسَعُ ککلام اللّٰهِ वाता तूबा यारा (य. तामृल्ल्लाह و عَدَّهُ عَدَّهُ عَدَّهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

- ১. এখানে "کَلَامِیْ" বলে রাস্লুল্লাহ তাঁর এমন কালাম নির্দেশ করেছেন, যা ওহী ভিত্তিক নয়। বরং তা তাঁর একান্তই নিজস্ব অভিমত। আর এরূপ অভিমত দ্বারা আল্লাহর কালাম রহিত করা যায় না।
- ২. অথবা. এ হাদীসটি হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসটি হচ্ছে- \* قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اَحَادِيثَنَا يَنْسَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَنَسْخِ الْفُرَانِ
- ৩. অথবা اللّٰهِ অর্থাৎ, আমার কালাম کَلَامِیْ لاَ یَـنْسَـعُ تِـلاَوَةَ کَلاَمِ اللّٰهِ अर्था و عَلاَمِیْ لاَ یَـنْسَـعُ کَلاَمُ اللّٰهِ अर्था عَلاَمِیْ اللّٰهِ अर्था کَلاَمِیْ لاَ یَـنْسَـعُ کَـلاَمُ اللّٰهِ अर्था ما اللّٰهِ अर्था عَلاَمِیْ اللّٰهِ अर्था عَلاَمُ اللّٰهِ अर्था عَلاَمِیْ اللّٰهِ अर्था عَلاَمِیْ اللّٰهِ अर्था عَلاَمُ اللّٰهِ अर्था عَلاَمِیْ اللّٰهِ اللّٰهِ अर्था عَلاَمِیْ اللّٰهِ اللّٰهِ अर्था عَلاَمِیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ अर्था عَلامِیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال
  - غَاثِتُمْ রহিতকরণের উপকারিতা: এর বিভিন্ন উপরকারিতার কথা হাদীসবিশারদগণ বর্ণনা করেছেন। যেমন–১. রহিতকরণ দ্বারা শরিয়তের বিধান হালকা করা হয়। ২. রহিতকারী আয়াত বা হাদীসের উপর আমল করলে অধিক ছওয়াব অর্জিত হয়। ৩. নতুন হুকুমের প্রবর্তন হয়। ৪. অনেক সময় সহজ বিধান জারি হয়। ৫. সমস্যার সমাধান হয়। ৬ শবিয়তের ফ্যুসালা পাওয়া যায়।

وَعَرِفِكَ ابْنِ عُسَمَر (رض) قَالَ وَسَوْلُ السِّهِ عَلَيْ إِنَّ احَادِيثَ نَا وَسَالُ السِّهِ اللَّهُ وَالْ السَّخِ الْقُرْانِ . يَنْسَخُ الْقُرْانِ .

১৮৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রা বলেছেন— আমার হাদীসের কিছু হাদীস অপর হাদীসকে মানসূথ করে কুরআনের নসখের ন্যায়।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর অর্থ : উক্ত হাদীসের বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে-

كَ عَنْ الْقُرْانِ بَعْضًا كَ : অর্থাৎ, যেমন কুরআনের একাংশ অন্য অংশকে রহিত করে. তেমনি এক হাদীস অন্য হাদীসকে রহিত করে। এই অর্থে نَسْتُحُ الْفَرْانِ -এর মধ্যে মাসদারের ইযাফাত হয়েছে فَاعِلْ -এর দিকে।

ع. کنَسْخ الْقُرْانِ بِالْحَدِيْثِ : অর্থাৎ, আমার হাদীস যেমন ক্রআনকে রহিত করে, তদর্রপভাবে আমার হাদীস অন্য হাদীসকে রহিত করে। এই অর্থে نسخ القران -এর মধ্যে মাসদারের ইযাফত হয়েছে مَفْعُولُ -এর দিকে, উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রথমোক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম আবৃ হানীফা (র.) দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন।

وَعَنْ النُّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّهُ

১৮৬. অনুবাদ : হ্যরত আবৃ ছালাবা খুশানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রেলেরেলন-নিশ্চয়ই আল্লাহ তা আলা কতিপয় বিষয় ফরজরূপে নির্ধারণ করেছেন, সেগুলোকে নষ্ট করবে না তথা ত্যাগ করবে না । কতক জিনিস হারাম করেছেন, তার নিকটও যাবে না । আর কতক সীমা নির্ধারণ করেছেন, সেগুলোকে লজ্মন করবে না । আর কয়েকটি বিষয়ে তিনি ভুল করে নয়; বরং ইচ্ছা করেই নীরব রয়েছেন। অতএব সে সমস্ত বিয়য়ে বিতর্ক করবে না । —[দারাকুতনী উপরোক্ত তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর পরিচয় : فَرِيْضَةُ শব্দটি فَرَائِض -এর বহুবচন, শাব্দিক অর্থ হলো– নির্ধারত, অবশ্যকায় বা অপারহায বিষয়। পরিভাষায় فَرَائِض বর্লা হয়–

ك. عَبَادِه ১. عَبَادِه عَرَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِه عَلَى عِبَادِه اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِه اللَّ হলো ফরজ।

২. কারো মতে, مَا يُتَرَتَّبُ عَلَى فِعْلِهِ الشَّوَابُ وَعَلَى تَرْكِهِ الْمِقَابُ مِنَ الْعِبَادَاتِ अर्था९, তা এমন ইবাদত যা করলে ছওয়াব পাওয়া যায়, আর পরিত্যাগ করলে শান্তিরযোগ্য হতে হয়।

৩. আরেক দলের মতে, هُوَ مَا يُمْدَحُ فَاعِلُهُ شُرْعًا وَيُذَمُّ تَارِكُهُ قَصْدًا مُطْلَقًا এমন কাজ যার সম্পাদনকারী সাধারণতঃ শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রশংসাযোগ্য হয় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগকারী তিরস্কারের পাত্র হয়।

ৈ ৪. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে– ফরজ ও ওয়াজিব শব্দ দু'টি সমার্থবোধক।

প্রি ৫. ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে – যা غُطْعَيُ বা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত, তা ফরজ। আর যা غُطْعَيُ দলিল দ্বারা এ প্রমাণিত তা ওয়াজিব। তবে ওয়াজিবও আমলের ক্ষেত্রে ফরজের তুল্য।

े षाता यावजीय مرافيض वर ७ खाडिवरक वुबारना हरायह । تَرَافِيض

## كِتَابُ الْعِلْمِ كَتَابُ الْعِلْمِ كَتَابُ الْعِلْمِ

بعثر শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ – (الْبَيْقِيْنُ وَالْإِذْرَاكُ وَ الْفَهُمُ ) অনুধাবন করা, জানা বা বিশ্বাস স্থাপন করা। কোনো কিছুকে যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্যানুসারে জানার নাম ইলম। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে তাওহীদ ভিত্তিক জ্ঞানার্জনকৈ ইলম বলা হয়। এ অধ্যায়ে ইলমের ফজিলত, ইলম শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দান করা ইত্যাদি বিষয়ে হাদীস সংকলন করা হয়েছে।

हेमनारम हेनरमत ७क़जू ७ मर्यामा जशिकीम । जाल्लाह जा जाना व मम्भर्त वर्तन, وَالَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ — वर्षा९, याता जात्न जात्न याता जात्न ना, जाता कि वक ममान १ जात्नरम्व छन मम्भर्तक जाल्लाह जांजाना वर्तन । الْعُلُمُانُ وَالْعُلُمُانُ وَالْعُلُمُانُ وَالْعُلُمُانُ وَالْعُلُمُانُ وَالْعُلُمُانُ وَالْعُلُمُانُ وَالْعُلُمَانُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمَانُ وَالْعُلُمَانُ وَالْعُلُمَانُ وَالْعُلُمَانُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمَانُ وَالْعُلُمَانُ وَالْعُلُمُ والْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَا

ताज्ञ कतीय व्या वरलरहन طَلُبُ الْعِلْمِ فَرَيْضَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ वरलरहन طَلَبُ الْعِلْمِ فَرَيْضَةً عَلَى أَدْنَاكُمْ आत আलেरात प्रयाना जम्मर्त्क वरलन فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِدِ كَفَضْلِى عَلَى اَدْنَاكُمْ व हाजा उ हन अवर आलारात प्रयाना जम्मर्त्क अरातक हानीज वर्षिण हरहारह ।

■ ইলমের উপর সকল আমল নির্ভরশীল বিধায় গ্রন্থকার ইলমের অধ্যায় অন্যান্য আমলের পূর্বে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, এখানে ইলম দ্বারা ইলমে দীন উদ্দেশ্য।

# थेश । أَلْفَصْلُ ٱلْأَوَّلُ अथ्य जनूत्व्हन

عَرْكِ كَالُ مَا لَهُ وَلَ اللَّهِ بَنِ عَـ مَـ وِ اللَّهِ بَنِ عَـ مَـ وِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلِّغُوْا عَنِّى وَلَوْ أَللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا حَرَجَ وَلَوْ أَلنَّ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْبَتَ بَوَّأَ مَقْعَدَهُ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْبَتَ بَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - رَوَاهُ الْبُحُارِيُ

১৮৭. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করেছেন— আমার পক্ষ হতে [দীনের কথা লোকদের নিকট] পৌছাতে থাক, যদিও তা একটি মাত্র বাক্য হয়। আর বনী ইসরাঈল হতে শোনা কথা বর্ণনা করতে পার, তাতে কোনো দোষ নেই [অর্থাৎ তাদের ভালো কথা শোনাতে কোনো দোষ নেই ।]; কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার উপর মিথ্যারোপ করে; সে যেন তার ঠিকানা জাহান্লামে প্রস্তুত করে নেয়। –[বুখারী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : হযরত মুহাম্মদ ক্রিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বের সকল জাতি ও মানুষের জন্য নবী ও রাসূল হিসেবে তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে পথ দেখানোর জন্য আগমন করেছেন। তার অমীয় বাণী হতে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়, এই জন্য তাঁর বাণীসমূহকে প্রচার করার তাকিদ দিয়েছেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী। তাঁরপর আর কোনো নবী আগমন করবেন না। তাঁর প্রবর্তিত জীবন ব্যবস্থাই কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আর এই জীবন ব্যবস্থার অন্যতম উৎস হলো তাঁর অমর বাণীসমূহ। তাই এগুলো একে অপরের নিকট পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব নেওয়ার জন্যই সমূলে কাঠীয় নির্দেশ দিয়েছেন।

بَنَبُ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ হাদীসের পটভূমি : শায়খ ইবনে হামযা রচিত اَلْبَيَانُ وَالتَّعْرِيْثُ किতাবে আলোচ্য হাদীসের পটভূমি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, একদা এক ব্যক্তি রাস্ল على المعالمة -এর অনুরূপ পোশাক পরিধান করে মদীনার কোনো এক পরিবারে গিয়ে

বলল, নবী করীম 🚟 আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি যে কোনো পরিবারের দায়িতুশীল হতে পার। তখন উক্ত পরিবারের লোকজন তার জন্য একটি ঘর প্রস্তুত করে দেয়। মহানবী 🚟 এ সংবাদ শোনা মাত্র হযরত আবু বকর (রা.) ও হয়রত ওমর (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন, তোমরা তাকে জীবিত পেলে হত্যা করবে। আর যদি মৃত অবস্থায় পাও, তবে তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করবে। এ সময় হজুর 🚃 ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, আমার বিশ্বাস তোমরা তাকে মৃত পাবে। অতঃপর তাঁরা তার নিকট এসে দেখলেন রাতে পেশাব করার জন্য ঘর থেকে বের হওয়ার পর তাকে এক বিষাক্ত সাপ দংশন করে মেরে ফেলেছে। তারা এ সংবাদ রাসল 🚟 এর নিকট এসে জানালেন। তখন নবী করীম 🚟 আলোচ্য বক্তব্য প্রদান করেন।

: रेनारमंत अरखा ७ जात अकातराहन تَعْرِيْفُ الْعِلْمِ رَأَتْسَامُ

तूका اَلْفَهُمُ (२) अनुधावन कता (१) الْعِلْمِ لُغَةً (৩) হিন্দু হার্দ্রসম করা। এই শব্দটির ব্যবহার কুরআনেও রয়েছে যেমন-

قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيسُ الْحَكِيمُ.

- لَعْلَمُ الْعَلْمِ اللَّهِ الْعَلَامِ اللَّهِ اللَّهِي الْعَلَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعِلْمِ اللَّهِ الْعِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْمِلْمِ اللَّهِ الْعِلْمِ اللَّهِ الْعِلْمِ اللَّهِ الْعِلْمِ اللَّهِ الْعِلْمِ اللَّهِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ اللَّهِ الْعِلْمِ اللَّهِ الْعِلْمِ اللَّهِ الْعِلْمِ اللَّهِ الْعِلْمِي الْعِلْمِ اللَّهِ الْعِلْمِ اللَّهِ ال হওয়াকে علم বলা হয়।
- هُوَ قُوَّةً وَمَلَكَةً فِي النَّفْسِ يَقْتَدِرُ بِهَا النَّاسُ عَلَى التَّمْيِيْزِ بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِ विष कर्ष कर्ष विलन অর্থাৎ, ইলম হচ্ছে আত্মার এমন এক শক্তি ও যোগ্যতার নাম, যার দ্বারা ব্যক্তি কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝে তফাৎ নিরূপণ করতে পারে।

- الْعِلْمُ هُوَ إِذْرَاكُ الشَّيْ بِحَقِينَقَتِهِ चिरात वला राय़ हि. الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ الْمُورِ الْمَعْنَوِيَّةِ चिरात वला राय़ है.
   श. जाल्लामा जारेनी (त्र.) वलन إِنَّهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ النَّغْسِ تُوْجِبُ تَمْيِنْزًا لاَ يَحْتَمِلُ النَّقِيْضَ فِي الْأُمُورِ الْمَعْنَوِيَّةِ वलनन إِنَّهُ مِنْ صِفَاتِ النَّغْسِ تُوْجِبُ تَمْيِنْزًا لاَ يَحْتَمِلُ النَّقِيْضَ فِي الْأُمُورِ الْمَعْنَوِيَّةِ الْمُعْرَالِةِ الْمُعْرَالِةِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَالِةِ الْمُعْرَالِةِ الْمُعْرَالِةِ الْمُعْرَالِةِ الْمُعْرَالِةِ اللَّهُ الْمُعْرَالِةِ الْمُعْرَالِةِ اللَّهُ الْمُعْرَالِةِ اللَّهُ الْمُعْرَالِةِ اللَّهُ الْمُعْرَالِةِ اللَّهُ الْمُعْرَالِةِ اللَّهُ الْمُعْرَالِةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالِةِ اللَّهُ الْمُعْلَقِ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُ
- الْعِلْمُ صِفَةً مُودَعَةً فِي الْقَلْبِ كَالْقُورَ الْبَاصِرَةِ فِي الْعَيْنِ وَالْقُوِّةِ السَّامِعَةِ لِلْأَذُنِ तक तल राजन والْعَيْنِ وَالْقُوِّةِ السَّامِعَةِ لِلْأَذُنِ तक तल राजन

- الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ : ইল্ম দু'প্রকার। যথা– ১. عِلْمُ الدُنْيَا وَمَا দুনিয়াবী জ্ঞান। যেমন– বাংলা, ইংরেজি, অংক, রসায়ন, পদার্থ ইত্যাদি। এসব জ্ঞান অর্জন করা জায়েজ।
- ২. عِلْمُ الدِّيْنِ वा দীনি জ্ঞান। যেমন– কুরআন, হাদীস ইত্যাদি। প্রয়োজনানুসারে দীনি ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। এটা আবার দ'প্রকার। যথা-
- ك. في الْعَبَادي يَلْمُ الْعَبَادي يَامَ যার উপর ইলমে দীন নির্ভরশীল। যেমন- নাহু, সরফ, লোগাত, বালাগাত ইত্যাদি।
- २. عَلُوم شُرْعِيَّة अरक عِلْمُ الْمُقَاصِدِ अरक عِلْمُ الْمُقَاصِدِ
- 🛮 রাস্ল عِنْمُ الدِّيْنِ বলেছেন, عِنْمُ الدِّيْنِ তিন প্রকার। যথা–
- عِلْمُ الْفَرِيْضَةِ الْعَادِلَةِ . ٥ عِلْمُ السُّنَّةِ الْقَائِمَةِ . ٤ عِلْمُ الْأَيَاتِ وَالْأَحْكَامِ . ٤
- 🛮 সৃফী সাধকদের মতে عِنْم দু' প্রকার। যথা–
- ( د الطَّامر . د यगन- क्त्रजान ও शंनीम
- २. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ अ वना रश । यमन- कूत्रजात এসেছে مُعْرِفَتْ ७ تَصَوُّفٌ محمد عِلْمُ الْبَاطِنِ
- 🛮 দার্শনিকদের মতে عِلْم দু' প্রকার : যথা–
- ك. وَيْلُمْ نَظُرِيْ । ইয়া চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত হয়। ২. عِلْم ضَرُوْرِيْ عَلْم نَظُرِيْ । আর জমুহুরের মতে عِلْم ضُرُورِي সাতভাগে বিভক্ত। যথা-
- الكُلُّ اعْظُمُ مِنَ الْجُزْءِ -সেমন الْبُدِينْهِيَّاتُ . ১
- اَلنَّارُ حَارَّةٌ यथा (اَلَّذِي يَحْصُلُ بِالْحِسِّ) اَلْحِسِّبَاتُ . ٩

- إِنَّ لَنَا فَرْحًا وَغَمًّا -١٩٩٦ (اَلَّذِي يَحْصُلُ بِالْحَوَاسِّ الْبَاطِنَةِ) ٱلْوِجْدَانِيَّاتُ
- الْأَرْبَعَةُ زَوْجٌ وَالْوَاسِطَةُ إِنْقِسَامُهَا بِمُتَسَاوِيَبْن -त्रात्त ٱلْفَظْرِيَّاتُ 8.
- (السَّنَاءُ مُسْهَلُّ -यमन) الْمُجَرُّباتُ . १
- نُورُ الْقَمَرِ مُسْتَفَادً مِنْ نُورِ الشَّمْسِ -त्यमत (الَّذِيْ يَحْكُمُ بِهَا الْعَقْلُ بِالْحَدَسِ) الْحَدَسِيَّاتُ . ७.
- ٩. أَلَّذِي يُجْزُم بِهَا لِكُثْرَة الْمُخْبِرِيْنَ بِهَا) ٱلْمُتَوَاتِرَاتُ .
   ٩. أَلَّذِي يُجْزُم بِهَا لِكُثْرَة الْمُخْبِرِيْنَ بِهَا) ٱلْمُتَوَاتِرَاتُ .
- المعاملة তথা শরিয়তের ব্যবহারিক জ্ঞান।
- ২. عِلْمُ الْمُكَاشُفَةِ এটা শরিয়তের বিধান পরিপূর্ণভাবে পালনের পর খোদা প্রদত্ত একটি জ্যোতি। যার দ্বারা বিপদ-মুসিবত সহজ করার ক্ষমতা অর্জিত হয়।
  - "بَلْغُوا عَنِيْ وَلَوْ أَيَةً" এর তাৎপর্য: রাসূল اللهُوَّ عَنِيْ وَلَوْ أَيَةً" তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌছে দাও, প্রচার কর-এর বিশ্লেষণে হাদীসবিশারদগণ দু'টি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। যেমন–
- নবী করীম ্রাট্র-এর হাদীসমূহ হুবহু সনদসহ প্রচার করা। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত আদালত ও ছেকাহ-এর ভিত্তিতে অন্যের
  নিকট পৌছে দেওয়। এ ব্যাপারে শাব্দিকভাবে কোনো পরিবর্তন করা যায় না।
- ২. হাদীস থেমনিভাবে অন্যের নিকট হতে শ্রবণ করা হয়েছে, তেমনিভাবেই উদ্দেশ্য অবিকৃত রেখে শব্দে শব্দে আদায় করে প্রচার করা।

जू'ि रामीत्मत मर्पा विद्याध : উক্ত रामीत्म तामून विने रेतामेनीत्मत थिएक खात्मत ते हेतामेनीत्मत थिएक खात्मत कथा वर्गना कतात जन्म निर्मिष्ठ किता कथा वर्गना कतात जन्म निर्मिष्ठ हिन्स वर्गना कतात जन्म निर्मेष कर्ति हिन्स कथा वर्गना कतात जन्म निर्मेष कर्ति हिन्स वर्गना कर्ति क्रिक्ति कर्ति कर्ति

#### বিরোধের সমাধান:

- ১. বনী ইসরাঈলের কথা দ্বারা এখানে উপদেশমূলক গল্প কাহিনী, যা ইসলামি শরিয়তের পরিপন্থি নয়, এমন সব ঘটনা বর্ণনা করার কথা বলা হয়েছে।
- ২. বনী ইসরাঈলদের থেকে পূর্ববর্তী নবীদের যেসব গল্প-কাহিনী কুরআন ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল, এমন সব বর্ণনা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। আর যা কুরআন ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় তা বর্জন করতে বলা হয়েছে।
- ৩. অথবা, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুলমানদের ঈমান দুর্বল থাকায় মহানবী করতে বিনাই সরাঈলের বর্ণনার প্রতি কর্ণপাত
  করতে নিষেধ করেছেন। পরবর্তীতে মুসলমানদের ঈমানের প্রবৃদ্ধি ঘটায় বনী ইসরাঈলের বর্ণনাকৃত কিতাব ইত্যাদি
  অধ্যায়নের অনুমতি দিয়েছেন।
- ৪. বনী ইসরাঈলের অনেক পণ্ডিতের নিকট রাসূলের আগমনের সত্যতা এবং তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্বলিত অনেক বিধান রক্ষিত ছিল। এসব বিষয় কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশ্রেষণের জন্য বনী ইসরাঈলীদের বর্ণনা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে তাদের নিকট থেকে তাওরাত তথা অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَعَنْ كُلُ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ وَالْمُغِنْرَةِ بُنِ جُنْدُبٍ وَالْمُغِنْرَةِ بُنِ شُغْبَةَ (رض) قَالاً قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ حَدَّثَ عَنِى بِحَدِيثٍ يُرَى اَنَّهُ كَذِبُ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৮৮. অনুবাদ: হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব এবং হযরত মুগীরা ইবনে শুবা (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হতে হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে মনে করে যে, তা মিথ্যা: তবে সে মিথ্যাবাদাদের অন্যতম ব্যাক্ত।
—[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর অর্থ - آخَدُ الْكَاذِبِيْنَ

- ১. আব্ নুআঈম اَلْكَاذِيْتُنَ শব্দটি দ্বিচনের সীগাহ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। ফলে তিনি এর দ্বারা বর্ণনাকারী ও যার কাছ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তাকে বুঝিয়েছেন।
- ২. কারো মতে اَنْكَاذِبِيْنَ द्वितठन দ্বারা পড়া হলে তবে তার অর্থ হলো, বর্ণনাকারী দু' মিথ্যাবাদীর একজন। আর তারা হলো নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার "মুসাইলামাতুল কাযযাব" এবং "আসওয়াদ আনাসী"।
- ৩. কেউ কেউ اَلْكَاذِيْتُنَ শব্দটি বহুবচনের সীগা রূপে পড়েন। তখন এর অর্থ হবে, সে বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদীদের একজন।

وَعَنْ اللّهِ عَلَيْهُ مَعَاوِيَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَاللّهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ يَرُدِ اللّهُ بِهِ خَيْسَرًا يَّفُ قِبَهُ فِي الدِّينِ وَانِّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّهُ يُعْطِئْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৮৯. অনুবাদ: হযরত মু'আবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্র বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ কামনা করেন, তিনি তাকে দীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করেন। [রাস্ল ক্র বলেন] নিশ্চয়ই আমি জ্ঞান বন্টনকারী, আর আল্লাহ তা দান করেন। -[বুখারী, মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর অর্থ : আলোচ্য হাদীসে নবী করীম এরশাদ করেন الله يُعْطِى -এর অর্থ হলো যাবতীয় জ্ঞান ও হিকমতের মালিক ও স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তা আলা। আল্লাহ তা আলা সে ইলম ও হিকমত ওহীর মাধ্যমে নবী করীম ক্রিমেকে শিক্ষা দেন। আর নবী করীম তা জগতবাসীকে শিক্ষা দেন। হজুর জগতবাসীর জন্য এই ইলম ও হিকমত বিতরণ করাকেই

وَعَرْفِ اللّهِ عَلَيْهَ النّه هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهِ عَلَيْهَ النّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فِي الْجَاهِلِيّةِ فِي الْجَاهِلِيّةِ فِي الْجَاهِلِيّةِ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْ اللّهُ مُسْلِمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

১৯০. অনুবাদ : হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ==== বলেছেন− সোনারূপার খনিরাজির ন্যায় মানবজাতিও [নানা গোত্রের] খনিরাজি যারা জাহেলী যুগে উত্তম ছিলেন, তারা ইসলামি যুগেও উত্তম, যখন তারা দীনের জ্ঞান লাভ করেন। –[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মানুষকে খনির সাথে তুলনার কারণ : আলোচ্য হাদীসে মহানবী আত্র মানুষকে খনির সাথে তুলনা করেছেন। এর কারণ বর্ণনায় হাদীসবিশারদগণ নিম্নোক্ত যুক্তি তুলে ধরেছেন। যেমন–

- খনি যেমন বিভিন্ন জাতের এবং বিভিন্ন মানের হয়ে থাকে, মানুষও তেমনি বংশ, শ্রেষ্ঠত্ব এবং গোত্রীয় মর্যাদায় বিভিন্ন মানের হয়ে থাকে।
- ২. নৈতিক, চারিত্রিক এবং সামাজিক সম্মান মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূল 🚟 মানব জাতিকে খনির সাথে তুলনা করেছেন।
- ৩. খনিজ সম্পদগুলো যেমন মাটির গর্ভে লুক্কায়িত থাকে, তদ্রপ মানুষের উত্তম গুণাবলি এবং সুকুমারবৃতিগুলোও মাটির তৈরি দেহের মাঝে লুক্কায়িত থাকে।
- 8. খনির মধ্যে যেমন বিভিন্ন জাতের ধাতু পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি ও যোগ্যতা পাওয়া যায়। কর্প্রপভাবে মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি ও যোগ্যতা পাওয়া যায়। কর্প্রপভাবে মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি ও যোগ্যতা পাওয়া যায়। কর্প্রপভাবে মানুষ্টেন্দ্র করার কারণ : উপমা হিসেবে স্বর্গ ও রূপা নির্বাচিত করার বহুবিধ কারণ রয়েছে। যথা–
- ১. স্বর্ণ ও রূপাকে যেমন আগুনে পুড়িয়ে পাকা করা হয়, অনুরূপভাবে মানুষকেও কঠিন বিপদে ফেলে পরীক্ষা করা হয়।
- ২. স্বর্ণ ও রূপা নির্মিত অলংকারাদি যেমন মানুষের অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করে, তেমনি সমস্ত সৃষ্টির মাঝে মানুষ অলঙ্কার স্বরূপ।
- ৩. স্বর্ণ ও রূপা যেমন তার খাঁটিত্ব বিচারে মূল্য নির্ধারিত হয়, তেমনি মানুষের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও উত্তম গুণাবলির বিচারে তার সম্মান নির্ধারিত হয়।
- স্বর্ণ ও রূপা মূল্যবান ধাতু হওয়ায় এগুলোর ওপর যাকাত নির্ধারিত আছে। তেমনি মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হওয়ায় তার উপর ইবাদত নির্ধারিত হয়েছে।
- ৫. স্বর্ণ ও রূপাকে যেমন খনিজ ধাতু হতে প্রক্রিয়াজাত করণের মাধ্যমে মাটি ও ময়লার মিশ্রণ হতে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়, তেমনি মানুষকে অজ্ঞতা-বর্বরতা থেকে সুন্দর পরিবেশ এবং সং গুণাবলির সংস্রব দিয়ে সভ্যতায় নিয়ে আসা যায়।
- ৬. খনিজ পদার্থের মধ্যে স্বর্ণ ও রূপা সবচেয়ে সুন্দর, তেমনি আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيَّ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ
  উপরোক্ত কারণেই উপমা হিসেবে সোনা ও রূপাকে নির্বাচিত করা হয়েছে।
  - خِبَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِبَةِ خِبَارُهُمْ -এর ব্যাখ্যা : রাস্ল عَبَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِبَةِ خِبَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ "خِبَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِبَةِ خِبَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ" -এর অর্থ হচ্ছে "জাহেলি যুগে যারা সৎ গুণাবলির অধিকারী ও সর্বোত্তম মানুষ ছিল, ইসলামি যুগে এসেও তারাই সৎ গুণাবলির অধিকারী ও সর্বোত্তম"-এর তাৎপর্য সম্পর্কে আলেমগণ নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।
- ১. জাহেলিয়া যুগে বাস করেও যারা সাহসিকতা ও বীরত্বের মত গুণাবলিসম্পন্ন লোক ছিলেন, তারা ইসলামে প্রবেশ করার পরও তেমনি গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেদেরকে পরিচালিত করেছেন।
- ২. আবার যারা দানশীল, পরোপকারী, অতিথিপরায়ণ ছিলেন, তারা ইসলাম গ্রহণের পরেও তারা তাদের সে গুণাবলি অটুট রেখেছিলেন।
- ৩. কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেন– হযরত ওমর, আবৃ বকর, উসমান, খালিদ (রা.) প্রমূখ সাহাবী জাহেলিয়াতের তমসাচ্ছন্ন যুগেও যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন ছিলেন, তেমনি ইসলাম গ্রহণের পরও শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের প্রতি লক্ষ্য করেই রাসূল ্লুভ্রুএ উক্তি করেছেন।

وَعَرِيكَ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ وَاللهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

১৯১. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রান্ত বলেছেন— দু' ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে ঈর্ষা করা যায় না। প্রথমত এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা অর্থ—সম্পদ দান করেছেন এবং তা সংকার্যে ব্যয় করার জন্য তাকে মিনোবল] ক্ষমতা দান করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রচুর] জ্ঞান দান করেছেন। সে তা দ্বারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং লোকদেরকে শিক্ষা দেয়। —[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

্রত্ত -এর **অর্থ ও তার হুকুম : اَلْخَدَادُ** শব্দটি বাবে نَرَبُ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– হিংসা, বিদ্বেষ, স্বর্মাপোষণ, পরশ্রীকাতরতা।

: वत शाति अधिक अश्खा: ﴿ مَعْنَى الْحَسَدِ إِصْطِلَاحًا

পরিভাষায় حسد বলা হয় অপরের সুখ সম্পদ দেখে রোষে জ্বলে মরা এবং ঐ সুখ-সম্পদের ধ্বংস কামনা করা। নিজের জন্য ঐ সুখ আসুক বা না আসুক।

- 🛮 কেউ কেউ বলেন, অপরের সম্পদ, যোগ্যতা-বিজ্ঞতা বিনষ্ট হয়ে নিজের নিকট আসার কামনা করাকে 🚅 বলা হয়।
- অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনের মতে-

এর বিধান : ইসলামি শরিয়তে হাসাদ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কেননা, হাসাদ বা ঈর্ষা মানুষের নেক আমল নষ্ট করে ফেলে।

"الْحُسَدُ تَأْكُلُ الْحُسَنَاتِ كُمَا يَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ" - रामीत्म बत्नए

তবে হাসাদ দ্বারা যদি ﷺ উদ্দেশ্য হয়, তবে তা নিষিদ্ধ নয়। আলোচ্য হাদীস তারই প্রমাণ বহন করছে।

: रिकमर्एत वर्श - مَعْنَى الْحَكْمَةِ

এর শাব্দিক অর্থ হলো : (১) জ্ঞান, (২) রহস্য (৩) নিপুণতা (৪) বিজ্ঞতা (৫) প্রজ্ঞা (৬) বুদ্ধি (৭) বিচার وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقُمْنَ الْجِكْمَةَ ইত্যাদি। যেমন, কুরআনে এসেছে– وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقُمْنَ الْجِكْمَةَ

- 🛮 পরিভাষায় 🎞 শব্দটি বেশ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–
- ১. হিক্মত হলো- ইলমে ওহী।
- ২. কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও মীমাংসাকে হিকমত বলা হয়।
- ৩. মূলত দীনি জ্ঞানই হলো– প্রকৃত হিক্মত। কেননা, কুরআন মজিদের বিভিন্ন স্থানে এ শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে দীনি জ্ঞান অর্জনের প্রতি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন।
- 8. প্রতিপক্ষের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কলা-কৌশল শিক্ষা করাও হিকমত। কুরআন শরীফে এসেছে-

"أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ"

তথা দু' ব্যক্তি ব্যতীত কারো প্রতি হিংসাপোষণ বৈধ নয়, তাতে দু'শ্রেণীর ব্যক্তির প্রতি হিংসার বৈধতা প্রমাণিত হয়। অথচ ইসলামে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাই হাদীসে বর্ণিত انْحُسَدُ الْعُنْسُنِ শব্দের বিশ্রেষণে নিম্নোক্ত মতামত বর্ণনা করা হয়।

اَلْمُرَادُ هَهُنَا الْغِبْطَةُ وَهِيَ تَمَنِّى خُصُولِ مِثْلِهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ زَوَالٍ مِنْهُ

অর্থাৎ, এখানে عَبْطَة উদ্দেশ্য। غِبْطَة বলা হয় অপরের নেয়ামতের অনুরূপ নেয়ামত পাওয়ার আশা পোষণ করা; তার থেকে রহিত হয়ে যাওয়ার কামনা ব্যতীত।

- 🛮 কেউ বলেন যে, যেহেতু উল্লিখিত দু' প্রকারের 🕰 -এর মাধ্যমে কল্যাণ লাভ হয়, তাই তা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

وَعَرْفِكُ اللهِ عَلَى الْمِدْرَةُ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اللهِ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ صَدَقَةٍ عَنْهُ عَمَلُهُ اللهِ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ مَذْعُوْ لَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمً

১৯২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—
যখন মানুষ মরে যায় তখন তার আমল [ও ছওয়াবের ধারা]
বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তিন ধরনের আমলের ছওয়াব সর্বদা
অব্যাহত থাকে। যথা— ১. সদকায়ে জারিয়া, ২. এমন
ইলম বা জ্ঞান, যার দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়, ৩.
সুসন্তান, যে তার জন্য [তার মৃত্যুর পর] দোয়া করে।
—[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

अनकारा कातिया- معنني الصَّدَقة الْجَارِيةِ عَلَيْهِ الْجَارِيةِ

قَاعِلَة भणि صَدَفَة : مَعْنَى الصَّدَفَة الْجَارِيَة لُغَةً - هِ عَلَى الصَّدَفَة الْجَارِيَةُ كُفَةً - هِ عَلَى الصَّدَفَةُ الْجَارِيَةُ عَلَى শणि একবচন, বহুবচনে صَدَفَة الْجَارِيَةُ بُلُجَارِيَةً لُغُةً - هما بَوْنَ الصَّدَفَةُ الْجَارِيَةُ عَلَى الصَّدَفَةُ الْجَارِيَةُ عَلَى الصَّدَفَةُ الْجَارِيَةُ عَلَى السَّدَفَةُ الْجَارِيَةُ عَلَى الصَّدَفَةُ الْجَارِيَةُ عَلَى الصَّدَفَة الْجَارِيَةُ عَلَى الصَّدَفَةُ الْجَارِيَةُ الْجَارِيْةُ الْمُعْرِيْةُ الْجَارِيْةُ الْجَالْمُ الْمُعِلِي

অথাৎ, مَا يُعْطَى عَلَى وَجَهِ الْقُرْبَةِ لِلَّهِ تَعَالَى विञ्चकांत वर्तान مَا يُعْطَى عَلَى وَجَهِ الْقُرْبَةِ لِلَّهِ تَعَالَى वर्ण्डलां वर्ता वर्ता हुए । विक्रिंग वर्जिंग वर्ण्डलां वर्ण्डला

अफका पू' श्रकात :

- ১. সাধারণ দান : যে দানের মূল ছওয়াব সংরক্ষিত থাকে বটে, কিন্তু ছওয়াব অব্যাহতভাবে চলতে থাকে না, তাকেই সাধারণ দান বলা হয়। যেমন— অভুক্তকে এক বেলা খাবার দান করা।
- ২. জারিয়া: অর্থাৎ, যে দানের ছওয়াব অব্যাহতভাবে চলতে থাকে তাকে সদকায়ে জারিয়া সদকা বলা হয়। যেমন— রাস্তাঘাট, পুল, মসজিদ, মাদ্রাসা ইত্যাদি জনকল্যাণকর কাজ। এগুলো যতদিন স্থায়ী হবে ততদিন কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি ছওয়াব পেতে থাকবে।

عِنْمُ يَنْتَغُعُ بِهِ । মহানবী جَنْمُ يَنْتَغُعُ بِهِ । আমলের প্রতিদানের ধারাসমূহ বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের প্রতিদান-ধারা কখনো বন্ধ হয় না। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, "عِنْمُ يُنْتَغُعُ بِهِ" অর্থাৎ, এমন জ্ঞান, যার দ্বারা উপকার লাভ করা যায় তথা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়। যেমন–

কোনো দীনি কিতাব রচনা করা, যা পাঠ করলে মানুষ হিদায়েত লাভ করে উপকৃত হয়।

অথবা, কোনো দীনি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে সাধারণ মানুষ দীনের ইলম শিখে অঞ্জ্রভার অন্ধকার হতে মুক্তি লাভ করতে পারে।

অথবা, কেউ তার ছাত্রদের উত্তমভাবে ইলম শিক্ষা দেবে। তারা ইলম অর্জন করে অন্যদেরকে ইলম শিক্ষা দিবে। এমনিভাবে তার মৃত্যুর পরও চলমান থাকবে।

- এমনিভাবে তার মৃত্যুর পরও চলমান থাকবে।
  خَوْنُكُ صَالِحٌ يَدْعُوْلُكُ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য : নেককার সন্তান তার পিতামাতার জন্য দোয়া করে এ কথা দু'টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। যথা—
- ১. সুসন্তান তার পিতামাতার জন্য দোয়া করবে। এ উক্তি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, পিতামাতা তাদের সন্তানকে সংকর্মশীল, খাঁটি দীনদার এবং শরিয়তের অনুসারী করে গড়ে তুলবে, যাতে তারা তাদের পিতামাতার জন্য দোয়া করবে।
- ২. উক্ত উক্তি এ কথার প্রতিও নির্দেশ করে যে, পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য তাঁদের মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় না; বরং তাদের মৃত্যুর পর তাদের জন্য দোয়া করবে। যেমন, আল্লাহ তা আলা বলেন–
  وَقُلُ رُبَّ ارْحَمَهُمَا كُمَا رَبَّانِيْ صَغِيْرًا ـ

এ কর্তব্য পালন করে সে নিজেকে সুসন্তানরূপে প্রমাণ করতে পারে।

অন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৩

وَعَنْ ١٩٣ مُ اتَالَ تَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كَرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كَرَبِ يَوْمِ الْقِيمَةِ وَمَنْ يُسَّرَ عَلَى مُعْسِرِ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَالْأَخِرَةِ وَاللَّهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ العَبِدُ فِي عَوْنِ اَخِيْبِهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ ن بَيَوْتِ اللَّهِ يِسْلُونَ كِسُابُ اللَّهِ لْلِيْكُةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَن بَطُّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ .

১৯৩. অনুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম 🚎 ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনের পার্থিব একটি ক্ষুদ্র কষ্ট দুর করে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার একটি বিরাট কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্ত লোকের একটি অভাব [সাহায্যের দ্বারা] সহজ করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার যাবতীয় অভাব সহজ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ-ক্রটি গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ক্রটি ঢেকে রাখবেন। আর বান্দা যে পর্যন্ত তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে, সে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলাও তার সাহায্য করেন। আর যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য কোনো পথে চলতে থাকে, আল্লাহ তা আলা তার জানাত লাভের পথ সুগম করে দেন এবং যখনই কোনো একটি সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো একটি ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে এবং তার মর্ম উদঘাটনে পরস্পর আলোচনা করে, তখন তাদের উপর স্বস্তি ও প্রশান্তি অবতীর্ণ হতে থাকে। রহমত তাদেরকে বেষ্টন করে রাখে, ফেরেশতাগণ রহমতের চাদর দিয়ে তাদেরকে ঘিরে রাখেন এবং আল্লাহ তা'আলা সে সমস্ত লোকদের প্রসঙ্গে তাঁর দরবারে উপস্থিত ফেরেশতাদের নিকট আলোচনা করেন। আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না। -[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- الخَوْرَةِ" এর মর্মার্প : রাস্ল ক্রিটেবলেছেন— "مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ" অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি যদি অপর মুসলমানের দোষ-ক্রটি গোপন রাখে, আল্লাহ তা আলা দুনিয়া ও আথিরাতে তার দোষ-ক্রটি গোপন রাখবেন। হাদীসবিশারদগণ উল্লিখিত উক্তিটির দু'টি অর্থ নির্ণয় করেছেন। যেমন—
- ১. ﴿ শব্দটির অর্থ হচ্ছে গোপন করা। সুতরাং উক্তিটির অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন। তবে সমাজকে কলুষমুক্ত করার জন্য এবং বিচারের সঠিক রায় আসার জন্য কোনো অবস্থাতেই দোষকে গোপন রাখা যাবে না।
- ২. অথবা, ﷺ শব্দটির অর্থ হচ্ছে— ঢেকে দেওয়া। সূতরাং উক্তিটির অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের শরীর বিবস্ত্র অবস্থায় বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দেয়, আল্লাহ তা আলা তাকে প্রতিদানস্বরূপ পরকালে বেহেশতী বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দেবেন। অর্থাৎ, আল্লাহ তাকে পরকালে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।
- । وَلْمَ عِلْمَ -এর মধ্যস্থিত عِلْم -এর মর্মার্থ : হাদীসে উল্লিখিত عِلْم -এর মধ্যস্থিত عِلْمًا -এর মধ্যস্থিত عِلْمًا

চাই তা স্বল্প কিংবা অধিক পরিমাণ হোক, যখন তা আল্লাহ তা আলার নৈকট্য লাভ করা, নিজে উপকৃত হওয়া এবং অন্যের উপকার সাধন করার উদ্দেশ্যে অর্জিত হয় । যেহেতু এ শব্দটি এখানে پَکْ ইিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে । ফলে এটা بِکْ -এর ফায়দা দিয়েছে । আর এর মাধ্যমে ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করাও মোস্তাহাব প্রমাণিত হয়েছে । যেমন— হয়রত মৃসা (আ.) হয়রত থিজির (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর বলেছিলেন— আমি কি এই উদ্দেশ্যে আপনার সহয়াত্রী হতে পারব য়ে, আপনি আমাকে সে সকল বিষয় শিক্ষা দান করবেন, য়া আপনি হিদায়েত প্রসঙ্গে অবগত হয়েছেন ? আর য়েমন ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন য়ে, হয়রত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) একটি হাদীস সংগ্রহ করার জন্য এক মাসের পথের দূরত্বে আবদুল্লাই ইবনে কায়েস (রা.)-এর নিকট সফর করেছেন ।

আমল করতে গেলে ফরজ, ওয়াজিব, সুনত, মোস্তাহাব, মুবাহ, হারাম, মাকরহ ইত্যাদি আহকাম সম্পর্কে পরিচিতি লাভের জন্য যে পরিমাণ ইলম অত্যাবশ্যকীয়, সে পরিমাণ ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুলমান নর-নারীর উপর ফরজ তথা অপরিহার্য কর্তব্য।

জ্যোতি, যার ফলে কুরআন অধ্যয়নের দ্ধুরুন অন্তঃকরণ হতে পাশবিক প্রবৃত্তি দূরীভূত হয়ে সে স্থলে আল্লাহর নূর ও জ্যোতি

এর অর্থ : আভিধানে مَكِيْنَة শব্দের অর্থ – আত্মিক প্রশান্তি, সম্মান ও মর্যাদার চাদর ইত্যাদি। مَكِيْنَة -এর পারিভাষিক অর্থ : ১. مَكِيْنَة -এর পারিভাষিক অর্থ হলো, অন্তরের মধ্যে জাগ্রত এমন এক খোদায়ী নূর বা

উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

২. তাফসীরবিদ সুদ্দীর মতে, যে অবস্থায় মানুষের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে, সে অবস্থাকেই ইইই বলা হয়।

- ৩. আল্লামা ত্বীবী (র.) বলেন, অন্তর থেকে পাশবিক প্রবৃত্তি দূরীভূত হয়ে তা আল্লাহর নূরে আলোকিত হওয়াকে كَنْكُنْ বলে।
- কছু সংখ্যকের মতে হুলা এক ধরনের ফেরেশতা, যারা মু'মিন লোকের কলবকে শান্তি দান করে এবং
  তাদেরকে নিরাপদ রাখে।

খারা উদ্দেশ্য: আল্লাহর ঘর বলতে মসজিদ, মাদ্রাসা বা এ জাতীয় কোনো দীনি প্রতিষ্ঠান হতে পারে, যেখানে বসে তারা পবিত্র কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান চর্চা বা অনুশীলন করে তার নিগুঢ় তত্ত্ব উদঘাটনের জন্য পরম্পর আলাপ-আলোচনা করতে থাকে, তখনই তাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকে। উপরোক্ত বাক্যটি দ্বারা পবিত্র কুরআনের ফজিলত ও মাহাত্ম্য বুঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনের ফজিলত ও মাহাত্ম্য বুঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনে অধ্যয়নে আল্লাহর তরফ থেকে প্রশান্তি ও রহমত অবতীর্ণ হয়।

কেরেশতাদের বিবরণ ও তাঁদের কার্যাবলি : উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে কিন্দুন্তি আর্থাৎ, ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে। এর মধ্যে উল্লিখিত الْمَكْرَكُةُ الرَّحْمَةُ الرَّحْمَةُ الرَّحْمَةُ আর্থাৎ, ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে। এর মধ্যে উল্লিখিত الْمَكْرَكُةُ الرَّحْمَةُ গান্দের দ্বারা করে তথা রহমত ও বরকতের ফেরেশতাগণ উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহ তা'আলার জিকির বা দীনি আলোচনায় লিপ্ত ব্যক্তিগণের চতুম্পার্শে পরিবেষ্টন করে থাকে, অথবা তাদের নিকট আনাগোনা করে এবং তাদের চতুম্পার্শে ঘুরাফেরা করে। পৃথিবী হতে আসমান পর্যন্ত রহমতের ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ হয়ে থাকে। তাদের কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআনের বিষয়ের আলোচনা শ্রবণ করে, তাদেরকে বালা-মিসবত হতে হেফাজত করে এবং অদৃশ্যভাবে তাদের সাথে করমর্দন করে এবং তাদের প্রার্থনায় শরিক হয়ে আমীন আমীন বলে।

"তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না" এর মর্মার্থ : এই বাক্যের তাৎপর্য হলো, বংশ মর্যাদা দ্বারা কেউই আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য হাসিল করতে পারে না; বরং একমাত্র নেক আমল দ্বারাই তা হাসিল করা সম্ভব। আল্লাহর ঘোষণা : اَكْرَمُكُمْ عِنْدُ اللّهِ اتْفَاكُمْ । অর্থ — আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা বেশি সম্মানিত, যে ব্যক্তি অত্যধিক পরহেজগার ও খোদাভীরু। এ ক্ষেত্রে আভিজাত্যের কোনো স্থান নেই। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অধিকাংশ সালফে সালেহীন, বুজুর্গানে দীন ছিলেন সাধারণ পরিবারের লোক। এতদ্সত্ত্বেও তাঁরা ছিলেন সমস্ত উন্মতের নেতা ও সরদার।

وَعَنْ عَلْهُ مَا لَا تَسَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ إِنَّ أَوَّلُ النَّاسِ يُقَطِّى عَكَيْدِ يَوْمَ الْقِيمَةِ رَجُلُ أُسْتُشْهِدَ فَاتْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قُالَ قَاتَلْتُ فِيهِكَ حَتَّى أُسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُتُعَالَ جَرِئَ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِ مِ حَتَّى ٱلْقِيَ فِي النَّارِ وَ رَجُّلُ تَعَلُّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرأَ الْقُرانَ فَأْتِيَ بِم فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهًا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرانَ قَالَ كَنَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيلُقَالَ إِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْانَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئُ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِم حَتّٰى ٱلْقِيَ فِي النَّارِ وَ رَجُلُ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَاتِّي بِهِ فَعَرُّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ مَا تَرَكُتُ مِنْ سَبِيْلِ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا إِلَّا اَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادُّ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمُّ ٱلْقِيَ فِي النَّارِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

১৯৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚃 ইরশাদ করেছেন— কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে সে হবে একজন শহীদ (ধর্ম যুদ্ধে প্রাণদানকারী]। তাকে আল্লাহ তা আলার দরবারে আনয়ন করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রথমে দুনিয়াতে প্রদত্ত] নিয়ামতসমূহের কথা শ্বরণ করিয়ে দেবেন; আর সেও তা চিনতে পারবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি এসব নিয়ামতের বিনিময়ে দুনিয়াতে কি আমল করেছ ? জবাবে সে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য [কাফিরদের সাথে] লড়াই করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি লড়াই করেছ এজন্য যে, তোমাকে বীর বলা হবে। আর তোমাকে তা বলাও হয়েছে। এরপর তার ব্যাপারে [ফেরিশতাদেরকে] আদেশ করা হবে। অতঃপর তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর এমন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে নিজে দীনি ইলম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছে এবং করআন শরীফ পড়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ শ্বরণ করিয়ে দেবেন, সেও তা শ্বরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এসব নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য তুমি কি আমল করেছ ? উত্তরে সে বলবে, আমি ইলম শিক্ষা করেছি এবং অপরকেও শিক্ষা দান করেছি। আর তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করেছি। মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি এ জন্য ইলম অর্জন করেছ যে, যাতে তোমাকে আলিম বলা হয় এবং এজন্য কুরআন অধ্যায়ন করেছ যাতে তোমাকে কারী বলা হয়। আর তা [তোমার ইচ্ছানুযায়ী আলেম বা কারী] তোমাকে বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে [ফেরেশতাদেরকে] আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর এমন ব্যক্তির বিচার শুরু হবে যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রচুর অর্থ-সম্পদ প্রদান করে বিত্তবান বানিয়েছেন। তাকে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন প্রকারের সম্পদ প্রদান করেছেন। অতঃপর তাকে আনয়ন করা হবে। প্রথমে আল্লাহ তাকে তার প্রতি কৃত নিয়ামত শ্বরণ করিয়ে দেবেন। সেও তা স্বীকার করে নেবে। তখন আল্লাহ তা আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এ সমস্ত নেয়ামতের কৃতজ্ঞতায় তুমি কি আমল করেছঃ উত্তরে সে বলবে, যেসব ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ কর তার একটি পথও আমি হাতছাড়া করিনি। তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি সবটাতেই ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ; বরং তুমি এজন্য দান করেছিলে যে, তোমাকে দানবীর বলা হবে। আর দুনিয়াতে তা বলাও হয়েছে। অতঃপর [তার সম্পর্কে] ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে। নির্দেশানুযায়ী তাকে উপুড় করে টানা হবে, অবশেষে জাহান্লামে নিক্ষেপ করা হবে। -[মুসলিম]

وَعَنْ فَ فَ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ عَمْرٍ و (رض) قَالَ تَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله الله الله المعنى المناس رُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمَ عِلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلِمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمَعْلِمُ المَعْلَمُ اللهُ الْمَعْلَمُ اللهُ الْمَعْلَمُ اللهُ الْمَعْلِمُ اللهُ اللهُو ১৯৫. অনুবাদ: হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— [শেষ জমানায়] আল্লাহ তা আলা তাঁর বান্দাদের অন্তর হতে ইলম টেনে বের করে উঠিয়ে নেবেন না; বরং আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই ইলম উঠিয়ে নেবেন। এমনকি যখন দুনিয়ায় আর কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবে না; তখন লোকজন মূর্খলোকদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদের নিকট বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তারা ইলম ব্যতীতই ফতোয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।—[বুখারী-মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইল্ম' দ্বারা 'ইলমে ওহীকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা আলা কুরআন ও সুনাহ ভিত্তিক জ্ঞান দুনিয়া হতে ক্রমান্বয়ে ধীরে তুলে নেবেন। আর তার পদ্ধতি এরূপে হবে যে, তিনি তাঁর প্রিয় বালাগণকে মৃত্যু দেবেন। এভাবে নিতে নিতে দীনি ইল্ম অভিজ্ঞ আলেমশূন্য এক গোম্রাহীর যুগ এসে পড়বে, তখন পাপাচারে গোটা পৃথিবী অন্ধকারাছন্ন হয়ে পড়বে। তখন চরিত্রহীন— নির্বোধ লোকেরা সমাজের নৃতত্বু দেবে। পথস্রষ্ট তথাকথিত নেতাগণ জনগণকে গোম্রাহীর পথে পরিচলিত করবে। ওলামা সমাজ তখন তাদের দৃষ্টিতে পরগাছা বা নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হবে। তাদেরকে সমাজের বোঝা মনে করা হবে। সে সমস্ত চরিত্রহীন নেতাগণ পাপে লিপ্ত হওয়াকে বীরত্ব এবং অন্যায়-অবিচার করাকে প্রভৃত্ব মনে করবে। লোকেরা তাদের আত্মীক, সামাজিক ও ধর্মীয় মোটকথা সর্ব প্রকারের সমস্যার সমাধান তাদের নিকট হতে চাইতে থাকবে। সুতরাং এর পরিণতি যে কি হবে তা খুলে বলার অপেন্ফা রাখে না। বর্তমান সামাজিক অবস্থাও পরিবেশের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করলে অনুমিত হয় যে, রাসুলুল্লাহ এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হতে চলেছে।

وَعَرْدُكُ شَقِيْقٍ (رح) قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ (رض) يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيْسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ يَااَبَا عَبْدِ الرَّحْمُنِ لَوَدِذْتُ انَّكَ ذَكَرْتَنَا فِي كُلِّ يَوْمِ الرَّحْمُنِ لَوَدِذْتُ انَّكَ ذَكَرْتَنَا فِي كُلِّ يَوْمِ قَالَ امَّا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذٰلِكَ انِي اكْرَهُ أَنَّ قَالَ امَّا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذٰلِكَ انِي اكْرَهُ أَنَّ قَالَ امَّا إِنِّي اتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كُنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا اللهِ عَلَيْهِ يَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا اللهِ عَلَيْهِ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ السَّامَةِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

১৯৬. অনুবাদ: তাবেয়ী হযরত শাকীক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদেরকে উপদেশ প্রদান করতেন। একদা এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আবৃ আব্দুর রহমান, আমি চাই যে, আপনি প্রত্যহ আমাদেরকে এরপ নসিহত করুন। তখন তিনি বললেন, আমাকে এরপ করতে এটাই বাধা প্রদান করে যে, আমি তোমাদেরকে বিরক্ত করতে পছন্দ করি না। তাই আমি তোমাদেরকে মাঝে মাঝে নসিহত করে থাকি। যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ আমাদের বিরক্তির আশঙ্কায় মাঝে মাঝে ওয়াজ নসিহত করতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শ্রেতি হাদীসের ব্যাখ্যা: বক্তা বা শিক্ষকদের কি আদর্শ হওয়া উচিত আলোচ্য হাদীসে তা-ই আলোচিত হয়েছে। শ্রোতাদের মানসিক প্রস্তুতির ব্যাপারে মহানবী কর্তুকু সতর্ক ছিলেন, এ বিষয়ে তাঁর কি অভ্যাস ছিল, এ হাদীসে তা প্রস্কৃতিত হয়েছে। নবী করীম —এর মুখের বাণী প্রাঞ্জল, হদয়স্পর্শী ও আকর্ষণীয় ছিল এবং তা শ্রোতাগণ তন্ময় হয়ে ভনতে থাকতেন। তাঁর অমীয়বাণী শ্রোতাদেরকে ইন্দ্রজালের মতো বেষ্টন করত। তারা পার্থিব সবকিছু ভুলে তাঁর ওয়াজ-নসিহত ভনতে থাকতেন। তবু রাস্লুল্লাহ মজলিসে আগমনকারীদের মানসিক অবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন, শ্রোতাদের বিরক্তির উদ্রেক হতে পারে– তাঁর বক্তব্য এমন দীর্ঘায়িত করতেন না। এ আশংকায় যে, শ্রোতাগণ যদি অমনোযোগী হয়ে পড়ে, কিংবা ভক্তিভরে বক্তার কথা শ্রবণ না করে, আর এ কারণে তাঁর একটি কথাও বাদ পড়ে যায়, তাহলে বিশ্ববাসী তাঁর মুখনিঃসৃত একটি অমূল্য রত্ন হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। অনেক মূল্যবান জ্ঞান-গুছ বিফলে যাবে। হয়রত আব্লুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রাসূলে কারীম —এব আদর্শ অনুযায়ী প্রতিদিন কিংবা একই দিন বারবার জনগণকে উপদেশ প্রদান করতেন না।

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ كَانَ اللّهُ اللهُ الل

১৯৭. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ——এর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি কথা বলতেন, তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন। যাতে তাঁর কথা [ভালোর্রপে] বুঝে নেওয়া যায়। আর যখন কোনো সম্প্রদায়ের নিকট গমন করতেন তখন তাদের প্রতি তিনবার সালাম প্রদান করতেন। −[বুখারী]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

দিয়ে মানুষ সাধারণত তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে। যথা— ﴿ ﴿ তিক্ষু মেধা সম্পন্ন], ﴿ ﴿ (মধ্যম), ﴿ ﴿ (বোকা) অর্থাৎ তীক্ষু মেধাবী, মধ্যম মেধাবী এবং নির্বোধ। রাসূলে কারীম ক্রি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ব বক্তব্য রার্থলে তীক্ষু মেধা সম্পন্ন প্রথম বারেই বুঝে ফেলতেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার বললে মধ্যম মেধা সম্পন্ন লোকেরা বুঝতেন। আর তৃতীয়বার বললে স্থ্যুলবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা বুঝে নিতেন। সর্ব শ্রেণীর মানুষ যাতে তাঁর বাণীর মর্ম অনুধাবন করতে পারে, এজন্য তিনি তাঁর কথা বা বক্তব্য তিনবার বলতেন।

করীম ক্রার তানবার সালামকে পুনরাবৃত্তি করার কারণ: অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, নবী করীম ক্রাম সাধারণত একবারই সালাম প্রদান করতেন, আর কোনো সম্প্রদায় বা সমাবেশে একবার সালাম দেওয়াই যথেষ্ট। অথচ রাসূল ক্রাক্ত তিনবার সালাম করতেন। এ তিন বার সালাম করার হেকমতসমূহ নিম্নরপ—

- ক. রাসূলুল্লাহ হ্রান্থ যখন কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের নিকট যেতেন, প্রথমে সামনের দিকে সালাম দিতেন, দ্বিতীয়বার ডানদিকে এবং তৃতীয়বার বামদিকে সালাম দিতেন। লোকেরা নবী কারীমহ্রান্থের সালামকে খুব বরকতময় ও দোয়া মনে করত। কাজেই তাঁর সালাম শোনা হতে কেউ যেন বঞ্চিত না হয় এবং সকলেই যেন শুনতে পায়, এজন্য তিনি তিনবার সালাম দিতেন।
- খ. অথবা, রাসূলুল্লাহ ক্রিকানও কোনো বাড়িতে গেলে প্রথমত একটি সালাম দিতেন, তাতে কোনো উত্তর না আসলে দিতীয় সালাম দিতেন, তাতেও কোনো উত্তর না আসলে তৃতীয় সালাম দিয়ে ফিরে আসতেন।
- গ. অথবা, প্রথম সালাম অনুমতি লাভের জন্য, দ্বিতীয় সালাম মজলিসে প্রবেশের সময় দিতেন এবং তৃতীয় সালাম বিদায়ের প্রাক্কালে দিতেন।
- ঘ. অথবা, মজলিস খুব বড় হলে প্রথমে মজলিসে পৌছে তিনি সালাম দিতেন, মাঝখানে পৌছে আবার সালাম দিতেন, অতঃপর মজলিসের সদর অঙ্গনে পৌছে জনতার উদ্দেশ্যে পুনরায় সালাম করতেন। ফলে তিনবার সালাম করা হতো।

ঙ. তবে ওলামায়ে কেরামের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো, রাসূলে কারীম প্রথমবার সালাম দারা অনুমতি নিতেন, দিতীয় সালাম সাক্ষাতের সময় দিতেন, আর তৃতীয় সালাম বিদায়ের সময় দিতেন। এ পদ্ধতি সকলের জন্যই সুন্নত। কেননা, অনেক বর্ণনায় ও শব্দটি দারা মহানবী ক্রি-এর চিরাচরিত নিয়মকে বুঝানো হয়।

وَعَرْ 10 اللهِ عَلَى مَسْعُودِ الْاَنْصَادِيّ (رض) قَالَ جَاء رَجُلُّ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ البُدِعَ بِى فَاحْمِلْنِى فَقَالَ مَا عِنْدِىْ فَقَالَ رَجُلُّ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَا اَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ دَلَّ عَلَى مَنْ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمً

১৯৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ মাসউদ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম এর এর খেদমতে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল । আমার বাহন অচল হয়ে পড়েছে, আমাকে একটি বাহনের ব্যবস্থা করে দিন। রাসূলুল্লাহ বললেন, আমার নিকট তো কোনো বাহন নেই। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল । আমি তাকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারি, যে তাকে বাহনের ব্যবস্থা করে দেবে। এতে রাস্লুল্লাহ বললেন, যে ব্যক্তি কোনো সৎ কর্মের পথ প্রদর্শন করে তার জন্য উক্ত কর্ম সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব রয়েছে। -[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चामीসिएक ইलম অধ্যায়ে আনার কারণ: অন্যকে সৎ পথ প্রদর্শন শিক্ষার অন্তর্গত। কেননা, একজন ওস্তাদ তাঁর শিষ্যদেরকে যেসব কিছু শিক্ষা দান করেন, তা প্রকৃতপক্ষে পথ প্রদর্শনই করে থাকেন। এ কারণে উক্ত হাদীসকে 'ইলম' অধ্যায়ে আনয়ন করা হয়েছে।

وَعُولُولُ جَرِيْدٍ (رض) قَالُ كُنّا فِي صَدْدِ النّهَ اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى مَنْ النّهَارِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى النّهَاءِ مُتَقَلِّدِى السُّيُونِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجُهُ مَضَرَ بَلْ كُلُهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَى لَهُمُ مِنْ الْفَاقَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى لَهُمَ خَرَجَ فَامَرَ بِلالاً فَاذَنَ وَاقَامَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَامَرَ بِلالاً فَاذَنَ وَاقَامَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَامَرَ بِلالاً فَاذَنَ وَاقَامَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَامَرَ بِلالاً فَاذَنَ وَاقَامَ فَدَخَلَ ثُمَ خَرَجَ فَامَرَ بِلالاً فَاذَنَ وَاقَامَ النّاسُ فَصَلّى ثُمَّ خَرَجَ فَامَرَ بِلالاً فَاذَنَ وَاقَامَ النّاسُ فَصَلّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا آيَهُمَ النّاسُ فَصَلّى اللهَ كُمْ مِنْ نَفْسٍ وَالْعَدَةِ إِلَى الْجِو الْايَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَنَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى الْجِو الْايَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَتَنْ نَفْسٍ رَقِيبَا . وَالْايَةَ التَّنِي فِي الْحَشْرِ إِنَّقُوا رَبّيكُمُ النّائِي فِي الْحَشْرِ إِنَّاكُمُ وَلِي الْايَةِ إِنَّ اللّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَتَنْ نَقُوا رَبّيكُمُ النّائِي فَى الْحَشْرِ إِنّا فَي الْحَشْرِ إِنّا فَي الْعَامُ وَالْهُ مِنْ اللّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَلِي الْمُ الْمَالَةُ التّهُ فَى الْحَشْرِ إِنّا فَي الْمُعَلَى اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَلِي الْمُ الْمُ اللّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَلَاكُمُ وَالْمُؤْلِولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ مُعَلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

১৯৯. অনুবাদ: হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রা.)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা দুপুর বেলায় রাসলুল্লাহ 🚟 এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় গলায় তরবারি ঝুলিয়ে একদল লোক প্রায় নাঙ্গা শরীরে উপস্থিত হলো। একটি মাত্র কালো ঢোরা চাদর অথবা আবা দ্বারা কোনো রকমে শরীর পেঁচানো ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল মুদার গোত্রের লোক; বরং তাদের সকলেই মুদার গোত্রের ছিল। তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষের চিহ্ন দেখে রাস্বুল্লাহ 🚟 -এর চেহারা মলিন হয়ে গেল। অতঃপর তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং বের হয়ে এসে হ্যরত বেলাল (রা.)-কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি আযান ও ইকামত দিলেন। আর রাসুল 🚐 [সবাইকে নিয়ে] নামাজ পড়লেন। অতঃপর এক মর্মস্পশী খুতবা لِيَايَهُا النَّاسُ , फिल्मन এवং এ আয়াত পাঠ कतलन त्य ,অর্থাৎ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَفَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ البخ হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের উভয় হতে বহু পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন। আর ভয় কর

اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدٍ . تَصَدَّقَ رَجُلُ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ تَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتُّى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ثُرُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كُوْمَـنْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِبَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَانَّهُ مُـذَهَّبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِم مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ الْجُورِهِمْ شَكْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَجِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءً. رَوَاهُ مُسْلِمُ

সে আল্লাহকে; যার দোহাই দিয়ে একে অপরের নিকট অধিকার দাবি করে থাক এবং ভয় করো আত্মীয়তার বন্ধনকে [ছিনু করা হতে]। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। -[সুরা নিসা আয়াত : ১] অতঃপর রাসূল اتَّنُوا اللَّهُ । সূরা হাশরের এই আয়াতটি পাঠ করেন अर्थ-एामता आल्लाश्त छर्रो وَلْتُنْظُرُ نَفْسٌ مُّا قَدُّمَتْ لِغَدِ কর। আর প্রত্যেকের লক্ষ্য করা উচিত যে, আগামী কাল তথা রোজ কিয়ামতের জন্য সে কি প্রেরণ করেছে। [সুরা হাশর, আয়াত : ১৮] কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেরই তার দীনার [স্বর্ণমুদ্রা], দিরহাম [রৌপ্যমুদ্রা], কাপড়, গমের ভাণ্ড ও খেজুরের ভাণ্ড হতে দান করা উচিত। অতঃপর তিনি বললেন, যদিও তা খেজুরের এক টুকরাও হয়। বর্ণনাকারী জারীর (রা.) বলেন, এ কথা শুনে আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি একটি পরিপূর্ণ থলে নিয়ে উপস্থিত হলেন, যা নিয়ে আসতে তার হাত প্রায় অসমর্থ হয়ে পড়েছিল, বরং অসমর্থই হয়ে পড়েছিল। অতঃপর লোকেরা একে অপরের অনুসরণ করতে লাগল। এমনকি কি অবশেষে আমি দেখলাম যে, খাদ্য সামগ্রীও বস্ত্রের দু'টি স্থূপ জমে গেছে। এমনকি দেখতে পেলাম যে, রাস্লুলাহ 🚟 এর মুখমণ্ডল আনন্দে: যেন তা স্বর্ণমণ্ডিত। অতঃপর রাস্লুল্লাহ বললেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম পদ্ধতি চালু করবে, তার জন্য তার বিনিময় রয়েছে এবং তার পরে যারা এই কাজ করে তাদের কাজের ছওয়াবও সে পাবে। এতে আমলকারীদের ছওয়াব বিন্দুমাত্রও কমানো হবে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ প্রথা চালু করে. তাদের পাপের অংশও সে পাবে: এতে তাদের গুনাহের কিছুই হ্রাস করা হবে না।

وَعَرِيْكَ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى إِبْنِ اٰذَمَ الْآوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أُولًا كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أُولًا مَنْ شَنَّ فَقَ عَلَيْهِ. لِاَنَّهُ أُولًا مَنْ شَنَّ فَقَ عَلَيْهِ. وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِى فَيَ اللهُ تَعَالَى فِي بَابِ ثَوَابِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فِي بَابِ ثَوَابِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

২০০. অনুবাদ: হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— যে কোনো মানুষকেই অন্যায়ভাবে খুন করা হোক না কেন, তার হত্যার [পাপের] একাংশ হ্যরত আদম (আ.)-এর প্রথম সন্তানের উপর বর্তাবে [তথা অন্যায়ভাবে খুনের পাপের একটা অংশ কাবিলের আমল নামায় জমা হবে]। কেননা, সেই সর্বপ্রথম অন্যায়ভাবে হত্যা করার রীতি প্রবর্তন করেছে। – বিখারী ও মুসলিম] হ্যরত মু'আবিয়া (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত عَرَابُ مَا الْمُ الْمُ

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रामीत्मत त्राचा: এই পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব হলেন হযরত আদম (আ.)। তাঁর অনেক সন্তানের মধ্যে বড় হলো কাবিল আর তার ছোট ছিল হাবিল। বৈবাহিক ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটে। কাবিল শরিয়তের বিধান অমান্য করে তার সাথে জন্ম নেওয়া কন্যাকে বিয়ে করতে উঠেপড়ে লাগে। অবশেষে কাবিল পথের কাঁটা দূর করতে গিয়ে তার ভ্রাতা হাবিলকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। আর এটাই হলো পৃথিবীর সর্বপ্রথম হত্যা; যা অন্যায়ভাবে হয়েছিল। কাবিলই সর্বপ্রথম এই অন্যায় হত্যার রীতি প্রবর্তন করে। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যায়ভাবে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের পাপের একাংশ কাবিলের আমল নামায় লিপিবদ্ধ হবে।

# षिठीय वनुत्रहर : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

لَوْ اللَّ كَثِيْرِ بْنِ قَيْسٍ (رض) قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْعِيد دِمَشْقَ فَجَاءَ هُ رَجُلُ فَقَالَ يَا أَبَا الدُّرْدَاءِ إِنِّي جِنْتُكَ مِنْ مَدِيْنَةِ الرَّسُولِ ﷺ لِحَدِيْثٍ بَكَغَيِنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَاجِئْتُ لِحَاجَةِ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَظُلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِم طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَانَّ الْمَلْئِكَةَ لَتَضُعُ اجْنِحَتَهَا رضًّا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جُوْنِ الْمَاءِ وإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَحْسِلِ الْقَهَرِ لَيْلَةَ الْبَدْدِ عَلَى سَسائِر الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِياءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اخَذَهُ اخَذَ بِحَظٍّ وَافِرِ. رَوَاهُ احْمَدُ وَالبِّرْمِنِدِّي وَابُوْدَاوْدَ وَابْنُ مَاجَةً وَالدَّارِمِيُّ وَسَمَّاهُ التِّرْمِذِيُّ قَيْسَ بْنَ كَثِيرٍ .

২০১. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত কাছীর ইবনে কায়েস (র.) বলেন, আমি একদা দামেস্কের মসজিদে সাহাবী হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবুদ দারদা! আমি সুদূর মদীনাতুর রাসূল 🚐 হতে আপনার নিকট একটি হাদীস শোনার জন্যই এসেছি. এছাডা আমি আর কোনো উদ্দেশ্যে আসিনি। আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি নাকি রাস্লুল্লাহ ==== হতে তা শুনে বর্ণনা করেন। হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 🚎 -কে বলতে শুনেছি. যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করছে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথসমূহ হতে একটি পথের অবলম্বন পৌছিয়ে দেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম অনেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পাখাসমূহ বিছিয়ে দেন। আর জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য আসমান ও জমিনে যা কিছ আছে সকলেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মধ্যস্থ মৎসকুলও। আর নিশ্চয়ই আলিমের মর্যাদা ইলমবিহীন ইবাদতকারীর উপর এমনি, যেমন পূর্ণ চন্দ্রের ফজিলত অন্যান্য তারকারাজির উপর। নিশ্চয়ই আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ দিনার বা দিরহাম ওয়ারিশ হিসেবে রেখে যাননি: বরং তারা ইলম-ই মিরাস হিসেবে রেখে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে অঢেল সম্পদ অর্জন করল। -[আহমদ, তিরমিযী, আব দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারিমী। কিন্তু ইমাম তিরমিয়ী বর্ণনাকারীর নাম কায়েস ইবনে কাছীর বলে উল্লেখ করেছেন ।

चेने शमीत्मत्र व्याच्या : জনৈক ব্যক্তি রাস্ল এর একটি হাদীস সরাসরি শ্রবণ করার জন্য সুদূর মদীনা হতে দামেক্ষে আগমন করেছেন। মদীনা শরীফ হতে দামেক্ষের দূরত্ব ছিল ১৩০৩ কি: মি:। প্রায় এক হাজার মাইল। তৎকালে বর্তমান যুগের মতো এরূপ কোনো যানবাহন ছিল না। এতে বুঝা যায় যে, দীনের কথা জানার জন্য তখনকার মানুষ কত কষ্ট স্বীকার করতেন।

ضَنَّى مَوْلِه ﷺ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَـضَعُ اجْنِحَتُهَا क्षित्य एउ । কেরেশতাদের কর্তৃক পাখা বিছিয়ে দেওয়ার অর্থ : ফেরেশতাদের ডানা বিছিয়ে দেওয়ার তিন রকম অর্থ হতে পারে । যেমন–

- ১. ইলম অনেষণকারীদের প্রতি ফেরেশতাদের দয়াপরবশ হওয়া।
- ২. ফেরেশতাগণ তাদের চলাচল এবং উড্ডয়ন বন্ধ করে দিয়ে আলোচনা শোনা।
- ৩. অথবা ইলম অন্তেষণকারীদের সম্মানার্থে প্রকৃতই ডানা বিস্তার করে দেওয়া।

শ্রেণীর বানা। পার্থিব জগতের অন্তঃসারশূন্য সম্পদ তাদের কাম্য হতে পারে না। তাই এ সমস্ত ভোগ-বিলাসের সামগ্রীকে তাঁরা জীবনের লক্ষ্য মনে করেননি। একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও তাঁর একত্ববাদের প্রচারই ছিল তাঁদের মহান ব্রত। আর তা অর্জনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও উৎকৃষ্ট পথ হচ্ছে ইলমে ওহী। কাজেই তাঁরা জীবনতর ইলমে ওহীর পৃষ্ঠপোষকতার সাধনা ও অবিরাম সংগ্রাম করে গেছেন। তাই উপরিউক্ত হাদীসে বলা হয়েছে নবীগণ পার্থিব সম্পদ পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে রেখে যাননি; বরং 'ইলমে ওহী' রেখে গেছেন। সূতরাং যারা তা অর্জন করে তারা উৎকর্ষ সাধন করবে এবং তাঁরাই হবেন সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ।

এর অর্থ : উপরিউক্ত বাক্যের অর্থ হলো– আল্লাহ এর দ্বারা জান্নাতের একটি পথে পৌছে দেন। এখানে بِمُ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ -এর অর্থ : উপরিউক্ত বাক্যের অর্থ হলো– আল্লাহ এর দ্বারা জান্নাতের একটি পথে পৌছে দেন। এখানে بِمُ गेप्स्ति "،" যমীরের প্রত্যাবর্তন স্থলের ভিত্তিতে এর একাধিক অর্থ হতে পারে।

والمبيّر به -এর প্রত্যাবর্তনস্থল হলো به -এর সাথে যুক্ত با، হরফে জরট سَبَبَت এর অর্থে হবে এবং به -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী سَلَكُ উহ্য ধরতে হবে। তখন অর্থ হবে; আল্লাহ তা আলা ইলমের কারণে তার জন্য জানাতের পথসমূহ থেকে কোনো একটি পথ সহজ করে দেন।

অথবা بِـ এর যমীর "مَنْ"-এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তখন "بَاء" হরফে জারটি عَفْدِيَد -এর জন্য হবে। তখন অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের পথের পথিক বানান এবং তাকে জান্নাতের পথে চলার তৌফীক দেন।

وَعَوْدُ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَى رَجُلَانِ احَدُهُمَا عَالَهُ ذَكِر لِرَسُولِ اللّهِ عَلَى رَجُلَانِ احَدُهُمَا عَالِدٌ وَالْأَخُرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَلَى فَضَلُ الْعَالِدِ كَفَضْلِى عَلَى فَضْلُ الْعَالِدِ كَفَضْلِى عَلَى الْنَاكُم ثُمَّ قَسَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْلَهِ عَلَى اللّهُ وَمَا لَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا لَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا لَيْ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِةُ وَلَا رَضِ حَتّى الْحُورُةِ وَالْارْضِ حَتّى النّهُ مَلْ السّمَاوَاتِ وَالْارْضِ حَتّى النّهُ مَلْ النّهُ وَمَ اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى الْعَالِدُ وَرَوَاهُ التّورُمِي عَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا وَلَمْ وَرَوَاهُ النّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ الْعَالِمُ عَلَى الْعَالِدِ وَوَالُ فَضْلُ الْعَالِمُ عَلَى الْعَالِدِ وَقَالَ فَضْلُ الْعَالِمُ عَلَى الْعَالِدِ وَقَالَ فَضْلُ الْعَالِمُ عَلَى الْعَالِدِ

আন্ওয়ারুল শ্বিশকাত (১ম খণ্ড) – ৩

كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْأَيَةَ إِنَّمَا يخشى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ وسَسَرَدَ الْحَدِيثَ إِلَى الْخِرِهِ .

আমার শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির উপর। অতঃপর إنَّا يَخْشَى اللَّهُ مَنْ -जिनि এ आग्नां अठि शांठ करतन عباد، العُلَماً، অর্থাৎ, একমাত্র আলিমগণই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে। এছাডা তিনি হাদীসের বাকি অংশ ইমাম তিরমিয়ীর নাায়ই বর্ণনা করেছেন।

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

- উল্লিখিত উক্তিটি করেছেন। এর كَنَصْلَ عَلَى أَدْنَاكُمْ وَالْكُمْ عَلَى أَدْنَاكُمْ اللَّهِ عَلَى أَدْنَاكُمْ মুমার্থ নিমুক্তপ্—
- ১. মহানবী 🚃 আলিমদের মর্যাদা তুলে ধরার জন্য তাদেরকে নবীর মর্যাদার সাথে তুলনা করেছেন। কেননা, নবীগণের মর্যাদা হলো অপরিসীম। একজন সাহাবী যেমন মর্যাদার দিক হতে নবীর সমান হতে পারে না, তেমনি ভ্রধমাত্র একজন ইবাদতগুজার ব্যক্তি একজন আলিমের সমান মর্যাদার অধিকারী হতে পারে না।
- ২. একজন আলিম ও একজন ইবাদতগুজারের মর্যাদার পার্থক্য অতি সহজে স্পষ্ট করে বোধগম্য করে তোলার জন্য মহানবী এর বাস্তব উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন।
- ৩. মিরকাত প্রণেতা বলেন, ইলম অর্জন ও ইলম শিক্ষা দেওয়ার দিকে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য রাসল ক্রিমে আলোচ্য উদাহরণ পেশ করেছেন।
- 8. এ উক্তির মাধ্যমে ইলমের শুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে।
- 8. এ উক্তির মাধ্যমে হলমের শুরুত্ব ও তাম্বান স্কুত্ব বিলাহেন। কেন্দ্র হাদীসে রাস্ল হ্রান্ত্র বলেছেন৫. এখানে আলিমগণের মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন- অন্য হাদীসে রাস্ল جَادَة الْجَاهِلِ وَمُنْ عِبَادَة الْجَاهِلِ وَمُنْ عِبَادَة الْجَاهِلِ وَالْجَاهِلِ الْمُعَالِمِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَة الْجَاهِلِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمَعَلَّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْ
- ৬, অথবা "মোবালাগাহ"-এর জন্য কথাটি বলা হয়েছে। لَيْصَلُونَ .এর মধ্যস্থিত -এর অর্থ : রাসূল আলিমের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, لَيْصَلُونَ वर्था९, সৃष्টिकून মানব জাতির শিক্ষকের জন্য কল্যাণের দোয়া করতে থাকে। عَلَى مُعَلَّمُ النَّاسِ بِالْخَيْر আলোচ্য হাদীসাংশে بياليا-এর মধ্যস্থিত শব্দটি পরিভাষায় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–
- ১. মর্ক্রে শব্দের নিসবত আল্লাহর দিকে হলে, অর্থ দাঁড়াবে রহমত বর্ষণ করা ।
- ২. ৯৯৯ শব্দটি রাসূল এর দিকে নিসবত হলে এর অর্থ হবে- দোয়া করা।
- ৩. শব্দটির নিসবত যদি ফেরেশতাদের দিকে হয়, তবে এর অর্থ হবে- ক্ষমা প্রার্থনা করা।
- 8. আবার مَهُ अनि । আলোচ্য হাদীনে أَيُصَلُّنُ अनि अत्र वित्र निসবত যদি উন্মতের দিকে হয়, তবে এর অর্থ হবে– দর্মদ পড়া। আলোচ্য হাদীনে মধ্যস্থিত 🕉 শব্দটি রহমত বর্ষণ, ক্ষমা প্রার্থনা ও দোয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষকে উত্তম বিষয় শিক্ষাদানকারীর উপর আল্লাহ তা'আলা রহমত বর্ষণ করেন, ফেরেশতাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আর মাখলুকাত তার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন।

মিশকাত কিতাবের পার্শ্বটীকায় বলা হয়েছে যে, আলোচ্য হাদীসে پُهُمَالُونٌ শব্দটি দোয়া তথা আলিম ব্যক্তির কল্যাণ কামনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

व्हें वें وَالْخُوْتِ عَرَابْ व्हें अ - الْخُوْتُ وَ الْنُمَلَةُ व्हें अ - وَالْخُوْتِ عَلَى النَّمْلَةِ وَ الْخُوْتِ । পরা হলে مَعَلَّامُرْفُوع পরা হলে إِبْتِكَائِيَّة का حَتَّى

২. هَمُ فَا مَعْطُون عَلَيْه و হরে। যেহেতু مَعُلُون عَلَيْه و হরে। যেহেতু مَعُلُّون مَاطُفة क عَاطُفة ৩. هُمُ وَرَدِ पता হলে مَعُلاً مُجُرُورٍ पता হলে مَعُلاً مُجُرُورٍ पता হলে مَعُلاً مُجُرُورٍ पता হলে مَعُلاً مُجُرُورٍ क مُحَلِّدً مَا مُعَالًا مَعْدَلًا مَعْدُونِ عَالَ هَا مُعَلِّدُ مَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّ حَتَّى عَاطِفَةً وَبِالْجَرِّ عَلَى أنَّهَا جَازَّةً وَبِالرَّفْعِ عَلَى أنَّهَا إِبْتِدَاثِيَّةً وَالْاَوْلُ أَصَّدُّ. উল্লেখ্য যে, 🚅 -এর ই'রাব একটু জঠিল, তাইতো প্রখ্যাত নাহুবিদ نزراء ও ইন্তেকালের পূর্বে বলে গিয়েছে-"أَمُونُ وَفِي قَلْبِي مِنْ حَتِّي لِانَّهَا تَرْفَعُ وَتَنْصِبُ وَتَجُرُّ"

উক্ত উক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা বলব "أَلْتُمُونُ" ও "النُّمُونُ" -এর মধ্যে তিন ধরনের إِعْرَابِ ই হতে পারে।

وَعُرْتُكُ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبْعُ وَإِنَّ رِجَالًا يَاْتُونَكُمْ مِنْ اَقْطَارِ لَكُمْ تَبْعُ وَإِنَّ رِجَالًا يَاْتُونَكُمْ مِنْ اَتُوكُمْ الْاَرْضِ يَتَغَفَّقُهُوْنَ فِى الدِّيْنِ فَاإِذَا اَتُوكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ

২০৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করেছেন। আমার ইন্তিকালের পর] লোকেরা তোমাদের অনুসারী হবে। বিভিন্ন দিক হতে লোকেরা তোমাদের নিকট দীনী জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে আগমন করবে। অতএব যখন তারা তোমাদের নিকট আসবে তখন তোমরা তাদেরকে সদৃপদেশ [দীনের শিক্ষা] দেবে। –[তিরমিয়ী]

وَعَرْضَكَ أَبِى هُرَدُةَ (رض) قَسَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُو اَحَقُّ بِهَا . رَوَاهُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُو اَحَقُّ بِهَا . رَوَاهُ التِّرْمِيذِيُّ هٰذَا التِّرْمِيذِيُّ هٰذَا التِّرْمِيذِيُّ هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْتُ وَ إِبْرَاهِيْمُ بننُ الْفَضْلِ الرَّاوِيْ يُصَعَّفُ فِي الْحَدِيْثُ.

২০৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হু ইরশাদ করেছেন, জ্ঞানের কথা জ্ঞানী লোকের হারানো সম্পদ। কাজেই সে যেখানে বা যার নিকট এই জ্ঞান পাবে, সে তার অধিক [উত্তরাধিকারী] অধিকারী। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ] ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীসটি গরীব। এর অপর বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনুল ফযলকে য'ঈফ বলা হয়ে থাকে।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

سَعْنَى الْكَلِمَةِ الْحِكْمَةِ "জ্ঞানের কথা"-এর অর্থ : মহানবী والْكِلْمَةِ الْحِكْمَةِ الْحِكْمَةِ الْحِكْمَةِ অর্থ হতে পারে । নিমে হাদীস বিশারদদের মতামত পেশ করা হচ্ছে ।

- ১. কিছু সংখ্যকের মতে কুরআনের আহকাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার নাম হিকমত।
- ২. কেউ কেউ বলেন কুরআনের জ্ঞানকে হিকমত বলে।
- ৩. কারো মতে কথায় ও কাজে সঠিক অবস্থায় পৌছার নাম হিকমত।
- ৪. আরেক দলের মতে আল্লাহর ভয়কে হিকমত বলে।
- ৫. কেউ কেউ বলেন, দীনি জ্ঞানার্জনকে হিকমত বলে।
- ৬. কিছু সংখ্যক বলেন, সত্যের অনুরূপ কথাকে হিকমত বলে।
- ৭. কারো মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উপকারী ইলম যা আমল করা পর্যন্ত পৌছায়।

  ভিন্ত বাখ্যা : যে কোনো স্থান থেকেই হোক না কেন জ্ঞানপূর্ণ কথা সংগ্রহ করার
  উপর রাসূল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, জ্ঞানের কথা জ্ঞানীর হারানো ধন। সুতরাং তা যে

  যেখানে পাবে সে তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে অধিক হকদার। এর দ্বারা রাসূল এ কথা বুঝাতে চাইছেন যে,
- ১. হারিয়ে যাওয়া বস্তু যেভাবে তার মালিক তালাশ করে এবং তা পাওয়াই মালিকের লক্ষ্য হয়, অনুরূপভাবে জ্ঞানপূর্ণ কথা অনুসন্ধান করা জ্ঞানী ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য।
  - ২. হারিয়ে যাওয়া জিনিসের প্রাপ্তি ঘটলে মানুষ যেভাবে তার প্রচার করে তেমনি কারো কাছে জ্ঞানের কথা থাকলে তাকেও গোপন করার অধিকার কারো নেই।

وَعَرِفِ لَ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الشَّيْطَانِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً

২০৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুক্রশাদ করেছেন— একজন ফকীহ [আলিম] শয়তানের বিপক্ষে এক হাজার আবেদ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী [কঠোর]। –[তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এক হাজার আবেদকে, তারা দীনি জ্ঞান না রাখার কারলে পথভ্রষ্ট বা গোমরাহ্ করতে শয়তানকে যতটা বেগ পেতে হয়, তার চেয়ে বেশি পরিশ্রম করেও একজন বিজ্ঞ হক্কানী আলেমকে গোম্রাহ করতে পারে না। কেননা, আলেম ব্যক্তি তার ইলমের কল্যাণে সর্বদা শয়তানের কারসাজি হতে সতর্ক থাকেন। কোনো কোনো সময় শয়তান হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে নামাজির অন্তরে এই প্রশ্ন জাগায় : 'শত চেষ্টা করেও যখন مُشَوْرُ قَلْبُ সহকারে ইবাদত করা গেল না, তবে এই অন্তঃসার শূন্য ইবাদত করে লাভ কি । এটা তো প্রাণহীন লাশ ছাড়া কিছুই নয়। স্তরাং এটি ত্যাগ করাই উচিত।' বে-ইল্ম আবেদ শয়তানের এ ধরনের চালবাজি সহজে ধরতে পারে না। কিন্তু একজন আলেম মনকে এই বলে প্রবাধ দিবে যে, কিছু না করা অপেক্ষা কিছু করাটা অনেক ভালো। আমার সাধ্য যা আছে তা করছি। কবুল করা না করার কাজতো আল্লাহর। হয়তো বা ধীরে ধীরে একদিন হাসিল হয়ে যাবে। এ কারণেই শয়তান আলেমকে ভয় করে। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে مَنْ عِبَادَةِ الْجَاهِلِ 'বে ইল্ম (আবেদ) সাধকের ইবাদত হতে একজন আলেম ব্যক্তির নিদ্রা অধিক উত্তম'। তবে এ কথাও অনস্বীকার্য যে, কেবলমাত্র ইল্মই মানুষকে রক্ষা করতে পারে না; বরং এ ব্যাপারে আল্লাহর রহমতও কার্যকর হয়ে থাকে।

وَعُرْضَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كُلِّ مسلمٍ وَ اللهِ عَلَى كُلِّ مسلمٍ وَ وَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ عَيْرِ اَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنازِيْرِ وَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ عَيْرِ اَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنازِيْرِ الْجَوَاهِرَ وَاللَّوْلُو وَالذَّهَب. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً وَرَوَى الْبَيْهَ قِي فِي شُعب الْإِيْمَانِ إلى قَوْلِهِ مَسْلِمٍ وَقَالَ هُذَا حَدِيْثُ مَتْنُهُ مَشْهُورُ وَإِسْنَادُهُ صَعْدِيْثُ مَشْهُورُ وَإِسْنَادُهُ صَعْدِيْثُ مَشْهُورُ وَإِسْنَادُهُ صَعْدِيْثُ مَشْهُورُ وَإِسْنَادُهُ صَعْدِيْثُ مَ الْحَدِيْثُ مَتْنُهُ مَشْهُورُ وَإِسْنَادُهُ صَعْدِيْثُ مَتْنُهُ مَشْهُورً وَإِسْنَادُهُ مَنْ الْحَدِيْثُ مَا صَعِيْفً .

২০৬. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— ইলম
অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর অবশ্য কর্তব্য।
আর অপাত্রে ইলম স্থাপনকারী যেন শৃকরের গলায় জহরত,
মুক্তা ও স্বর্ণ স্থাপনকারী। — হিবনে মাজাহ্য

আর ইমাম বায়হাকী তাঁর শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে "ইলম তলব করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ" শুধু এতটুকু বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, আলোচ্য হাদীসের মতন [ভাষ্য] মাশহুর, তবে সনদ দুর্বল। এ হদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কিছু সব কয়টি সূত্রই দুর্বল।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قِلْمُرَادُ بِالْمِلْمِ इना द्वाता উদ্দেশ্য : হাদীসে উল্লেখিত عِلْمُ" द्वाता ইলমে দীন ও ইলমে শরীয়াহ উদ্দেশ্য। দুনিয়াবী ইলম উদ্দেশ্য নয়। আর এখানে کُلُّ مُسْلِم द्वाता শুধু মুসলিম পুরুষই উদ্দেশ্য নয়। বরং তার অনুগামী হিসেবে নারীও এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য নারীর তুলনীয় পুরুষের দায়িত্ব অত্যধিক। এ কারণেই শুধু کُلُّ مُسْلِم বলা হয়েছে।

বিভক্ত করেছেন। ১. ফরজে আইন ২. ফরজে কেফায়া। নিম্নে তার বিস্তারিত আলোচন উপস্থাপিত হলো—

দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষের পক্ষে ইবাদত ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যতটুকু দীনি জ্ঞান অর্জন না করলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, ততটুকু ইলম শিক্ষা করাই ফরজে আইন। এর চেয়ে অতিরিক্ত ইল্ম হাসিল করা ফরজে কেফায়া। কেননা, তা না হলে দীনি ইলমের গভীরতা হারিয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন- ফরজ, ওয়াজিব, সুনুতে মুওয়াক্কাদাহ, হালাল, হারাম, মুবাহ, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি সম্পর্কে এজমালীভাবে ইল্ম হাসিল করা প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর জন্য ফরজে আইন। এগুলো ব্যতীত ইলমে ফিকহ, তাফসীর, ইলমে হাদীস, তাসাউফ ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করা ফরজে কেফায়া। সমাজের কিছু সংখ্যক লোক এগুলো অর্জন করলে সকলের পক্ষ থেকে ফরজিয়াত আদায় হবে। নতুবা সকলেই গুনাহগার হবে।

وَعُرْكِ فَي اَيِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ اللّهِ عَلَيْهُ خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِى مُنَافِقٍ حُسْنُ سِمْتٍ وَلَا فِقَةً فِى الدّيْنِ - رَوَاهُ التّرْمِذِيُ

২০৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেনদু'টি স্বভাব মুনাফিকের মধ্যে একত্রিত হতে পারে না।
নৈতিকতা উত্তম স্বভাব ও দীনের সঠিক জ্ঞান।-[তিরমিয়ী]

وَعَرْهُنِ لَكُ انْسَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُو فِيْ سَبِينِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ - رَوَاهُ التَّيْرُمِيذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

২০৮. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন — যে ব্যক্তি
ঘর হতে ইলম অর্জনের জন্য বের হয়, যে পর্যন্ত সে
প্রত্যাবর্তন না করে, সে পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকে।
–[তিরমিয়ী ও দারেমা]

وَعَرْوِلْ سَخُهُرَهُ الْآزَدِيِّ (رض) قَالَ وَالْوَدُيِّ (رض) قَالَ وَالْوَلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالتَّدَارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيْثُ ضَعِيْبِفُ الْإِسْنَادِ وَابُوْدَاوَدَ الرَّاوِيْ يُضَعَّفُ .

২০৯. অনুবাদ: হযরত সাখবুরা আযদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রিবলছেন যে ব্যক্তি দীনী ইলম অন্থেষণ করে তা তার জন্য পূর্বকৃত [সগীরাহ] শুনাহসমূহের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায়। –[তিরমিযী ও দারেমী] ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীসটির সনদ দুর্বল, কেননা এর বর্ণনাকারী আবৃ দাউদ নকী ইবনে হারিসকে দুর্বল বলা হয়ে থাকে।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

योजेट शमीरमत बाचा: এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, নেক কাজের কারণে সগীরাহ গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। যেমন—আল্লাহ তা'আলা বলেন, الَّ الْحَسَنَاتِ يُذُمِّبُنَ السَّيَاتِ مَا سَالُهُ عَلَى السَّيَاتِ مَا إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُمِّبُنَ السَّيَاتِ مَا إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُمِّبُنَ السَّيَاتِ مَا إِنَّ الْحَسَنَاتِ يَذُمِّبُنَ السَّيَاتِ مَا إِنَّ الْحَسَنَاتِ يَذُمِّبُنَ السَّيَاتِ مَا إِنَّ الْمَعْرِينَ السَّيَاتِ مَا إِنَّ الْحَسَنَاتِ يَدُمُ مِنْ السَّيَاتِ مَا إِنَّ الْمَعْرِينَ السَّيَاتِ مَا إِنَّ الْمَعْرِينَ السَّيَاتِ مَا إِنَّ الْمُعْرِينَ السَّيَاتِ مُعْرِينَ السَّيَاتِ مَا إِنَّ الْمُعْرِينَ السَّيَاتِ مَا إِنَّ الْمُعْرِينَ السَّيَاتِ مَا إِنَّ الْمُعْرِينَ السَّيَاتِ مَا إِنَّ الْمُعْرِينَ السَّيِّةِ مِنْ السَّيِّةِ مِنْ الْمُعْلِينَ السَّيِّةِ مِنْ السَّيِّةُ عَلَيْكُ الْمُعْرِينَ السَّيِّةِ مِنْ السَّيِّةِ مِنْ السَّيِّةِ مِنْ السَّيِّةُ مِنْ السَّيِّةُ مِنْ الْمُعْرِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْرَاتِ مُعْرَاتِهُ الْمُعْرَاتِهُ الْمُعْرَاتِهُ الْمُعْرَاتِهُ مِنْ الْمُعْمِينَ السَّيِّةُ مِنْ السَّيِ الْمُعْرَاتِهُ مِنْ السَّيِّةُ مِنْ السَّيِّةُ مِنْ السَّيِّةُ مِنْ السَّيْمِ الْمُعْرِينَ السَّيِّةُ مِنْ الْمُعْرِينَ السَلَّةُ مِنْ الْمُعْرِينَ السَلَّةُ مِنْ السَالِيةُ مِنْ الْمُعْرِينَ السَلِيقِ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينِ مِنْ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْرِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ

وَعَرْفِكَ آبِیْ سَعِیْدِ الْنُحُدْدِیِّ (رضہ) قَال قَال رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَیْرِ یَسْمَعُهُ حَتَّی یَکُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِیُ

২১০. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রু এরশাদ করেছেন—
মু'মিন ব্যক্তি কখনও উত্তম কথা [ইলম] শ্রবণে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না; যে পর্যন্ত না তার শেষ পরিণামে জান্নাত হয়। –[তিরমিযী]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चेर्ने रामीत्मित व्याच्या : মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহর দীনকে নিজের প্রাণের চেয়েও অধিক ভালবাসে। আর আল্লাহর দীন বুঝার মাধ্যমই হলো 'দীনি ইল্ম'। তাই মু'মিন ব্যক্তি যতই দীনি ইল্ম অর্জন করে, ততই তার ইলম শেখার আকাজ্ফা বৃদ্ধি পেতে থাকে, ক্রমেই সে আল্লাহ প্রেমে মন্ত হতে থাকে। মূলত দীনি ইল্ম হলো আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপনের একটা শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম। তাই মু'মিন ব্যক্তি তার প্রেমিকের আলোচনা যতই শুনে ততই তার আগ্রহ বাড়তে থাকে। ফলে তার এই আগ্রহ মৃত্যু অবধি শেষ হয় না; বরং সে আমরণ ইল্ম তলব করতে থাকে। অবশেষে এটি তাকে বেহেশতে নিয়ে পৌছায়। অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে জান্নাতে পৌছে যায়। তাই বলা হয়েছে যে, ইলমে ওহীর কথা শ্রবণ করে মু'মিন ব্যক্তির তৃপ্তি মিটে না। জান্নাতেই তার তৃপ্তি মিটবে।

وَعَرْدِكَ آيِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ مَا رُسُولُ اللهِ عَلَيْم مَنْ سُئِلُ عَنْ عِلْيِم عَلْم مَنْ سُئِلُ عَنْ عِلْيِم عَلْم مُنْ سُئِلُ عَنْ عِلْيِم عَلْم مُنْ سُئِلُ عَنْ عِلْيم عَلْم مُنْ كُتَمَه الْجِم يَوْمَ الْقِيلُمَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَّارٍ - رَوَاهُ اَحْتَمُدُ وَابُوْدَاوْدَ وَالسِّيْرُمِذِيُّ وَرَوَاهُ اَبْنُ مَاجَةَ عَنْ اَنْسٍ

২১১. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন—যে ব্যক্তিকে এমন ইলমের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, যা সে জানে, অতঃপর সে তা গোপন করে রাখে। কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে। —[আহমদ, আবৃ দাউদ, তিরমিযী] কিন্তু ইমাম ইবনে মাজাহ্ (রা.) হাদীসটি হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रामीत्मत्न व्याच्या : উল্লিখিত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝায় যে, একান্ত শরয়ী কারণ ছাড়া ইলম গোপন করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। বরং ইলম শিক্ষা করার পর তা অন্যের নিকট পৌছে দেওয়াই হলো একান্ত কর্তব্য। কেননা, কোনো বিষয় জানা সত্ত্বেও সে যদি তা অন্যের নিকট পৌছে না দিয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে অন্যেরা তা হতে বঞ্চিত হবে। যদি এভাবে প্রত্যেক জ্ঞানীই তার ইলম গোপন করতে থাকে তবে একদিন ইলম নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ জন্যই রাস্ল ক্রিউ গোপনকারীর শান্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

وَعَرْكَكَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ (رض) قَالَ قَالَ وَسُوْلُ اللهِ عَلَى مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِبُجَارِى فَالَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ لِبُمَارِى بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَبِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَعْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ إلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ . يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ إلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

২১২. অনুবাদ: হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ত্রু ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি আলিমদের সাথে বিতর্কে জয়লাভের জন্য অথবা মুর্খদের সাথে বাক-বিতথা করার জন্য কিংবা সাধারণ মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য ইলম অন্বেষণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্লামে নিক্ষেপ করবেন।—[তিরমিযী] ইমাম ইবনে মাজাহ্ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चंद्रोपित्रत व्याच्या : ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং আল্লাহর দীনকে সম্নত করা। এই উদ্দেশ্য থাকলেই পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে। অন্যথা ইলম অন্তেষণকননারী ইলমের কোনো ফজিলত তো লাভ করতে পারবেই না ; উপরন্থ তাকে জাহান্নামের কঠিন শান্তি ভোগ করতে হবে। এ জন্য সকলের উচিত নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া।

وَعُرْكِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

২১৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এমন ইলম অর্জন করে, যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়; কিন্তু সে ব্যক্তি দুনিয়ার কোনো সামগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে তা শিক্ষা করে তবে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জান্লাতের গন্ধও পাবে না। — আহমদ, আবৃ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্য

وَعَنِيْكُ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَحَفِظَهَا وَ وَعَاهَا وَ اَدَّاهَا فَرُبُّ حَامِلِ فِقْدٍ غَيْرٌ فَقِيْدٍ وَرُبُّ حَامِلِ فِقْدٍ إِلَىٰ مَسْنُ هُسَو اَفْتَسَهُ مِسْنَهُ. ثَلَاثُ لَايَسَفُ لُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمِ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنَّصِيْحَةُ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَانَ دَعْوَتُهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالبَّيْهَ قِيُّ فِي الْمَدْخِل وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِيذِيُّ وَابُودُ اُودَ وَابْنُ مَساجَةً وَالسَّدَارِمِينَّى عَنْ زَيْسُدِ بْسِن ثَسَابِسِتِ إِلَّا أَنَّ التَّسْرِمِــنْكَ وَابَادَاوَدَ لَمْ يَـنْكُرَا ثَـلْثُ لَا يَغُلُّ عَلَيْهِ نَ إِلَى أَخِرِهِ .

২১৪. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚃 এরশাদ করেছেন- আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্ব করুন যে আমার কথা শুনেছে, তারপর তাকে যথাযথভাবে স্মরণ রেখেছে ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। আবার তা অন্যের নিকট সঠিকভাবে পৌছে দিয়েছে। কেননা, অনেক জ্ঞানের বাহক নিজেই জ্ঞানী নয়। [সুতরাং জ্ঞানের বাণী জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট পৌছে দেওয়া উচিত] আর এমন অনেক লোক রয়েছে, যারা [নিজেরা জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও] নিজেদের তুলনায় উচ্চতর জ্ঞানীর নিকট জ্ঞানের বার্তা বহন করে নিয়ে যায়। অতঃপর নবী করীম 🚐 বলেন, তিনটি জিনিস এমন রয়েছে যে, সেগুলো সম্পর্কে কোনো মুসলমানের অন্তর বিশ্বাস ঘাতকতা করতে পারে না। যথা-১। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করা। ২। মুসলমানের কল্যাণ কামনা করা, ৩। মুসলমানের জামাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকা। কেননা, তাদের দোয়া তাদের পরবর্তী মুসলমানদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে। –শাফেঈ বায়হাকী ও তাঁর "মাদখাল" নামক গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ, তিরমিযী, আবৃ দাউদ, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী এ হাদীসটি হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম তিরমিয়া ও আবু দাউদ وَ عَلَيْهُ يَا عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع الہ [অর্থাৎ, তিনটি বিষয়ে কোনো মুসলমানের অন্তর বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না।] হতে হাদীসের **শেষ** পর্যন্ত অংশটি বর্ণনা করেননি।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غُرُّ । الْحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা: উপরিউক্ত হাদীসের বর্ণনা বিন্যাস দ্বারা বুঝা যায় যে, হাদীসটির শেষের অংশের ভূমিকা হলো প্রথমাংশ। ফলে এর অর্থ হবে এই তিনটি কথা যে অন্যকে পৌছে দেয় তার জন্য হযরত রাস্লে কারীম করেছেন যে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করুন। অর্থাৎ, যে রাস্লুল্লাহ — এর কথা আমল করার নিয়েতে ওনে এবং আমল করে, অতঃপর মুখস্থ করে তা অন্যের নিকট হুবহু পৌছে দেয়, তার মুখমণ্ডল আল্লাহ উজ্জ্বল করুন।

طَولِ فِقْدٍ إِلَىٰ مَنْ هُوَ اَفْقَدُ مِنْهُ" -এর মমার্প : রাস্ল على -এর বাণী أَفْقَدُ مِنْهُ" الغ الغ الغ الغ পারে । যেমন-

- عِنْمُ وَيْنَ . ১ -এর সকল ধারক-বাহকই ফকীহ নন। যারা কুরআন হাদীস হতে নিজের গবেষণা দ্বারা সরাসরি মাসআলা বের করেন, তারাই প্রকৃতপক্ষে ফকীহ। প্রত্যেকেই যে প্রত্যেক বিষয়ে পারদর্শী হবে এমন কোনো কথা নেই। প্রয়োজনের তাগিদে ছাত্র হতেও অনেক নাজানা বিষয় জেনে নেওয়া যায়। ইমাম বুখারী (রা.)-এর উস্তাদ এ ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
- ২. অথবা, এর অর্থ হচ্ছে— কিছু সংখ্যক মুবাল্লিগ এমনও রয়েছেন, যিনি ঐ ব্যক্তি থেকে ফিক্হ শাস্ত্রে অধিক জ্ঞান রাখেন যাঁর কাছে তা পৌঁছানো হয়।
- ৩. এ হাদীসাংশ দ্বারা এ কথাও বুঝা যায় যে, হাদীস বিশেষজ্ঞদের উচিত তার থেকে নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হতেও জ্ঞানের কথা শ্রবণ করা এবং প্রয়োজনে তা গ্রহণ করা।

गंसिए विकाण ताराह । यथा الْفَلُولُ अञ्चा प्रामात थारक উৎकिन्छ । এর অর্থ সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে । यथा الْفَلُ

- ১. "غِلْ" শব্দের غَيْن -এর নিচে যের হলে এর অর্থ হবে- খেয়ানত, বিদ্বেষ, চুরি ইত্যাদি। যেমন হাদীসে এসেছে-لَا تُقْبُلُ صَدَقَةً مِنْ مَالِ الْفُلُولِ
- ك. الْفَصَل لِلّه الله প্রতিটি কাজ শুধু মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা।
- بنيعة والمسلمة المسلمة المسلمة
- ত بَا الْمُمَالِيْ لِلْهِ प्रशंष प्रजनभानतित प्रमात प्रमाति الْمُمَالِ لِلْهِ وَمَعْمَانَ وَمَمَاتِيْ لِلْهِ رَبِّ الْمُلْمِمْنِيْ لَلْهِ لِمُعْلِلِلْهِ لَهِ الْمُلْمِمْنِيْ لِلْهِ لِلْهِ لِمُعْلِيلِ لِلْهِ لِمُعْلِيلِلْهِ لِلْهِ لِمُعْلِيلِيْ لِلْهِ لِمُعْلِيلِهِ لَهِ الْمُلْمِمْنِيْ لِلْهُ لِمُعْلِيلِ لِلْهِ لِمُعْلِيلِهِ لَهِ الْمُعْلِيلِيْ لِلْهِ لِمُعْلِيلِهِ لِلْهِ لِمُعْلِيلِيلِهِ الْمُعْلِيلِيْنِ الْمُعْلِيلِيْ لِلْهِ لِمُعْلِيلِيْنِ الْمُعْلِيقِيْنِ وَلَمْعِيْمِ الْمُعْلِيقِيْ وَمُعْمِيْنِ وَالْمِعْلِيقِيْنِ الْمُعْلِيقِيْنِ الْمُعْلِيقِيْ فِي الْمُعْلِيقِيْنِ الْمُعْلِيْنِيْنِ الْمُعْلِيْنِي

رِى وتعديى وتعديق وتعديق مِنْ مِدِ رَبِ العديدين . अब अर्थ : النَّصِيْعَةُ : अब अर्थ : النَّصِيْعَةُ

[উপদেশ,] ٱلْمَوْعِظَةُ . د

- ২. يَنْنَى الْغَيْر [কল্যাণ কামনা করা,]
- ৩. آنستاعدة [সহযোগিতা করা।]

- পরিভাষায় এর পরিচয় হলো مُعْنَى النَّصِبْحَةِ إصْطَلَاحًا

- ك অর্থাৎ, পার্থিব জীবনে অপর ভাইয়ের কল্যাণ কামনাই নসিহত। هِمَ تَمَنَّى الْخَبْرِ لِأَخِبْدِ فِي الْحَبُوة النُّنْبَويَّة
- هِيَ قَوْلُ فِينِهِ دُعًا مُ وَنَهَى عَنْ فَسَادٍ ﴿ عَنْ فَسَادٍ مَ عَنْ فَسَادٍ عَنْ فَسَادٍ عَنْ فَسَادٍ عَ
- ৩. জমহুর ওলামায়ে কেরাঁমের মতে, مَوَ أَدَاءُ الْحَقِّ اللَّيْ صَاحِبِهِ অর্থাৎ যার যে হক, তাকে তা দিয়ে দেওয়াই নসিহত।

  তি অর্থাৎ যার যে হক, তাকে তা দিয়ে দেওয়াই নসিহত।

  এর মর্মার্থ : মুসলিম নেতৃবৃন্দের নসিহতের ব্যাখ্যায় আল্লামা খাতাবী (র.) বলেন, নেতৃবৃন্দের পেছনে নামাজ পড়া, তাদের আদেশ মান্য করা এবং তাদের সহযোগিতা করা। কেননা, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাস্লের পরে মুসলিম নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করা ফরজ। যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

يَّايَهُمَا الَّذِيْنَ امْنُوا الْطِيمُوا اللَّهَ وَاكْطِيمُوا الرَّسُولَ وَاوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

है भाम नवरी वरलरहन- وهُوَ مُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى الْحَوِقَ وَطَاعَتُهُمْ فِيهِ وَأَمْرُهُمْ بِهِ

অর্থাৎ, মুসলমানদের কল্যাণ কামনা মানে সৎপথে তাদের সাহায্য করা, তাদের অনুসরণ করা ও আদেশ-আদর্শ পালন করা।
-এর ব্যাখ্যা: এর অর্থ হচ্ছে, মুসলমানদের দলকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকা। কারণ, ঐক্যবদ্ধ থাকলে কোনো প্রকার বিদ্রাট-বিশৃংখলা ঈমানকে দুর্বল করতে পারে না। আল্লাহ তা আলাও নির্দেশ দিয়েছেন–

- اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَغَرَّفُوا ﴿ किञ्क पन পরিত্যাগ করলে সমূহ বিপদের আশঙ্কাসহ ইসলাম থেকে ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে । হাদীসেও বলা হয়েছে–

(١) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "مَنْ تَرَكَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ.

(٢) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ "مَنْ شَدَّد شُدٌّ فِي النَّارِ"

وَعَرِهِ لِكَ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ اللهِ يَقَالُ يَقُولُ نَضَرَ اللهُ إِمْراً سَمِعَ مِنَا شَبْنًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ سَمِعَ مِنَا شَبْنًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعُى لَهُ مِنْ سَامِعٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً وَ رَوَاهُ التَّارِمِيْ عَنْ الِي التَّرْدَاءِ.

২১৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ক্রিক্রেকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা আলা সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার নিকট থেকে কোনো কথা [হাদীস] শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে তা যথাযথভাবে অপরের নিকট পৌছে দিয়েছে। কেননা, অনেক সময় যার নিকট পৌছানো হয়, সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিকতর রক্ষাকারী বা জ্ঞানী হয়। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ] ইমাম দারেমী এ হাদীস হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

وَعُرْكِكُ اللهِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ وَاللهِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ مَا مَسُولُ اللهِ عَلَى التَّعْرِيثُ عَنِى إلاَّ مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْبَتُبَواْ مَعْفَدَهُ مِنَ النَّارِ . رَوَاهُ اليَّرْمِذِيُّ وَ رَوَاهُ ابْنُ مَا عَلِمْتُمْ وَ وَ رَوَاهُ ابْنُ مَا عَلِمْتُمْ وَلَمْ يَذْكُرُ الْتَعْرِو وَ جَابِرٍ وَلَمْ يَذْكُرُ التَّعْوِ الْعَدِيثُ عَنِي ابْنِ مَسْعُودٍ وَ جَابِرٍ وَلَمْ يَذْكُرُ التَّعُوا الْعَدِيثُ عَنِي إلَّا مَا عَلِمْتُمْ

২১৬. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— তোমরা আমার পক্ষ হতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করে। তবে যা সঠিকভাবে আমার কথা বলে জান ভিধু তাই বর্ণনা কর।। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা কথা আরোপ করে, সে যেন তার আবাসস্থল জাহান্লামে বানিয়ে নেয়। —[তিরমিযী]

ইমাম ইবনে মাজাহ এ হাদীসটি হযরত ইবনে মাসউদ ও জাবির (রা.) প্রম্খ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি وَتُعُوا الْحَدِيْثَ عَنِيْ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ الْحَدِيْثَ عَنِيْ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ الْحَدِيْثَ وَيَتْ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّالِمُواللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّالِ الللّّا

আন্ওয়ারন্দ মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৩

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর মর্মার্থ : মহানবী —এর উক্ত বাণী দ্বারা কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা দান অথবা মিথ্যা হাদীস রচনা দু'ই হতে পারে। কেননা, যে ব্যক্তি কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা দান করে; সে যেন রাসূল —এর উপর মিথ্যা আরোপ করে। যেহেতু অনেক সময় এই ব্যাখ্যাকে রাসূলের দিকে নিসবত করা হয়।

আর মিথ্যা হাদীস রচনা এটা তো স্পষ্টভাবে রাসূল ্রাম্ব এর উপর মিথ্যারোপ করা । কেননা, রাসূল হ্রাম্ব যা বলেননি মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকননারী ব্যক্তি রাসূলের নামে তা-ই রচনা করে।

وَعَنْ آكُمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْانِ بِرَأْيِهِ فَلْبَتَبَوَّا أَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَفِى رَوَايَةٍ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْانِ بِغَنْدِ عِلْمٍ فَلْبَتَبَوًا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. بِغَنْدِ عِلْمٍ فَلْبَتَبَرُّوا مُقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ التِرْمِذِيُ

২১৭. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রু ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যায় নিজের মনগড়া কোনো কথা বলে, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। অপর বর্ণনায় এসেছে যে ব্যক্তি কুরআনের মর্ম উদঘাটনের ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতীত মনগড়া কোনো কথা বলে; সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। –[তিরমিয়ী]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর মধ্যকার পার্থক) - تأویل छ تَفیسرُ

- كَ . اَلْقَوْلُ بِالرَّالَى । এর শাব্দিক অর্থ উন্মুক্ত করা, বর্ণনা করা اَلْقَوْلُ بِالرَّالَى । এর শাব্দিক অর্থ নিজের ইচ্ছা মাফিক অভিমত প্রকাশ করা ।
- ২. পরিভাষায় تَغْسِيْر বলা হয়–আল্লাহ তা'আলার কালামের মর্মার্থ স্পষ্ট করা ও বর্ণনা করাকে। আলোচ্য হাদীসে اَلْتَوْلُ মানে কুর্রআনের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করা।

७. تَفْسِيْر بِالرَّانُ को اَلْقُوْلُ بِالرَّانِي अत्याख्य تَفْسِيْر , अत्र मराठ وَالْجَمَاعَةِ . ७

- 8. كَغْسِيرُ হলো সর্বজন গ্রহণীয় কুরআনের ব্যাখ্যা । اَلْتَوَّلُ بِالرَّابَى হলো সর্বজন গ্রহণীয় কুরআনের ব্যাখ্যা । تَغْسِيرُ হলো শরয়ী কার্য়দা ভিত্তিক ব্যাখ্যা দান করার প্রতি ক্রক্ষেপ না করে নিজের আকল বা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে ব্যাখ্যা দান করা।
- ৫. তাফসীরকারক হলেন ইসলামের এমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, যার মর্যাদা সাধারণের উধ্বে الْغَوْلُ بِالرَّاقُ এর পরিণাম সরাসরি জাহানাম।
  - وَ وَمَنْ فَالَ فِي الْفَرْانِ بَرَأَيِهِ -**এর ব্যাখ্যা**: আহলে সুনুত ওয়াল জামাতের মতে, কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ব্যাপারে তাফসীরকারের মনগড়া কোনো মতবাদ প্রকাশ করা জায়েজ নয়। তাকে কতিপয় সার্থক পস্থা অবলম্বন করেই কুরআনের ব্যাখ্যা করতে হবে।

প্রথমত: দেখতে হবে এ ব্যাপারে রাসূল হতে কিছু বর্ণিত আছে কি-না। কেননা, হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে وُكَانَ خُلُقَةُ الْفُرْانُ عَالَمَ الْفُرْانُ عَالَمَ الْفُرْانُ عَالَمَ الْفُرْانُ عَلَيْهُ الْفُرْانُ وَكُنْ الْفُرْانُ عَلَيْهُ الْفُرْانُ وَكُلُونُ الْفُرْانُ وَلَا عَلَيْهِ الْمُعْرِانُ الْفُرْانُ عَلَيْهُ الْفُرْانُ وَلَا الْمُعْرِانُ الْفُرْانُ وَلَا اللّهُ الْمُعْرِانُ الْفُرْانُ وَلَا اللّهُ اللّهُ

**দিতীয়ত:** নবী করীম হতে কুরআনের কোনো অংশের সঠিক ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলে; সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে কোনো বর্ণনা এসেছে কি-না? তার অনুসন্ধান করতে হবে। কেননা, তাঁদের মাতৃভাষা আরবি। নবী করীম তাঁদেরকে নিয়েই কুরআনের বিধান বাস্তবায়িত করেছেন।

তৃতীয়ত: সর্বশেষে তাকে তাবেয়ীনের পক্ষ হতে এর কোনো সমাধান আছে কি-না? তা অনুসন্ধান করতে হবে। কেননা, তাদের যুগ পর্যন্ত আরবীয় প্রাচীন ধারা প্রচলিত ছিল। সূতরাং পরবর্তী লোকদের পক্ষে শুধু ভাষার উপর নির্ভর করে কুরআনের মর্ম উদঘাটন করা কঠিন ব্যাপার ছিল।

সর্বোপরি তাকে হতে হবে দীনি ইলমে একজন পণ্ডিত এবং হাদীসের উপর গভীর জ্ঞানের অধিকারী। নতুবা কুরআনের ব্যাখ্যা করতে যাওয়াই হবে তার দোজখে স্থায়ী ঠিকানা হওয়ার কারণ। وَعَرْكِ كُلُّ مُندُبِ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ وَلَّهُ مُن قَالًا فِي الْقُرْانِ بِرَأْبِهِ فَاصَابَ فَقَدْ اَخْطاً ـ رَواَهُ اليَّرْمِذِيُّ وَ اَبُودُاوَدَ

২১৮. অনুবাদ: হযরত জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন –যে ব্যক্তি
কুরআনের ব্যাখ্যায় নিজের মনগড়া কথা বলে। আর যদি
তাতে সে সত্যেও উপনীত হয়, তবু তার কর্ম পদক্ষেপটি
ভুল হয়েছে। –[তিরমিয়ী ও আবু দাউদ]

وَعَرْوِكِ اللّهِ عَلَيْهِ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُمَرَاءُ فِي الْقُرْانِ كُفْرٌ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُوْدَاوَدَ.

২১৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন-পবিত্র কুরআনের কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা কুফরি। – আহমদ ও আবৃ দাউদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمَرَا ُ 'শব্দি বাবে مُفَاعَلَةٌ হতে فَفَال ওয়েনে ব্যবহৃত হয়েছে। এ বাবে উভয় দিক হতে ক্রিয়া পদের অর্থের ব্যবহার হয়। এ হিসেবে الْبَمَرَا ُ -এর অর্থ হবে পরস্পরে তর্ক-বিতর্ক করা, ঝগড়াঝাটি করা ইত্যাদি। এখানে : কুরআনের আয়াতের পারস্পরিক বিরোধ দেখানোর হীন উদ্দেশ্যে তর্ক-বিতর্ক করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারো মতে المَرْبُ শব্দের অর্থ – মন্দের সন্দেহে কুরআনের হুকুমকে বাতিল করার চেষ্টা করা। এরূপ করা কুফরি। তবে কুরআনের অর্থ প্রকাশের সদুদ্দেশ্যে পারস্পরিক দলিল প্রমাণ পেশ করা জায়েজ আছে।

وَعَرْفِكِ عَمْرِ وْبِنِ شُعَبْبٍ عَنْ اَبِيْدِ عَنْ جَدِهِ قَالَ سَمِعَ النَّبَيُ اللهِ تَوْماً يَتَدَارَ وُنْ فِي الْقُرْانِ فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهٰذَا ضَرَبُوْا كِتَابَ اللهِ بعُضَهُ بِبَعْضٍ وَانَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَبِّدُنَ بِبعْضٍ بَعْضًا فَلَا تُكَذِّبُوْا بَعْضَهُ بِبعْضٍ فَانَّمَا فَلَا تُكَذِّبُوْا بَعْضَهُ بِبعْضٍ فَانَّمَا فَلَا تُكَذِّبُوْا بَعْضَهُ بِبعْضٍ فَعَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكُولُوا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكُولُوا وَمَا جَهِلْتُمُ فَكُولُوا وَمَا جَهِلْتُمُ فَكُولُوا وَمَا جَهِلْتُمُ فَكُولُوا وَمَا جَهِلْتُمُ

২২০. অনুবাদ: হ্যরত আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতা হতে, তাঁর পিতা তার পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একবার নবী করীম একদল [মুনাফিক] লোককে কুরআনের বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ করতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর কিতাবের একাংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে দাঁড় করাত। অথচ আল্লাহর কিতাবের একাংশ অপরাংশের সমর্থক হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। সূতরাং তোমরা তার একাংশ দ্বারা অপর অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর না, অতএব তোমরা এর যে অংশ ভালোরপে অবগত আছ শুধু তাই বলো। আর যা তোমরা অবগত নও, তা যে অবগত আছে তার প্রতি সোপর্দ করো। তার মহাত সেপ্রতি সোপর্দ করে।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شُرُّ । । এইন্ট্রাইনিসর ব্যাখ্যা: মুনাফিকেরা স্বভাবতই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্রতা পোষণ করত। সুতরাং বাদানুবাদের মাধ্যমে এর কোনো আয়াতের অর্থ ও তত্ত্বের মধ্যে কোনো প্রকারের সামঞ্জস্যহীনতা প্রকাশ করতে পারলে তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ হবে। এ সমস্ত কপট উদ্দেশ্যে অহেতৃক কুরআনের মধ্যে বিতর্কের অবতারণা করত। পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে এটাও ছিল অন্যতম। তাই মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ইজতেহাদ দ্বারা পরস্পরের মধ্যে মত বিনিময় করে সত্য ও সঠিক অর্থ উদঘাটনের জন্য তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া দৃষণীয় নয়। কেননা, তাহলে সত্য উদঘাটন হবে।

وَعَرِيلِكِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ انُوْلَ الْقُرْانُ عَلَى سَبْعَةِ احْرُفٍ لِكُلِّ الْهَرُ وَ بَطْنُ وَ لِكُلِّ احْرَفٍ لِكُلِّ الْهَرُ وَ بَطْنُ وَ لِكُلِّ حَدٍّ مُطَلَعً . رَوَاهُ فِي شَرْجِ السُّنَةِ

২২১. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
করেছেন- পবিত্র কুরআন সাতটি পঠন রীতিতে অবতীর্ণ 
হয়েছে। তার প্রতিটি আয়াতের একটি বাহ্যিক অর্থ ও 
একটি তাত্ত্বিক অর্থ রয়েছে। [আর প্রত্যেক অর্থেরই একটি 
সীমা রয়েছে] এবং প্রত্যেক সীমার একটি অবগতিস্থান 
রয়েছে।-[ইমাম বাগাবী শরহুস সুন্নায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের পটভূমি : الْجَدِيْث নামক কিতাবে আলোচ্য হাদীসের পটভূমি বর্ণনায় বলা হয়েছে, হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি হিশাম বিন হাকিমকে আর্নুট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার এরপ পড়া অনে আমি তাকে নিয়ে মহানবী ত্রিটার কুরআন পড়ে। এ কথা অনে নবী করীম ত্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার্ট্রিটার বিভিন্ন পর্চার কুরআন পাঠ অনে বললেন, এরপ পঠন পদ্ধতিতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর মহানবী ত্রিটার কুরআন বিভিন্ন পঠন পদ্ধতিতে অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে উপরোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন।

: সাত হরফ দ্বারা উদ্দেশ্য: সাত হরফ সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতামত নিম্নরপ أَلْمُرَادُ بِسَبْعَية أَحْرُفِ

- ১. মিরকাত প্রণেতা বলেন-
- ২. আল্লামা ইবনে হিব্বানের মতে, سَبْعَتُ ٱخْرُفِ দারা সাত ধরনের বিধান তথা ফরজ, ওয়াজিব, সুনুত, মোস্তাহাব, হালাল, হারাম, মাকরহ ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।
- ৩. কারো কারো মতে, سَبْعَةُ اُخُرُف षারা সাত কারীর নামে প্রচলিত সাত কেরাতকে বুঝানো হয়েছে।
- 8. কারো কারো মতে, কুরআনের সাত প্রকার বিষয় বুঝানো হয়েছে। যেমন- আদেশ, নিষেধ, উপমা, উপদেশ, ঘটনাবলি, অঙ্গীকার ও ভীতি প্রদর্শন।
- ৫. কারো কারো মতে, সাত اَعَالِيمٌ বা মহাদেশ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, কুরআন গোটা বিশ্বের সাতটি মহাদেশের লোকদের জন্য নাজিল হয়েছে।
- ৬. অথবা, এখানে সাত অর্থ নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়। কেননা, তৎকালীন আরবে 'সাত' সংখ্যাকে 'অনেক বেশি' অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হতো।
- ৭. অথবা এর দ্বারা সাতিটি कैं के के वेदो के उपमा।
- ৮. অথবা এর দ্বারা কুরআনের সকল শব্দ উদ্দেশ্য নয়; বরং إِخْتِكُرْفُ युक्ত শব্দই উদ্দেশ্য। যেমন وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُنِّ "এএন أَنَّ اللهُ الْ اللهُ الله
- ৯. অথবা সাতি বিষয় উদ্দেশ্য, যেগুলো কুরআন শরীফে রয়েছে। যথা وعيد وَعِيد و
- كَ مَقَائِدُ ۔ اَحْكَامُ ۔ اَخْلَاقُ ۔ قِصَصْ ۔ اَمْثَالٌ ۔ وَعَدْ ۔ وَعِبْد كَ عَقَائِدُ . وَعَدْ . وَعِبْد ) اَمْثَالُ ۔ وَعَدْ . وَعِبْد ) اَهْ عَالَ اَلَٰ عَقَائِدُ . اَحْكَامُ ۔ اَخْلَاقُ ۔ قِصَصْ ۔ اَمْثَالٌ ۔ وَعَدْ . وَعِبْد ) اَهُ عَالَا اَلَٰ اللّٰ لللّٰ اللّٰ لللّٰ اللّٰ لللّٰ اللّٰ لللّٰ اللّٰ لللّٰ اللّٰ اللّٰ لللّٰ اللّٰ لللّٰ اللّٰ اللّٰ لللّٰ اللّٰ لللّٰ اللّٰ لللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ لللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ لللّٰ اللّٰ اللّٰ

- ১. 🔐 দ্বারা কুরআনে কারীমের সাধারণ অর্থ এবং 此 দ্বারা তাফসীরকারদের বর্ণনাকৃত তত্ত্বের কথা বুঝানো হয়েছে।
- ২. অথবা, বাহ্যিক রূপ হলো তাফসীর এবং তাত্ত্বিক রূপ হলো যা মানুষ গবেষণার মাধ্যমেও উদঘাটন করতে অক্ষম, যার ক্ষেত্রে তাফসীরকারগণ وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بِمُرَادِهِ
- ৩. কতিপয় তাফসীরকারের মতে, علن এবং بطن দ্বারা এর অর্থকে বোঝানো হয়েছে।
- 8. সাধারণ তাফসীরের দ্বারা যা উদ্ঘাটন করা হয় তাই বাহ্যিক জ্ঞান, আর গভীর গবেষণার মাধ্যমে যা উদ্ঘাটন করা হয়, তাই তাত্তিক জ্ঞান।
- ৫. কেউ কেউ বলেন, যাহ্র দ্বারা ফিকহ শাস্ত্রীয় পরিভাষায় যে বিধান পাওয়া যায়, তা বুঝানো হয়েছে। আর বাতেন দ্বারা তাসাউফের পরিভাষায় যে তত্ত্ব লাভ করা যায়, তার কথা বুঝানো হয়েছে।
  مُعْنَى تَوْلِد وَلَـكُل ّ حَدِّ مُطَّلَمُ "প্রত্যেক সীমার জন্য অবগতির উৎস রয়েছে" এর অর্থ : পবিত্র কুরআন মাজীদের

প্রতিটি আয়াতের যেরপ একটি বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত রূপ রয়েছে, তদুপ প্রত্যেক বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত রূপের জন্য একটি সীমা রয়েছে। আর প্রতিটি সীমার জন্য একটি অবগতির স্থল রয়েছে। সূতরাং এখানে বাহ্যিক সীমার অবগতির স্থল বলতে নাহু, সরফ, বালাগাত, শানে নুযূল, নাসেখ-মানসূখ ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। আর ঐ সকল হাদীসের জ্ঞান বুঝানো হয়েছে যা পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

আর গোপনীয় বা অন্তর্নিহিত সীমার অবগতির স্থল বলতে আত্মিক চর্চা, মুজাহাদা, মুশাহাদা, বাহ্যিক আমল ও পাক-পবিত্র থাকা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা অন্তর্নিহিত সীমা বুঝা যাবে।

وَعَرْوِلِكِ مَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ الْعِلْمُ ثَلْثَةَ الْيَةَ مُحْكَمَةً اوْ سُنَّةَ قَائِمَةً اوْ فَرِيْضَةً عَادِلَةً وَمَا كَانَ سِوٰى ذَٰلِكَ فَهُو فَضُلُ . رَوَاهُ اُبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

২২২. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— ইলম তিন প্রকার— ১. আয়াতে মুহকামার ইলম, ২. সুন্নতে কায়েমা এবং ৩. ফরীযায়ে আদেলা। এর বাইরে যা রয়েছে তা অতিরিক্ত। — আবৃ দাউদ ও ইবনে মাজাহা

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আনুতি হাদীসের ব্যাখ্যা: "আয়াতে মুহকামার ইলম" অর্থ – দ্বর্থতাবিহীন স্পষ্টতর আল্লাহর আয়াতসমূহ, যেগুলো মানস্থ হয়নি এবং অর্থও সুস্পষ্ট। আর সুনুতে কায়েমা বলতে প্রতিষ্ঠিত সুনুত, যা রাস্ল এর কথাবার্তা, কাজকর্ম ও সমর্থন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর ইন্টেই বলতে যা সকল মুসলমান মিলে বা মুজতাহিদগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে সাব্যস্ত করেছেন, তা অর্থাৎ ইজমা ও কিয়াসকে ব্র্ঝানো হয়েছে। এ তিনটি প্রকৃত ইলম। এগুলোর বহির্ভূত শাল্লগুলো হলো বাড়তি ইলম।

وَعَرْضَكِ عَوْفِ بِنْ مَالِكِ الْاَشْجُعِيّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَا يَقُشُ اللّهِ اَمِبْرُ اَوْ مَامُورٌ اَوْ مُخْتَالُ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد . وَ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَبْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ وَفِيْ رَوَايَتِهِ اَوْ مُرَاءٍ بَدْلَ اَوْ مُخْتَال . ২২৩. অনুবাদ: হযরত আউফ ইবনে মালেক আশজা'ঈ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিশাদ করেছেন — আমীর অথবা আমীরের আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা অহংকারী ব্যতীত কেউ ওয়াজ-নসিহত করতে পারে না। —[আবু দাউদ]

আর ইমাম দারেমী এ হাদীসটি আমর ইবনে শু'আইব হতে তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেছেন, অপর এক বর্ণনায় অহংকারীর স্থলে 'রিয়াকার' শব্দ রয়েছে।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चेनेति वानी जिन वानी प्रांचा : উপরিউজ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের আমীর দেশের শাসক হিসেবে জনগণের সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করতে পারেন। জনগণের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়ার অধিকার তারই আছে। তিনি যদি অপারগ হন, তখন প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন। এ ক্ষেত্রে প্রতিনিধির ভাষণ আমীরের ভাষণ বলে গণ্য হবে। আমীরের উচিত মানুষের দীন-দুনিয়ার কল্যাণের জন্য সদুপদেশ দেওয়া কিংবা এ জন্য তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করা। আমীরের অনুমতি ছাড়া যে ব্যক্তি বক্তৃতা করবেন তিনি অহংকারী বা রিয়াকারী বলে গণ্য হবেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে তাওহীদ ও রিসালাতের প্রবর্তিত গুরু-দায়িত্ব সরকারের পক্ষ হতে পালন করা হতো। কিন্তু তাঁদের পরের আমীরগণ সেই যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন না। সুতরাং এই যুগে লোক দেখানোর উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে ইকামতে দীন ও আল্লাহর কালিমা উচ্চ করার জন্য যদি কেউ ক্ষেছাপ্রণোদিত হয়ে ওয়াজ—নসিহত করেন, তবে তিনি এই নিন্দার অন্তর্ভুক্ত হবেন না; বরং দীনের খেদমত করেছেন বলে ছওয়াবের অধিকারী হবেন।

وَعُرْئِكُ آبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِلْمٍ مَنْ اَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهُ عَلَى مَنْ اَفْتَاهُ وَمَنْ اَشَارَ عَلَى كَانَ اِثْمُهُ عَلَى مَنْ اَفْتَاهُ وَمَنْ اَشَارَ عَلَى اَخِيْهِ بِاَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشُدُ فِي عَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

২২৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—
যাকে না জেনে না শুনে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে [আর সে
তদনুযায়ী আমল করেছে এর ফলে] তার শুনাহ ফতোয়া
প্রদানকারীর উপর বর্তাবে এবং যে ব্যক্তি তার ভাইকে
অর্থাৎ, অপরকে কাজের এমন পরামর্শ দিয়েছে যে সম্পর্কে
সে জানে যে, প্রকৃত কল্যাণ তার অপর দিকেই রয়েছে,
তবে সে নিশ্চয়ই তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।
—[আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें হাদীসের ব্যাখ্যা: ফতোয়া দান করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দীনি কাজ। এর সাথে ফতোয়াপ্রার্থী ও অন্যান্য ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট। তাই ফতোয়া দানকারীকে কোনো বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই ফতোয়া দিতে হবে; এবং নির্ভুল ও সঠিক ফতোয়া প্রদান করতে হবে। অন্যথা ভুল ফতোয়ার কারণে ফতোয়া দানকারী গুনাহগার হবে। আর কাউকে পরামর্শদানের ক্ষেত্রেও আন্তরিক হতে হবে। যে বিষয়ে তার মঙ্গল নিহিত তাকে তাই পরামর্শ দিতে হবে। জেনে-শুনে কোনো ভুল পরামর্শ দান করা তার প্রতি খেয়ানত করারই নামান্তর।

وَعَرْ ٢٢٥ مُ عَالِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

২২৫. অনুবাদ: হযরত মু'আবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ = বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী কথা বা বিভ্রান্তিকর গুজব ছড়াতে বিষেধ করেছেন। – [আবু দাউদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَا اَغَلُوْكَاتُ - এর স্বাধিক অর্থ - বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা। অনেক সময় দেখা যায় যে, মুফতিকে বিভ্রান্তিতে ফেলার জন্য কেউ কেউ আলতু-ফালতু প্রশ্নের অবতারণা করে। একেই اَغَلُوْكَاتُ বলা হয়। এর দ্বারা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিকে বেকায়দায় ফেলে প্রশ্নকারী নিজের প্রাধান্য বিস্তার করার চেষ্টা করে। এগুলো শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

وَعَرْ ٢٢٦ آبِیْ هُرَیْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ مَالَهُ وَسُولُ اللّهِ ﷺ تَعَلَّمُواْ الْفَرَائِضَ وَالْقُرْانَ وَعَلِمُواْ النَّاسَ فَإِنِّى مَقْبُوضٌ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ

২২৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন—তোমরা ইলমে ফারায়েয ও কুরআন শিক্ষা করে নাও এবং অপরকে শিক্ষা দিতে থাকো। কেননা [অচিরেই] আমাকে উঠিয়ে নেওয়া হবে। –[তিরমিযী]

وَعَرْ ٢٢٢ أَبِى النَّرْدَاءِ (رض) قَالَ كُنَّا مُعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ كُنَّا مُعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ اللَّهَ السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ هَذَا أَوَانُ يُخْتَلُسُ فِيْهِ الْكَالِمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَعْ . رَوَاهُ التَّوْمِذِيُ

২২৭. অনুবাদ: হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাস্লুল্লাহ ——-এর সাথে ছিলাম। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠালেন, তারপর বললেন—এটা এমন একটি সময়, যে সময় ইলমকে মানুষের মধ্য হতে ছোঁ মেরে উঠিয়ে নেওয়া হবে। এমনকি তারা তার কিছুই রাখতে সক্ষম হবে না। —[তিরমিয়ী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चानीरमत व्याच्या: উপরিউক্ত হাদীসে ইলম দ্বারা ওহীকে বুঝানো হয়েছে, রাস্লুল্লাহ আৰু যার ধারক বাহক ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে রিসালাত ও নবুয়তের ক্রমধারা সমাপ্তি লাভ করেছে বিধায় তাঁর ইন্তেকালের পর পৃথিবীতে আর ওহী আগমন করবে না। এই হাদীসে রাসূল المستحدية -এর ইন্তেকাল অত্যাসনু হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٢٢٨ أَبْ هُرَيْرَةَ (رضا رِوَايَةً يُسُوشِكُ أَنْ يَصْبُرِبَ النَّبَاسُ اَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُوْنَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِدُونَ اَحَدًا اَعْلَمُ مِنْ عَالِمِ الْمُدِيْنَةِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيِّ وَفِيْ جَامِعِهِ عَالِمِ الْمُدِيْنَةِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيِّ وَفِيْ جَامِعِهِ قَالَ الْبُنَ عُبَيْنَةَ إِنَّهُ مَالِكُ بْنُ انَسِ وَمِثْلُهُ عَنْ عَبْدِ التَّرَوَاقِ قَالَ إِسْمُ فَي بُنُ مُوسِي عَنْ عَبْدِ التَّرَوَاقِ قَالَ إِسْمُ فَي بْنُ مُوسِي وَسَمِعْتُ إِبْنَ عُبَيْنَةَ انَّهُ قَالَ هُوَ الْعُمَرِيُ وَسَمِعْتُ إِبْنَ عُبَيْنَةَ انَّهُ قَالَ هُو الْعُمَرِيُ اللَّهِ . وَسَمِعْتُ إِبْنَ عَبَيْنَةَ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . النَّاهِ . النَّذَاهِ وَالْعُزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ .

২২৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাস্লুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, এমন এক সময় সমাগত প্রায়, যখন জ্ঞানের অন্বেষণে উটের কলিজা বিদীর্ণ করে ফেলবে। আর্থাৎ উটের পিঠে বসে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে।] কিন্তু কোথাও মদীনার আলিম অপেক্ষা বিজ্ঞ আলিম খুঁজে পাবে না। ইমাম তিরমিয়ী (র.) তাঁর জামে তিরমিয়ীতে বর্ণনা করেন ইমাম মালেকের শিষ্য] সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন—মদীনার সে আলিম হযরত ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র.) এরপ অভিমত প্রসিদ্ধ ইমামুল হাদীস আব্দুর রায্যাক (র.) হতেও বর্ণিত আছে। তিবে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার শিষ্য] ইসহাক ইবনে মৃসা বলেছেন, আমি হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে বলতে ওনেছি যে, তিনি বলেন, তিনি হলেন উমরী আয-যাহেদ তাঁর প্রকৃত নাম আব্দুল আয়ীয ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ব্যাখ্যা : অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ক্রি শেষ জমানার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যখন ইসলাম মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, সে যুগে নির্ভরযোগ্য ও অভিজ্ঞ আলিমগণ মদীনাতে অবস্থান করবেন। وَعَنْ الْكُمْ عَالَ فِيسَا اَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَمُ عَنْ رَجَلًا اللّهُ عَدَّرَ وَجَلًا يَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَدَّرَ وَجَلًا يَبْعَثُ لِلْهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُبْجَدِّدُ لَهَا دِبْنَهَا ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوَدَ

২২৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি রাসূলুল্লাহ হতে যা অবগত হয়েছি তা হলো, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, মহান আল্লাহ এই উন্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দী শেষে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠান, যিনি তাদের দীনকে সংস্কার করেন।
—[আবু দাউদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

আইন আঁথাং, প্রত্যেক শতানীর মাথায়। এখানে অর্থাং, প্রত্যেক শতানীর মাথায়। এখানে শতানীর অর্থ শতানীর শেষে। আর কারো মতে শতানীর প্রথম উভয়ই হতে পারে; কিন্তু এ থেকে বুঝা যায় না যে, কোনো সময় শতানীর মাথায় মধ্যভাগে কোনো মুজাদ্দিদের আগমন হতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, عَجَانِبُ নামক প্রস্তে ১ম শতাব্দী হতে ১৪তম শতাব্দি পর্যন্ত করা হয়েছে। যেমন– ১ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– হয়রত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.)।

২য় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- ইমাম শাফেয়ী (র.)।

৩য় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- হযরত আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে গুরাইহ (র.)।

8র্থ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- হযরত আবৃ বকর খতীব বাকিল্লানী (র.)।

৫ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– হুজ্জাতুল ইসলাম আবৃ হামেদ গাযালী (র.)।

৬ষ্ঠ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- হ্যরত আবৃ আব্দুল্লাহ ফখরুদ্দীন রাযী (র.)।

৭ম শতাব্দীর মুজাদিদ হলেন- ইমাম ইবনু দাকীকিলঈদ (রं.)।

৮ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- ইমাম বুলকিনী ও হাফেয যাইনুদ্দীন (র.)।

৯ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ৃতী (র.)।

১০ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- ইমাম শামসুদ্দীন ইবনে শিহাব (র.)।

১১তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– মুজাদ্দিদে আলফেছানী (র.) এবং ইবরাহীম ইবনে হাসান আল কারদী (র.)।

১২তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- শায়খ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী ও সাইয়েদ মুরতাযা হাসান কারদী (র.)।

১৩তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলবী ও কাসেম নান্তবী (র.)।

১৪তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- শায়খ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.) ও আশরাফ আলী থানবী (র.)।

وَعُرْفِ الرَّحْمُنِ الْعُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ الْعُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّوْلُهُ يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عَدُولُهُ يَنْهُونَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ الْمُبْطِلِيْنَ وَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ الْمُبْطِلِيْنَ وَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ الْمُبْطِلِيْنَ وَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ الْمُنْعِلِيْنَ وَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْمُنْفِينَ الْمُدْخَلِ مُرْسَلًا (مِنْ حَدِيْثِ بَقِيَةِ بَنِ الْمُدْخَلِ مُرْسَلًا (مِنْ حَدِيْثِ بَقِيتَةِ بَنِ الْمُدْخِلِ مُرْسَلًا (مِنْ حَدِيْثِ بَقِيتَةِ بَنِ الْمُدْخِلِ مُرْسَلًا (مِنْ حَدِيْثِ بَقِيتَةِ بَنِ الْمُدَخِلِ مُنْ مَعَانِ بْنِ وَفَاعَةَ عَنْ الْمُدُوتِي ) الْمُدَودِيِّ الْمُدُوتِي السَّوْالُ فِي بَابِ الْتَدَيْمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى السَّوْالُ فِي بَابِ الْتَيَمِيمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

২৩০. অনুবাদ: তাবেয়ী হযরত ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান উযরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন— প্রত্যেক পরবর্তী দলের ভালো লোকেরাই এই [কুরআন ও সুনাহর] ইলম অর্জন করবেন। যারা এটা হতে সীমালজ্ঞ্যনকারীদের রদ-বদল, বাতিল পন্থীদের মিথ্যারোপ এবং মূর্খ লোকদের ভুল ব্যাখ্যাকে বিদূরিত করবেন।

বায়হাকী তাঁর মাদখাল নামক গ্রন্থে মুরসাল হিসেবে বাকিয়া ইবনুল ওয়ালীদ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি মুআন ইবনে রিফা'আ হতে, তিনি ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান উযরী হতে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত জাবির (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস وَالْتُمَا السَّمَاءُ الْسَمَاءُ السَّمَاءُ السَمَاءُ السَّمَاءُ السَّم

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीत्मत व्याशा : تَحْرِيْفُ الْغَالِيْنَ 'তাহরীফ' অর্থ – বিকৃত করা, রদবদল করা, আকৃতি পরিবর্তন করা, আর غُلُوْ অর্থ – সীমালজ্ঞন করা । এখানে শরিয়তের সীমা হতে বের হয়ে যাওয়া এবং শরিয়তের সীমা লজ্ঞন করা উদ্দেশ্য, যা স্পষ্ট হারাম ।

ইনতেহাল' এর আভিধানিক অর্থ– অন্যের কথা বিশেষত কোনো কবির কবিতার চরণকে নিজের বলে প্রচার করা। এখানে বাতিল পন্থীদের মিথ্যা আরোপ তথা সহীহ জ্ঞানকে হেয় প্রতিপন্ন করে ভ্রান্ত ও বাতিল জ্ঞানকে নিজের দিকে সংযোজন বা নিস্বত করা উদ্দেশ্য। এটাও অবৈধ কাজ।

নির্বোধ মূর্থ ব্যক্তিরা মাঝে মধ্যে কোনো কোনো কথা বলে বেড়ায় এবং এ সব জালিমেরা তা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ আছে বলে প্রচারও করে থাকে। এখানে কুরআন ও হাদীসের অপ্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা ও বিশ্রেষণ করাকে 'তাবীলুল জাহেলীন' বলা হয়েছে। এমনভাবে না জেনে না শুনে মনগড়াভাবে কুরআন হাদীসের অর্থ ও ব্যাখ্যা করা স্পষ্ট ভাবে হারাম এবং তা শক্ত শুনাহের কাজ। এইগুলোকে সংস্কার করার জন্য আল্লাহ যুগে যুগে সংস্কারক প্রেরণ করেন।

# তৃতীয় অনুচ্ছেদ : اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَرِيْكِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ قَالَ وَالَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتَ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيمُحْيِى بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِلْمَ لِيمُحْيِى بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّيْبِينَ وَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ النَّيْبِينَ وَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ الْبَيْبِينَ وَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ الْمَالِمِيُّ الْمَالِمِيُّ الْمَالِمِيُّ الْمَالِمِيُّ الْمَالِمِيُّ الْمَالِمِيُّ الْمَالِمِيْ الْمَالِمِيْ الْمَالِمِيْ الْمَالِمِيْ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمِيْ الْمُالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَالُومُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِيْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيْمُ الْمُؤْمِنِيْمُ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِيْمُ الْمُومِ الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْمِنِيْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِيْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَامُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُ

২৩১. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত হাসান বসরী (র.) মুরসাল সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ত্রুইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তির মৃত্যু এসে পৌছেছে এমন অবস্থায়, যখন সে ইসলামকে জিন্দা করার উদ্দেশ্যে ইলম অবেষণে ব্যস্ত রয়েছে, জান্নাতে তার ও নবীগণের মধ্যে মাত্র একটি স্তরের পার্থক্য থাকবে [অর্থাৎ জান্নাতে সে নবীগণের মর্যাদার কাছাকাছি মর্যাদায় অবস্থান করবে।] –[দারেমী]

আন্তয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৩

২৩২. অনুবাদ : [উক্ত] হযরত হাসান বসরী (র.) হতে মুরসাল সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 🚐 -কে বনী ইসরাঈলের দু'জন লোকের মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তাঁদের একজন ছিলেন আলিম, তিনি কেবল ফরজ নামাজ আদায় করতেন, অতঃপর বসে যেতেন এবং লোকদের কণল্যাণের কথা (অর্থাৎ, দীনি ইলম শিক্ষা দিতেন। আর অপর ব্যক্তি ছিলেন [ইবাদতগুজার] যিনি দিনে রোজা রাখতেন এবং রাতে নামাজ পড়ে কাটাতেন- তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠকে? রাসলুল্লাহ জবাবে বললেন- এই আলিম যিনি তথ্য ফরজ নামাজ আদায় করেন অতঃপর বসে যান এবং লোকদেরকে কল্যাণের কথা দীনি ইলমা শিক্ষা দেন, তাঁর মর্যাদা ঐ ইবাদতগুজার ব্যক্তির উপর যিনি দিনভর রোজা রাখেন এবং রাতভর নামাজ পড়েন, তার মর্যাদা ততটুকু যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ লোকের উপর। -[দারেমী]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

عَرْحُ الْعَرِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে মহানবী একজন ইলমবিহীন ইবাদতগুজার ব্যক্তির তুলনায় একজন আলিমের মর্যাদা ও কদর কত বেশি তাই বর্ণনা করেছেন। রাসূল والمُعَلَّمُ এর মর্যাদা একজন সাধারণ মানুষের সাথে কোনোক্রমেই হতে পারে না। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এমনিভাবে একজন ইবাদতগুজার ব্যক্তি ও আলিমের মর্যাদার ব্যবধানও অনেক বেশি।

وَعَنْ اللّهِ عَلَيْ (رض) قَسَالَ قَالَ وَالَهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ فِى الدِّيْنِ إِنِ احْتِيبَ إلَيْسِهِ نَفَعَ وَإِنِ اسْتُغَنِيَ الدِّيْنِ إِنِ احْتِيبَ إلَيْسِهِ نَفَعَ وَإِنِ اسْتُغَنِيَ عَنْهُ اغْنَى نَفْسَهُ - رَوَاهُ رَذِيْنَ ثُ

২৩৩. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন, দীন সম্পর্কে প্রাজ্ঞ লোক কতই না উত্তম ব্যক্তি। যদি তার প্রতি কোনো লোক মুখাপেক্ষী হয়। তবে তিনি তাদের উপকার করেন। আর যদি তার প্রতি অমুখাপেক্ষিতা দেখানো হয় তবে তিনি নিজেকে অমুখাপেক্ষী করে রাখেন। –[রাযীন]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলিমের দু'টি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। প্রথমত মানুষের প্রয়োজনে নিজের জ্ঞান-বৃদ্ধি দ্বারা মানুষের উপকার করা। এতে কার্পণ্য না করা। দ্বিতীয়ত কেউ তার দ্বারস্থ না হলে ক্ষোভে ফেটে না পড়া বা কেউ তার পরামর্শ নিল না বলে তার সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ না করা। অথচ আজকাল এর বিপরীতই দেখা যায়। এরপ করা কখনো উচিত নয়; বরং হাদীসানুযায়ীই আলেমের চরিত্র হওয়া উচিত।

وَعُرْكِلًا عِكْرِمَةُ (رح) أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ (رض) قَالَ حَدِثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ اَبَيْتَ فَمَرَّتَبْنِ فَانْ اَكْثَرْتَ فَعَرْاتٍ وَلَا تُعِلَّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْانَ فَلَا أَلْفُرْانَ وَلَا أُلْفِينَكَ تَأْتِى الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ مَنْ اللَّهُمْ وَلَيْ مَنْ النَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاصْحَابَهُ وَالْمَا وَلَا يَعْلَى وَالْمَا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمَا وَالْمُوا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُوا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُوا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُوا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُوا وَالْمَا وَالْ

২৩৪. অনুবাদ: তাবেয়ী হযরত ইকরিমা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) [আমাকে] বললেন. [হে ইকরিমা!] প্রত্যেক জুমাবারে [সপ্তাহে] মাত্র একবার লোকদেরকে [ওয়াজ-নসিহত] হাদীস বর্ণনা করবে। যদি [সপ্তাহে মাত্র একবার নসিহতকে অপর্যাপ্ত মনে কর তবে দ'বার: আর যদি এর চেয়েও বেশি করতে চাও, তবে তিনবার করবে। এই কুরআনকে তুমি মানুষের নিকট বিরক্তিকর করে তুলবে না। আর আমি যেন তোমাকে এমন অবস্থায় না পাই যে, তুমি কোনো সম্প্রদায়ের কাছে পৌছবে: অথচ তারা নিজেদের কোনো আলোচনায় ব্যস্ত থাকবে, আর তাদের আলোচনাকে ভঙ্গ করে দিয়ে তুমি তাদের নিকট ওয়াজ আরম্ভ করে দেবে এবং তাদের মাঝে বিরক্তি উৎপাদন করবে : বরং এই সময় তুমি চুপ করে থাকবে। আর যখন তারা তোমাকে অনুরোধ করবে তখন ওয়াজ করবে, যতক্ষণ তারা তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবে। আর দোয়ায় মন্দ্রোপম বাক্যে দোয়া করা থেকে বিরত থাকার প্রতি সদা সর্তক দৃষ্টি রাখবে এবং তা হতে দূরে থাকবে। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ হ্রান্ডও তাঁর সাহাবীদের সম্পর্কে জানি, তারা এরপ করতেন না। - বিখারী।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चामीत्मत्र व्याच्या : আলোচ্য হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) নসিহতের নিয়ম-নীতি কিরূপ হওয়া উচিত, তাঁ অতি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। এতে মোট পাঁচটি শিক্ষণীয় নিয়ম-নীতি বেরিয়ে আসে, তা হলো—

- ১. সপ্তাহে মাত্র একবার ওয়াজ করাই উত্তম। প্রয়োজন হলে দু'বার বা তিনবার। রোজ ওয়াজ করা উচিত নয়।
- ২. কুরআন-হাদীসকে লোকের সমুখে এমনভাবে উপস্থাপন করা উচিত নয়; যাতে লোকজন বিরক্তি বোধ করে।
- ৩, কোনো জনসমাগ্যে তাদের আলোচনার মধ্যে কিছু বলা ঠিক নয়, তখন ভালো কথা বললেও মানুষ বিরক্তি বোধ করতে পারে।
- মানুষের আগ্রহ ও অনুরোধেই ওয়াজ-নসিহত করা উচিত এবং শ্রোতার ধৈর্যচ্যুতির পূর্বেই বক্তৃতা বন্ধ করা উচিত। সূতরাং শ্রোতার মন-মানসিকতার দিকে বক্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।
- ৫. ভাবাবেগে কথা বলা, মদ্রের মতো গদ আওড়িয়ে দোয়া করা, একই কথা পুনরুক্তি করা, কথায় কথায় ছড়া কাটা, দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা এবং অতিরিক্ত উপমা অলংকার ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা, এতে বক্তৃতার ভাবমূর্তি ও গাঞ্জীর্য নষ্ট হয়ে যায়।

  আই ক্রিয়ে দোয়া করতে নিষেধ করার কারণ: উপরে উক্ত হাদীসে السَّبَ مُنَع الدُّعَاءِ بالسَّجِع বা গদ ছারা উদ্দেশ্য গণক, কবিরাজ, গায়ক, কাওয়াল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের ন্যায় কৃত্রিম গদ আওড়িয়ে দোয়া করা; এটা ইসলামের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত অনুপ্রাসময় বাক্য দ্বারা দোয়া করা দৃষণীয় নয়।

وَعَرْ ٢٣٥ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَاذَرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْاَجْرِ فَإِنْ لَّمْ يُدْرِكُهُ كَانَ لَهُ كِفْلً مِّنَ الْاَجْرِ - رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ يُدْرِكُهُ كَانَ لَهُ كِفْلً مِّنَ الْاَجْرِ - رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৩৫. অনুবাদ: হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রু ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করে তা অর্জন করতে সক্ষম হয়; তার জন্য দিগুণ ছওয়াব রয়েছে। আর যদি তা অর্জন করতে না পারে তবে তার জন্য একগুণ ছওয়াব রয়েছে। –[দারেমী]

وَعُرْكِكُ السِّهُ السِّهُ الْمَانِ السِّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

২৩৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—মু'মিন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আমল ও নেক কাজসমূহের মধ্যে যেগুলোর ছওয়াব তার নিকট সর্বদা পৌছতে থাকবে সেগুলো হলো— ১. ইলম, যা সে শিক্ষা করেছে এবং বিস্তার করেছে; ২. সং সন্তান, যাকে রেখে গেছে; ৩. অথবা কুরআন শরীফ, যা মিরাস স্বরূপ রেখে গেছে; ৪. অথবা মসজিদ, যা সে নির্মাণ করে গেছে; ৫. অথবা সরাইখানা, যা সে পথিক বা মুসাফিরদের জন্য রেখে গেছে, ৬. অথবা খাল-নালা, যা সে মানুষের পানির কষ্ট লাঘবের জন্য খনন করে গেছে, ৭. অথবা সদকা, যা সে সুস্থ ও জীবিত থাকাকালে তার ধন-সম্পদ হতে দান করে গেছে। এই সবগুলোর ছওয়াব তার মৃত্যুর পর তার নিকট পৌছতে থাকবে।—[ইবনে মাজাহ; আরও বায়হাকী হাদীসটি ভ'আবুল ঈমান গ্রন্থ সংকলন করেছেন।]

وَعَرْ ٣٧٤ عَائِشَة (رض) أنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اَوْحٰى إِلَى النَّهِ عَلَيْ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبْتُهُ عَلَيْهِ مَا الْجَنَّةَ وَفَضْلُ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِّنْ فَضْلِ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِّنْ فَضْلِ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِّنْ فَضْلِ فِي عِبَادَةٍ وَمِلَكُ اللّهِيْنِ الْوَرَعُ . رَوَاهُ الْبَيْهَ قِي عِلْمٍ فَيْرُ مَنْ فَضْلٍ فِي عِبْدَ وَمِ لَكُ اللّهِيْنِ الْوَرَعُ . رَوَاهُ الْبَيْهَ قِي عِلْمٍ فَيْرُ

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَدْسِيّ الْعَدِيْثِ النَّبَوِيّ وَالْحَدِيْثِ الْقَدْسِيّ হাদীসে নববী ও হাদীসে কুদসীর মধ্যে পার্থক্য : হাদীসে কুদসী এবং হাদীসে নববীর মধ্যে পার্থক্যের দিকগুলো হচ্ছে যথাক্রমে—

ك. وَخَى غَيْر مَتْكُو -এর মাধ্যমে রাস্ল وَحَى غَيْر مَتْكُو । -এর মাধ্যমে রাস্ল এর পবিত্র মুখে তাঁরই নিজস্ব ভাষায় সুস্পষ্ট ভাবে আল্লাহ তা আল্লার বাণী হিসাবে যা প্রকাশিত হয়েছে, তাকে বলা হয় হাদীসে কুদ্সী।

পক্ষান্তরে যে সকল বাণী وَحَى غَيْر مَتْ لُو -এর মাধ্যমে রাসূল এর নিজস্ব ভাষায় রাসূল এর বাণী হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে, তাকে বলা হয় হাদীসে নববী।

- ২. যে হাদীসের মর্ম আল্লাহর, কিন্তু ভাষা রাসূলক্ষ্মেএর, তাকে হাদীসে কুদসী বলে। আর যে হাদীসের মর্ম ও ভাষা উভয়ই রাসূল ক্ষ্মে-এর, তাকে হাদীসে নববী বলে।
- ৩. হাদীসে কুদসীর সূচনা হয় قَالَ رَسُولُ اللَّهُ تَعَالَى वা এ জাতীয় বাক্য দ্বারা। আর হাদীসে নববীর সূচনা হয় ﷺ বা এ জাতীয় বাক্য দ্বারা।
- 8. হাদীসে কুদসী আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বর্ণিত বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকে, কিন্তু হাদীসে নববী রাস্ল ত্রুএর বাণী হিসাবে বর্ণিত হয়।

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ عَلَى اللهِ ع

- 🛮 عُرُونَ अत अर्थ : مِكْرَلَ -এর মীম যের, যবর উভয় হরকত সহকারে পড়া যায়। এর অর্থ হলো—
- ১. স্থায়িত্বের অবলম্বন, মৌল উৎস।
- ২. মিরকাত প্রণেতার মতে, এর অর্থ এমন বিষয়, যার উপর কোনো কিছু স্থাপিত হয়।
- ৩. ইমাম তীবী (র.)-এর মতে, যার দ্বারা আহকামের দৃঢ়তা অবলম্বিত হয়, তা-ই ঠুঁতু
- এর অর্থ : اُلْوَرُعُ শব্দের অর্থ আল্লাহভীতি, পরহেজগারি অথবা এর অর্থ হারাম বা সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বেঁচে থাকা। সূতরাং এর পুরো অর্থ দাঁড়াবে, "ইসলামের মৌল উৎস হলো– আল্লাহ ভীতি"।

উদ্ধৃত বাণীটির তাৎপর্য হলো, গুনাহ তো দূরের কথা, যে কাজে সামান্যতম গুনাহের সন্দেহ আছে, তা হতেও আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।

মূলত সন্দেহজনক কোনো কাজই কোনো ব্যক্তির জীবনে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই শরিয়তের বিধান হচ্ছে, সন্দেহজনক কাজ বর্জন করা। তাই নবী করীম ক্রিয় বলেছেন— সন্দেহ হতে মুক্ত থাকাই দীনের মূল কথা। অন্যত্র রাসূল বলেছেন— বলেছেন— ঠু মুক্ত থাকাই দীনের মূল কথা। অন্যত্র রাসূল বলেছেন— دُعْ مَا يُرِيْبُكُ اِلْى مَا لَا يُرِيْبُكُ

অথবা, وَمِلَاكُ الدِّبِيْ الْوَرْعُ -এর অর্থ সত্যিকারের তাকওয়া বা খোদাভীতিই দীনের মূল বিষয়। যার মধ্যে তাকওয়া নেই, তার মধ্যে দীনের মূল বিষয়। যার মধ্যে তাকওয়া নেই, তার মধ্যে দীনের মূল বিষয় নেই। এজন্য আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে হলে ব্যক্তিকে শিরক ও পাপমুক্ত হয়ে তাকওয়া অর্জন করতে হবে। তাই কুরআন মজীদে তাকওয়া অর্জনকারীকে মর্যাদাবান ও সফলকাম বলা হয়েছে। যেমন— এক আয়াতে বলা হয়েছে, وَانَّ لِلْمُتَّقِبْنَ مَفَازًا ﴿ وَالْمُتَّاقِبُنَ مَفَازًا ﴿ وَالْمُتَاكِمُ وَالْمُتَاكِمُ وَالْمُتَاكِمُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللل

وَعَرِ<u>٢٣٨</u> ابْنِ عَبَّاسِ (رض) قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرُ مِّنْ إِحْيَائِهَا ـ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৩৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতে কিছু সময় [দীনি] ইলম সম্পর্কে আলোচনা করা সারা রাত জেগে ও ইবাদত বন্দেগী করা হতে উত্তম। –[দারেমী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইবাদতের উপর ইলমের শুরুত্বের কারণ : ইলমে দীন শিক্ষা করার ফজিলত ইবাদতের তুলনায় অধিক ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন–

- ১. ইবাদতের উপকারিতা একান্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট, আর ইলমের উপকারিতা সার্বজনীন।
- ২. আমলের জন্য ইলম পূর্বশর্ত, তাই স্বাভাবিকভাবে ইলম আমলের উপর অগ্রগণ্য। কেননা, ইলম ব্যতীত আমল বিশুদ্ধ হতে পারে না।
- ৩. ইলমের প্রভাব ও কার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী, পক্ষান্তরে আমলের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী।
- 8. ইলম ব্যতীত শয়তানের কু-মন্ত্রণা হতে বেঁচে থাকা কঠিন। ইলমবিহীন আবেদ সহজেই শয়তানের খপ্পরে পড়ে যেতে পারে।

وَعَرُ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَمْدٍ و (رض) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِيْ مَسْجِدِهِ فَقَالَ كِلاَهُمَا عَلَى خَيْرٍ وَ احَدُهُمَا اَفَنْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ اَمَّا هُولًا عِ فَيَدْعُونَ اللّهَ وَيَرْغَبُونَ النّهِ فَإِنْ شَاء اعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنْعَهُمْ وَامَّ اهْولاء فَيتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوِ الْعِلْمَ وَامَّا هُولاء الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَإِنَّ اللَّهُ إِمِيً

২৩৯. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল একবার মসজিদে নববীর দু'টি মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তিনি বললেন, উভয় মজলিসই ভালো কাজে নিয়োজিত আছে। তবে একটি অপরটি অপেক্ষা উত্তম। এ মজলিসের লোকগুলো আল্লাহ তা'আলাকে ডাকছে এবং তাঁর নিকট ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে দানও করতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে বঞ্চিতও করতে পারেন। আর এ মজলিসের লোকগুলো ফিক্হ ও ইলম শিক্ষা করছে এবং মূর্খদেরকে ইলম শিক্ষা দিছে। এরাই হচ্ছে সর্বোত্তম। আমিও একজন শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি। এ বলে তিনি এ দলের মধ্যেই বসে পড়লেন। —[দারেমী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এক অর্থ : দীনী ইল্ম শিক্ষা করা সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। এ কাজে আত্মোৎসর্গিত ছিলেন স্বয়ং নবী-রাসূলগণ। রাসূল করা বলেছেন টিন্দ করা শিক্ষকরপেই থাবতীয় অনাচার, ব্যভিচার, পাপাচার, অগ্লীলতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে সকলের মাঝে দীনী অনুভূতি সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর আগমনের মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা আলা বলেন—

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِيِّبِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ أَيَاتِهٖ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ হযরত আৰু অন্ধকার যুগের মানুষদেরকে সত্য সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। রাস্ল আৰু এর শিক্ষক হওয়া শুধু তাঁর যুগের জন্য নয়; বরং কেয়ামত পর্যন্ত তিনি শিক্ষকরূপেই চির স্মরণীয় থাকবেন। তাই তিনি বলেছেন إنَّمَا بُعِيْتُ مُعَلِّمًا وَعَرْفِكُ اللّهِ عَلَى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ سَئِلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَاحَدُ الْعِلْمِ الَّذِي إِذَا بَلَغُهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيْهًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى المَّتِي اَرْبَعِيْنَ حَدِيثًا فِي اَمْدِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللّهُ فَقِيْهًا وَكُنْتُ فِي اَمْدِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللّهُ فَقِيْهًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ شَافِعًا وَشَهِيْمًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ شَافِعًا وَشَهِيْمًا رَوَاهُ النّبي هَقِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَقَالَ قَالَ الْبَيْمَ الْإِيْمَامُ احْمَدُ هَذَا مَتْنَ مَشْهُ وْرَ فِيْمَا بَيْنَ النّاسِ وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.

২৪০. অনুবাদ: হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাস্লুল্লাহ — কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হে আল্লাহর রাস্ল । ইলমের কোন সীমায় পৌছলে কোনো ব্যক্তি ফকীহ [বিজ্ঞ আলিম] হিসেবে পরিগণিত হবে? জবাবে রাস্লুল্লাহ — বললেন, যে ব্যক্তি আমার উন্মতের উপকারার্থে তাদের দীনের ব্যাপারে চল্লিশটি হাদীস ধারণ বা সংরক্ষণ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা আলা তাকে ফকীহরপে উঠাবেন এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হব। ইমাম বায়হাকী তার ভআবুল ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করছেন এবং তিনি বলেছেন যে, ইমাম আহমদ এ হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, এ হাদীসটির বক্তব্য মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ, কিন্তু এর কোনো সহীহ সনদ নেই। [উল্লেখ্য যে, ইমাম নববী বলেন, হাদীসটি যঈফ বটে, তবে তার বিভিন্ন সনদ থাকায় অনেকটা শক্তি অর্জন করেছে।]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ مَنْ مُنِطْ पूथ्य করার অর্থ : উক্ত হাদীসে মহানবী مَنْ مُنِطْ "যে ব্যক্তি ধারণ করে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এটা দ্বারা স্মরণ রাখা বা মুখস্থ করা বুঝানো হয়নি, বরং এর অর্থ হলো উন্মতের উপকার পৌছানোর জন্য চল্লিশটি হাদীসকে সংরক্ষণ করে, উন্মতের নিকট তা পৌছে দেয়। উক্ত হাদীসসমূহ মুখস্থ থাকুক বা লেখা থাকুক বা ছাপানো থাকুক।

وَعَرُوكِ اللّهِ اللّهِ هَلْ تَدُرُونَ مَنْ اللّهِ اللهِ هَلْ تَدُرُونَ مَنْ اللّهُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى اَجْوَدُ جُودًا ثُمَّ اَنَا اَجْوَدُ بَنِيْ اللّهُ تَعَالَى اَجْوَدُ جُودًا ثُمَّ اَنَا اَجْوَدُ بَنِيْ الدّمَ وَ اَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِى رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ يَا تِنْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اَمِيْرًا وَحْدَهُ اَوْ قَالَ اُمَّةً وَاحِدَةً .

২৪১. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— তোমরা কি বলতে পার দানের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বড় দাতা কে? সাহাবীগণ জবাব দিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ কললেন, দানের দিক দিয়ে আল্লাহই সব চেয়ে বড় দাতা। এরপর আদম সন্তানদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বড় দাতা। আর আমার পরে বড় দাতা সেই ব্যক্তি, যে ইলম শিক্ষা করে এবং তা বিস্তার করে। কিয়ামতের দিন সে একাই একজন আমীর হিসাবে উত্থিত হবে। অথবা রাবী এরপ বলেছেন যে, সে একাই একটি উন্মত হয়ে [অতি মর্যাদার সাথে] উঠবে। –[বায়হাকী, শুআবুল ঈমান]

# সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

الْلَهُ أَجْوَدُ جُودًا وَ এর মর্মার্থ : আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বড় দাতা। তাঁর দান অসীম। তিনি মহা অনুগ্রহে আমাদেরকে মানবরূপে সৃষ্টি করে সৃষ্টির সেরা জাতিতে অধিষ্ঠিত করেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আলো-বাতাস, খাবার-পানীয় সব কিছুর ব্যবস্থা তিনি করেন। তাঁর সীমাহীন দয়ায়ই আমরা বেঁচে আছি। তাঁর দানের কথা কেউই লেখে বা বলে শেষ করতে পারবে না। কিছুর ব্যবস্থা তিনি করেন। তাঁর সীমাহীন দয়ায়ই আমরা বেঁচে আছি। তাঁর দানের কথা কেউই লেখে বা বলে শেষ করতে পারবে না। তাঁর কর মর্মার্থ : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ক্রিটি নিজেকে আল্লাহ তা'আলার পর সবচেয়ে বড় দাতা হিসেবে পরিচয় প্রদান করেছেন। এটা তাঁর অহংকার নয়; বরং বাস্তবতা এবং বিশ্ববাসীর জন্য গৌরবের ব্যাপার। কেননা, যাকে সৃষ্টি করা না হলে আসমান-জমিন কিছুই সৃষ্টি করা হতো না। তাঁকে কেন্দ্র করেই দুনিয়ার সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই সৃষ্টির সূচনাতেই যাঁর অপার অনুগ্রহ রয়েছে তিনিই বনী আদমের মধ্যে স্বাপেক্ষা দানশীল ব্যক্তি।

وَعَنْ ٢٤٢مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

২৪২. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ক্রাবলেছেন—
দুই লোভী [পিপাসু] ব্যক্তি কখনো পরিতৃপ্তি লাভ
করে না। ইলমের পিপাসু কখনো ইলম থেকে সে
পরিতৃপ্তি লাভ করে না। দুনিয়া লোভী,
দুনিয়াদারীতে তার কখনো পেট ভরে না [তৃপ্ত হয়
না]। –[বায়হাকী—শুআবুল ঈমান]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ

২৪৩. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত আওন (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) ইরশাদ করেন— দুই লোভী ব্যক্তি কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। ইলমের সাধক ও দুনিয়াদার। কিন্তু তারা উভয়ই সমান নয়। ইলমের সাধক আল্লাহর সন্তুষ্টিকে [উত্তরোত্তর] বৃদ্ধি করেন, আর দুনিয়াদার [উত্তরোত্তর] আল্লাহর অবাধ্যতার পথে অগ্রসর হতে থাকে। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ' كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْفَى (এ আয়াত) পাঠ করলেন যে, "أَوْ اسْتَعْنَى اللهِ अर्थार, किसनकाटन ना। मानूस নিজেকে [ধনে-জনে] নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেখে বলে অবাধ্যতা করতে থাকে। [সূরা আলাক, আয়াত: ৬] রাবী হ্যরত আওন বলেন, হ্যরত ইবনে মাস্উদ (রা.) অপর ব্যক্তি সম্পর্কে এ আয়াত পাঠ করলেন, وانَّمَا يَخْشَى অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহর اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلْمَاءَ বান্দাদের মধ্যে আলিমরাই আল্লাহকে ভয় করেন।-[সূরা ফাতির, আয়াত : ২৮] –[দারেমী]

وَعَرِيْكِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ وَاهُ اللهِ عَلَى الْمَاعِنُ الْمَّتِى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الدِّيْنِ وَيَقْرَءُ وْنَ الْقُراٰنَ يَعَدُولُونَ نَاْتِى الْاُمْرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِيْنِنَا وَلاَ يَكُونُ ذُلِكَ كَمَا لاَ يَجْتَنٰى مِنَ الْقَتَادِ إِلّا الشَّوْلُ كَمَا لاَ يَجْتَنٰى مِنَ الْقَتَادِ إِلّا الشَّولُ كَمَا لاَ يَجْتَنٰى مِنَ الْقَتَادِ إِلّا الشَّولُ كَمَا لاَ يَجْتَنٰى مِنْ الْقَتَادِ إِلّا الشَّولُ كَمَا لاَ يَجْتَنٰى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا الشَّولُ كَالَهُ يَعْنِى قَلْ الصَّبَاحِ كَانَهُ يَعْنِى الْخَطَايَا ـ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً

২৪৪. অনুবাদ : হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— অচিরেই আমার উন্মতের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে এবং কুরআন পাঠ করবে, আর বলবে আমরা শাসকদের নিকট যাব এবং তাদের দুনিয়াদারী হতে নিজের অংশ গ্রহণ করব এবং আমাদের দীনদারী নিয়ে সরে পড়ব। কিছু প্রকৃতপক্ষে তা হওয়ার নয়। যেমন— কাঁটাযুক্ত গাছ হতে কাঁটা ছাড়া অন্য কোনো ফল লাভ করা যায় না, তেমনিভাবে তাদের নিকট থেকেও কোনো ফল লাভ করা যায় না; কিছু ......।

[অধঃস্তন রাবী] মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ (র.) বলেন, মনে হয় রাসূলুল্লাহ ক্রি 'কিন্তু' শব্দ দ্বারা গুনাহের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। [অর্থাৎ আমীরদের নৈকট্য হতে পাপ ব্যতীত কিছুই পাওয়া যাবে না।] –[ইবনে মাজাহ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غُرْحُ الْحُدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: আলিমগণের দীনি ইলম অর্জন করে দুনিয়াদার আমীর-ওমারার নিকট গমন করা অনুচিত। কেননা, তারা ঘোর দুনিয়াদার। তাদের কাছে যাওয়ার পর নিজের দীনকে সহীহ সালামতে নিয়ে আসার কল্পনা করা তেমন বাতুলতা, যেমন কামারের ঘরে বসে ধোঁয়ার আঁচ না লাগার কল্পনা করা। উপরস্তু তাদের নিকট হতে দুনিয়ার পার্থিব স্বার্থ হাসিল করার উদ্দেশ্যে গমন করলে নিজের দীনদারীতে অবশ্যই বিঘ্ন ঘটবে। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, সে আলিম মন্দ, যে শাসকের কাছে গমন করে, পক্ষান্তরে সে শাসক উত্তম, যে আলেমের কাছে আসে। দুনিয়াদার আমির উমারাকে মহা নবী

وَعَرْفِكَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ لَوْ أَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ اَهْلِهِ لَسَادُوْا بِهِ اَهْلَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ اَهْلِهِ لَسَادُوْا بِهِ اَهْلَ الدُّنْبَا وَمَانِهِمْ وَلٰكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِآهْلِ الدُّنْبَا وَمَانِهِمْ وَلٰكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِآهْلِ الدُّنْبَا لَا لَمُنْ مَانُوا عَلَيْهِمْ لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْبَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْبَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ سَعِعْتُ نَبِيّكُمْ عَلَى يَتُولُ مَنْ جَعَلَ اللّٰهُ هَمَّ الْعَرْتِهِ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ الْحِرْتِهِ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ اللّٰهُ هَا اللّٰهُ هَمَّ اللّٰهُ هَمْ اللّٰهُ هَمُ اللّٰهُ هُمْ اللّٰهُ هُمُ اللّٰهُ هُمْ اللّٰهُ هُمْ اللّٰهُ هُمْ اللّٰهُ هُمْ اللّٰهُ هُمْ اللّٰهُ هُمْ اللّٰهُ هُمُ اللّٰهُ هُمْ اللّٰهُ هُمُ اللّٰهُ هُمْ اللّٰهُ هُمْ اللّٰهُ هُمُ اللّٰهُ هُمُ اللّٰهُ هُمُ اللّٰهُ هُمُ اللّٰهُ هُمُ اللّٰهُ هُمُ اللّٰهُ هُمْ اللّٰهُ هُمُ اللّٰهُ هُمُ اللّٰهُ هُمْ اللّٰهُ هُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ هُمُ اللّٰهُ هُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ هُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ هُمُ اللّٰهُ اللّٰ

২৪৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন - যদি [ইহুদি] আলিমগণ ইলমের হেফাজত করত এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট তা সমর্পণ করত তবে নিশ্চয়ই তারা ইলমের বদৌলতে নিজেদের জমানায় লোকদের নেতৃত্ব দান করত। কিন্তু তারা তো দুনিয়াদারদেরকে এই ইলম বিলিয়েছে, যাতে তারা তাদের কাছ থেকে দুনিয়ার কিছু ধন-দৌলত লাভ করতে পারে, ফলে তারা দুনিয়াদারদের নিকট মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছে। আমি তোমাদের নবীকে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি তার সকল উদ্দেশ্যকে একটি মাত্র উদ্দেশ্যে পরিণত করে তথা পরকালকেই একমাত্র উদ্দেশ্যের [চিন্তার] জন্য তা আলা তার দুনিয়ার যাবতীয় উদ্দেশ্যের [চিন্তার] জন্য

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৩

دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُ مُوهُ أَخُوالُ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِى آيِّ اَوْدِيَتِهَا هَلَكَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى شُعَبِ الْإِيْمَانِ عَنِ ابْنِ عُمَر مِنْ قَوْلِم مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ إلى أخِره .

যথেষ্ট হন। আর যাকে দুনিয়ার বিভিন্ন [চিন্তা] উদ্দেশ্য তাকে নানা দিকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই যে, সে দুনিয়ার কোন ময়দানে ধ্বংস গেল। – ইবনে মাজাহ]

ইমাম বায়হাকী হাদীসটি তাঁর ত্র আবুল ঈমানে হয়রত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে মাসউদের কথাটি বাদ দিয়ে কেবল শেষের দিকে রাস্লুল্লাহ والمَنْ جَعَلَ الْهُمُونَ " হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

যায় যে, ইহুদিদের আলিম সমাজ কর্তৃক ইলমের হেফাজত না করার কারণেই তাদের হাত হতে নেতৃত্ব চলে গেছে। তারা যদি উপযুক্ত স্থানে ইলম স্থাপন করত এবং নিঃস্বার্থভাবে ইলম বিতরণ করত, তবে তারাই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী হতো। বর্তমানেও ঠিক এমন অবস্থা যে, আলিম সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দূরে থাক, সমাজে তাদের সামান্য মর্যাদাও নেই। বস্তুত আলিম সমাজে রাসূল ত্রুত্ব তাকের বিত্তাত হয়ে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়ার কারণেই এ অবস্থায় পতিত হয়েছে। তাদেরকে নতুনভাবে জাগ্রত হয়ে অতীতকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হবে। সকল প্রতিবন্ধকতা ছিন্ন করে এক আল্লাহর উপর ভরসা করে রাসূলের আদর্শ আঁকড়ে ধরতে হবে, তবেই বিজয় তাদের পদচুম্বন করবে।

وَعَرِيْكِ الْاَعْمَشِ (رح) قَالَ وَالْهِ النِّسْبَانُ وَالْهُ الْعِلْمِ النِّسْبَانُ وَالْهَ النِّسْبَانُ وَالْهَ النَّسْبَانُ وَالْهَ النَّارِمِيِّ مُرْسَلًا

২৪৬. অনুবাদ: তাবেয়ী হযরত আমাশ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন—
ভূলে যাওয়া ইলমের জন্য আপদ স্বরূপ। আর অনুপযুক্ত
লোকের ইলমের কথা বলা তা নষ্ট করার নামান্তর।
–[দারেমী মুরসাল হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: ইলম মানুষের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। একে যথাযথভাবে হেফাজত করতে হয়, নতুবা মানুষ তা ভুলে যায়। নিজে শিখে অন্যকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাহলে পারম্পরিক আলোচনার কারণে তা আর বিশৃত হয় না। অন্যদিকে ইলমের শিক্ষার্থী পাপকাজে লিপ্ত হলেও শ্বরণ শক্তি দুর্বল হয়ে ইলম ভুলে যায়। সুতরাং পাপকার্য যথাযথভাবে এড়িয়ে চলতে হবে। সুতরাং প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রসিদ্ধ বাণী প্রণিধানযোগ্য।

অর্থাৎ আমি [আমার ওস্তাদ] ইমাম ওয়াকী '(র.)-এর নিকট স্কৃতির দুর্বলতার অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে পাপকর্ম ছেড়ে দেওয়ার উপদেশ দিলেন। কেননা, দীনি ইলম হচ্ছে– আল্লাহর নূর। আর আল্লাহর নূর পাপীকে প্রদান করা হয় না। وَعَرْ ٢٤٧ سُفْبَانَ (رحا) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ لِكَفْبٍ مَنْ اَرْبَابُ الْعِلْمِ قَالَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ قَالَ فَمَا اَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الطَّمَعُ ـ رَوَاهُ الدَّارِمِيُ ২৪৭. অনুবাদ: হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব তাবেয়ী] হযরত কা'বুল আহবারকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমার মতে ইলমের পৃষ্ঠপোষক কারা? তিনি জবাব দিলেন তারাই ইলমের পৃষ্ঠপোষক, যারা ইলম অনুযায়ী আমল করেন। হযরত ওমর (রা.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আলিমদের অন্তর থেকে ইলমকে বের করে দেয় কিসে? জবাবে তিনি বললেন, [সম্পদ ও প্রতিপত্তির] লালসা। –[দারিমী]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

غَرُّحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : ইলম পবিত্র বস্তু। পবিত্র বস্তু রাখার জন্য পবিত্র পাত্রের প্রয়োজন। আর তা হলো মানুষের অন্তর। এটি একটি পাত্র। আর অর্থ-সম্পদের লালসা একটি অপবিত্র বিষয়। তাই এর লালসা যখন অন্তরে স্থাপিত হয় তখন ইলম তা হতে বেরিয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, হযরত ওমর (রা.) যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন তা যে তিনি জানতেন না, তা নয়; বরং জনগণকে বিষয়টির শুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্যই এই কথাটি তিনি হযরত কা'বের মুখ দিয়ে শুনালেন। কা'ব ছিলেন তাওরাত কিতাবের একজন বড় আলিম। হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি কা'বুল আহবার নামে পরিচিত।

وَعَرِيْكِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ السَّيِّ عَنْ السَّيْرِ السَّيْرِ فَكَ السَّيْرِ فَعَالَ السَّيْرِ وَسَلُونِي عَنِ الشَّيِّ وَسَلُونِي عَنِ الشَّيِّ وَسَلُونِي عَنِ الشَّيِّ وَسَلُونِي عَنِ الشَّيِّ الْخَنْدِ يَقُولُهَا ثَلْثًا ثُمَّ قَالَ اللَّالِ الْ شَرَّ الشَّيِّ الْخَنْدِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ وَإِنَّ خَيْرَ الْخَنْدِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ . وَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৪৮. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত আহওয়াস ইবনে হাকীম (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ কে [সর্বাপেক্ষা] খারাপ বা মন্দ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন— আমাকে খারাপ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। এ কথাটি রাসূলুল্লাহ তিনবার বললেন। অতঃপর বললেন, জেনে রাখ, আলিমদের মধ্যে যারা মন্দ, তারা সবচেয়ে খারাপ মানুষ। আর আলেমদের মধ্যে যারা তালো, তারা সবচেয়ে ভালো মানুষ। —[দারেমী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মন্দ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতে নিষেধ করার কারণ: এ কথা সর্বস্বীকৃত যে, মন্দ লোকের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আর রাস্লুল্লাহ — এর মুখে একবার তার কথা ঘোষিত হয়ে গেলে তা অবশ্যাম্ভাবী হয়ে পড়বে, অথচ আল্লাহ তা আলা ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। এ জন্য রাসূল — মন্দলোক ও তার পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহও অযথা প্রশ্ন করা হতে নিষেধ করে বলেন—

 عُثُمُ الْعَالِمِ زَلَّةُ الْعَالَمِ وَالْعَالَمِ عَلَاهِ مَا الْعَالَمِ زَلَّةُ الْعَالَمِ وَلَّهُ الْعَالَمِ مُحُبُّ , অর্থাৎ 'একজন আলিমের পদস্থলন মূলত গোটা সমাজ তথা দেশের পদস্থলনের সমতুল্য।' কাজেই مُحُبُّ , জুব্বুল হুয্ন' নামক জাহান্নাম হবে পরকালে মন্দ আলিমের বাসস্থান।

وَعَرْكِكِ آبِى النَّدْدَاءِ (رض) قَالَ إِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقَارِمِيُ الْقَارِمِيُ الْقَارِمِيُ

২৪৯. অনুবাদ: হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার নিকট সেই আলিমই কিয়ামতের দিন সবচেয়ে মন্দ বদলে বিবেচিত হবে, যে নিজ ইলম দ্বারা উপকৃত হয়নি। –[দারেমী]

وَعَرْفِكَ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرِ قَالَ قَالَ لِي عُمُرُ هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ قَالَ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْاَئِمَّةِ الْمُضِلِّيْنَ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُ

২৫০. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত যিয়াদ ইবনে হুদাইর (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ওমর (রা.) আমাকে বললেন, তুমি কি জান, ইসলামকে কিসে ধ্বংস করে ? আমি বললাম জি-না। তিনি বললেন, আলিমদের পদস্থলন, আল্লাহর কিতাব নিয়ে মুনাফিকদের ঝগড়া এবং পথভ্রষ্ট শাসকদের শাসন ইসলামকে ধ্বংস করে। –[দারেমী]

وَعُرِكِ الْحَسِنِ قَالَ الْعِلْمُ وَعُلْمَ الْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمُ فِى الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى إِبْنِ أَدَمَ - رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৫১. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইলম দুই প্রকার— এক প্রকার ইলম হচ্ছে অন্তরে; এটা হলো উপকারী ইলম। আর দ্বিতীয় প্রকার ইলম হচ্ছে— মুখে। এটা বনী আদমের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষে দলিল। —[দারেমী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

यंशीत्मत व्याच्या : আলোচ্য হাদীসে ইলমে দীনকে ব্যবহারিক দিক থেকে দু' শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা— অন্তরের ইলম এবং মৌখিক ইলম। অন্তরের ইলমকে ইলমে বাতিন ; আর মৌখিক ইলমকে ইলমে জাহির বলা হয়। এ দু'টি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। একটি অপরটির পরিপ্রক। ইলমে জাহিরের মাধ্যমেই ইলমে বাতিন লাভ করা যায়। পরিশুদ্ধ ইলমে জাহির ব্যতীত ইলমে বাতিন লাভ করা যায় না। এমনিভাবে ইলমে জাহিরও পরিশুদ্ধ عِلْمَ بَاطِئُ ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এ জন্যই ইমাম মালিক (র.) বলেছেন—

কটে নির্মান করন নির্মানের জ্ঞান অর্জন করল, অথচ তাসাওউফ অর্জন করল না, সে যেন ফাসেকী করল। আর যে ব্যক্তি তাসাওউফ শিখল, কিন্তু শরিয়তের জ্ঞান অর্জন করল না, সে যেন ফাসেকী করল। আর যে ব্যক্তি তাসাওউফ শিখল, কিন্তু শরিয়তের ইলম শিখল না, সে যেন কুফরি করল। আর যে ব্যক্তি উভয় ধরনের ইলম অর্জন করল সেই সঠিক কাজ করল।

সেই সঠিক কাজ করল।
সেই সঠিক কাজ করল।
ত্রুবিন্দ্র ক্রাখ্যা : ইলমে দীনের দ্বিতীয় প্রকার, যা মানুষ শিক্ষা করেছে, কিন্তু সে অনুযায়ী নিজের জীবন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেনি, পরকালে এ ইল্ম তার বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষে দলিল হয়ে দাঁড়াবে। সে যে বিপুল জ্ঞান ভাগ্তারের অধিকারী হয়েছিল, তা মানুষকে দান করলেও নিজ জীবনে তার বাস্তব প্রতিফলন বিন্দুমাত্র ঘটেনি। সে ইলম তার স্বপক্ষে না গিয়ে বিপক্ষেই যাবে। তাই আল্লাহ তা'আলা হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ করেন—
ত্রুবিধ্টে না শিক্ষারা যা কর না ; তা কেন বলং

وَعَرْبُولِ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رضَ) قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى وَعَائَبْنِ فَامَّا الْخُرُ فَلَوْ اَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ فِينَكُمْ وَامَّا الْأَخُرُ فَلَوْ بَتَثْتُهُ قُطِعَ هٰذَا الْبُلْعُومُ يَعْنِيْ مَجْرَى الطَّعَامِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

২৫২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি রাস্লুল্লাহ এর নিকট হতে দুই পাত্র [তথা দুই রকম] ইলম আয়ত্ত করেছি। তন্যধ্যে এক পাত্র ইলম তোমাদের মধ্যে প্রচার করেছি। আর অপর পাত্রের ইলম যদি প্রচার করি তবে এই কণ্ঠনালী, অর্থাৎ প্রচার কাটা যাবে। -[বুখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَانَيْن : पु'ि পাত্রের অর্থ : وِعَانَيْن - এর দ্বিচন, শাব্দিক অর্থ – পেয়ালা, পাত্র বা ভাও ইত্যাদি। আলোচ্য হাদীসে দুই পাত্র দ্বার দু' ধরনের ইলমের কথা বুঝানো হয়েছে।

এক প্রকারের ইলম বাহ্যিক, এটা সাধারণ মানুষের নিকট তিনি নির্ভয়ে প্রচার করেছেন। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো, আধ্যাত্মিক এটা সুফীগণের জন্য নির্দিষ্ট। এটা সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করেননি। কেননা, তাতে দীনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

আবার কেউ বলেন, দ্বিতীয় পাত্র ইল্ম দ্বারা ভবিষ্যতের ফেতনা-ফ্যাসাদ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। প্রকাশ করলে তা আরো বিরাট আকারের ফেতনায় পরিণত হতে পারে, এই আশস্কায় তিনি গোপন করেছেন। তবে এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) মহানবী হতে অবগত হয়েছিলেন যে, পরবর্তীকালে কুরাইশ গোত্র হতে এক ভয়াবহ ফেতনার সৃষ্টি হবে। তারা অনেক বিদআত প্রবর্তন করবে, এমন কি নবুয়তের শিক্ষা-দীক্ষাকে পরিবর্তন করে ফেলবে। মহানবী তাদের নাম ঠিকানাও প্রকাশ করেছিলেন। হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) তা ভালোভাবে জানতেন; কিন্তু নিজের জীবনের ভয়ে তা প্রকাশ করেননি। তাই অধিকাংশ সময় এ দোয়া পড়তেন— প্রতিট্রিত নিকের নাটি সনের সমাপ্তি ও অল্প বয়ঙ্ক লোকের শাসন হতে আশ্রয় চাই। এটা দ্বারা তিনি সম্ভবত ইয়াজিদের শাসনামলের প্রতি ইঙ্গিত করতেন কেননা, ইয়াজিদের শাসন ক্ষমতা ষাটসনের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এটা প্রকাশ করলে লোকেরা ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করত, এ জন্য তিনি এটা প্রকাশ করতেন না।

وَعَن لَمْ يَعْلَمْ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ يَا النَّهُ النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللّٰهُ اَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ النَّ تَعْلَمُ اللّٰهُ اَعْلَمُ اللّٰهُ اَعْلَمُ اللّٰهُ اَعْلَمُ اللّٰهُ اَعْلَمُ اللّٰهُ اَعْلَمُ قَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ اللّٰهُ اَعْلَمُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِنَبِيّبِهِ قُلْ مَّا اسْتَلُكُمْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِنَبِيّبِهِ قُلْ مَّا اسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْدٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكِلِفِيْنَ وَمَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰلَّالْمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ اللّٰلَّالِمُ اللّٰمُ ا

২৫৩. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি [জনগণকে সম্বোধন করে] বলেন, হে লোক সকল! [তোমাদের মধ্যে] যে কোনো কিছু জানে সে যেন তা-ই বলে। আর যে জানে না সে যেন বলে আমি এ সম্পর্কে জানিনা, এ বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন। কেননা, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে "আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।" এ কথা বলাই তোমার জন্য এক প্রকার ইলম। আল্লাহ তা আলা [পবিত্র কুরআনে] তাঁর নবীকে বলেছেন— 'হে নবী আপনি বলুন, আমি দীন প্রচারের বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আর যারা [বানিয়ে] অনুমান করে কথা বলে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।'—[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَرِيْنَ قَالَ إِنَّ سِيْرِيْنَ قَالَ إِنَّ هُذَا الْعِلْمَ دِيْنَ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ . رَوَاهُ مُسْلِمَ

২৫৪. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হ্যরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— নিশ্চয়ই এ [কিতাব ও সুনুতের] ইলম হচ্ছে দীন। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য কর যে, তোমাদের এ দীন কার নিকট থেকে গ্রহণ করে। —[মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বলার কারণ: মুহামদ ইবনে সীরীন (র.)-এর এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, হাদীস বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ আমানত, দিয়ানত, তাকওয়া, সাধুতা, সত্যবাদিতা ও ম্বরণশক্তি ইত্যাদির্ভিরযোগ্য কি না, তা সঠিকভাবে না জেনে হাদীস গ্রহণ করা ঠিক নয়। পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ রাবীদের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'আসমাউর রিজাল' নামে স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্রই সৃষ্টি করেছেন। এতে হাজার হাজার রাবীর চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরপ নজির দুনিয়ার আর কোনো জাতির কাছে নেই।

হাদীস বিশারদগণ সাহাবী ব্যাতিরেকে সর্বমোট [৮০,৫০০] আশি হাজার পাঁচশতজন বর্ণনাকারী খুঁজে পেয়েছেন। তন্মধ্যে ৪ হাজার ৪ শত ৪ জনকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইমাম বুখারী এর মধ্য হতেও ৬২০ জনকে বাদ দিয়েছেন। পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি তাদের নবী তো দূরের কথা, স্বয়ং আল্লাহর কথার সনদ সম্পর্কেও এরপ সাবধানতা ও কঠোরতা অবলম্বন করেনি।

وَعَنْ 10 كَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

২৫৫. অনুবাদ: হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি তার সমকালীন শিক্ষিতজনদের উদ্দেশ্যে বলেন যে,
হে আলিমগণ! তোমরা সোজা পথে চল। কেননা,
প্রিথমে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে পরবর্তীদের তুলনায়
তোমরা অনেক পথ অগ্রসর হয়ে গিয়েছ। আর যদি
তোমরা ডান বা বামের পথ অবলম্বন কর তবে
পথ-ভ্রষ্টতায় অনেক দূর অগ্রসর হয়ে যাবে। –[বুখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

्षाता সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ : আল্লামা তীবী (র.) বলেন, يَا مُعْشَرُ الْغُرَّاءِ ष्वाता সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ व्याला হয়েছে।

- 🛮 আল্লামা আবহারী তার শায়খের অভিমত উল্লেখ করেন যে, এর দ্বারা কুরআন ও হাদীসে পারদর্শী বিজ্ঞদেরকে বুঝানো হয়েছে।
- 🛮 অথবা তদানীন্তন সময়ের কারীগণকে বুঝানো হয়েছে যারা অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।
- 🛮 ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর মতে, এর দ্বারা শুধু কুরআনের হাফেজগণকে বুঝানো হয়েছে।

رُمُوْمِنِيْنَ الصَّحَابَةِ سَابِقِيْنَ فِي الْمَلْمِ الْمُوْمِنِيْنَ الصَّحَابَةِ سَابِقِيْنَ فِي الْمَلْمِ (مُؤْمِنِيْنَ الصَّحَابَةِ سَابِقِيْنَ فِي الْمَلْمِ الْمُوْمِنِيْنَ وَلَا الصَّحَابَةِ سَابِقِيْنَ أَوْلِيْنَ الْمُلْمِ وَالْمُوْمِنِيْنَ الْمُلْمِ وَالْمُوْمِنِيْنَ الْمُلْمِنِ وَالْمُوْمِنِيْنَ الْمُلْمِنِ وَالْمُوْمِنِيْنَ الْمُلْمُونِ عَلَيْهِ الْمُلْمُونِ مَا الْمُلْمُونِ مَا الْمُلْمُونِ مَا الْمُلْمُونِ مَا الْمُلْمُونِ مَالِمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

তাদের গোমরাহী ও অগ্রগামী হওয়ার কারণ : পরবর্তী যুগের লোকেরা কিয়ামত পর্যন্ত রাস্লুল্লাহ এর সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণের তরীকা অনুসরণ করবে, পরবর্তী যুগের লোকদের এটাই হবে দিক নির্দেশিকা ও দলিল। অতএব সাহাবীদের বা তাবেয়ীদের পথভ্রষ্টতা শরিয়তের উপরে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করবে। তাঁরা ভুল পথে চললে তাঁদের অনুসরণ করে শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ ভুল পথে চালিত হবে। এ জন্যই তাঁরা গোমরাহীতেও অনেক দূর অগ্রসর হবে বলে বলা হয়েছে। কারণ পরবর্তী লোকদের গোমরাহীর পাপও তাঁদের দিকে বর্তিবে।

 ২৫৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করশাদ করেছেন—তোমরা 'জুব্বুল হুযন' হতে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর। সাহাবীগণ বললেন—হে আল্লাহর রাসূল জুব্বুল হুয়ন কি জিনিসং তিনি বললেন, এটা জাহান্লামের একটি কৃপ বা গর্ত, যা হতে বাঁচার জন্য স্বয়ং জাহান্লামও রোজ চারশতবার আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। পুনরায় রাসূল করে জিজ্ঞাসা করা হলো—হে আল্লাহর রাসূল! তাতে কারা প্রবেশ করবেং রাসূলুল্লাহ কলেনে, 'সে সকল কুরআন অধ্যয়নকারীগণ যারা অপরকে দেখানোর জন্য আমল করে থাকে। —[তিরমিযী]

ইবনে মাজাহ্ও এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন,তবে তিনি আরো কিছু বর্ধিত অংশ উল্লেখা করেছেন যে, রাস্লুল্লাহ বলেছেন, কুরআন অধ্যায়নকারীদের মধ্যে তারাই আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত যারা [এর বিনিময়ে দুনিয়া অর্জনের জন্য] আমীর-উমারার সাথে সাক্ষাত করে। পরবর্তী বর্ণনাকারী মুহারেবী [(র.) মৃত ১৯৫ হি:] বলেন, আমীর-উমারা বলতে অত্যাচারী ও অবিচারী শাসকদেরকে বুঝানো হয়েছে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रामीत्मत त्राখ्যा: আলোচ্য হাদীস দারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কুরআন শিক্ষা করার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। অন্য কোনো উদ্দেশ্য হলে তার জন্য ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে। লোক দেখানো ইবাদত এবং আমীর-উমারাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাদের থেকে কিছু অর্জনের নিমিত্ত আলেমদের তাদের দরবারে গমন করা অত্যন্ত ঘৃণিত। এরপ ব্যক্তিগণ 'জুব্বুল হুযন' নামক জাহান্নামে জ্বলবে।

وَعَرِيْكُ اللّهِ عَلِيْ ارض قَالَ قَالَ قَالَ النَّاسِ رَسُولُ اللّهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لاَ يَبْقَى عِلَى النَّاسِ زَمَانُ لاَ يَبْقَى مِنَ الْإسْلَامِ إلّا اسْمُهُ وَلاَ يَبْقَى مِنَ الْهُدَى عَلَمَا عُمْ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِى خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى عَلَمَا عُمْ مَشُر عَامِرَةٌ وَهِى خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى عَلَمَا عُمْ مَشُر عَنْ عِنْدِهِمْ تَخُرُجُ مَنْ تَعْدُومُ وَرُواهُ الْبَيْهَقِي فِي فَيْ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخُرُجُ الْفِينَ فِي السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخُرُجُ الْفِينَةُ وَفِينِهِمْ تَعُودُ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِي فِي فَيْ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخُرُجُ اللّهَ عَلَى السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَعْدُودُ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي فَيْ

২৫৭. অনুবাদ: হ্যরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিইরশাদ করেছেন- অচিরেই
মানুষের নিকট এমন যুগ আসবে যখন নাম ব্যতীত
ইসলামের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আর অক্ষর
ব্যতীত কুরআনের আর কিছুই বাকি থাকবে না। তাদের
মসজিদসমূহ [বাহ্যিক দিক দিয়়ে] জাঁকজমকপূর্ণ হবে, কিছু
প্রকৃতপক্ষে তা হিদায়েতশূন্য হবে। তাদের আলিমগণ
আসমানের নিচে [যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে] সবচেয়ে খারাপ।
আর তাদের তরফ থেকেই [দীন সংক্রান্ত] ফিতনা প্রকাশ
পাবে; অতঃপর তাদের দিকেই তা প্রত্যাবর্তন করবে।
–[বায়হাকী তার শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা
করেছেন]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্রি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। যুগ যুগ ধরে এটি স্বকীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে গৌরবের সাথে তার মৌলিকত্ব নিয়ে দেদীপ্যমান ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে রাসূল এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তা শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঠিকই থাকবে; কিন্তু তা লোক দেখানো হয়ে যাবে। ইসলামের মূল প্রেরণা তাতে থাকবে না। বর্তমানে যুগেও মনে হয় রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী ধীরে ধীরে কার্যকর হতে চলছে।

প্রতিত্র ক্রাখ্যা : পবিত্র ক্রআন হলো মানুষের জীবন বিধান। তাতে সব ধরনের জ্ঞানের সমাহার রয়েছে। কুরআনী জীবনই মানুষকে সকল অশান্তি ও অস্থিরতা হতে মুক্তি দিতে পারে। রাসূল এবং সাহাবীগণের সমাজ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁরা যেমন কুরআনকে বাহাত তিলাওয়াত করতেন তেমনি তার মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন করে নিজেদের জীবন আল্লাহর পথে পরিচালনা করতেন। কুরআনী শিক্ষা থেকে দূরে থাকলে পদস্থলন অবশ্যম্ভাবী। তাই রাসূল এমন এক যুগের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যে যুগে কুরআনের অক্ষর ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকবে না। অর্থাৎ তার অর্থ, মর্ম, তাৎপর্য মানুষ বুঝতে চেষ্টা করবে না এবং তা নিয়ে আদৌ চিন্তা-গবেষণা করবে না। তথু মানুষের অক্ষর জ্ঞান অবশিষ্ট থাকবে। সে যুগেই মনে হয় আমরা পদার্পন করেছি। কেননা, কুরআনের শিক্ষা আমাদের সমাজে তো নেই; বরং তা নিয়ে গবেষণারও তেমন প্রচেষ্টা ও অনুরাগ দেখা যাচ্ছে না। উল্টো কুরআন শিক্ষার্থীদেরকে মৌলবাদী, ফতোয়াবাজ ইত্যাদি বলে কটাক্ষ করা হচ্ছে।

এর ব্যাখ্যা : বাহ্যিক কারুকার্য এবং সুউচ্চ ইমারতে মসজিদসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ থাকবে; কিন্তু মসজিদসমূহ প্রকৃত ঈমানদারদের অভাবে রুহশূন্য হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে, মসজিদ ভাঙ্গা হলেও তাতে প্রকৃত ঈমানদারদের অামল দ্বারা আবাদ থাকত। বর্তমানে রাসূলের ভবিষ্যদাণীই প্রতিপালিত হচ্ছে।

وَعَنْ الْنَبِيُ عَلَى الْمَادِيْ لَبِيدٍ (رض) قَالَ وَكُرُ النَّبِي عَلَى الْمَدُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ فَهَابِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْانَ وَنُقْرِئُهُ الْمَنْاتَ لَهُمْ اللّٰ يَوْمِ النَّائِنَا الْمَنْاتَ لَهُمْ اللّٰ يَوْمِ النِّيامَةِ فَقَالَ ثَكَلَتْكَ الْمَلَى زِيادُ أَنْ كُنْتُ الْمَيْدِينَةِ اَو لَيْسَ هٰذِهِ الْمَيْدِينَةِ اللَّهُ وَالنَّصَارَى يَقْرَوُونَ التَّوْرُاةَ وَالْانْحِيلُ لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيهِ مَا . وَالْمَاحَةُ وَرَوَى التَّوْمِينَى عَنْ اَبِى الْمَاحَةُ وَرَوَى التَّوْمِينَى عَنْ الْمِي الْمَاحَةُ وَرَوَى التَوْمُومِ ذِي الْمَاحَةُ وَرَوَى التَّوْمِينَى عَنْ الْمِي الْمَاحَةُ وَرَوَى التَوْمُومِ وَكَذَا الدَّارِمِينَ عَنْ الْمِي الْمَاحَةُ وَرَوَى التَوْمُومِ وَكَذَا الدَّارِمِينَ عَنْ الْمِي الْمَامَةُ .

২৫৮. অনুবাদ : হযরত যিয়াদ ইবনে লাবীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম 🚟 [ফেত্না-ফ্যাসাদ সম্পর্কে] একটা বিষয় উল্লেখ করলেন এবং বললেন, এটা তখনই ঘটবে যখন ইলম উঠে যেতে থাকবে। এটা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল 🚐 ! ইলম কেমন করে উঠে যাবে! অথচ আমরা কুরআন শিক্ষা করছি এবং আমাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দিচ্ছি। আর আমাদের সন্তানগণ কিয়ামত পর্যন্ত [পুরুষানুক্রমে] তাদের সন্তানদেরকে [এভাবে] শিক্ষা দিতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ 🚎 বললেন, যিয়াদ! তোমার মা তোমাকে হারাক। এতদিন তো আমি তোমাকে মদীনার মধ্যে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেই মনে করতাম। [দেখ] এ সমস্ত ইহুদি-নাসারাগণ কি তাওরাত ও ইঞ্জীল পাঠ করছে নাঃ কিন্তু তারা তাতে যা আছে তার কোনো একটি জিনিসের উপরও আমল করছে না। –হিবনে মাজাহ ও আহমদী

ইমাম তিরমিযীও এরপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দারেমী এ হাদীস আবূ উমামা (রা.)-এর পুত্রে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

شُرْحُ ٱلْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা: পবিত্র ক্রআন শুধু তিলাওয়াতের জন্যই অবতীর্ণ হয়নি। বরং তার নীতিমালা বাস্তবায়ন করার জন্যই নাজিল হয়েছে। মুসলমানরাও যদি ইহুদি ও নাসারাদের মতো শুধু কুরআন পাক পাঠ করে যায়, তার উপর আমল না করে তবে এটা কুরআনের চলে যাওয়ারই নামান্তর। বর্তমান যুগে এরূপ অবস্থাই যেন ক্রমাগত আসছে।

وَعَلِيْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِيْمُوهُ النَّاسِ مَسْعُود (رض) قَالَ وَعَلِيْمُ وَعَلِيْمُوهُ النَّنَاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِيْمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِيمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِ وَعَلِيمُوهُ وَعَلِيمُوهُ النَّاسَ فَعَلَّمُوا الْفُرائِ وَعَلِيمُوهُ النَّاسَ فَعِلَّمُوا الْفُرائِ وَعَلِيمُوهُ النَّاسَ فَعِلَيمُوهُ النَّاسَ فَعِلَيمُوهُ الْفَيْسَ الْمُوءُ مَفَيبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَبُقْبَضُ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ سَبُقْبَضُ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْمُنَانِ فِي فَرِيْضَةٍ لَا يَجِدَانِ اَحَدًا يَفْصِلُ النَّارِ فَي فَرِيْضَةٍ لَا يَجِدَانِ اَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا وَوَالْدَارِهُ قُطْنِيْ

২৫৯. অনুবাদ: হযরত আপুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাস্লুল্লাহ আমাকে বললেন, তোমরা ইলম শিক্ষা কর এবং লোকদেরকে শিক্ষা দান করো। তোমরা ফারায়েজ শিক্ষা করো এবং জনগণকে তা শিক্ষা দান করো। আর কুরআন শিক্ষা করো এবং লোকদেরকেও তা শিক্ষা দান করো। কননা আমি এমন এক ব্যক্তি যাকে তুলে নেওয়া হবে। ইলমকেও শ্রীঘ্রই উঠিয়ে নেওয়া হবে। আর ফেতনা দেখা দিবে। এমনকি একটি ফরজ নিয়ে দু' ব্যক্তি মতভেদ করবে। অথচ এমন কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিতে পারে।—[দারেমী ও দারে কুতনী]

وَعَنْ آَكِ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَّهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُمَثَلِ كَمَثَلِ كَنْ إِلَّا يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ - رَوَاهُ احْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

২৬০. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হু ইরশাদ করেছেন, যে ইলম দ্বারা কোনোরূপ উপকার সাধিত হয় না , তা ঐ ধন ভাগুরের ন্যায়, যা হতে আল্লাহর রাস্তায় কিছুই খরচ করা হয়ন।—[আহমদ ও দারেমী]

# كِتَابُ الطَّهَارُةِ পবিত্ৰতা পৰ্ব

ইবাদত মহান আল্লাহর নিকট গৃহীত হওয়ার পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা অর্জন করা। এ পবিত্রতা প্রথমত দু' প্রকার। যথা-

- ১. শারীরিক পবিত্রতা : এটা হলো মলমূত্র, শুক্র-রক্ত, পুঁজ, বমি ইত্যাদি তথা عَيْنِيْ হতে পবিত্র হওয়া।নামাজি
- ২. আত্মিক পবিত্রতা : অর্থাৎ আন্তরিক চিন্তা, চেতনা তথা কৃষ্ণর, নেফাক, হিংসা বিদ্বেষ ইত্যাদি হতে নিষ্কলুষ হওয়া। এ উত্তয় প্রকার পবিত্রতার সমন্বয়ে যে ইবাদত করা হয় কেবল মাত্র তা-ই আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হয়। শারীরিক অপবিত্রতা আবার দু' রকম। যেমন–
- كَ. وَ مَدَتُ اَكُبُرُ वा वफ़ नाপाक : এটা শরীর থেকে বীর্য, হায়েয বা নেফাসের রক্ত বের হওয়ার দরুন সৃষ্টি হয়। এই ধরনের নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল অপরিহার্য।
- خَدَثُ اَصَغَرُ । বা ছোট নাপাক : এটা শরীর হতে রক্ত, পুঁজ, পানি, পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য শুধুমাত্র অজুর প্রয়োজন। বস্তুত এই উভয় ধরনের নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জনের নামই হলো তাহারত। وَعَلَم اللهُ وَالْمَانُ -কে আনয়নের কারণ : মিশকাত প্রণেতা মিশকাত শরীফের বিষয়স্চিকে বিন্যাস করতে গিয়ে প্রথমে عِلْم এরপরে عِلْم এরপরে عَلْمَ الْمَانُ । এরপর عِلْم الْمَانُ এরপর عِلْم الْمَانُ ।
- كَ الْإِيْمَانَ (त्र.) বলেন, ইলম এবং আমলের জন্য ছওয়াব প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হলো الْمِيْمَانِ আর এ জন্যই کَتَابُ الْإِيْمَانِ কে সর্বপ্রথমে স্থান দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনু আবেদীন বলেন সমান গ্রহণের পর সমানী জীবনের পরিধি আদব, ইবাদত, মু'আমালাত প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এগুলোর জন্য عِلْم والله والله الله المُعَامِلاتُ والمَعْمَامُ والله والمُعْمَامُ والله والمُعْمَامُ والله والمُعْمَامُ والله والمُعْمَامُ والمُعْمَامُعُمُ والمُعْمَامُ والمُعْمُومُ والمُعْمَامُ والمُعْمُعُمُ والمُ

# थिश्य जनूत्व्हन : विश्य जनूत्व्हन

عَرْدِلِكِ الْسَعْدِيِّ الْسَعْدِيِّ الْسَعْدِيِّ الرَّضَا اللَّهِ الْكُلُهُ وُلُ السَّعْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ تَمْلَأُ الْمِبْزَانَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ تَمْلَأُ الْمِبْزَانَ وَسَبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ تَمْلَأُنِ اَوْ تَمْلَأُ مَا اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ تَمْلَأُنِ اَوْ تَمْلَأُ مَا اللَّهُ مَوْلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعَمْدُ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ

২৬১. অনুবাদ: হযরত আবৃ মালিক আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রুইরশাদ করেছেন— পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ, আলহামদূলিল্লাহ মানুষের আমলের পাল্লাকে পূর্ণ করে দেয়। সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদূলিল্লাহি বাক্য দু'টি বা উভয় বাক্যের সমষ্টি [অর্থাৎ, তার ছওয়াব] আসমান ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে তাকে পূর্ণ করে দেয়। নামাজ আলোকস্বরূপ, দান হলো [দাতার পক্ষে] দলিল। ধৈর্য হলো জ্যোতি। আর কুরআন হলো তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ সকালে উঠে আপন আত্মাকে ক্রয়-বিক্রয় করে। হয় তাকে মুক্ত করে না হয় ধ্বংস করে। –[মুসলিম]

وَفِى رِوَايَةٍ لا إله إلا الله وَالله وَالله اكْبرُ تَمْكُأَنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَمْ اَجِدْ هٰذِهِ الرَّوَايَةَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَلاَ فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِي وَلاَ فِى الْجَامِعِ وَلٰكِنْ ذَكرَهَا الدَّارِمِيُّ بَدْلُ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِللهِ . অপর এক বর্ণনায় [সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাছি
-এর স্থলে] রয়েছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লান্থ ওয়াল্লান্থ আকবার
আসমান জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে তা পূর্ণ করে
দেয়। এ বর্ণনাটি আমি বুখারী-মুসলিম, হুমাইদীর
কিতাব, এমনকি জামেউল উস্লেও পাইনি। কিন্তু
দারেমী একে সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ-এর স্থলে
বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

্র্র্ন্র্র্নাদিক ও পারিভাষিক অর্থ :

তথা اَلنَّظَافَةُ पिंडाएँ वात्व نَصَر उत्र मांत्रात । এत আভিধানিক वर्श طُهُوْر ७ طَهَارَة : مَعْنَى التَّطُهُوْر لُفُةٌ प्रित्कार्त-পतिष्ठन रुआं, পবিত্ৰতা অৰ্জন করা।

উল্লেখ্য যে, عَلَيْ ও الطُّهُور শব্দের এ অক্ষরে বিভিন্ন হরকতের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। যেমন—

- ك. (اَلطَّهَارَة) الطَّهُور : بِضَمَّ الطُّاء . (الطَّهَارَة) الطَّهُور : بِضَمَّ الطُّاء . (عَرَّمُ الطُّاء . ﴿ الطَّهَارَةَ الطَّهُورِ : بِضَمَّ الطُّاء . ﴿ وَمَا الطَّاء الطَّاء . ﴿ وَمَا الطَّاء الطَّهُ الطَّهُ اللَّهُ وَمَا الطَّاء . ﴿ وَمَا الطَّاء اللَّهُ اللَّ
- ا ना পविত্ৰতা অৰ্জন করার যন্ত । (اَلْطِلَهَارَةً) السَّطْهُورُ : بِكَسْرِ الطَّاءِ ، كَالْطِلْهُورُ
- ৩. مَايِهِ الطَّهَارَةُ) -এর অর্থ হচ্ছে مَايِهِ الطَّهَارَةُ বা যে উপকরণ দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হয়। مَايِهِ الطَّهَارَةُ بَالطُّهَارَةُ) الطَّاءِ . دَالطَّهَارَةُ) الطَّاءِ . دَالطُّهَارَةُ) الطَّاءِ . مَا يَعْمُ مُا الطَّاءِ . مَا يَعْمُ مُا الطَّاءِ . وَالطَّاءِ . وَا

-এর সংজ্ঞা - طَهَارُة वें विमेर्ग : مُعْنَى الطُّهَارُة اصطلاحًا

- كُمِى ْ এवर حَقِيْقِیْ वर्षा هُوَ النَّظَافَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيْقِيَّةِ وَالْحُكُمِيَّةِ —ब्रायेंक के वर्षा وَخَيْرَةً . د مَكْمِیْ क्षीर مَوْرَالنَّظَافَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيْقِيَّةِ وَالْحُكُمِيَّةِ —ब्रायेंक के वर्षा هُوَ النَّظَافَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيْرَةُ الْعَارَةُ के वर्षा के वर वर्षा के वर
- श्वाचा वित्त कृषामात मराज—
   الطّهَارةُ هُوَ رَفْعُ مَا يَمْنَعُ الصّلُوةِ وَمَا فِيْ مَعْنَاها مِنْ حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ بِالْمَاءِ اوْ رَفَعْ حُكْمِهِ كَالتّراب .
- ٥. किं कें نَظَافَةُ الْبَدَن وَالثَّوْب وَالْمُكَانِ مِنَ الْحُدَثِ وَالْخُبُثِ بِعَالَمَة الْبَدَن
- اَلْظُهُوْدُ مَنِي الشَّرْعِ نَقِي مَّ مِنَ النَّجَاسَةِ وَالدَّنَسِ وَبَرْئُ مِنْ كُلِّ مَا يُشِيبُن —8. मुं जामून उग्नागि अर्गाण वर्लन
- ৫. কৈউ কৈউ বলেন— هُو رَفْعُ الْعَدَثِ بِطَوِيْقَةَ بَيَّتَنَّتَهَا الشَّرِيْعَةُ وَالْعَدَثُ وَعَ الْعَدَثُ بَطُورُقَةً بَيْتَنَهَا الشَّرِيْعَةُ وَالْعَدَةُ -এর প্রকারভেদ সম্পর্কে শাস্ত্রবিদগণ থেকে নিম্নোক্ত মতামত পাওয়া যায়—আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.)-এর মতে, তাহারাত দু'প্রকার। যেমন—
- ১. অর্থাৎ বাহ্যিক পবিত্রতা, যেমন— মলমূত্র ইত্যাদি নাপাকী থেকে শরীর, পরিধেয় বস্ত্র, স্থানকে অজু, গোসল বা ধৌত করার মাধ্যমে পবিত্রতা করা।
- ২. طَهَارَةٌ بُاطِنِيَةٌ : অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, যেমন— শরিয়ত বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা থেকে আত্মাকে পবিত্র ও মুর্ক্ত রাখা।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলোবী (র.) বলেন— তাহারাত তিন প্রকার। যথা—

- اَلطَّهَارُهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ الْمُتَعَكِلَةَةِ بِالْبَدَنِ أَوِ الثَّوْبِ أَوِ الْمَكَانِ . 3
- أَلطَّهَارَةُ مِنَ الْأَوْسَاجِ النَّالِيَةِ مِنَ الْبَدَنِ كَشَعُّر الْعَانَةِ ٤
- ٱلطُّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ كَبِيرةً كَانَتْ أُو صَغِيْرةً .٥

ইমাম গাযালী (র.) طُهُارَ: কে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা—

- ে এ. ﴿ طَهَارُةٌ مِنَ النَّجَاسَةِ وَالْوَسَخِ . ﴿ صَهَارُةٌ مِنَ النَّجَاسَةِ وَالْوَسَخِ . ﴿
- २. طَهَارَةُ ٱلْأَعْضَاء عَن الْعَصْبَان صح عن العصبَان عن العصبَان عن العصبَان عن العصبَان عن العصبَان عن العصبَان عن العصبان عن العصب عن العصبان عن العصبان عن ا
- مُهَارَةُ الْقَلْبُ عَنْ سُوْء الْفِكْرِ الْقَلْبُ عَنْ سُوْء الْفِكْرِ عَنْ سُوْء الْفِكْرِ عَنْ
- 8. طَهَارَةُ الْقَلْبِ عَن السِّرْكِ শিরক হতে অন্তরকে পবিত্র রাখা।

طَهَارَةٌ مِنَ النَّجَسِ ٤. طَهَارَةٌ مِنَ الْحَدَثِ ٤. अञ्चरुात्तत मत्छ, الْفِقْهِ

طَهَارَةٌ حُكُمى . ﴿ طُهَارَةٌ عَبَيْنِي . ﴿ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّا عِلَاهُ عَلَيْهِ عَلَي

طَهَارَةٌ كُبُرِي . ﴿ طَهَارَةٌ صُغْرِي . ﴿ عَلَهُ ارَةً صُغْرِي . ﴿ كَالِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اَلطَّهُوْرُ شَطْرُ الْطَهُوْرُ شَطْرُ الْعِيْمَانِ পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ বলার কারণ : রাস্ল وَ عَلَهُ وَرُ شَطْرُ الْعِيْمَانِ وَالطَّهُوْرُ شَطْرُ الْعِيْمَانِ وَالْمُعَالِيَّةُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعَالِيَّةُ وَالْمُعَالِيَّةُ وَلَيْمُانِ وَالْمُعَالِيَةُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعَالِيَةُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعَالِيَةُ وَالْمُعَالِيَةُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعَالِيَةُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعِيْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعَالِيَةُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعُونِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعِلَّالِيَّ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَلِمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِمِينَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ

১. ইমাম নববী (র.) বলেন—

مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيْمَانَ يُكَفِّرُمَا قَبْلَهُ مِنَ الْخَطَايَا وَكَذُٰلِكَ الْوُضُوْءُ لِأَنَّ الْوُضُوْءَ لاَ يَصِيُّحُ إِلَّا مَعَ الْإِيْمَانِ فَصَارَ لِتَوَقُّلِهِ عَلَى الْإِيْمَانَ فَيْ مَعْنَى الشَّطْرِ

- لِتَوَقَّنُهِ عَلَى الْإِيْمَانِ َفِى مَعْنَى الشَّطْرِ . إِنَّ الْإِيْمَانَ يُطَهِّرُ الْبَاطِنَ وَالتَّطُهُوْرُ يُطِهَّرُ الظَّاهِرَ لِذٰلِكَ قَالَ النَّطُهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ —প্ৰণাজ ভাষায় النِّهَايَةُ . ২ অৰ্থাৎ, ঈমান অন্তৱকে এবং পবিত্ৰতা বাহ্যিক শৱীৱকে পবিত্ৰ কৱে, তাই ৱাসূল عَنْفُرُ الْإِيْمَانِ عَنْفَا مَعْدَلَ
- े. " طَهَارَة त्क क्रेमात्मत अर्थाश्म वला হয়েছে مُبَالَفَة शिर्ट्रात । त्कनना, ज्ञ कल طَهَارَة أَبِاللَّاتِ विज्ञनील । এ জন্য পবিত্রতা क्रेमात्मत अर्थाश्मत न्यां ।
- 8. কোনো আলিম হাদীসে বর্ণিত ঈমানকে সালাতের অর্থে ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ পবিত্রতা সালাতের অর্ধাংশ। যেমন, কুরআনে এসেছে وَمَا كَانَ اللّهُ لُيكُونَيّمُ إِنَّى صَلَاتَكُمْ أَى صَلَاتَكُمْ وَهِ وَمَا كَانَ اللّهُ لُيكُونِيّمَ الْحَالَكُمُ اللّهِ وَلَا اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
- ৫. আল্লামা তূরপুশতী (র.)-এর মতে, হাদীসে পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধাংশ বলার কারণ হচ্ছে-
  - الْإِيْمَانُ طَهَارَةً جَنِ الشِّرْكِ كَمَا اَنَّ الطُّهُوْرَ طَهَارَةً مِنَ الْاَحْدَاثِ . وَالْمِيْمَانُ طَهَارَةً جَنِ الشِّرْكِ كَمَا اَنَّ الطُّهُوْرَ طَهَارَةً مِنَ الْاَحْدَاثِ . এর অর্থ : ताज् عَنْدُ لِلَّهِ تَمْلاً ٱلْمِيْزَانَ وَاللهُ عَنْدُ لِلَّهِ تَمْلاً ٱلْمِيْزَانَ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ تَمْلاً ٱللهُمِيْزَانَ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ تَمْلاً ٱللهُمِيْزَانَ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُمُورُ عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُمُورُ عَلَيْهُ اللهُمُورُ عَلَيْهُ اللهُمُورُ عَلَيْدُ اللهُمُورُ عَلَيْهُ اللهُمُورُ عَلَيْهُ اللهُمُورُ عَلَيْهُ اللهُمُورُ اللهُمُورُ عَلَيْهُ اللهُمُورُ عَلَيْهُمُ اللهُمُورُ عَلَيْهُ اللهُمُورُونَ اللهُمُورُ عَلَيْهُمُورُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل
- ১. বর্তমান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে এর সমাধান অতি সহজ। কেননা, বায়ৣ, আর্দ্রতা, উষ্ণতা ইত্যাদি মাপার জন্য বর্তমানে 'ব্যারোমিটার', 'হাইড্রোমিটার' যন্ত্রসমূহ ব্যবহৃত হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে মানব কর্মকাণ্ড ভালো-মন্দ ইত্যাদি মাপা আল্লাহর পক্ষে কত যে সহজসাধ্য ব্যাপার হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
- ২. আমল যদিও কায়াহীন ও বিমূর্ত, তথাপি আল্লাহ পাক তার নিজ কুদরতে এটাকে দৃশ্যমান ও পরিমাপযোগ্য বস্তুতে পরিণত করতে পারেন।
- ৩. অথবা, এর দ্বারা আমলনামার কথা বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ الْحَمْدُ لِلَّهِ বললে এত বেশি ছওয়াব হয় যে, তা আমলনামায় লেখা হলে এবং পাল্লায় রাখা হলে পাল্লা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।
- 8. অথবা, নবী করীম ক্রি পাল্লা পরিপূর্ণ করে' কথাটির মূল বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করে বলেছেন, অর্থাৎ আমলের ছওয়াব দ্বারা পাল্লা পরিপূর্ণ হয়। আর যদি আমলকে স্কুল বিষয় ধরা হয় তবে তার অর্থ হবে, আলহামদুলিল্লাহ বলায় এত বিপুল পরিমাণে ছওয়াব হয় যে, তাতে আমল পরিমাণ যন্ত্র ভরে যায়।

آلُمُرَادُ بِعَوْلِهِ ﷺ اَلْصَّالُوهُ نُورٌ वा নামাজ নূর বা জ্যোতি বলার তাৎপর্য : রাস্লের বাণী – اَلْمُرَادُ بِعَوْلِهِ الْصَالُوهُ نُورٌ नाমাজ আলোস্বরপ। এর মর্ম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নরপ—

- ১. প্রকৃতই নামাজ দ্বারা অন্ধকার কবর আলোকিত হয়, কেয়ামতের ঘোর অন্ধকার দূরীভূত হয়।
- ২. এছাড়া কুরআনের বাণী عَن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُر আর্থাৎ, নামাজ ব্যক্তিকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে দূরে রাখে ও বাধা প্রদান করে এবং সৎ কাজের দিকে পথ দেখায়, যেমনি আলো দ্বারা ব্যক্তি পথের দিশা পায়।
- ৩. এমনিভাবে নামাজ মানুষকে হিদায়েতের পথ নির্দেশনায় কল্যাণকামী ভূমিকা পালন করে।
- 8. তা ছাড়া হাশরের ময়দানে নামাজি ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অজু ও সিজদার কারণে ঝলমল করবে, ফলে তাদেরকে খুব সহজেই চেনা যাবে। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثْرِ السَّبَجُودِ
- ৫. অথবা, কিয়ামতের ময়দানে মানুষ যখন চতুর্দিকে অন্ধকারে পথ খুঁজতে থাকবে, তখন মু'মিনের নামাজ তাকে আলোর সন্ধান দেবে। যেমন, কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গেই ইরশাদ করেছেন— يَسْعَى نُورُهُمُ بْيَنْنَ ايَدْيْهِمْ وَ "মু'মিনগণের নূর তাদের সমুখে ও ডানে আন্দোলিত হতে থাকবে", তথ্পতি ইঙ্গিত করে নামাজকে নূর বলা হয়েছে।
- ৬. অর্থবা, জাণতিক ক্ষেত্রে যেমন অন্ধকারে পথ হলোর বাহক আলো, আলো সঙ্গে থাকাবস্থায় অন্ধকার রাস্তায় পথহারা হওয়ার আশক্ষা থাকে না, তেমনি নামাজের দ্বারাও মানুষের আধ্যাত্মিক পথ হলোর ক্ষেত্রে বিপথগামী হওয়ার আশক্ষা থাকে না। অন্যায়-অনাচার ও পাপাচার হতে বেঁচে থাকা তার পক্ষে সহজসাধ্য হয়। যেহেতু আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেছেন—
  ازّ الشَّلَاوَ تَنْهُى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ নিক্রেই নামাজ অশ্রীলতা ও পাপাচার হতে বিরত রাখে।" এ জন্যই নামাজকে রূপকার্থে আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে।
- খারা উদ্দেশ্য: সদকাকে দলিলরপে আখ্যায়িত করার তাৎপর্য এই যে— ১. ব্যক্তি তার কষ্টার্জিত সম্পদ আল্লাহর রাহে খরচ করার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সে একজন মু'মিন ব্যক্তি। যদি তার ঈমান না থাকত, তবে সে আল্লাহর রাহে সম্পদ ব্যয় করত না; বরং সম্পদের মায়া-মোহে কৃপণতা প্রদর্শন করত। সূতরাং সদকা তার ঈমানের পক্ষে দলিল বা প্রমাণ স্বরূপ। এ জন্যই সাদকাকে দলিল বলা হয়েছে। ২. কিংবা এর অর্থ সদকা দান করা আল্লাহ তা'আলার প্রতি তার ভালোবাসার দলিল। কারণ যদি তার অন্তরে আল্লাহর প্রেম-ভালোবাসা না থাকত, তবে সে স্বীয় কষ্টার্জিত সম্পদ তাঁর আদেশে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত ব্যয় করত না। ৩. অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, বান্দা কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর প্রশ্নের উত্তরে তার সম্পদ সে যে সৎপথে ব্যয় করেছে, এ দাবির সমর্থনে সদকাকে পেশ করবে এবং বলবে আমি আমার সম্পদকে সৎপথে ব্যয় করেছি, সদকা করেছি। অর্থাৎ সদকাকারী সদকাকে তার সম্পদ সৎপথে ব্যয়িত হওয়ার পক্ষে দলিলরূপে পেশ করবে। সে হিসেবে সদকাকে দলিল বলা হয়েছে।

وَعَلَيْكُ أَوْ عَلَيْكُ اللهِ وَعَلَيْكُ -এর বাণী الْغُرَانُ حُجُدُّ لُكُ اَوْ عَلَيْكَ -এর অর্থ - ক্রআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে দলিল বা প্রমাণ। আলোচ্য হাদীসাংশের ব্যাখ্যায় মেশকাতের হাশিয়ায় বলা হয়েছে— حُجَدُ اللهُ عَلَى হলে তা দ্বারা বিপক্ষের অর্থ ব্ঝায়। সে হিসেবে عَلَى হলে তা দ্বারা বিপক্ষের অর্থ হবে, যদি তুমি তোমার ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ক্রআনের অনুশাসন মেনে হলো, তবে তা তোমার পরকালীন নাজাতের পক্ষে দলিল হবে। আর النَّوْانُ حُجَدُّ عَلَيْكُ أَنْ وَاللهُ وَ

# े अ ضَبَاءٌ ७ نُورٌ अ प्रकात भार्थका :

- ১. অনেক ইমামের মতে, مُرَادِنْ উভয়ই مُرَادِنْ শব্দ। এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।
- ২. ইমাম তীবী (র.)-এর মতে, غَنَّرٌ হলো খাস বা প্রকম আলোকে শামিল করে। আর غَنْرٌ হলো খাস যা প্রখর ও শক্তিশালী আলোকে বুঝায়।

এখন প্রশ্ন হলো যে, সকল ইবাদতের মূল নামাজের ব্যাপারে نُورُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, আর صُبُر -এর জন্য نُورُ হতে তেজ আলোর শব্দ وَضِبًا وَ ব্যবহার হলো কি করে १ এর জবাবে বলা যায় যে, এখানে وَضِبًا وُ শব্দটির অর্থ হলো, ইসলামি শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালনের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করা। আর তারই একটি মাত্র অঙ্গ হলো নামাজ। এ জন্য সকল বিধি-বিধানের জন্য ব্যাপক صَبُر এর প্রয়োজন তাই এর বেলায় وَضِيًا وُ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে এবং তারই অংশ নামাজের জন্য ঠু ব্যবহার করা হয়েছে।

অথবা, এখানে مَبْر -এর অর্থ – রোজা। রোজার মধ্যেও নামাজের তুলনায় সময়ও বেশি এবং কষ্টও বেশি। তাই তুলনামূলক অধিক সময় ও কষ্টের কাজের ব্যাপারে অধিক প্রখর فنك ব্যবহার করা হয়েছে।

ত্রতে উঠে, তখন সে নতুন জীবন লাভ করে এবং সে নিজেকে মুক্ত করে বা ধ্বংস করে। মহানবী ত্রত্র ক্রাখ্যা : মহানবী ত্রত্র করে বা ধ্বংস করে। মহানবী ত্রত্র কন্য হাদীসে বর্ণনা করেছেন, 'যদি বান্দা ভোরে ঘুম হতে উঠে মসজিদের দিকে যায়, তখন সে সারাদিন আল্লাহর রহমতের বেষ্টনিতে থাকে। কিন্তু যদি সে বাজারের দিকে যায়, তখন সে শয়তানের পতাকা তলে আশ্রয় নেয়'। এরই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে 'আত্মাকে ক্রয়-বিক্রয় করে'। বস্তুত যদি তার দুনিয়ার যাবতীয় কাজকে আখেরাতমুখী করে তাহলে আত্মাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিল। আর যদি তা আখেরাত লাভের পরিপন্থি হয়, তবে সে নিজেকে জাহান্নামে ঠেলে দিল। এটাই হলো মুক্ত করা কিংবা ধ্বংস করা। তাই প্রত্যেকেরই নিজ সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত যে, সে নিজেকে কোন দিকে ঠেলে দিছে।

এর উক্তির তাৎপর্য: غَرْ الرِّرَايَةُ مُنْ الرِّرَايَةُ এ বাক্যটি দ্বারা মিশকাতের সংকলক মাসাবীহ গ্রন্থ প্রবেণতা আল্লামা বাগাবী (র.)-এর উপর একটি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। অভিযোগটি হলো হযরত আবৃ মালেক আশ'আরী হতে বর্ণিত এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম এমনকি হাদীসের বিখ্যাত ৬ টি গ্রন্থের কোনোটির মধ্যেই নেই, বরং এ রিওয়ায়াতিটি দারিমীর মধ্যে রয়েছে। এতদসত্ত্বেও আল্লামা বাগাবী (র.) কি করে উক্ত হাদীসটিকে প্রথম পরিচ্ছেদে স্থান দিয়েছেন ? এর উত্তরে কোনো কোনো হাদীস বিশারদ বলেন, সহীহাইনের মধ্যে হাদীসটির পূর্ণ অংশের উল্লেখ না থাকলেও কিছু কিছু অংশের উল্লেখ রয়েছে। এর উপর ভিত্তি করেই ইমাম বাগাবী (র.) উক্ত হাদীসটিকে প্রথম পরিচ্ছেদে স্থান দিয়েছেন।

وَعَرْدُالُ اللّهِ عَلَى اللّهِ الْا اَدُلُكُمْ عَلَى مَا لَاللّهِ عَلَى مَا لَا اَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللّهُ بِهِ الخَطَابا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ يَمْحُو اللّهُ بِهِ الخَطَابا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلْى يَا رَسُولُ اللّهِ قَالُ اِسْبَاعُ الْمُصَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلُوةِ بَعْدَ الصَّلُوةِ الْمُصَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلُوةِ بَعْدَ الصَّلُوةِ فَا لَلْكُمُ الرِّبَاطُ وَفِيْ حَدِيْثِ مَالِكِ ابْنِ انْسِ فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاطُ مَرَّتَبْنِ انْسِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ مَرَّتَبْنِ .

২৬২. অনুবাদ : হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিইরশাদ করেছেন—আমি কি তোমাদেরকে সে বিষয় সম্পর্কে অবহিত করব না, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অপরাধসমূহ মিটিয়ে দেন এবং পদমর্যাদা উন্নত করেন। উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল ক্রিবলেন, কষ্ট সত্ত্বেও ভালোভাবে অজু করা, মসজিদের পানে অধিক গমন করা এবং এক নামাজের পর অপর নামাজের জন্য অপেক্ষা করা। এটাই হলো তোমাদের জন্য 'রিবাত' বা প্রস্তুতি। তবে হ্যরত মালেক ইবনে আনাস (রা.)-এর বর্ণনায় টিলেম্ব করা তবে তিরমিয়ীর বর্ণনায় তিনবার উল্লেখ রয়েছে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ সকল আমল দ্বারা পাপসমূহ মাফ হয়ে যায় কি-না? উত্তমরূপে অজু করা, মসজিদে অধিক গমনাগমন এবং এক নামাজের পর অন্য নামাজের জন্য প্রতীক্ষায় থাকার দ্বারা সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায় কি-না । এই বিষয়ে আলিমদের মতামত-

ضَافَبُ الْجَمْهُوْرِ : জমহুর ওলামার মতে, এ সকল আমল দ্বারা শুধুমাত্র সগীরা শুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। হাফেয ইবনে আবুল বার বলেন, এ বিষয়ে উন্মতের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। তাঁদের দলিল—

١. قُولُهُ تَعَالَىٰ : "إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَاَثِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيّاْتِكُمْ" .
 ٢. قَوْلُهُ ﷺ : "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ رَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.

অপর একদল ইমাম বলেন, অজু দ্বারা সগীরা গুনাহের সাথে কবীরা গুনাহও মাফ হয়। তাঁরা দলিল হিসেবে প্রশ্নে উল্লিখিত হাদীস পেশ করেন—

قَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "اَلاَ اَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ قَالُواْ بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاغُ الوُضُوءَ عَلَى الْمَكَادِهِ" . إِسْبَاغُ الْوُضُوءَ عَلَى الْمَكَادِهِ" .

তবে গ্রহণযোগ্য মত প্রথমটিই। দ্বিতীয় পক্ষের দলিলের জবাবে বলা যায় যে, আলোচ্য হাদীস ও এরূপ অন্যান্য عُامٌ हिওয়ায়াতকে مَالَمُ يُؤْتَ كَبِيْرَةً এবং مَالَمُ يُؤْتَ كَبِيْرَةً সংযুক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা খাস করা হয়েছে, অর্থাৎ কবীরা শুনাহ হতে বিরত থাকলে তার দ্বারা সগীরা শুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

إِسْبَاعُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ -এর বাণী واللَّهِ এর মর্মার্থ : আলোচ্য হাদীসে নবী করীম على المُكَارِه অর্থাৎ, "কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণভাবে অজু করা" অজুর উপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য মহানবী এ কথাটি বলেছেন।

এখানে انْعَالْ শব্দটি বাবে انْعَالْ এর মাসদার। এর শান্দিক অর্থ- পরিপূর্ণ করা, যথাযথভাবে পালন করা। এর মর্মার্থ নিম্নরূপ-

- ১. اَسْبَاغُ الْرُضُوَّءِ হচ্ছে অজুর সমস্ত ফরজ, ওয়াজিব, সুনুত, মোস্তাহাব কাজগুলোকে যথাযথভাবে আদায় করা। অর্থাৎ অজুর সময় প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ ও সুন্দরভাবে তিন তিনবার ধৌত করা।
- ১. নামাজ কিংবা অন্য কোনো ইবাদতের জন্য বেশি বেশি মসজিদে গমন করা।
- ২. পুনঃ পুনঃ মসজিদে যাওয়া।
- ৩. মসজিদ ঘরের নিকটে হলে ধীরপদে মসজিদে যাওয়া। কারণ, এতে প্রতি কদম হিসেবে ছওয়াব লাভ করা যায়।
- 8. মসজিদের নিকট সংশ্রিষ্ট কাজে আত্মনিয়োগ করা।
- ৫. দ্র থেকে মসজিদে আসা। কারণ এতে কদম বেশি পড়ে।
   এ ব্যাপারে মিরকাত প্রণেতা বলেন—

كَثْرَةُ الْخُطْى إِلَى الْمَسَاجِدِ إِمَّا لِبُعْدِ الدَّارِ اَوْ عَلَىٰ سَبِيْلِ النَّنَكُرَارِ وَلاَ ذَلَالَةَ فِي الْجَدِيثِ عَلَىٰ فَضْلِ الدَّارِ الْعَيْدِةِ عَنِ الْغَرِيْبَةِ مِنْهُ كُمَا ذَكَرَهُ إِبْنُ حَجَرٍ فَإِنَّهُ لاَ فَضِيْلَةَ لِلْبُغْدِ فِي ذَاتِه بَل ْفِي تَحَمَّلِ الْمُشَقَةِ . 

عاف الْبُعْدِ فِي ذَاتِه بَل ْفِي تَحَمَّلِ الْمُشَقَةِ . 
عاف الله عنه عالى الله عنه عنه الله عنه الله

উদ্দেশ্য : রাস্লে করীম এর উজি الْسُرَادُ بِعَدْ الصَّلَوْءَ بَعْدَ الصَّلَوْءَ بِعْدَ الصَّلَوْءَ بَعْدَ الصَّلَوْء بَعْدَ الصَّلُوّة بَعْدَ الصَّلَوْء بَعْدَ الصَّلَوْء بَعْدَ الصَّلُوّة بَعْدَ الصَّلَوْء بَعْدَ الصَّلُوّة بَعْدَ الْصَلْوّة بَعْدَ الصَّلُوّة بَعْدَ الصَّلُوّة بَعْدَ الصَّلُوّة بَعْدَ الصَّلُوّة بَعْدَ الصَّلُوّة بَعْدَ الصَّلُوّة بَعْدَ الصَالِقُونُ الْحَالِقُ الْحَالِقُونُ الْحَالِقُونُ الْحَالْمُ الْحَالُونُ الْحَالُونُ الْحَالُونُ الْحَالُونُ الْحَالُونُ الْحَالُو

رَبَطَ अयत् अर्थ ও তার षात्रा উদ্দেশ্যে : শंकि فَعَالٌ अयत् أَسُمُ مَصْدَرُ आिं आिं आिं आिं श्रित वर्श – वांधा । यिमन वना रहा, اَلشَّئَ पूर् कता, मज्रू कता । यिमन, आल्लारत वांशे – اَلشَّئَ عَلَى عَلَيْهِا – यूप् कता, मज्रू कता । यिमन, आल्लारत वांशे عَلَى عَلَيْهِا – यूप् कता, किनिस्तत उपत अपन थांका । यिमन वना रहा – رَابُطُ عَلَى الشَّئِّ أَنْ وَاظْبَ

: এর পারিভাষিক অর্থ : مَعْنَى الرّبَاطِ إِصْطِلَاحًا

اَلْوَقُوْفُ فِى الْحُصُّوْنِ وَمَوْضَعِ الْمُخَافَةِ بِالْاَسْلِحَةِ وَالْاَمْتِعَةِ مُقَابِلَةَ الْاَعْدَاءِ 
- এর মতে - بَعْهُوْر مُحَيِّدِثِبْنَ 
অর্থাৎ অন্ত্র-শন্ত্রসহ শক্তর মোকাবেলায় ঘাঁটিতে ভয়ের জলায়গায় দৃঢ়ভাবে অবস্থান করাকে رَبَاطُ বলে। যেমন, আল্লাহ

বলেন - يَا يَهُا الَّذِيْنَ امْنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ - বলেন

أَدُّ بَالرِّبَاطِ مُهُنَا प्रालाठा হাদীসে বর্ণিত اَلرِّبَاطُ -এর মর্মার্থ : আলোচ্য হাদীসে الْمُرَادُ بِالرِّبَاطِ مُهُنَا الْمُرَادُ بِالرِّبَاطِ مُهُنَا الْمُرَادُ بِالرِّبَاطِ مُهُنَا اللهُ الل

অথবা, কষ্টের সময় পূর্ণভাবে অজু করা, মসজিদের দিকে বেশি যাওয়া এবং এক নামাজের পর অপর নামাজের প্রতীক্ষায় থাকা, এ তিনটি কাজ করার ক্ষেত্রে শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনার বিরুদ্ধে জিহাদ করার অর্থকেই رَبَاطُ বলা হয়েছে। অথবা, শুধুমাত্র নামাজের প্রতীক্ষায় থাকাকে বুঝানো হয়েছে।

অথবা, তিনটিকেই বুঝানো হয়েছে, যার উপর ভিত্তি করেই فَذْلِكُمُ ٱلرِّياطُ وَهُ الرَّاطُ आথবা, তিনটিকেই বুঝানো হয়েছে।

وَعُرْكِكِ عُثْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَ قَالَ وَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَّ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ تَوضَّا فَاحْسَنَ الْعُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِه حَتّى تَخْرَجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

২৬৩. অনুবাদ: হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হুরশাদ করেছেন, যে
ব্যক্তি অজু করে, আর সে অজু উত্তমরূপে করে, তার
পাপসমূহ তার শরীর হতে বের [দ্রীভূত] হয়ে যায়।
এমনকি তার নখের নিচ হতেও পাপ দূর হয়ে যায়।
–[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

'كُنُ أَجْسَادٍ أَمْ لاَ' क्राह **দেহ বিশিষ্ট কি**-না? আলোচ্য হাদীসে مِنْ جَسَدِهِ جَسَدِهِ विभिष्ठ कि-না? আলোচ্য হাদীসে مَنْ جَسَدِهِ যে, গুনাহেরও শরীর আছে। কেননা, বের হওয়ার জন্য শরীর আবশ্যক। এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ নিম্নরপ—

- ইবনুল আরাবী (র.)-এর মতে, এখানে রূপকার্থে গুনাহ বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা দ্বারা গুনাহ মাফের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে গুনাহের কোনো শরীর নেই।
- ২. ইমাম সুয়ৃতী (র.) এটাকে প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে গুনাহেরও অঙ্গিক রূপ আছে। আর তা হলো গুনাহের ফলে অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। এটা হাদীস দ্বারা সাবেত আছে। তা ছাড়া হজরে আসওয়াদ মূলত সাদা ছিল বান্দার পাপরাশি টেনে নেওয়ার কারণে তা কালো হয়ে গেছে।

ইমাম আবৃ হানীফা ও আবৃ ইউসুফ (রা.) অন্তর চক্ষু দারা অজু গোসলে ব্যবহৃত পানিতে শুনাহ দেখতে পেতেন। এ জন্য তারা ব্যবহৃত পানিকে নাপাক বলেছেন।

আন্ওয়ারুল ফিপকাত (১ম খণ্ড) – ৪

وَعَرْجُكُ اللّهِ عَلَى الْمَرْسُرَةَ (رضا) قَالَ وَاللّهُ الْعَبْدُ وَاللّهُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهُ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ النّها بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ الْجِرِ قَطْرِ النّهاءِ فَاذَا غَسَلَ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ عَسَلَ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ عَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ الْجِرِ قَطْرِ الْمَاءِ أَوْ مَعَ الْجِرِ قَطْرِ الْمَاءِ مَشَلْمُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ الْجِرِ قَطْرِ الْمَاءِ مَنَ النَّذَنُوبِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ حَتَّى يَحْرُجَ نَقِيبًا مِنَ النَّذَنُوبِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ حَتَّى يَحْرُجَ نَقِيبًا مِنَ النَّذُنُوبِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

২৬৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন—যখন কোনো মুসলমান কিংবা মু'মিন বান্দা অজু করে এবং মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন অজুর পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার মুখমণ্ডল হতে ঐ সকল পাপ দূর হয়ে যায়, যেগুলোর প্রতি সে দু'চোখ দিয়ে তাকিয়েছিল। আর যখন সে হাত ধৌত করে, তখন অজুর পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার হাত হতে ঐ সকল পাপ মুছে যায়, যেগুলো সে দু'হাতে করেছিল। আর যখন সে পা দু'টো ধৌত করে, তখন অজুর পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তা করেছিল। আর যখন সে পা দু'টো ধৌত করে, তখন অজুর পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঐ সকল পাপ দূর হয়ে যায়, যেগুলোর দিকে সে হেঁটেছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত সে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। –িমুসলিমা

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভারতি করা, ২. দু'হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করা, ৩. মুখমণ্ডল ধৌত করা, ২. দু'হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করা, ৩. মাথা মাসাহ করা, ৪. দু'পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করা।

আজুর ফরজসম্বের দিলিল: অজুর ফরজের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন— يَالَيُّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ الْوَا قَمْتُمْ اللَّي الْمَاوَةِ وَالْمَسْعُوا بِرُوسُكُمْ وَارْجُلُكُمْ اللَّي الْمَعْبَيْنِ وَامْسَعُوا بِرُوسُكُمْ وَارْجُلُكُمْ اللَّي الْكَعْبَيْنِ وَامْسَعُوا بِرُوسِكُمْ وَارْجُلُكُمْ اللَّي الْمُعْرَافِيقِ وَامْسَعُوا بِرُوسِكُمْ وَارْجُلُكُمْ اللَّي الْمُوالِيقِي اللَّيْعِيْنِ وَالْمُسْتُونِ وَالْمُولِيقِيْنِ وَالْمُسْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ

وَعُرْفِكَ عُثْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَاللهِ رَصُولُ اللهِ عَضْ مَا مِنْ امْرِءٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاوَةً مَكْتُوبَةً فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ النَّذُنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتَ كَبِيْرَةً وَ ذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ . رَوَاهُ مُسْلَمُ

২৬৫. অনুবাদ: হ্যরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম হ্রাইরশাদ করেছেন— যখন
কোনো মুসলমানের নিকট ফরজ নামাজের সময় উপস্থিত
হয়, আর সে উত্তমরূপে তার অজু, তার বিনয় ও তার রুকু
সিজদা করে, তখন সে নামাজ তার পূর্বেকার সমস্ত
গুনাহের জন্য কাফফারা হয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে
কবীরা গুনাহ না করে। আর এটা সর্বদাই [সর্ব্যুগে] হয়ে
থাকে। –[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

َالْاِخْتَـلَانُ فِیْ کُوْنِ الْحُسَـنَاتِ کُفَّارَةً لِلذُّنُوْبِ الْحُسَـنَاتِ کُفَّارَةً لِلذُّنُوْبِ الْحُسَـنَاتِ کُفَّارَةً لِلذُّنُوْبِ الْحُسَـنَاتِ کُفَّارَةً لِلذُّنُوْبِ الْحُسَـنَاتِ کُفَّارَةً لِلذُّنُوبِ الْحُسَـمَاتِينَ عُلَيْكُونِ الْحُسَـنَاتِ كُفَّارَةً لِلذُّنُوبِ الْحُسَامِةِ مَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

আল্লামা নববী (র.) বলেন, মানুষের নেক আমল দ্বারা শুধুমাত্র তার সগীরা গুনাহ মাফ হয়, কবীরা গুনাহ নয়। আর তার সগীরা গুনাহ না থাকলে কবীরা গুনাহের শাস্তিতে কিছুটা লঘু হওয়ার আশা করা যায়। যদি তার কবীরা গুনাহ না থাকে. তবে তার মর্যাদা বুলন্দ হয়।

ম'তাযিলীগণ বলেন, কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত মাফ করা হয় না। তবে নেক আমলের কারণে ব্যক্তির সগীরা গুনাহ আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই মাফ করে দেন। তবে শর্ত হচ্ছে, কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে।

দিলল : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- إِنْ تَجْتَنِبُواْ كَبَاتُورَ مَا تَنْهُونْ عَنْهُ نُكَيِّرْ عَنْكُمْ سَيِتَاتِكُم আশআরীদের মতে, নেক আমল দ্বারা অবশ্যই স্গীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়, যদিও সে তওবা না করে কিংবা কবীরা গুনাহ হতে বেঁচে না থাকে।

দিলল : তাঁদের দলিল হচ্ছে, আল্লাহ তা আলার বাণী – اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُنْهِبُنَ السَّبِثَاتِ আহলে সুনুত ওয়াল জামাতের মতে, নেক আমল দ্বারা সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর কবীরা গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য তওবা শর্ত। তবে তা আল্লাহর উপর বাধ্যতামূলক নয়।

দিলল : তাঁদের দলিল হচ্ছে আল্লাহর তা আলার বাণী—

١. وَمَنْ يَكْمَلُ سُوْءً أَو يُظُلُّمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِر اللَّهَ يَجِد اللَّهَ غَفُورًا رُّحبْمًا

٢. إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفُرُ أَن يُشُرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذُلِكَ لَمَنْ يَّشَآ ا ءُ

٣. يَايَهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسٰى رَبُّكُمْ اَنَ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَِ

٤. هُوَ الَّذَى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عبَاده الخ.

এখানে উল্লেখ্য যে, শিরক ব্যতীত গুনাহসমূহ মাফ হওয়া, তা কবীরাই হোক বা সগীরাই হোক, আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন তবে কবীরা গুনাহও তওবা ব্যতীত মাফ করতে পারেন এবং সগীরা গুনাহের জন্যও শাস্তি দিতে পারেন।

وَعَنْ لِكُنَّهُ اَنَّهُ تُوضًّا فَافْرَغَ عَلَى يَدَيْدٍ ثَلْثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَثًا ثُمٌّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِمْرِفَقِ ثَكُثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَثًا ثُمَّ الْيُسْرى ثَلْثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوضَّأَ نَحْوَ وُضُوْبِي هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوضَّأَ وُضُوْتِى هٰذَا ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بِشَيْعُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . مُتَّفَقُّ عَلَيْدِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِي .

২৬৬. অনুবাদ: হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একবার অজু করলেন তখন তিনি দুই হাতের কজির উপর পর্যন্ত তিনবার পানি ঢাললেন। অতঃপর কুলি করলেন এবং নাকের ভিতর পানি দিলেন। এরপর নিজের মুখমণ্ডল তিনবার ধুইলেন। পরে ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন এবং বাম হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন, অতঃপর নিজের মাথা মাসাহ করলেন। এরপর ডান পা তিনবার ধুইলেন এবং বাম পাও তিনবার ধুইলেন। এরপর বললেন, আমি রাস্লুল্লাহ -কে আমার এ অজুর মতো অজু করতে দেখেছি এবং আরও বললেন- যে ব্যক্তি আমার এ অজুর মতো অজু করে অতঃপর দু' রাকাত নামাজ পড়ে যাতে সে আপন মনে এ দু' রাকাতের ধ্যান ছাড়া অন্য কোনো বিষয় না ভাবে, তাহলে তার বিগত জীবনের সগীরাহ গুনাহসমূহ মার্জনা করে দেওয়া হয়। -[বুখারী ও মুসলিম] তবে উল্লিখিত ভাষ্য বুখারী শরীফের।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হয়েছে তা হলো তাহিয়্যাতুল অজু। এ দু' রাকাত দ্বারা উদ্দেশ্য: অজু করার পর যে দু' রাকাত নামাজ পড়ার কথা বলা হয়েছে তা হলো তাহিয়্যাতুল অজু। এ দু' রাকাত নামাজ যে কোনো অজুর পরই পড়া যায়। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো ওয়াক্ত নেই। কেউ কেউ একে জুমার নামাজের অন্তর্ভুক্ত করেন। এটি একেবারেই ভুল ধারণা। যে কোনো সময় অজুর পরে দু' রাকাত তাহিয়্যাতুল অজু এবং যে কোনো সময় মসজিদে প্রবেশ করে দু' রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ মোস্তাহাব হিসেবে পড়া যায়। এর জন্য অসংখ্য ছওয়াব রয়েছে।

بَشَيْ بَشَيْ اللّهِ এর ব্যাখ্যা : মানুষ নামাজে দণ্ডায়মান হলে শয়তান অসংখ্য কুমন্ত্রণা নামাজির মনে সৃষ্টি করে। এটা প্রায় মানুষেরই হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি এটা পরিহার করে একাগ্রচিত্তে নামাজ পড়তে পারে তার নামাজ দ্বারাই বিগত জীবনের সগীরা গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়।

এখানে شَيْء দারা কি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে, এ বিষয়ে হাদীস বিশারদগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন, যা নিম্নরূপ—

- ১. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, কুর্ন্সু দ্বারা এমন পার্থিব কাজ বা চিন্তাকে বুঝানো হয়েছে, যা নামাজের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তিনি আরও বলেন, অবশ্য এ ধরনের চিন্তা জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে তা পরিহার করত পুনরায় মনকে নামাজের দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত, তবেই তার জন্য হাদীসে বর্ণিত ফজিলত লাভ হবে। কেননা, এ ধরনের কল্পনার জন্য আল্লাহ কোনো শাস্তিদেবেন না।
- ২. আবার কেউ কেউ বলেন, بِشَيْء দ্বারা এমন জল্পনা-কল্পনা বুঝানো হয়েছে, নামাজের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই, যদিও তা আখিরাত বা পরকাল সম্পর্কিত হোক না কেন।
- ৩. কেউ কেউ বলেন, হাদীসাংশের মর্মার্থ হলো, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একাগ্রচিত্তে নামাজ আদায় করা, লোক দেখানো, লোক শুনানো বা আত্মন্তরিতা সৃষ্টি এ রকম যেন না হয়।

وَعُرْكِكُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ مَسْلِمٍ مَسْلِمٍ مَسْلِمٍ مَسْلِمٍ مَسْلِمٍ مَسْلِمُ فَضَوَمَ ثُومً مُسْلِمٍ مَسْلِمُ فَكُمْ مَسْلِمُ فَكُمْ مَسْلِمٌ مَسْلِمٌ مَلْمِهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ مَسْلِمٌ

২৬৭. অনুবাদ: হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন— যে মুসলমান অজু করে আর তার অজু সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করে। অতঃপর উঠে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিজের অন্তর ও বাহিরকে সম্পূর্ণরূপে [আল্লাহর দিকে] নিবদ্ধ রাখে, তার জন্য জান্নাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। -[মুসলিম]

وَعَرْضَا فَكَ رَسُولُ اللهِ عَصَرَ بُنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّا أُفَيُسْبِعُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَتَوَضَّا فَعَيْبِهِ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ اَصَّهُدُ اَنْ لَا اللهُ وَاَنَّ مُحَتَّمَدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ اللهَ اللهُ وَمَدْهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَصَّهُدُ اَنْ لَا اللهُ اللهُ وَحَدْهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاصَّهُدُ اَنْ لَا اللهُ اللهُ اللهُ وَحَدْهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاصَّهُدُ اَنْ لَا مُحَتَّمَدًا

২৬৮. অনুবাদ: হযরত ওমর ইবনুল খান্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কলেছেন—তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজু করে এবং অজুকে [সকল নিয়ম-কানুনসহ] পরিপূর্ণভাবে সুসম্পন্ন করে, অতঃপর বলে— أَشْهَدُ أَنْ لاَ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ [আর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা বৃদ নেই, আর মুহামদ তাঁর বান্দা ও রাসূল] অপর বর্ণনায় আছে যে, اللهُ وَالشَهْدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُكُ وَحُدُهُ لاَ شُولِدًا لَكُ وَاشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُكُ [سَوْاد, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা বৃদ

 নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ 🚟 তাঁর বান্দা ও রাসুল।] তার জন্য আটটি বেহেশতের দরজা খুলে দেওয়া হবে। সে ওগুলোর যে কোনো এক দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে এরূপই বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম হুমাইদী এককভাবে ইমাম মুসলিম বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহের মধ্যে এবং ইবনুল আছীর জামে'উল উস্লেও এরপই বর্ণনা করেছেন, শায়খ মুহিউদ্দীন নববী (র.) মুসলিম শরীফের হাদীসটি [তাঁর রিয়াযুল সালেহীন থ্যন্ত্র- আমরা যেরূপ বর্ণনা করেছি ঠিক সেরূপই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শেষে একথাটুকু উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম তিরমিয়ী (র.) এ অশটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন– اَلَكُهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّتَوَابِيْنَ وَاجْعَلْنِى مِنَ অধিং হে আল্লাহ আমাকে তওবা الْمُتَطَهِرِيْنَ কবুলকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের দলভুক্ত করুন। আর মহিউস সুনাহ কর্তৃক সহীহ হাদীসসমূহের মধ্যে বর্ণিত হাদীসটির বর্ণনা ছিল নিম্নরূপ- যে অজু করে এবং উত্তমরূপে অজু করে ....। শেষ পর্যন্ত। ইমাম তিরমিয়ী তাঁর জামে গ্রন্থে সেই হাদীসটি অবিকল নকল করেছেন। তবে তিনি آزَّ مُحَتَّدً শব্দের পূর্বে آشْهَدُ শব্দটির উল্লেখ করেননি।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- ১. ইমাম নববী (র.) বলেন, ইমামদের সর্বসম্মত মত হলো অজু করার পর শাহাদাতাইন পাঠ করা মোস্তাহাব।
- ২. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, অজু সমাপনান্তে শাহাদাতাইন পাঠ করার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অজুর মাধ্যমে শারীরিক অপবিত্রতা দূরীভূত করার পর একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদত করার পরিশুদ্ধ মানসিকতা সৃষ্টি এবং অন্তর হতে সব ধরনের শিরক ও হিংসা বিদূরীত করে দেওয়ার মন-মানসিকতা তৈরি করা। অর্থাৎ শাহাদাতাইন পাঠের দ্বারা অন্তরের পবিত্রতা অর্জন হয়।

  আত্রের পবিত্রতা অর্জন হয়।

  এর ব্যাখ্যা: সর্বদাই মানুধের পিছনে শয়তান লাগা রয়েছে। তাই পাপাচারে লিপ্ত হতে মজির জন্য আল্লাহর নিক্ট পার্থনা করা প্রত্যেকেরই উচ্চিত্র এ

  - এর ব্যাখ্যা : অজুর মাধ্যমে তো মানুষের শারীরিক পবিত্রতা অর্জিত হয়। এতদসত্ত্বেও অর্জুর শেষে উপরোক্ত দোয়া পাঠ করার কারণ কি ? হাদীসবিশারগণ এর কয়েকটি জওয়াব দিয়েছেন—-
- ১. বান্দা অজু করে অর্থাৎ পবিত্র হয়ে আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা জানাবে যে, আমি গুনাহে লিপ্ত হয়ে অতীতে যে নাপাক হয়েছিলাম, এখন অজু করে তা থেকে পবিত্র হয়েছি। সুতরাং ভবিষ্যতে যেন অনুরূপভাবে পবিত্র থাকতে পারি, সে ফরিয়াদ তোমার কাছে রইল।

- ২. অথবা, অজুর দ্বারা বাহ্যিক বা দৈহিক পবিত্রতা অবলম্বন করেছি বটে, তবে আমাকে চারিত্রিক ও নৈতিক অবক্ষয় হতে পবিত্র করে চরিত্রবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও।
- ৩. অথবা, বাহ্যিক ও দৈহিক পবিত্রতা অবলম্বন করাটা আমার সাধ্যের মধ্যে ছিল, তা আমি অবলম্বন করেছি। কিন্তু আত্মিক পবিত্রতা হাসিল করাটা তোমার কুদরত ও অনুগ্রহের অধীনে। সুতরাং তুমি তোমার বিশেষ মেহেরবানীতে আমার অন্তরকেও পবিত্র করে দাও।
- 8. অথবা, এটা দ্বারা অজুকারী আল্লাহর শাহী দরবারে এই প্রার্থনা করে যে, হে আল্লাহ! আমি অজু দ্বারা যে পবিত্রতা অর্জন করেছি সেই পবিত্রতার উপর যেন মৃত্যু পর্যন্ত থাকতে পারি।

বলে তিন্তু তার জন্য জানাত অবধারিত, তাই সে যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করার ইচ্ছা করতে পারবে। সব কয়টি দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এমন কোনো কথা নয় এবং হাদীসের অর্থও তা নয়।

আটিট জান্নাতের নাম : মহান স্রষ্টা তার অনুগত বান্দাদের পুরস্কৃত করার জন্য যে আটিটি চির শান্তির স্থান তৈরি করেছেন সেগুলোর নামসমূহ নিম্লে উপস্থাপিত হলো—

وَعَرْدِكِ آبِی هُرَیْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أُمَّتِی يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ غُرَّا مُّحَجَّلِیْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِیْلَ غُرَّتَهُ فَلَیْهُ عَلَیْهِ

২৬৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—
আমার উন্মতকে কিয়ামতের দিন জান্নাতের দিকে
উজ্জ্বল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট অবস্থায় ডাকা হবে তাদের
অজুর চিহ্নের কারণে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি
তার উজ্জ্বলতা দীর্ঘ করতে চায়, সে যেন তা করে।
—[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

বিশেষ করে যে ঘোড়া এ ধরনের হয় তাকে غُرُّ مُحَجَّلْ وَ वना হতো। একদা মহানবী কলেন, কিয়ামতের দিন আমি আমার উদ্মতকে হাশরের মাঠে চিনে ফেলব। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, এত লোকের মধ্যে আপনি তাদেরকে কিরপে চিনতে পারবেন ? এর জবাবে তিনি বললেন, অজুর চিহ্নের কারণে তারা 'গোর্রে মহাজ্ঞাল' হবে, তা দেখে আমি তাদেরকে চিনতে পারব। মোটকথা, অজুর কারণে তাদের কপাল এবং অন্যান্য অঙ্গ যা অজুর মধ্যে ধোয়া হয়েছে তা ঝলমলে শুল্র বর্ণের হবে। এটা হবে এ উদ্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ফলে তা হবে সনাক্তের প্রতীক। অথবা তাদেরকে উক্ত ক্রিক্টি নামেই আহ্বান করা হবে এবং বলা হবে যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য এদিকে ছুটে আস।

এর ব্যাখ্যা : মহানবী ক্রের ব্যাভি এই নিদর্শনকে বৃদ্ধি করার ক্ষমতা রাখে সে যেন তা করে। এ বাক্টির কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে—

- ১. মানে ও পরিমাণে বর্ধিত করবে, এভাবে যে অজু করার সময় অজুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ ফরজের সীমা হতে যৎকিঞ্চিৎ অধিক ধৌত করবে, যাতে ফরজের পূর্ণতায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ না থাকে। তবে খুব বেশি স্থান ধৌত করা মাকরহ।
- ২. অথবা, তার সংখ্যা বেশি করা। যেমন— প্রত্যেক ফরজ ও নফল নামাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অজু করা এবং অজুর অঙ্গুলোকে ভালোভাবে ধৌত করা, যাতে অজুর অঙ্গসমূহ শুদ্রতা ও উজ্জ্বলতায় ঝলমলে হয়ে উঠে। যেমনি অন্য হাদীসে এসেছে যে, অজুর উপর অজু করলে তার আমলনামায় দশ নেকী লেখা হয়। নেকী যখন বাড়ে তখন শুদ্রতা বাড়বে। তবে সে অজুর পরে ইবাদত না করলে পুনঃ অজু করা ঠিক নয়।

وَعَنْ ٢٧٠ مَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ اللهِ عَلَى تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَبْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوْءُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৭০. অনুবাদ: উক্ত হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হুলু ইরশাদ করেছেন-মু'মিনের অলঙ্কার [তথা অজুর চিহ্ন] সে পর্যন্ত পৌছবে, যে পর্যন্ত তার অজুর পানি পৌছবে। [মুসলিম]

# विठीय वनुत्र्ष्ट्त : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

عَنْ ٢٧٠ ثُوْبَانَ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَ رَضِهُ وَلَنْ تُحْصُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا وَاللهِ عَلَى السَّقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا وَاعْمَلُوهُ السَّمَلُوةُ وَاعْمَلُوهُ وَالْآيُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنَ . وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنَ . وَوَاهُ مَالِكُ وَاحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

২৭১. অনুবাদ: হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন— [হে
ঈমানদারগণ!] তোমরা নিজ নিজ কর্মে অটল থাকবে।
অবশ্য তোমরা [সকল কর্মে] অটল থাকতে পারবে না।
তবে জেনে রাখ যে, তোমাদের সকল কর্মের মধ্যে
নামাজই সর্বোত্তম। কিন্তু ঈমানদার ব্যতীত আর কেউই
অজুর [যাবতীয় নিয়মের] প্রতি যতুবান হয় না। –[মালিক,
আহমদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা : اِسْتَقَيْمُوْا শব্দটি اِسْتَقَامَةُ থেকে নিৰ্গত। এর শাব্দিক অর্থ – প্রতিষ্ঠিত থাকা বা স্থির থাকা। পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কার্জি ইয়ায (র.) বলেন –

আর্থাৎ, সত্যের অনুসরণ, ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং সঠিকপথ অবলম্বন করা। রাস্ল উক্ত হাদীসের মাধ্যমে ন্যায়ের উপর অটুট থাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা আলাও রাস্ল فَ مَنْ تَابَ مَعَكُ তবে রাস্ল فَ وَاسْتَقِنْم كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكُ তবে রাস্ল আল্লাহ এটাও স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, এটার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা তোমাদের জন্য সহজসাধ্য নয়। তবে সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে সত্য ও ন্যায়ের উপর অবিচল থাকার জন্য। অবশ্য এর দ্বারা রাস্ল

এর ব্যাখ্যা : রাসূল এর আলোচ্য বাণীটির ব্যাখ্যা হলো, ন্যায়-পরায়ণতা অবলম্বন করা এবং আমল আখ্লাকে ইন্সাফের মানদণ্ডের উপর বহাল থাকা খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। অবশ্য যদি আল্লাহ তা আলা কারো প্রতি অনুগ্রহ করেন, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। আর সমস্ত আমলের মধ্যে নামাজকে উত্তম আমল বলা হয়েছে, অথচ তাতে অবিচল, অটুট থাকাও সবচেয়ে বেশি কষ্টসাধ্য। আল্লাহ্র কালামের ঘোষণা وَانْهَا لَكَبِيْرَةُ إِلَّا عَلَى النَّفَاشِعِيْنَ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالِ

কেউ কেউ کُنْ تُحْصُواً এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন– তোমরা যথাযথভাবে নিজ কর্তব্য পালনে সক্ষম হবে না বটে, তবে তোমরা আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে চেষ্টা-সাধনায় সামান্যতম ক্রটি করবে না; বরং শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তোমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ الْأُ مُؤْمِنَ : অজু হলো পবিত্রতার অন্যতম মাধ্যম। এটা অতি সহজ বিষয় হলেও সব সময় এই অবস্থায় থাকা সহজসাধ্য কাজ নয়। এমনকি অজুর সকল নিয়ম-কানুন, সুনুত– মোস্তাহাব সবগুলোসহ অজু করা সবার জন্য সহজ নয়। তবে একমাত্র মু'মিন ব্যক্তিই অজুর সকল নিয়ম-কানুন মেনে অজু করতে পারবে এবং সর্বদা অজুর উপর থাকতে সক্ষম হবে। বস্তুত আল্লাহর ভয় যাদের অন্তরে রয়েছে তারাই সর্বদা অজুর উপর থাকতে পারে। وَعَرِكِكِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَّ وَالَّ وَالَّ وَالَّ وَالَّ وَالْمُ التِّرْمِذِيُّ وَالْمُ التِّرْمِذِيُّ

২৭২. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি এক অজু থাকতে উপর পুনঃ অজু করে তার জন্য দশটি নেকী লেখা হয়। –[তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شُرْحُ الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা: এক অজু থাকা অবস্থায় আরেক অজু করা, তথা সর্বদা অজুর সাথে থাকা অত্যন্ত ছওয়াবের কার্জ। তবে একবার অজু করে তা দ্বারা যদি নামাজ পড়া, কুরআন তিলাওয়াত করা বা এ জাতীয় কোনো ইবাদত না করা হয় তব দ্বিতীয়বার অজু করা ঠিক নয়। কেউ কেউ একে মাকরহ বলেছেন। আর এরপ ইবাদত করার পর অজু থাকা অবস্থায় যদি দ্বিতীয়বার অজু করে তব উল্লিখিত ১০টি নেকী লাভ করবে।

# ् وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عُرْكِكِ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مِفْتَاحُ الْجُنَّةِ الصَّلُوةُ مِفْتَاحُ الْجُنَّةِ الصَّلُوةُ مِفْتَاحُ الصَّلُوةِ الطُّهُوْدُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ

২৭৩. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন— জান্নাতের
চাবি কাঠি নামাজ আর নামাজের চাবিকাঠি পবিত্রতা।
— আহমদা

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

रामीरमत राजिशा: তালাবদ্ধ কোনো গৃহে প্রবেশ করতে হলে সে গৃহের চাবি হস্তগত একান্ত আবশ্যক, অন্যথা সে গৃহের প্রবেশ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তেমনিভাবে জানাতে প্রবেশ করতে হলে ও চাবির দরকার হবে। আর বেহেশতের চাবি হচ্ছে নামাজ। এটা ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা নামাজ এমন এক ইবাদত যার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট বান্দার দীনতা ও হীনতা প্রকাশ পায়। আনুগত্যের সর্বোত্তম নিদর্শন এর মধ্যেই পাওয়া যায়। আবার এ নামাজের চাবি হলো পবিত্রতা তথা অজু-গোসল। পবিত্রতা ছাড়া নামাজ হবেই না। কাজেই বুঝা গেল যে, পবিত্রতা নামাজের চাবি। আর নামাজ বেহেশতের চাবি অর্থাৎ এগুলো একটি আরেকটির উপর নির্ভরশীল।

وَعَرْفِكِ مَنْ اَصْعَابِ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ مَلَّى صَلَوة الصَّبْحِ فَقَرأً الرُّوْمَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَابِالُ اُقُوامٍ يُصَلُّونَ السُّهُورَ وَإِنَّمَا يُكَبِّسُ عَلَيْنَ الْعُرْانَ اُولَئِكَ . رَوَاهُ التَّسَائِيُّ يُكِبِّسُ عَلَيْنَا الْقُرْانَ اُولَئِكَ . رَوَاهُ التَّسَائِيُّ يُكِبِّسُ عَلَيْنَا الْقُرْانَ اُولَئِكَ . رَوَاهُ التَّسَائِيُّ

২৭৪. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত শাবীব ইবনে আবৃ রাওহ (র.) রাসূলুল্লাহ —এর সাহাবীগণের মধ্য হতে এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ ক্ষজরের নামাজ পড়লেন এবং [নামাজ] সূরায়ে রূম পড়লেন, কিন্তু পড়ায় কিছুটা এলোমেলো হয়ে গেল। অতঃপর তিনি নামাজ শেষ করে বললেন, এ লোকগুলোর কি হয়েছে যে, তারা আমাদের সাথে নামাজ পড়ে, অথচ ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করে না। এরাই আমাদের কুরআন পাঠে বিয়্ন [এলোমেলো] সৃষ্টি করে। –িনাসাঈ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِنَّمَا يُلَبِّسُ عَلَيْنَا الْقُرْانُ اُولِئِكُ । এর ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুকতাদির প্রভাব ইমামের উপর প্রতিফলিত হয়। কেননা, দেখা গেল যে, মুকতাদির অজু ঠিকমত না হওয়ায় রাসূল গেল, ফলে তিনি নামাজ শেষে এর কারণ ব্যাখ্যা করেন। আর এ কারণে রাসূলে করীম হাত্র বহু হাদীসে উত্তমরূপে অজু করার তাকিদ প্রদান করেছেন। আর ভালোভাবে অজু করার অর্থ হলো– অজুর সকল ফরজ, সুনুত, মোস্তাহাব ও দোয়া দর্রদ যথাযথভাবে পালন করা।

وَعَرْوَكِ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ قَالَ عَدَّهُ نَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى فَي يَدِي اَوْ فِيْ يَدِهِ قَالَ قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

২৭৫. অনুবাদ: বনী সুলাইম গোত্রের জনৈক [সাহাবী] ব্যক্তি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ আমার অথবা তাঁর নিজের হাতে [পরবর্তী বর্ণনাকারীর সন্দেহ] গুণে গুণে [পাঁচটি কথা] বললেন যে, 'সুবহানাল্লাহ' বলা পাল্লার অর্ধেক, 'আলহামদুলিল্লাহ' তাকে পূর্ণ করে দেয় এবং 'আল্লাছ আকবার' আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেয়। রোজা ধৈর্যের অর্ধাংশ। আর পবিত্রতা ঈমানের নামাজের] অর্ধাংশ। —[তিরমিয়ী এবং তিনি বলেন এ হাদীসটি হাসান।]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভূমিনের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেওঁয়া হয়। এর মর্মার্থ হলো– 'আল্লান্থ আকবার' পাঠ করলে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেওঁয়া হয়। এর মর্মার্থ হলো– 'আল্লান্থ আকবার' বললে যে ছওয়াব হয় তা আসমান ও জমিনের মাঝখানের স্থানকে পরিপূর্ণ করে দেয়।

■ আল্লামা তীবী (র.) বলেন, 'আল্লাহু আকবার' পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও অসীম মর্যাদা ঘোষণা করা হয়। অতএব যখন আল্লাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করে তাকবীর পাঠ করা হয় তখন আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে এত ছওয়াব প্রদান করেন যে, তা দ্বারা আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হয়ে যায়।

এর অর্থ : ধৈর্য একটি মানবীয় মহৎগুণ। আল্লাহর কালামে ধৈর্য ও সবরের প্রতি বিশেষ তাকিদ দেওয়া হ্য়েছে। পূর্বের এক হাদীসে ধৈর্যকে জ্যোতি বলা হয়েছে। আর রোজার মাধ্যমেই ধৈর্যের বাস্তব প্রতিফলন ঘটে। কেননা, রিপুর মুখে রোযার দ্বারাই লাগাম লাগানো হয়। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, একজন রোজাদারই নফসের বিরুদ্ধে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। ফলে সে ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে বিজয়ী হয়।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এটার ব্যাখ্যায় বলেন, ধৈর্য (صَبُر) সাধারণত দু'প্রকার ১. অভ্যন্তরীণ ধৈর্য এবং ২. বাহ্যিক ধৈর্য। এ দু'য়ের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ ধৈর্যধারণ হয়ে থাকে। রোজার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ধৈর্যের বাস্তব প্রতিফলন ঘটে থাকে। এ জন্যই রোজাকে ধৈর্যের অর্ধেক বলা হয়েছে।

وَعُرْكِكِ عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِيّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ اذَا تَوضَّا الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ فِيْهِ وَإِذَا اسْتَنْتُرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ انْفِهِ وَإِذَا عَسَلَ اسْتَنْتُرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ اَنْفِهِ وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ حَتَى تَخُرُجَ وَفَيْ تَخُرُجَ مِنْ تَحْدِ الْخُطَايَا مِنْ وَجْهِه حَتَى تَخُرُجَ مِنْ تَحْدِ الْفُطَايَا مِنْ وَجْهِه حَتَى تَخُرُجَتُ مِنْ تَحْدِ الْفُعَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتُ مِنْ تَحْدِ الشَفَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ

২৭৬. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ সুনাবিহী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ত্রুইরশাদ
করেছেন— যখন কোনো ঈমানদার বান্দা অজু করতে
আরম্ভ করে কুলি করে, তখন তার মুখ হতে যাবতীয়
পাপ বের হয়ে যায় এবং যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে,
তখন মুখমণ্ডল হতে যাবতীয় গুনাহ দূর হয়ে যায়—
এমনকি চক্ষুদ্বের পাতার নিচ হতেও গুনাহসমূহ বের
হয়ে যায়। আর যখন সে তার হস্তদ্বয় ধৌত করে,
তখন তার হস্তদ্বয় হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে

الْخَطَايا مِنْ يَدَيْدِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ يَدَيْدِ فَإِذَا مَسَعَ بِرَاْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ اُذُنَيْدِ فَإِذَا غَسَلَ رَجْلَيْدِ خَرَجَتِ الْخَطَايا مِنْ رِجْلَيْدِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ اَظْفَارِ رِجْلَيْدِ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَوْتُهُ نَافِلَةً ـ رَوَاهُ مَالِكُ وَ النَّسَائِيُّ

যায় – এমনকি তার হস্তদ্বয়ের নখের নিচ হতেও।
যখন সে মাথা মাসাহ করে, তখন তার মাথা হতে
যাবতীয় গুনাহ দূর হয়ে যায় – এমনকি তার কর্ণদ্বয়
হতেও। আর যখন তার পদদ্বয় ধৌত করে, তখন
তার পদদ্বয় হতে গুনাহসমূহ দূরীভূত হয়ে যায় –
এমনকি তার পদদ্বয়ের নখসমূহ হতেও। অতঃপর
তার মসজিদের প্রতি গমন এবং নামাজ পড়া তার
জন্য অতিরিক্ত কাজ তথা অধিক ছওয়াবের কাজ।
—[মালিক ও নাসাঈ]

#### সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

कान মাসাহ সম্পর্কে মতভেদ: কান মাসাহ করার জন্য নতুন করে পানি নেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না १ এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ নিম্নরূপ—

(رح) : ইমাম আবৃ হানীফা ও তাঁর অনুসারীদের মতে কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানির আবশ্যকতা নেই। সাহাবীর্গণ ও তাবেয়ীনে কেরাম এ রকমই অভিমত দিয়েছেন। তাঁরা দলিল হিসেবে বলেন—

- ১. কান মাথারই অংশ বিশেষ, পৃথক কোনো অঙ্গ নয়। সুতরাং মাথা মাসহের পানি দ্বারাই কান মাসাহ করা যাবে।
- ২. এ ছাড়া উপরে উপস্থাপিত হাদীস দ্বারাও বুঝা যায় যে, কান মাথারই অংশ, যেমন-
- যেখানে হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হয় য়ে, কান মাথারই অংশ, সেখানে কিয়াস করে কানকে পৃথক অঙ্গ সাব্যস্ত করা ঠিক নয়।
- ২. আর তারা যে মাথা মাসাহের সময় নেওয়া পানিকে ক্রিক্টের কৈলেছেন তাও ঠিক নয়। কেননা, হানাফী মাযহাব মতে কান মাসাহের জন্য দু'টি আঙ্গুলকে পৃথক রাখার বিধান রয়েছে। সুতরাং ক্রিক্টের ছাড়া একটি অঙ্গ পরিপূর্ণ মাসাহের পরই পানি ক্রিক্টের তথা ব্যবহৃত হবে। আর কানতো মাথারই অংশ হিসেবে তার্কি মাসাহ করার পূর্বে পানিকে মুসতা মাল বলা ঠিক নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, সৃষ্টিগতভাবে কান মাথার অংশ এটা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় ; বরং রাস্ল ক্রার জন্য উদ্মতের সহজতার জন্য কানকে মাসাহের ব্যাপারে মাথার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এর অর্থ : হাদীস দারা সাবাস্ত হয় যে, অজুর দারা শুনাহ মাফ হয়ে যায়। এমনকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার সাথে সাথে পাপও ঝরে যায়। এরপর মসজিদে যাওয়া ও নামাজ পড়া অতিরিক্ত। বাহ্যত এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাজের কোনো গুরুত্বই নেই। মূলত ব্যাপারটি এমন নয় ; বরং অজুর দ্বারা পাপসমূহ মোচন হয়ে যাওয়ার পর নামাজ হবে এমন ইবাদত, যার দ্বারা পাপ মোচনের দরকারই নেই। এটা নামাজিকে উঁচু মর্যাদায় আসীন করবে।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, অজুর অঙ্গসমূহ হতে যে সমস্ত শুনাহ হয়েছিল, তা অজু দ্বারাই কাফ্ফারা হয়ে যায়। তবে পরে যদি অন্য কোনো শুনাহে সগীরা প্রকাশ পায়, মসজিদে গমন এবং নামাজ পড়া দ্বারা তা অতিরিক্ত কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর যদি কোনো সগীরা শুনাহই না থাকে, তবে কবীরার মধ্যে কিছুটা হ্রাস পাবে। অতঃপর তার মর্যাদা বর্ধিত হবে। তবে এই দ্রান্ত ধারণায় পড়লে হবে না যে, পরে আর নামাজই পড়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, তাতো অতিরিক্ত জিনিস সাব্যস্ত হলো। প্রকৃতপক্ষে নামাজ তো শুনাহের কাফ্ফারার জন্য পড়া হয় না; বরং সেটা হলো স্বতন্ত্র বিধান যা সমস্ত মানুষের উপর সমানভাবে প্রয়োগ হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আম্বিয়ায়ে কেরামগণ। তাঁদের তো কোনো শুনাহ নেই, তবু তাঁরা নামাজ হতে অব্যাহতি পাননি।

وَعَنْ ٢٧٧ أَبِى هُ رَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ اَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دُارَ قَوْم مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ السكُّهُ بِحُكُمْ لَاحِقُونَ وَدِدْتُ انَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا اَوَ لَسْنَا إِخْوَانُكَ بِا رَسُولَ اللُّهِ ﷺ قَالَ انْتُم اصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَثْاتُوا بَعْدُ فَعَالُوا كَبْفَ عْبِرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ اُمَّتِكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلُ غُرٌ مُحَجَّلَة كَيْنَ ظَهْرَى خَيْلِ دُهْمِ بُهُمِ اَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ قَالُواْ بَلَى يَا رَسُولَ اللُّهِ ﷺ قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُّحَجَّلِينَ مِنَ الْوَضُوءِ وَأَنا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

২৭৭. অনুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 একদা [জান্লাতুল বাকী' নামক] কবরস্থানে উপস্থিত হলেন এবং কবরবাসীদেরকে (লক্ষ্য করে) বললেন, "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে মু'মিন সম্প্রদায়ের আসল নিবাসের অধিবাসীগণ! ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব।" আমার আকাজ্ফা আমরা যেন আমাদের ভাইদেরকে দেখতে পাই। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল 🚐 ! আমরা কি আপনার ভাই নই? রাসূলুল্লাহ 🚐 উত্তরে বললেন, তোমরা আমার সাহাবী বা সহচর। আমার ভাইগণ হলো তারাই, যারা এখনও এ পৃথিবীতে আগমন করেনি। তখন সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল 🚃 আপনি আপনার সে উন্মতদের কিভাবে চিনবেন, যারা এখনও পৃথিবীতে আসেনি ? রাসূলুল্লাহ 🚐 উত্তরে বললেন, যদি কোনো ব্যক্তির নিছক কালো একরঙা ঘোড়ার পালের মধ্যে একদল ধবধবে সাদা ললাট ও সাদা পা বিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, তবে সে কি তার ঘোড়াসমূহ চিনতে পারে না ? তারা বললেন, হ্যা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই চিনতে পারে। তখন রাসূলুল্লাহ 🚃 বললেন, আমার উন্মতও অজুর কারণে ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হস্তপদ হবে এবং আমি [তখন তাদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য] হাওযে কাওছারের নিকট উপস্থিত থাকব। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ছারা বুঝা যায়, নবী করীম করবেলন : উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, নবী করীম করবেলন : উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, নবী করীম করবেলনে এসে মৃতদেরকে সালাম দিয়েছেন। অথচ তারা মৃত এবং কিছুই শুনতে পায় না। কুরআন মজীদেও বলা হয়েছে যে, فَانَكُ لاَ تُسْمِعُ الْسَوْتَى অএএব হাদীস ও কুরআনের মধ্যে বিরোধ দেখা যাছে। এর সমাধানকল্পে হাদীসবিশারদগণ নিশ্লোক্ত মতামত পেশ করেছেন—

- কুরআন মাজীদের ভাষাটি কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ কাফিরগণকে আপনি দীনের কথা শুনাতে পারবেন না। কারণ,
  তারা মৃতদের ন্যায়।
- ২. অথবা, আয়াতের মর্ম হলো– আপনি সে মৃতদেরকে কথা শুনাতে পারবেন না। যখন তারা মৃত হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ পাক নবীর কথা শুনার জন্য তাদের জীবিত করেছেন।
- ৩. অপর এক হাদীসে পাওয়া যায়, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল = ! তারা (মৃতগণ) কি ভনতে পায়? হজুর = বললেন, তোমাদের ন্যায় তারাও ভনতে পায়, কিন্তু জবাব দিতে পারে না।
- 8. অথবা, আয়াতে মৃত বলে জীবিত কাফিরগণকে বুঝানো হয়েছে। তাদের চেতনা ও অনুভূতি ঠিকই রয়েছে; কিন্তু উপকার গ্রহণ না করার এবং কল্যাণের পথ অনুসরণ না করার জন্য তাদেরকে মৃত ও কবরের লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

- ৫. অথবা, আলোচ্য হাদীসটি নবী করীম 🚐 -এর জন্য খাস।
- ৬. আল্লামা কাশ্মীরী (র.) বলেছেন فَاتَكُ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى -এর অর্থ হলো তারা আপনার কথা দ্বারা উপকৃত হবে না। কেননা, মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি বিপুল সংখ্যক হাদীস দ্বারা সাবেত হয়েছে।

সর্বোপরি কথা হলো, মৃতেরা জীবিতদের কথা শুনতে পায় এবং তাদের আমল দেখতে পায় তবে জীবিতদের কথায় তারা আমল করতে পারে না। সৃতরাং আলোচ্য হাদীস ও পবিত্র কুরআনের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই এবং রাসূল ক্রিএর মৃতদের সালাম দেওয়া অসঙ্গত নয়।

ষ্ডু জনিবার্য তথাপি মহানবী হেনশাআল্লাহ বললেন কেন? : প্রত্যেক প্রাণী যা আল্লাহ তা'আলা এ জগতে সৃষ্টি করেছেন সবই মরণশীল। মানুষ এবং সকল প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং এটা সর্বজন স্বীকৃত। আল্লাহ তা'আলাও বলেছেন كُلُّ نَفْسٍ ذَائِفَةُ ٱلْسَوْتِ - ইনশাআল্লাহ কেন বললেন ? এর উত্তরে বলা যায়—

- মৃত্যু নিশ্চিত হলেও কেউ জানে না তা কখন হবে ? সৃতরাং যখনই আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তখনই তোমাদের সাথে মিলিত হব, তাই ইনশাআল্লাহ বলেছেন।
- ২. সন্দেহের জন্য রাসূল হ্রান্ট্রইনশাআল্লাহ বলেননি ; বরং বরকত লাভের জন্য বলেছেন। অতএব এতে কোনো সন্দেহ প্রকাশ উদ্দেশ্য নয়।
- ৩. অথবা, প্রত্যেক কাজে 'ইনশাআল্লাহ' বলার মধ্যে বরকত ও আল্লাহর অনুগ্রহ নিহিত থাকে এ জন্য বলেছেন।

মহানবী وَدُوْتُ اَنَّ قَدْ رَأَيْنًا إِخْوَانَنَا 'আমরা যেন আমাদের ভাইদেরকে দেখতে পাই'-এর ব্যাখ্যা : মহানবী على -এর উক্ত বাণীর অর্থ হলো وَخُوانَنَا إِخْوَانَنَا اِخْوَانَنَا اِخْوَانَنَا اِخْوَانَنَا وَخُوانَنَا عَدْ رَأَيْنًا إِخْوَانَنَا وَخُوانَنَا عَدْ رَأَيْنًا إِخْوَانَنَا عَدْ رَأَيْنًا إِخْوَانَنَا عَدْ رَأَيْنًا إِخْوَانَنَا عَدْ رَأَيْنًا إِخْوَانَنَا وَخُوانَنَا عَدْ رَأَيْنًا إِخْوَانَنَا وَخُوانَنَا وَخُوانَا وَمُوانَا و

এ সম্পর্কে ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থে বলা হয়েছে, এর দ্বারা সাহাবীদের ভ্রাতৃত্ব অস্বীকার করা হয়নি। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন— إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ إِخُونَ বরং সাহাবীদের জন্য অতিরিক্ত আরো একটি মর্যাদা যে রয়েছে তা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। ইমাম নববী ও কাজি ইয়ায (র.)-এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বলেন, সাহাবীদের জন্য ভ্রাতৃত্ব এবং সূহবত এ দু'টি গুণ রয়েছে। আর পরবর্তী ঈমানদারদের জন্য শুধু ভ্রাতৃত্ব গুণটি থাকবে।

ক্রিক্র অর্থ : فَرَطْ : কারতুন) অর্থ – অগ্রগামী, যিনি দলের অগ্রে থেকে তাদের সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেন। তদ্রপ মহানবী হাশরের ময়দানে উত্মতকে হাউক্তেশ্কাউছারের পানি পান করানোর জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন। আর সেদিন কাউছারের মালিকও হবেন তিনি। এ মর্মে পবিত্র কুর্আনের বাণী –

সেদিন মহানবী হ্র উন্মতের জন্য হাউয়ে কাউছারের তীরে অবস্থান করবেন, আর মু'মিনগণ পিপাসায় কাতর হয়ে মহানবী হ্র-কে খুঁজতে থাকবে। তখন নবী করীম হ্র আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে তাঁর উন্মতদেরকে হাউজে কাউছারের পানি পান করাবেন।

অথবা, এ কথাটির মর্মার্থ হলো, আমি দুনিয়া হতে অগ্রে বিদায় গ্রহণ করে হাশরের দিকে হাওযে কাওছারের নিকট উপস্থিত থাকব। وَعُولُ اللهِ عَلَى الدَّرُدَاءِ (رض) قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّا اُوَلُ مَنْ يُسُوذُنُ لَكَ بِالسَّبُحُودِ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ وَانَا اَوَلُ مَنْ يُسُوذُنُ لَكَ لَهُ اَنْ يَّرْفَعَ رَأْسَهُ فَانْظُرُ اللّٰي مَا بَيْنَ يَدَيَّ فَانْظُرُ اللّٰي مَا بَيْنَ يَدَيَ فَاغُولُ اللّٰهِ كَيْفُ مِثْلُ ذُلِكَ وَعَنْ شِمَالِي مِثْلُ ذُلِكَ وَعَنْ شِمَالِي مِثْلُ ذُلِكَ وَعَنْ شِمَالِي مِثْلُ ذُلِكَ وَعَنْ يَعِينِي مِثْلُ ذُلِكَ وَعَنْ شِمَالِي مِثْلُ ذُلِكَ وَعَنْ شِمَالِي مِثْلُ ذُلِكَ وَعَنْ يَعِينِي مِثْلُ ذُلِكَ وَعَنْ شِمَالِي مِثْلُ ذُلِكَ وَعَنْ شِمَالِي مِثْلُ ذُلِكَ وَعَنْ يَعِينِي الْأُمْمِ فِيمَا بِيَنْ نُوجٍ مَثْلُ ذُلِكَ فَيْرَكُمُ وَاعْرِفُهُمْ اللّٰهِ كَيْفَ اللّٰهِ اللّٰهِ كَيْفَ اللّٰهِ كَيْفَ اللّٰهِ اللّٰهِ كَيْفَ اللّٰهِ كَيْفَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّهِ كَيْفَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ كَيْفَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

২৭৮. অনুবাদ: হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী 🚐 বলেছেন- আমিই প্রথম ব্যক্তি যাকে কিয়ামতের দিন [আল্লাহর দরবারে] সিজদা করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যাকে সিজদা হতে মাথা উঠাবার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে। অতঃপর আমি আমার সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করব এবং সমস্ত নবীর উন্মতের মুধ্য হতে আমার উন্মতকে চিনে নেব। অতঃপর আমার পিছন দিকে, ডান দিকে ও বাম দিকে এরূপ দৃষ্টি প্রসারিত করব এবং আমার উন্মতকে চিনে নেব। এ উক্তি শুনে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল – ইয়া রাসলাল্লাহ 🚐 আপনি কিভাবে হযরত নহ (আ.) হতে আপনার উন্মত পর্যন্ত এত উন্মতের মধ্য হতে আপনার উম্মতকে চিনে নিবেনঃ উত্তরে রাসলুল্লাহ 🚐 বললেন. তারা অজুর কারণে ধবঅজু চকচকে ললাট ও সাদা হাত-পা বিশিষ্ট হবে, অন্যরা কেউ এরপ হবে না। এতদ্ব্যতীত আমি তাদেরকে এরপে চিনব যে, তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে প্রদান করা হবে এবং এভাবেও তাদেরকে চিনব যে, তাদের সম্ভানগণ তাদের সম্মুখে দৌডাদৌডি করবে। - আহমদী

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

#### হৈ হি । এর অর্থ ও তার প্রকারভেদ :

শব্দিট বাবে خَتَعُ -এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ-

- े ज्या मिलाता ।
- شَفَعْتُ الرَّكْعَةَ أَيْ جَعَلْتُهَا رَكْعَتَيْنَ एथा कात्ना वस्रुक जाए कता। यमन, वला रहा جَعْلُ الشَّيْ زَوْجًا
- ৩. হৈ করা।
- مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةٌ حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا -यगन التَّوَسُّلُ بِوَسِيْلَةٍ . 8
- गित्रग्राण्त श्रिज्ञासाय भाकाग्राण् ट्राक्ट्
- ১. هِيَ السُّوَالُ فِي السُّوَالُ عِن الدُّنوّبِ مِنَ النَّذِيْ وَقَعَ الْجَنَايَةُ فِي حَقِيّهِ هَ. هم অথবা পদস্থ লোকদের নিকট অনুরোধ করাকে شُفَاعَتْ वला হয়।
- عِي سُوَالُ الْخَيْرِ لِلْفَيْرِ -কউ কউ বলেন
- 🕨 عَنْسَامُ الشَّفَاعَة : ইমাম নববী (র.) বলেছেন যে, شَفَاعَة (মাট পাঁচ প্রকার। যেমন–
- كَ. وَ السَّفَاعَةُ الْكُبُرُى لِتَمْجِيْلِ الْحِسَابِ يَوْمُ القَّبَامَةِ . এ শাফায়াত হাশরের ভীতিজনক অবস্থা ও হিসাব-নিকাশ তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্য। এটা আমাদের নবীর জন্য খাস।

- ২. اَلشَّفَاعَةُ لِادْخَالِ قَوْمٍ فِي الْجَنَّةِ بِفَيْرٍ حِسَابٍ : এক সম্প্রদায়কে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য সুপারিশ করা। এটাও আমাদের নবী ها علم المُعَالَّمَةُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ بِفَيْرٍ حِسَابٍ ا
- ৩. اَلْشَفَاعَةُ لِقَوْمٍ وَجَبَتُ عَلَيْهِمْ جَهَنَّمُ : এমন লোকদের জন্য সুপারিশ করা, যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেছে। এটাও হয়রত মুহাম্মদ = এর জন্য খাস।
- 8. اَلشَّفَاعَةُ لِإِخْرَاجِ الْمُوَجِّدِيْنَ مِنَ النَّارِ : ঐ সকল অপরাধী মু'মিনদের জন্য দোজখ থেকে নিঙ্কৃতির সুপারিশ করা, যারা জাহান্নামে প্রবৈশ করেছে। এ ধরনের শাফায়াত সকল নবী, ফেরেশতা ও পুণ্যবান লোকেরা করতে পারবেন।
- ে الشَّفَاعَةُ لِيْهَادَةِ اللَّرْجَةِ فِي الْجَنَّةِ . ﴿ وَهُمَّا اللَّهُ عَلَى الْجَنَّةِ عَلَى الْجَنَّةِ ا

মূলকথা হলো, বিভিন্ন দফায় বিভিন্ন রকমে সুপারিশের অধিকার মহানবী ক্রা লাভ করবেন। আর এই সব সুপারিশই কবুল করা হবে। আর যখন সুপারিশকারীদের সুপারিশ শেষ হয়ে যাবে, তখন দয়াময় আল্লাহ তা আলা সামান্যতম উপলক্ষ্য দারাও অনেক মানুষকে নিজের রহমতের দারা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যেমন, একদল সম্পর্কে বলা হবে – هُوُلُاءِ অর্থাৎ, এ সকল লোক আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত। তাদেরকে আল্লাহ তা আলা কোনো আমর্ল ছাড়াই জানাতে প্রবেশ করিয়েছেন।

प्रेमी الْكُبَائِرِ क्वीद्रा खनाव्काद्वीत खना त्रुभातित्मत बाभात्त मखल्खन : बिक्री क्वीद्रा खनाव्काद्वीत खना त्रुभातित्मत बाभात्त मखल्खन : बिक्री व्याद्य कि विश्व मुंभिनत्मत जना नवी-ताज्ञनभे आञ्चाव्त निकि सुभातिम कत्रत्वन । قَرْلُهُ تَعَالَى يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحَمُنُ وَرَضَى لَهُ قَوْلاً . ﴿ وَمَنْ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

٢ ـ وَ قَالَ اللَّهُ تُتَعَالَىٰ أَيْشًّا "وَلاَيَشْفَعُونْ إِلَّا لِمَين ازَّتَضَى" .

٣ ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثَلْثَةَ ؛ الْاَنْبِياءُ ثُمَّ الْعُلْمَاءُ ثُمَّ الْشُهَدَاءُ

٤ . عَنْ أَنَسٍ (رضه) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ مَشْفَاعَيْتَى لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِينَ .

মু'তাযিলা ও খারেজীদের মতে, কিয়ামতের দিনে এরপ মু'মিনদের শাফায়াত স্বীকৃত নয়। কেননা তারা চির জাহান্নামী হবে। তাঁদের দিলিল :

٢ . مَا لِلظَّالِمِينُ مِنْ حَمِينُمْ وَلا شَفِيْعِ يُطَاعُ .

٣ ـ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفَشُّ عَنْ نَفْسٍ شَيْنا ۚ وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَة ۗ

জবাব: আহলে সুনুত ওয়াল জামাত খারেজী ও মু'তাযিলাদের উপরোক্ত বক্তব্য ও দলিলের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, তাঁদের উপস্থাপিত উপরোক্ত আয়াতগুলো মূলত কাফিরদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে, مُوْمِنْ عَاصِيْ -এর শানে নাজিল হয়নি। সূতরাং তাঁদের এ দলিল এ মাসআলার ব্যাপারে সঠিক নয়।

ভথা সমস্ত নবীর উন্মতের মধ্যে ঈমানদারদেরকে ডান হাতে এমনকি ফাসিক মু মিনদেরকেও ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। সূতরাং এ নিদর্শন দারা উন্মতে মুহামাদীকে চেনার উপায় কিরপে হবে । এর উত্তরে বলা হয় যে, সম্ভবত উন্মতে মুহামাদীকে সমস্ত উন্মতের স্থাত ত্ত্বাদানীকে সমস্ত উন্মতের স্থাতি তাদেরকে তান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, ফলে এটা দ্বারা নবী করীম ক্রিমে তাঁদেরকে চিনে ফেলবেন। অথবা প্রথম নিদর্শন হবে উত্তরে বিশ্বাম বিশ্বাম ।

এর অর্থ : আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেন, মুখমণ্ডল শুভ্র ও চকচকে হওয়া থেমন এ উন্মতের একটি বৈশিষ্ট্য, আমলনামা ডান হাতে প্রদান করা এবং তাদের শিশু-সম্ভানগণ তাদের সন্মুখে দৌড়াদৌড়ি করাটাও তাদের অন্যতম দু'টি নির্দশন। হাদীসের ভাষ্যে এটাই প্রতীয়মান হয়। এ বাক্য হতে এ কথাও প্রতিভাত হয় যে, মু'মিনদের শিশুগণ জানাতী হবে।

তবে আল্লামা তীবী (র.) বলেন, কেবলমাত্র 💃 ই একমাত্র একটি পৃথকীকরণ চিহ্ন। আর শেষোক্ত দু'টি পৃথকীকরণ চিহ্ন নয় ; বরং এ উত্মতের প্রশংসা করা ও আনন্দ দানের জন্য বলা হয়েছে।

# بَابُ مَا يُسُوجِبُ الْسُوضُوءَ পরিচ্ছেদ: যেসব কারণে অজু করা আবশ্যক হয়

যেসব কারণে অজু করতে হয় তাকে "مُوْجِبَاتْ وُضُوْء" বলে । আর যে সব কারণে অজু ভঙ্গ হয় সেগুলোকে "تُوَاقِضْ وُضُوَء" বলা হয় । মূলত উভয়টি এক । শরিয়তের বিধানানুযায়ী অজু ওয়াজিব হওয়ার জন্য তিনটি স্তরের বস্তু রয়েছে । যথা–

প্রথমতঃ শরীর হতে এমন বস্তু বের হওয়া, যার ফলে সকল ওলামার মতে অজু ওয়াজিব হয়। যেমন- পেশাব, পায়খানা, বায়ু ইত্যাদি বের হওয়া।

**দ্বিতীয়তঃ** এমন কর্ম যার ফলে অজু ভঙ্গ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন- পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা।

ভৃতীয়তঃ এমন কাজ, যার কারণে অজু ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে হাদীসের শব্দ দ্বারা কিছুটা সংশয়ের সৃষ্টি হয় ; কিন্তু ফুকাহাদের সর্বসম্মতিক্রমে তা পরিত্যাজ্য। যেমন– আগুনে পাকানো কোনো বস্তু ভক্ষণ করা।

### थथम जनूत्क्ष : ٱلْفَصْلُ ٱلْأَوَّلُ

عَرْفِ ٢٧٩ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَا تُقْبَلُ صَلْوةُ مَنْ أَخْدَثَ حَتّٰى يَعَوَضَّا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

২৭৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন– যার অজু ভঙ্গ হয়েছে, তার নামাজ কবুল হয় না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অজু করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَدْرَتْ হদসের সংজ্ঞা : সাধারণত যেসব কারণে অজু ও গোসল ওয়াজিব হয় তাকে مَدُنُ বলা হয়। জনৈক ব্যক্তি হযরত আঁবৃ হুরায়রা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, 'হদস' কি? তিনি উত্তরে বলেন, মলদ্বার দিয়ে সশব্দে বা বিনা শব্দে কোনো কিছু [বায়ু] বের হওয়াকে হদস বলে। এখানে শুধু একটি বিষয়কে مَدَتُ বলা হলেও যেসব কারণে অজু গোসল আবশ্যক তাকেই مَدَتْ বলা হয়।

আর এ حَدَثُ দু' প্রকার।

- ك. حَدَثُ أَصَفَرَ : यात कल् ७५ अज् अग्राजित रग्न । यमन- मन, मृत, तायू, मयी हेजािन त्तत रुअगा ।
- ২. حَدَثَ أَكْبَرُ: यात ফলে গোসল ওয়াজিব হয়। যেমন– হায়েয ও নেফাসের রক্ত এবং বীর্য বের হওয়া।

وَعَرْضِكِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لاَ تُقْبَلُ صَلُوةٌ بِغَبْرِ طُهُودٍ وَ لَاصَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ. رَوَاهُ مُسْلِمُ

২৮০. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন- পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ আর হারাম মালের সদকা কবুল হয় না। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এই ইন্ট্রিক ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীসের এ অংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ কবুল হয় না। অথচ সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ শুদ্ধই হয় না। যখন নামাজ বিশুদ্ধই হয় না, তখন তা কবুল হওয়ার তো প্রশুই উঠতে পারে না। সূতরা এখানে পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ কবুল হয় না বলার কি কারণঃ

এর জবাবে বলা যায় যে, كَبُولُ দু' রকম। যথা-

- ২. غَبُولٌ إِضَابَتُ : যার উপর ছওয়াব নির্ভর করে। এটাকে تَبُولُ إِضَابَتُ ও বলা হয়। এটা না হলে নামাজ হয়ে যাবে তবে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। যেমন অন্যান্য হাদীসে এসেছে–

(١) لَا تُقْبَلُ صَلُوهُ الْآيِقِ حَتَى يَرْجِعَ ١٠) مَنْ أَتَى عَرَّافًا لَا تُقْبَلُ صَلُوتَةَ أَنْبَعِبْنَ صَبَاحًا

উক্ত হাদীসদ্বয়ে کَنُوْلُ দ্বারা ছওয়াব না পাওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে।

বে ব্যক্তি পানি বা মাটি কিছুই পায় না তার মাসআলা : যদি কেউ অজু বা তায়ামুম করার জন্য পানি বা মাটি কিছুই না পায়, [যেমন কেউ চাঁদে গেল] তখন সে কিভাবে নামাজ পড়বে এই বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে।

- ইমাম নববী (র.) বলেন, এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী হতে চারটি অভিমত পাওয়া যায়, যথা-
- ك. ﴿ عَلَيْهِ اَنْ يُعَلِّمُ عَلَيْهِ اَنْ يَكُمَلِّى عَلَىٰ حَالِهِ وَيَجِبَ عَلَيْهِ اَنْ يُعِيْدَ لِأَنَّهُ عُذْرٌ نَادِرٌ فَلَمْ تَسْقُطُ الْإِعَادَةُ ﴿ كَا لَهُ عَلَيْهِ اَنْ يُعِيْدَ لِأَنَّهُ عُذْرٌ نَادِرٌ فَلَمْ تَسْقُطُ الْإِعَادَةُ ﴿ كَا اللَّهُ عَلَى عَالَمُ عَلَى عَالِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ اَنْ يُعِيْدَ لِأَنَّهُ عُذَرٌ نَادِرٌ فَلَمْ تَسْقُطُ الْإِعَادَةُ ﴿ كَا اللَّهُ عَلَى عَالَمُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّ
- ২. ﴿ يُحِبُ عَلَيْهِ الْغَضَاءُ अर्था९, সে অবস্থায় নামাজ পড়া তার জন্য হারাম, তার উপর কায়া করা ওয়াজিব।
- ৩. أَنْ يُصَلَّى وَ يَبَجِبُ الْقَضَاءُ . ৩ অর্থাৎ, তখন নামাজ পড়া মোস্তাহাব, তবে পরে কাযা করা ওয়াজিব।
- 8. يَجِبُ انْ يُصَلِّى وَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ. অর্থাৎ, সে অবস্থায় নামাজ পড়া ওয়াজিব এবং কাষা পড়া আবশ্যক নয়। এটা ইমাম আহমদের মাশহুর বর্ণনা। তবে শাফেয়ীদের বিশুদ্ধ وَرُل يَجْبُ الْقَضَاءُ
- ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, তখন সে নামাজ পড়বে না ; বরং সে পরে فَضَاء করবে وَضَاء করবে يُضَلِّى وَيَجِبُ عَلَيْهِ مَعَالَى الْعَضَاء وَالْعَضَاء وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَل الْعَلَى الْع
- ইমাম আবৃ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, তখন সে হিন্দু এই তথা নামাজের মতো করবে, যেমন রমজানে حَبِيْن হতে পবিত্র হয়ে বাকি সময় রোজাদারের মতো উপবাস থাকতে হয়, তেমনি এরপ ব্যক্তি নামাজির মতো রুক্-সিজদা করবে, তবে নামাজের নিয়ত করবে না এবং পড়ে কাযা করে নেবে। এ মতের উপরই ফতোয়া। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) পরে এ অভিমত গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়।

اَلْخَيَانَةُ فِى مَالِ –শব্দের الْفُلُولُ : مَعْنَى الْفُلُولُ : عَمْنَى الْفُلُولُ : عَمْنَى الْفُلُولُ : عَمْنَى الْفُلُولُ الْفَرَيْمَةِ তবে এখানে الْفُرَيْمَةِ । অৰ্থাৎ, গনিমতের মাল আত্মসাৎ করা । যেমন কুরআনে এসেছে । الْفُرَيْمُةُ । وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ مَرَامٍ अर्थाए । وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ مَرَامٍ अर्थाए । وَمَا كَانَ لِنَبِي مَرَامٍ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

'দ্ররে মুখতার' কিতাবে লেখা আছে— ﴿ পুণ্য লাভের ইচ্ছায় যে ব্যক্তি অবৈধ মাল সাদ্কা করল। আশস্কা আছে যে, সে কাফির হয়ে যাবে'। 'হিদায়া' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লেখা আছে, যদি কারো কাছে অবৈধ মাল সঞ্চিত হয়, অথচ তার মালিকের পরিচয় জানা না যায়, তাহলে সে মাল অন্য কোনো দৃস্থকে দিয়ে দেবে, এতে ছওয়াবের আশা করবে না। যদিও এ দানে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। তবে শরিয়তের এ নির্দেশ পালনের ছওয়াব অবশ্যই পাবে। আল্লামা ইবনে কায়েয়ম তাঁর 'বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ'-এ বলেছেন— যার নিকট অবৈধ মাল সঞ্চিত হয়, যদি সে তা সদকা করে দেয়, তবে সে ছওয়াব পাবে। এ ছওয়াব সদকার কারণে নয়; বরং শরিয়তের নির্দেশ পালনের কারণে।

 ২৮১. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার অত্যধিক ময়ী নির্গত হতো, কিন্তু রাসূলুল্লাহ —এর কন্যা [বিবি ফাতেমা] আমার পত্মীরূপে থাকার কারণে নবী করীম — কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করতাম, তাই আমি [এ সম্পর্কে শরিয়তের বিধান কি? তা জেনে নিতে রাসূলুলাহ —এর নিকট জিজ্ঞেস করার জন্য] মিকদাদকে বলনাম, তখন সে রাসূলুলাহ —কে জিজ্ঞেস করল, উত্তরে রাসূলুলাহ কলেনে, সে ব্যক্তি প্রথমে পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে, অতঃপর অজু করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় পুরুষাঙ্গ হতে যে গাড় বা তরল পদার্থ প্রদীর মধ্যকার পার্থক্য : এ তিনটি বস্তুর পার্থক্য নিম্নরপ ন্যৌন উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় পুরুষাঙ্গ হতে যে গাড় বা তরল পদার্থ নির্গত হয় এবং যা দারা স্ত্রীর গর্ভের সন্তান জন্ম লাভ করে, তাকে কর্ন বীর্য বলা হয়। স্ত্রী সঙ্গম, স্বপুদোষ, কল্পনা প্রসূত কামোত্তেজনা যে কোনো কারণেই এটা নির্গত হোক না কেন, তার জন্য গোসল করা ওয়াজিব হবে। মিনী বের হওয়ার পর কিছুটা দুর্বলতা অনুভূত হয়।

- সাধারণ কামভাব উদ্রেক হওয়ার ফলে চরম কামোত্তেজনা ব্যতীত খানিকটা আঠা জাতীয় যে তরল পদার্থ বের হয় তাকে
   কলে। এটা বের হওয়ার পর শরীরে দুর্বলতা আসে না; কামস্পৃহা বৃদ্ধি পায়।
- 🕨 আর مَدْيُ রয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর জড়া জড়ি, সঙ্গমের স্বরণ বা ইচ্ছার সময় যা বের হয় তাই (مَدْيُ) মথী।
- D देवता शंकात बतक बोर्ने तलाहन।
- এটা বের হলে পুরুষাঙ্গ এবং কাপড়ে বা শরীরের অন্যকোনো স্থানে লাগলে তা ধৌত করে নিলেই তা পবিত্র হয়ে যায়।
- আর কোনোরূপ উত্তেজনা ছাড়াই পেশাবের আগে বা পরে কিংবা কোথ দিলে বা বোঝা বহন করলে অথবা রোগের কারণে যে সাদা ও গাঢ় পদার্থ বিনা বেগে বের হয়় তাকে وَدِي (ওদী) বলে। এটা বের হওয়ার ফলেও গোসল ওয়াজিব হয় না, ওধুমাত্র অজু ভঙ্গ হয়। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ ধৌত করে অজু করে নিলেই পবিত্রতা অর্জিত হয়।

وَعَنْ اللهِ عَلَى مُرَيْرة (رض) قَسَالُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَقُولُ تَوَضَّوُوا مِسَّا مَسَسِتِ النَّارُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمُ قَالَ الشَّبِحُ الْإَمَامُ الْاَجَلُّ مُحْى السَّنَّةِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَى السَّنَّةِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَى السَّنَّةِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَى السَّنَّةِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَى عَبَاسٍ عَلَيْدِ : لَهٰذَا مَنْسُوحٌ بُعِدِيْثِ إِنِي عَبَاسٍ عَلَى وَلَا إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى الكَلهِ عَلَى الكَلهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

২৮২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ = -কে বলতে শুনেছি যে, আগুনে পাকানো খাদ্য গ্রহণের পর তোমরা অজু করে। -[মুসলিম]

শারখ মুহীউস সুনাহ আল্লামা বাগাবী (র.) বলেন, এ হাদীসের নির্দেশ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ কর্বরির উরুর গোশত খেলেন, অতঃপর নামাজ পড়লেন অথচ অজু করেননি। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

খাবার খেলে অর্জু করাত হবে কি-না, এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তা দূরীভূত হয়ে যায়। তাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আবৃ হুরায়রা, যায়েদ ইবনে সাবিত প্রমুখ মনে করতেন যে, আগুনে পাকানো খাবার খাওয়ার পর অর্জু করা ওয়াজিব।

তাঁদের দলিল ছিল-

١. حَدِيثُ إِنِى هُرَيْرةَ اَرض اَنَّهُ عَلَيْهِ الشَّلَامُ قَالَ تَوَضَّوُوا مِنْنَا مَسَّتِ النَّارُ
 ٢. عَنْ زَينْد بَن ثَابِتِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَغُولُ الوَّضُوءُ مِنَّا مَسَّتِ النَّارُ

পক্ষান্তরে উপরিউক্ত কয়েকজন সাবাহাবায়ে কেরাম ব্যতীত অন্যান্য সাহাবীগণ এবং ইমাম আবৃ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইবনুলু মুবারক (র.)-এর মতে, আগুনে পাকানো খাদ্য খাওয়ার পর অজু করা ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল–

١. حَدِيْثُ إِبْن عَبَّاسِ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلِّى وَلَمْ يَتَوَضَّا .
 ٢. عَنْ جَابِرِ (رض) قَالَ أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُفْمَانَ خُبْزًا وَلَحْماً فَصَلُوا وَلَمْ يَتَوَضَّا .
 ٣. وعَنْ جَابِر (رض) قَالَ كَانَ الْخِرُ الْآمَرِيْن مِنَ النَّبِي ﷺ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِنَّا مَسَّتَ النَّارُ .

#### প্রথম পক্ষে উল্লিখিত হাদীসসমূহের জবাব:

- ১. যে সকল হাদীসে অজু না করার কথা বর্ণিত হয়েছে ঐ সকল হাদীস দ্বারা অজু ওয়াজিব হওয়ার হুকুম রহিত হয়ে গেছে।
- ২. অথবা, অজু করার আদেশ সম্বলিত হাদীসমূহে অজু দ্বারা وُضُوْء شَرْعِيْ উদ্দেশ্য নয় ; বরং তা দ্বারা وُضُوْء كَفُوِيْ عَوْاه, হাতমুখ ধৌত করা উদ্দেশ্য।
- ৩. অথবা, তা দ্বারা পানিভেজা হাতে অজুর স্থানসমূহ মাসাহ করে নেওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে।
- ৪. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলোবী (র.) বলেন, এখানে বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য অজু করা মোস্তাহাব, সবার জন্য নয়।

وَعَنْ ٢٨٣ مَنْ وَاللّهِ عَلَى اَنْتُوضَا ُ ورضا اللّهِ عَلَى اَنْتُوضَا ُ مِنْ اللّهِ عَلَى اَنْتُوضَا ُ مِنْ لُحُوْمِ الْفَنَمِ ؟ قَالَ إِنْ شِنْتَ فَتَوضَّا وَانْ شِئتَ فَتَوضَّا وَانْ شِئتَ فَتَوضَّا وَانْ شِئتَ فَتَوضَّا وَانْ شِئتَ فَلَا تَتَوضَّا عَالَ اَنْتَوضَا مِنْ لُحُوْمِ الْإبلِ الْإبلِ الْإبلِ ؟ قَالَ نَعَمْ فَتَوضَا مِنْ لُحُومِ الْإبلِ قَالَ الْعَنْمِ ؟ قَالَ قَالَ الْصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْفَنْمِ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ الْصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْفَنْمِ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ الْصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْفَنْمَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ الْصَلِّى فِى مَبَارِكِ الْإبلِ الْإِبلِ؟ قَالَ لَا رَوَاهُ مُسْلِمَ اللّهُ مَنْ مَرَابِ فَا الْمَالِي الْإِبلِ ؟ قَالَ لَا رَوَاهُ مُسْلِمَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

২৮৩. অনুবাদ: হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ — -কে জিজ্ঞেস করল যে, আমরা কি বকরির গোশত খেয়ে অজু করবং রাসূলুল্লাহ — জবাবে বললেন, তোমার ইচ্ছা হলে করতে পার। আর যদি ইচ্ছা হয় তবে নাও করতে পার। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, আমরা কি উটের গোশত খেয়ে অজু করবং রাসূলুল্লাহ — বললেন, হ্যা উটের গোশত খেয়ে অজু কর । সে পুনঃ বলল, আমরা কি ছাগল ভেড়ার খোয়ারে নামাজ পড়তে পারবং রাসূলুল্লাহ — বললেন, হ্যা পড়তে পার। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমরা কি উটের আন্তাবলে নামাজ পড়তে পারিং রাসূলুল্লাহ — বললেন, না। কিননা, উট আক্রমণ করতে পারে কিংবা উটের পেশাবের ছিটা পড়তে পারে।]—[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْإِبِلِ উটের গোশত খাওয়ার পর অজু করা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : উটের গোশত খাওয়ার পর অজু করা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : উটের গোশত খাওয়ার পর অজু করা আবশ্যক কি নাঃ এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যা নিম্নরপ—

ইমাম আহমদ, ইসহাক, আবৃ বকর, ইবনে খুযাইমাসহ কিছু সংখ্যকের মতে উটের গোশত খাওয়ার পর অজু ভেঙ্গে যায়,
তাই অজু করা আবশ্যক।

(١) عَنْ جَابِر (رض) اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ انَتَوَضَّا أُمِنْ لُحُوْمِ الْإِسِلِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعَمْ : जारनत पनिन रतना : فَتَوَضَّا مِنْ لُحُوْمِ الْإِسِلِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعَمْ : जारनत पनिन रतना : فَتَوَضَّا مِنْ لُحُوْمِ الْإِسِلِ وَ الْأَمِلُمُ )

(٢) عَنِ الْبَرَاءِ بِنْنُ عَازِبٌ (رض) قَالَ سُنِسَلَ النَّنِيثُ ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَضَّوُوا مِنْهَا . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدُ)

- ▶ ইমাম আবৃ হানীফা, শাফেয়ী, মালেক (র.) সহ জমহুর ওলামার মতে, উটের গোশত খাওয়ার ফলে অজু ভঙ্গ হয় না, তাই অজু করা ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল—
- ১. কেননা, উটের গোশত ﴿ مِثَا مِثَتِ النَّارِ -এর অন্তর্ভুক্ত। আর তাতে যখন অজু বিনষ্ট হয় না, তখন উটের গোশত খাওয়ার ফলেও অজু বিনষ্ট হবে না।
- ২. হযরত শায়খুল আদব (র.) বলেন, কোনো হারাম বস্তু খেলেও অজু বিনষ্ট হয় না, তবে সে গুনাহগার হয়, আর উটের গোশত তো হলাল। কাজেই এখানে তো অজু ওয়াজিব হওয়ার প্রশুই আসে না।

### : जांत्मत मिलनम् एदत जवाव النجواب عَنْ دَلِيل الْمُخَالِفينَ

- ك. (حد) مَنَتْ مُحَمَّدِيَّةُ वातन, উটের গোশত বনী ইসরাঈলদের জন্য হারাম ছিল, আর شَاهُ وَلِي اللَّهِ (رحاً) المَ হালাল হলো তখন شُكْرِيَّةٌ अद्गल অজু করতে বলা হয়েছে نَاقِضْ وَضُوْء হিসেবে নয়।
- ২. অথবা, এখানে وضُوْء لَغُوني দারা وضُوْء كُوني তথা হাত মুখ ধোয়া উদ্দেশ্য।

### : छिएँत आखायल नामाक आमारतत रााभारत मणारनका ) أَلْإِخْتِكُونُ فِي الصَّلَوْ فِي مَبَارِكِ أَلْإِبل

উটের আস্তাবলে নামাজ পড়া জায়েজ কি না? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়—

(حر) مَنْهُبُ احْهَدُ بُنْ حَنْبَلِ (حر) : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক এবং আহলে যাহেরের মতে, উটের আস্তাবলে নামাজ পড়া সম্পূর্ণরূপে হারাম, কোনো অবস্থাতেই সেখানে নামাজ পড়া বৈধ নয়। কেউ যদি পড়ে ফেলে তবে তা পুনরায় আদায় করতে হবে। তাঁরা দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীসমূহ উপস্থাপন করেন–

١. عَنْ جَابِرٍ (رضا) قَالَ أُصَلِّى فِيْ مَبَارِكِ الْإِسِلِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ لاَ ـ رَوَاهُ مُسْلِمُ

لا عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ (رضاً) سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّلُوةِ فِى مَبَارِكِ الإبلِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةَ وَالسَّلَامُ لَامُ لَاتُصَلُواْ فِى مَبَارِكِ الإبلِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةَ وَالسَّلَامُ لَاتُصَلُواْ فِى مَبَارِكِ الْإبل ـ رَواهُ اَبُودَاوْدَ

الشَّلَاثَةِ الشَّلَامُ عَالَ جَعِلَتِ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُوْرًا ـ رَوَاهُ ابَوُدَاوُدَ وَالْمَابُودَاوُدَ وَالسَّلَامُ عَالَ جَعِلَتِ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُوْرًا ـ رَوَاهُ ابَوُدَاوُدَ وَالْمُ السَّلَامُ عَالَ جَعِلَتِ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُوْرًا ـ رَوَاهُ ابَوُدَاوُدَ وَاللَّامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَالَ جَعِلَتِ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُوْرًا ـ رَوَاهُ ابَوُدَاوُدَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَالَ جَعِلَتِ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا ـ رَوَاهُ ابَوُدَاوُدَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ ال

لا غَنْ اَبِى سَعِيْدٍ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ الشَّلَامُ قَالَ الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدُ اللَّ الْحَمَّامُ وَالْمَقْبَرَةُ
 عَنِ ابْنِ عُمْرَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُصَلِّى إلى بَعِيْرِهِ -

: ठाँएनत मिलनेम्यूरदत जवाव اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِبْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

- ১. তাহাবী শরীফে বর্ণিত আছে যে, কোনো ইমামের মতেই উট এবং বকরির পেশাবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, হুকুমের ব্যাপারে উভয়ই সমান। যেসব হাদীসে উটের আস্তাবলে নামাজ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, সেসব বর্ণনায় আবার বকরি বা ভেড়ার খোয়াড়ে নামাজের বৈধতার কথা উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং উটের আস্তাবলে নামাজ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ নাপাকী নয়; বরং প্রকৃত কারণ সম্পর্কে শুরাইক ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, উটের মালিকদের অভ্যাস ছিল উটের আস্তাবলের আশপাশে পেশাব পায়খানা করত; ফলে তা সর্বদা নাপাক থাকত। আর এ জন্যই উটের আস্তাবলে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ হয়েছে, উটের পেশাব পায়খানার জন্য নয়। অপর দিকে বকরির মালিকদের এরূপ অভ্যাস ছিল না বিধায় বকরি ও ভেড়ার খোয়ারে নামাজ আদায়কে বৈধ বলা হয়েছে।
- ২. অথবা, বলা যেতে পারে যে, উটের আস্তাবলে নামাজ পড়লে নামাজি তার দ্বারা আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এতে নামাজের একাগ্রতা বিনষ্ট হয় এই কারণে নিষিদ্ধ হয়েছে।
- ৩. অথবা, উট দাঁড়িয়ে লেজ উঁচু করে পেশাব করে এতে নামাজির নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই উটের খোয়ারে নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

وَعَنْ كُلُ اللّهِ عَلَيْهُ الْمَرْدُوةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ إِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ فِى فَاللّهِ عَلَيْهِ اَخَرَجَ مِنْ لُهُ مَنْ الْمَسْجِدِ حَتّى مَنَ الْمَسْجِدِ حَتّى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمُ السَّمِعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمُ

২৮৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেন—
যখন তোমাদের কেউ নিজের পেটের মধ্যে কিছু [বায়ু]
উপলব্ধি করে আর সন্দেহ করে যে, তার পেট হতে কিছু
বের হলো কি না ? এতে সে যেন মসজিদ হতে অজু ভঙ্গ
হয়েছে সন্দেহে] বের হয়ে না যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে
কোনো শব্দ শুনে বা গন্ধ পায়। –[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَرْ ٢٨٠ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنَا فَمَصْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

২৮৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ক্রি দুধ পান করলেন, অতঃপর কুলি করলেন এবং বললেন, এতে চর্বি রয়েছে। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرَّحُ الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, চর্বি জাতীয় কোনো বস্তু খেলে অজু ভঙ্গ হয় না, তাই শুধু কুলি করে নিলেই যথেষ্ট আর এ কুলির দ্বারা মুখ পরিষ্কার হয়ে যায় এবং মুখ দুর্গন্ধ হওয়া থেকে মুক্ত হয়।

وَعَرْ الْكُلِّ بُرَيْدَةَ (رض) أَنَّ التَّبِيَّ وَكُوْءِ مَلَّى الصَّلَواتِ يَوْمُ الْفَتْجِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْدٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ فَقَالَ عَمَدُ رَوَاهُ مُسُلِمُ فَقَالَ عَمَدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ. رَوَاهُ مُسُلِمُ

২৮৬. অনুবাদ : হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম ক্রমক্কা বিজয়ের দিন একই অজু
দ্বারা কয়েক ওয়াক্ত নামাজ পড়েছিলেন এবং [পা ধোয়ার
পরিবর্তে] নিজের মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ করেছিলেন।
এতে হযরত ওমর (রা.) বললেন, [হে আল্লাহর রাসূল
আপনি আজ এমন কিছু কাজ করেছেন, যা ইতঃপূর্বে
আর কখনও করেননি। তখন রাসূল্লাহ ক্রমে বললেন, হে
ওমর! এরপ আমি ইচ্ছা করেই করেছি। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

একই অজু দ্বারা কায়েক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা বৈধ কি না : একই অজু দ্বারা কায়েক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা বৈধ কি না : একই অজু দ্বারা পর পর করেক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা বৈধ কি না । এ ব্যাপারে কিছুটা মতান্তর রয়েছে—

ক্রিন্তির জন্য নয় । ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, কিছু সংখ্যক আলিমের মতে পবিত্র অবস্থায়ও প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য নতুন অজু করা ওয়াজিব ।

তাঁদের দলিল-

١ . قَوْلُهُ تَعَالَىٰ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْ فَاغِيسِلُوا وُجُوهَكُمْ ١ (الاية)

٧. عَنْ أَنَسِ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَتَوضَّا لُكُلِّ صِلْوةٍ طُاهِرًا كَانَ اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ ٠

٣ . وَعَنْ ثُمَرِيدَةَ (رض) أنَّهُ عَلَينِهِ السَّلاَمُ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّلَ صَلْوةٍ . اَبُوْ دَاوْدُ

এতে বুঝা যায় যে, অজু থাকলেও প্রতিটি নামাজির জন্য নামাজ আদায় করার পূর্বে অজু করা ওয়াজিব। مَذْهَبُ الْجَمْهُوْر : জমহুর ফুকাহা ও আলিমদের মতে, একই অজু দ্বারা যত ওয়াক্ত সম্ভব, নামাজ আদায় করা জায়েজ আছে। অপবিত্র হওয়া ব্যতীত নতুন অজু করা ওয়াজিব নয়। সে মুকীম হোক বা মুসাফির হোক। তাঁদের দলিল–

١ عَنْ انَسِ (رض) اَتَّهُ عَلَيْهِ السَّلَّامُ كَانَ يَتَوَشَّا عَنْدَ كُلِّ صَلْوةٍ وَكَانَ إَحَدُنَا يَكُنِينِهِ النُوضُوءَ مَالَمَ يَحُدِثُ وَوَاهُ النُكُونَ يَ
 ١ عَنْ انَسِ (رض) اَتَّهُ عَلَيْهِ السَّلَّامُ كَانَ يَتَوَشَّا أُعِنْدَ كُلِّ صَلُوةٍ وَكَانَ إَحَدُنَا يَكُنِينِهِ النُوضُوءَ مَالَمَ يَعْدِدُ وَاهُ النُكُورَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ النُوضُوءَ مَالَمَ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّوضُوءَ مَالَمَ اللهِ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّوضُوءَ مَالَمَ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّوضُوءَ مَالَمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللللّهِ الللّهُ اللللللّهِ الللللّهِ اللللللّهُ اللّهِ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّه

بِعَيْنَ سُوَيْدِ بْنِ نُعْمَانَ (رض) أَنَّهُ عَلَبْهِ السَّلَامُ صُلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ اكَلَ سَوِيْفًا ثُمَّ صَلَّى الْعَغْرِبُ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ . زَوَاهُ البُخَارِيُّ . يَتَوَضَّأُ . زَوَاهُ البُخَارِيُّ

٣ . وَعَنْ بُرَيْدَةَ ارض ) أنَّ النَّبِيُّ عَلَى صَلَّى صَلُواتِ يَوْمَ الْفَتْعِ بِدُوضُوعٍ وَاحِدٍ الغ

قَالُجُواُبُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ তাঁদের দলিলের জবাব নিম্ন্রপ : যাঁরা দলিল হিসেবে আয়াত পেশ করেছেন তাঁদের জবাব এই যে–

উক্ত আয়াতিটর মর্মার্থ হবে— إِذَا قُلُمْتُمُ إِلَى التَّصَلَّوٰةِ وَانْتُمُ مُحُدِّثُونَ فَاغْسِلُوا وَجُلُوهَ كُمُ صِلْاً وَانْتُمُ مُحُدِّثُونَ فَاغْسِلُوا وَجُلُوهَ كُمُ صَلَّامً إِلَى التَّصلُوا وَانْتُمُ مُحُدِّثُونَ فَاغْسِلُوا وَجُلُوهَ كُمُ صَلَّا عِلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

- ২. হযরত আনওয়ার শাহ্ (র.) বলেন, আয়াতের মধ্যে مُخُدثُونُ শব্দ উহ্য মানার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং فَاغْسِلُوْا এ নির্দেশ যখন কোনো অপবিত্র ব্যক্তির জন্য হয়, তখন তার জন্য অজু করা ওয়াজিব। আর এ নির্দেশ যদি পবিত্র ব্যক্তির প্রতি হয় তবে তা হবে মোস্তাহাব।
- ৩. অথবা, বলা যেতে পারে যে, আয়াতের হুকুম সর্বাবস্থার জন্যই প্রযোজ্য, তবে তা মোস্তাহাব হিসেবে।
- 8. অথবা, বলা যেতে পারে— إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْ الاِسة অয়াতের হুকুম সর্বাবস্থার জন্যই ওয়াজিব ছিল; কিন্তু এটা রহিতো হয়ে গিয়েছে। হাদীসের জবাব:
- ১. ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, সর্বাবস্থায় অজু করা রাসূলুল্লাহ 🚐 এর অভ্যাস ছিল, এটা দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না।
- ২. ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, রাসলুল্লাহ 🚟 প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে মুম্ভাহাব হিসাবে অজু করতেন। ওয়াজিব হিসেবে নয়।
- ৩. অথবা, এটা বলা যায় যে, প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে ইসলামের প্রথম দিকে অজু করা ওয়াজিব ছিল, পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে যায়।
- হযরত বুরাইদা (রা.)-সহ অনেক সাহাবী হতে বর্ণিত হাদীসে দেখা যায় যে, রাস্লুল্লাহ ত্র একই অজু দারা কয়েক ওয়াজ
  নামাজ আদায় করেছেন।

وَعَرْ ٢٨٧ اللهِ عَلَى السَوْدِ بِدِنِ النَّهُ عَمَانِ ارضا اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى عَامَ خَرْجَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى عَامَ خَرْبَرَ صَلَّى السَّهُ بَاءِ وَهِى مِنْ اَدْنَى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْر ثُمَّ وَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُوْتَ اللَّا بِالسَّوِيْقِ فَامَرَ بِهِ فَعُرَى فَاكُلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى فَاكُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَلَمَ فَاكُلُ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَلَمَ فَامَلُ مَنْ اللهِ عَلَى وَلَمَ فَامَ السَالِ السَّعْدِبِ فَعَرْبَ السَّالَ وَاللهِ عَلَى السَمْعُوبِ فَعَرْمَ فَامَ اللهِ السَّالَى وَلَمْ فَامَ اللهِ عَلَى وَلَمْ فَامَ اللهِ اللهِ عَلَى وَلَمْ فَامَ اللهِ عَلَى وَلَمْ فَامَ اللهِ عَلَى وَلَمْ فَامَ اللهِ عَلَى وَلَمْ فَامَ اللهِ عَلَى وَلَمْ فَامُ اللهِ عَلَى وَلَمْ فَامَ وَالْمُ خَارِي السَّالَى وَلَمْ وَمُضَمَّ وَمَضْمَ وَمَضْمَ وَمَضْمَ وَمَضْمَ وَمَصْمَى وَلَمْ وَمَالْمَ وَلَهُ اللهِ عَلَى وَلَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

২৮৭. অনুবাদ: হযরত সুয়াইদ ইবনে নু'মান (রা.) হতে বর্ণিত। [তিনি বলেন,] তিনি খায়বর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ —এর সাথে যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। যখন তাঁরা 'সাহবা' নামক স্থানে পৌছলেন, আর 'সাহবা' হলো খায়বরের অতি কাছাকাছি স্থান, তখন তিনি আসরের নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর খাবার উপস্থিত করতে বললেন, তখন শুধু ছাতুই আনা হলো। অতঃপর তিনি হকুম করলে ছাতু পানিতে গোলা হলো, তারপর রাসূলুল্লাহ — [তা হতে] খেলেন, আর আমরাও খেলাম। এরপর তিনি মাগরিবের নামাজের জন্য দাঁড়ালেন এবং কুলি করলেন, আর আমরাও কুলি করলাম। অতঃপর তিনি সিকলকে নিয়ে] নামাজ আদায় করলেন, অথচ [নতুন করে] অজু করলেন না। —[বুখারী]

### विठीय अनुत्रक्त : ٱلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَرْمُ ٢٨٨ آيِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ السَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِسْنَ صُوتٍ أَوْ رِيْجٍ . رَوَاهُ احْمَدُ وَ اليَّرْمِذِيُ

২৮৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রান্থাদ করেছেন—
[পশ্চাৎ বায়ুর] শব্দ অথবা গন্ধ ব্যতীত [পুনঃ] অজু করার প্রয়োজন নেই।—[আহমদ ও তিরমিয়ী] উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য ২৮৪নং হাদীসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

وَعُرْهِكِ عَلِيّ (رض) قَالَ سَالُتُ النَّبِيتَ عَلِيّ أَلْسَالُتُ النَّبِيتَ عَلِيّةً عَيِن الْمَسِذِيّ فَسَقَالَ مِسنَ الْمَسنِيّ الْفُسلُ . وَوَاهُ النِّعْرْمِيذِيُّ وَمِنَ الْمَينيِّ الْفُسلُ . وَوَاهُ النِّعْرْمِيذِيُّ

২৮৯. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুক্লাহ = -কে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি জবাবে বলেছেন, মযীর কারণে অজু আর মনীর কারণে গোসল করতে হবে। -[তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

पूं है दामी त्या प्रमु: উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মযী সম্পর্কে সরাসরি হযরত আলী (রা.) জিজ্জেস করেছেন, অথচ ইতঃপূর্বে হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, হযরত আলী (রা.)-এর নির্দেশে হযরত মিকদাদ (রা.) এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। এতে দুটি হাদীসের মধ্যে দ্বন্ধ দেখা যায়। এর সমাধান নিম্নরূপ—

- ১. হ্যরত আলী (রা.) প্রথমে হ্যরত মিকদাদ (রা.)-কে প্রশ্ন করতে বলেন, পরে তিনি নিজেই গিয়ে প্রশ্ন করলেন।
- ২. অথবা, উক্ত ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট মূল ব্যক্তি যেহেতু হযরত আলী (রা.) তাই এখানে প্রশ্ন তাঁর দিকেই ফিরানো হয়েছে।

وَعَنْ اللّهِ مِنْ مَالًا قَالًا رَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ وَلُهُ اللّهُ وَلُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ال

২৯০. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন— নামাজের চাবি হলো পবিত্রতা। আর তাহরীম [সব কিছু নিষিদ্ধকারী] হলো প্রথমে আল্লান্থ আকবার বলা এবং তার তাহলীল [পার্থিব কাজকর্ম বৈধকারী] হলো সালাম করা। – [আবু দাউদ, তিরমিয়ী ও দারেমী] ইবনে মাজাহ্ হাদীসটি হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আবু সাঈদ (রা.) উভয় থেকে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

তাকবীরের শব্দ নিয়ে ওলামাদের মতান্তর : তাকবীরে তাহরীমা দারা নামাজ শুরু করা ফরজ, এ বিষয়ে সকল ফিক্হবিদগণ একমত। কিন্তু তার ভাষা সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে-

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক ও ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর এক রিওয়ায়েতে আছে যে, 'আল্লাহু আকবার' ব্যতীত অন্য শব্দ দ্বারা 'তাকবীরে তাহরীমা' বলা জায়েজ নয়। তাঁরা বলেন, التَّهُ بَيْنُ السَّا اللهُ ا

ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মুহামদ (র.) বলেন, যে সমস্ত শব্দ দ্বারা আল্লাহর মহত্ত্ব ও গুণ-গরিমা প্রকাশ পায়, এমন কোনো শব্দ 'তাকবীরে তাহরীমার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা জায়েজ আছে। যেমন– اللهُ الْكُبَرُ - اللهُ كَبَرُ - اللهُ اَكْبَرُ - اللهُ كَبَيْرُ - اللهُ اَجُلُهُ اَجَلُهُ اَجُلُهُ اَجَلُهُ اَكُبُرُ - اللهُ كَبَيْرُ - اللهُ اَجُلُهُ اَجَلُهُ

ইমাম আওযায়ী (র.) বলেন, যে শব্দ দ্বারা আল্লাহর স্বরণ ও যিক্র বুঝায়, তাকবীরে তাহরীমায় তা ব্যবহার করা জায়েজ আছে। তাঁদের দলিল— وَلِللَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُنُوهُ بِهَا (١) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّم فَصَلَّى

ইমাম ইবনে হুমাম (র.) বলেন, উপরোক্ত হাদীস থেনে اَللَّهُ اَكُبَرُ শব্দ দ্বারা তাকবীরে তাহরীমা করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়।

তাকবীরে তাহরীমা করজ হওয়ার
ব্যাপারে ইমামদের কোনো মতভেদ নেই। শুধু ইমাম যুহরী (র.) তাকে ফরজ বলেন না। তাঁর মতে তাকবীরে তাহরীমা না
বলে শুধু নিয়ত করলেই নামাজ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

ইমামগণের মাঝে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, তাকবীরে তাহরীমা নামাজের রুকন না কি শর্ত।

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, তাকবীরে তাহরীমা নামাজের রুকন।

وَ ضَانِهُ : ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে তাকবীর শর্ত। কেননা, কুরআনে পাকে এসেছে— وَ مَا نَهُ بَ الْاَحْنَانِ : كَمُّ الْمُعْنَانِ : كَمُّ الْمُوْبَةِ فَصَلَّى : এর بَالْمُوْبَةِ وَصَلَّى : এর بَالْمُوْبَةِ وَصَلَّى । আর তা কীবিয়ার কাজ হলো পূর্ববর্তী বাক্যাংশ হতে পরবর্তী বাক্যাংশে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করা। সুতরাং صَلَّوَة ও صَلَّوة وَ وَ مَا اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

नामाएक जानाम किताता कतक ना उग्नाकिय— : هَلِ التَّسَلِيثُمُ فَرُضٌ امْ وَاحِبُ

رُحًا : كَالْهُ عَنَّ مَالِكٍ وَ اَحْمَادُ (رُحَا) : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে নামাজ হতে বের হওয়ার জন্য সালাম ফিরানো ফরজ, এমনকি যদি তা পরিত্যাগ করা হয় তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

إِنا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَتَحْلِيْلُهَا النَّسْلِيْمُ - مُتَّافَقُ عَلَيْهِ
 وقالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلُّوا كَمَا رَايَعْكُونِي اصلي .

ফিরানো يَسُلُمُ : ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম আবৃ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম তাহাবী (র.)-এর মতে, سَلاَم ফিরানো بَسُنُ नয় ; বরং ওয়াজিব। তাঁদের দলিল–

١ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ عَنِ ابْن مَسْعُودِ (رض) حِبْنَ عَلَّمَهُ النَّبِيِّ ﷺ التَّشَهُدُ إِذاَ قُلْتَ هُذَا أَوْ فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ قَضَبْتَ مَا عَلِبْكَ إِنْ شِنْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِنْتَ أَنْ تَقَعُدُ فَاقْعُدْ

এখানে "مَا" ि مَوْصُولَهُ या مَوْصُولَهُ -এর পরে সকল জিমাদারী পুরা করে দিয়েছে ; ﴿ अं जन्म مَوْصُولَهُ पा مَا ا ٢ . وَفِيْ رِوَايَةِ اليِّتِوْمِيذِيِّ إِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ فَقَدَّ تَمَيَّتُ صَلِوْتُكَ .

এখানে তাশাহহুদ পড়ার পর নামাজকে পরিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে।
﴿ الْمُخَالِنَيْنَ وَالرَّهِ الْمُخَالِنَيْنَ وَالْمِهُ الْمُخَالِنَيْنَ وَالْمِهُ الْمُخَالِنَيْنَ وَالْمِهُ الْمُخَالِنِيْنَ وَالْمِهُ الْمُخَالِنِيْنَ وَالْمِهُ الْمُخَالِنِيْنَ وَالْمِهُ الْمُخَالِنِيْنَ وَالْمِهِ الْمُعَالِمُ الْمُخَالِنِيْنَ وَالْمِيْنَ وَالْمِهِ الْمُعَالِمِيْنَ وَالْمِيْنِ وَالْمُؤْلِقِيْنِ وَلَيْمِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِيْنِ وَالْمِيْنِ فِي وَالْمِيْنِ وَالْم

- ك. त्रोजृर्ल्लार ﴿ وَمُودُ كَامِلٌ वतः व्यात्म مَصْر अत्याज्ञार مَصْر التَّسَلِيْمُ वतः व्यात्म وَمُودُ كَامِلُ التَّسَلِيْمُ التَّسَلِيْمُ अकु উদ্দেশ্য ।
- ২. অথবা ঐ সব হাদীসে مَلَامُ ব্যতীত تَحْلِبُلُ হবে না, এরপ বলা হয়নি; বরং সেখানে سَلامُ -কে وَاجِبُ হিসেবে খাস. করা হয়েছে।
- ৩. আর বেদুইনের হাদীসে সালাম শিক্ষা দেওয়ার কথা নেই। যদি সালাম ফরজ হতো তবে তাও শিক্ষা দেওয়া হতো।

وَعَرْدِكِ عَلِيّ بنِ طَلْقِ (رض) عَلِيّ بنِ طَلْقِ (رض) قَالُ رَسُولُ السَّلِهِ عَلَيْ إِذَا فَسسا احَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَأْ وَلَا تَاتُوا النِّساءَ فِي اَعْجَازِهِنَّ . رَوَاهُ السِّرْمِذِيُّ وَ اَبُوْدَاوُدَ

২৯১. অনুবাদ: হযরত আলী ইবনে তালাক্ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— যখন তোমাদের কেউ বায়ু ত্যাগ করে তখন সে যেন অজু করে নেয়। আর তোমরা দ্রীগণের সাথে তাদের পশ্চাৎ দ্বার [গুহ্যদ্বার] দিয়ে সঙ্গম করবে না। –[তিরমিয়ী ও আরু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভিন্ন তিন্দুত্ব তিন্দুত্ব তিন্দুত্ব তিনামরা স্ত্রীগণের পশ্চাৎদিকে সঙ্গম করবে না-এর ব্যাখ্যা : গ্রীদের নির্ধারিত স্থানে সহবাস করা কর্তব্য ; এটা শরিয়ত সহতো, এটা ব্যতীত গুহাদ্বার দিয়ে সঙ্গম করা সম্পূর্ণ হারাম। অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে গমন করল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, অথবা যে ব্যক্তি স্ত্রীর পশ্চাৎদ্বার দিয়ে সহবাস করল, সে যেন মহানবী মুহাম্মদ ক্রিন এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ ইসলাম) তা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল। মূলত এটা দ্বারা বীর্য নম্ভ হয়ে যায় ; বরং তাকে যথাস্থানে প্রয়োগ করতে হবে। বাহ্যত এটি সন্তান হতে ্যারই নামান্তর, কাজেই এটা করা হারাম। এতে নেহায়েত নোংরামি ছাড়াও অনেক রোগের সৃষ্টি এবং স্ত্রীর অতৃপ্তি থাকে। যার ফলে সাংসারিকসমূহ অকল্যাণ দেখা দিতে পারে।

وَعَرْدِلِكِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الْعَبْنَانِ وِكَاءُ السَّسِهِ فَإِذَا نَامَتِ الْعَنْيِثُ اِسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ. رَوَاهُ الدِّرِ مِیُ

২৯২. অনুবাদ: হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবৃ সুফিয়ান (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম হ্রু ইরশাদ করেছেন— চক্ষুদ্বয় হলো গুহ্যদ্বারের বাঁধন। সুতরাং চক্ষু যখন ঘুমায় তখন বাঁধন খুলে যায়। –[দারেমী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

خَدِيْثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : وَكَاءٌ শদের অর্থ হলো মশক ইত্যাদির মুখ বাঁধবার রিশ। আর وَكَاءُ الْحَدِيْثُ অর্থ হছার। অতএব وكَاءُ السَّه অর্থ হলে ত্তক্ষণ পর্যন্ত পেট হতে বায়ু নিঃসরিত হলে টের পাওয়া যার। আর চোখে ঘুম এসে গেলে শরীরের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়, ফলে পেট হতে বায়ু বের হলে অনুভব করা যায় না। তাই ঘুমালে গুহাদ্বারের বাঁধন খুলে যায় অজু বিনষ্ট হয়ে যায়।

নিদ্রায় অজু ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : ঘুম অজু বিনষ্টকারী, তবে কোন অবস্থায় ঘুম অজুকে বিনষ্ট করে এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তা পেশ করা হচ্ছে—
ইমাম মালিক (র.) বলেন, চীৎ হয়ে কিংবা সিজদা অবস্থায় ঘুমালে তার অজু ভঙ্গ হয়ে যায়, তখন নতুনভাবে অজু করতে হবে। চাই ঘুম কম হোক কিংবা বেশি হোক। স্তরাং বসা অবস্থায় অধিক ঘুমে বিভোর হলেও অজু ওয়াজিব হবে না। তবে নিদ্রা যদি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়, তবে অজু ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বসা অবস্থায় যদি নিতম্ব মাটির সাথে লাগা থাকে, যদিও ঘুম বেশি হয় তবু অজু ভাঙবে না। এটা ব্যতীত যেভাবেই শয়ন করুক না কেন, নিদ্রায় অজু ভেঙ্গে যাবে।

ইমাম আযম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, চীৎ হয়ে নিদ্রা যাওয়া ব্যতীত অন্য কোনোভাবে নিদ্রা গেলে অজু ওয়াজিব হবে না। ফিক্হের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে, চীৎ হয়ে ঘুমালে, ঠেস লাগিয়ে ঘুমালে, অথবা এমন বস্তুর সাথে হেলোান দিয়ে ঘুমালে যা সরালে ঘুমন্ত ব্যক্তি পড়ে যাবে তবে এমন ঘুমে অজু ভেঙ্গে যায়। আর যদি নামাজের মধ্যে এমনভাবে ঘুমায় যে, নামাজের কোনো সুনুত তরক হয় না; বরং যথাযথভাবে পালিত হয় তাতে নামাজ কিংবা অজু কিছুই নষ্ট হবে না। কাজেই দাঁড়ানো অবস্থায় হোক বা বসা অবস্থায় হোক, কোনো কিছুর সাথে হেলোান দেওয়া ব্যতীত ঘুমালে অথবা রুকু-সিজদাগুলো যথা নিয়মে পালন করা অবস্থায় ঘুমালেও অজু নষ্ট হবে না, যদিও ঘুম দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

हानाकीरमंत्र मिलन : नवी क्रीप क्रीप क्रीप विलाहन-لاَ يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا اَوْ قَائِمًا اَوْ قَاعِدًا حَتَٰى يَضَعَ جَنْبَهَ، فَإِنَّه إِذَا اضْطَجَعَ اِسْتَرَخَتْ مَضَاصِلُهُ وَفَيْ رَوَايَةٍ إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَىٰ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا (الحديث) .

যে ব্যক্তি দাঁড়ানো বা বসাবস্থায় কিংবা রুকু ও সিজদা অবস্থায় ঘুমাল তার অঁজু বাধ্যতামূলক নয় ; বরং অজু বাধ্যতামূলক ঐ ব্যক্তির জন্য যে চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমাল।

এমনিভাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাদীস দ্বারাও তা পরিষ্কার বুঝা যায়।

وَعَرْقِكُ اللّهِ عَلَيْ وَكَاءُ السّبِهِ الْعَبْنَانِ وَسَوْلُ اللّهِ عَلَيْ وَكَاءُ السّبِهِ الْعَبْنَانِ فَكَمَنْ نَامَ فَلْيَنتَوضَاْ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ فَكَمْنُ نَامَ فَلْيَنتَوضَاْ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ السَّنَةِ رَحِمَهُ السَّنَةِ رَحِمَهُ السَّنَةِ رَحِمَهُ اللّهُ هُذَا فِي غَيْرِ الْقَاعِدِ لِمَا صَعَّ عَنْ اللّهُ هُذَا فِي غَيْرِ الْقَاعِدِ لِمَا صَعَّ عَنْ النّهِ مَنالَ كَانَ اصَعَابُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ النّهِ مَنَالَ كَانَ اصَعَابُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ النّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ وَلَا يَسْتَوْفَ وَلَا يَسْتَوَضَّ وُونَ . رَوَاهُ ابَسُو دَاوُدَ وَالسّيَسْرِ مِنِ ذَي اللّهُ انسَهُ ذَكَرَ رَوَاهُ ابْسُهُ ذَكَرَ وَلَا يَسْتَوَضَّ وُونَ اللّهِ مَنا عَلَى اللّهُ اللّهُ فَذَكَرَ وَالْمَامُ وَنَ بَلْالَ يَسْتَعُطُرُونَ اللّهِ مَنا عَنْ اللّهِ مَنا عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ رَوُوسُهُمْ .

২৯৩. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন—
গুহাদ্বারের বাঁধন হলো চক্ষুদ্বয়; অতএব যে ব্যক্তি ঘুমায়
সে যেন অজু করে নেয়। —[আবু দাউদ]

শায়খ ইমাম মহীউস সুনাহ বাগাবী (র.) বলেন, যারা বসে ঘুমায় তারা ব্যতীত অন্যদের জন্য এ আদেশ প্রযোজ্য হবে। কেননা, হযরত আনাস (রা.) হতে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ —— এর সাহাবীগণ ইশার নামাজের জন্য অপেক্ষা করতেন, অথচ (নিদ্রায়) তাদের মাথা ঝুঁকে পড়ত। অতঃপর তারা নামাজ পড়তেন; কিন্তু নিতুন করে] অজু করতেন না। — (আবু দাউদ ও তিরমিয়ী)

কিন্তু তিরমিয়ী 'তারা ইশার নামাজের জন্য অপেক্ষায় থাকতেন, এমনকি তাঁদের মাথা ঝুঁকে পড়ত' এর স্থলে 'তাঁরা ঘুমিয়ে পড়তেন' কথাটি উল্লেখ করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें हामीत्मित व्याचा: উক্ত হাদীস দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, চিৎ, কাত বা কোনো কিছুতে হেলোান দিয়ে না ঘুমালে, নিছক বসে বসে ঝিমানোর কারণে অজু ভঙ্গ হবে না। কেননা বসা অবস্থা ব্যতীত অন্যান্য অবস্থায় নিদ্রার কারণে শরীর অহেতোন হয়ে শুহাদ্বার ঢিলা হয়ে যায়, ফলে শুহাদ্বার দিয়ে বায়ু বের হলে টেরও পাওয়া যায় না, তবে কেউ বসে বসে হেলোান দিয়ে ঘুমালেও তার অজু বিনষ্ট হয়ে যাবে। সাহাবীগণ মসজিদে কোনো কিছুর সাথে হেলোান না দিয়ে বসে ঝিমাতেন, ঘুমাতেন না, তাই তাদের অজু বিনষ্ট হতো না।

وَعَرِيْكِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اِسْتَرَخَتْ مَفَاصِلُهُ . رَوَاهُ التَّرْمِيذِيُّ وَ ٱبُودَاوَدَ

২৯৪. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিশাদ করেছেন — যে ব্যক্তি শুয়ে ঘুমায়, তার জন্য অজু করা আবশ্যক। কেননা, সে যখন শুয়ে ঘুমায় তখন তার শরীরের বন্ধনসমূহ ঢিলা হয়ে যায়। —[তিরমিয়ী ও আবু দাউদ]

আন্তয়াৰুল মিশকাত (১ম খণ্ড) –

وُعَرُ ٢٩٥ بُسْرَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ السُّهِ ﷺ إِذَا مَسَ احَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ . رَوَاهُ صَالِكُ وَاحْمَدُ وَ اَبُوْ دَاوْدَ وَالبِّدْرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتَّدَارِمتَى

২৯৫. অনুবাদ : হযরত বুসরা [বিনতে সাফওয়ান] (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন— যখন তোমাদের কেউ নিজের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তখন সে যেন অজু করে নেয়। -[মালিক, আবৃ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

: शूक्षात वाशात वाशात वाशात वाशात विक्रमात निक्षा कर्ष कताय अक् एक दख्यात वाशात मठरू । । ﴿ اللَّهُ عَلَى نَقَض الْدُوصُوءِ بِعَيسٌ اللَّذَكَر

১. مَذْمَبُ الْأَصَّةُ الشَّلَاثَةُ كَاللهِ ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর এক মতে, কোনো আবরণ ছাড়া পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাঁদের দলিল—

١ . عَنْ بُسْرَة (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ ﷺ إِذَا مُسَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

٢ - عَن آيِسَى هُسَرَيْسَرَةً (رضِ) عَنْ رَسُوْلِ السُّلَعِ ﷺ قَالَ إِذَا افَحْضَى اَحَدُكُمْ بِسِيدِه إِلى ذَكيره لَيْسَ بَسَةً

- ২. ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত : ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিক (র.)-এর এক মতে, যদি কামভাবের সাথে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা হয়, তবে অজু নষ্ট হয়ে যায়।
- ৩. مَنْهُتُ الْاَحْنَانُ : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে, কোনো অবস্থাতেই পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে অজু বিনষ্ট হবে না। ا عَنْ طَيلْق بْنِ عَلِيٍّ (رض) قَالَ سُنِلَ رسُولُ النَّلِهِ ﷺ عَنْ مَسْ الرَّجُولَ ذَكَرَه بَنْعَدَ مَا -ात पिलन يَقَوضَأُ قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلَّا بِكُضْعَةً مِنْهُ
  - يسوست ساق وسل سوريد بست المسائية المسائية الله المسائية الله المسائية الله المسائية الله المسائية الم

: विक्षक्षतामीत्मत मिललत कवाव اَلْجَوَابُ عَنْ اَدَلَّة الْمُخَالفَّ:

- ১. সাহাবীদের বিভিন্ন বর্ণনা হযরত তালাক (রা.)-এর হাদীসের সমর্থন করে। যেমন– হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে. আমি আমার নাক স্পর্শ করি অথবা কান স্পর্শ করি কিংবা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করি তাতে ক্ষতির কিছু নেই।
- ২. ইমাম তাহারী (র.) বলেন, হ্যরত তালাক (রা.)-এর হাদীস বুসরার হাদীস হতে অধিকতর নির্ভরযোগ্য।
- ৩. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াইইয়া ইবনে মুঙ্গন (র.) বলেছেন, তিনটি হাদীস বিশুদ্ধ নয়, প্রথমত সকল নেশাকারক বস্তই মদ: দ্বিতীয়ত যে নিজ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তাকে অজু করত হবে; তৃতীয়ত অভিভাবকের আদেশ ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না। –[তাহাবী]
- ৪. হ্যরত বুসরা (রা.)-এর হাদীসে একজন বর্ণনাকারীর নাম মারওয়ান, যিনি হ্যরত বুসরা (রা.) ও হ্যরত ওরওয়াহ (রা.)-এর মধ্যে যোগসূত্র। উপরোক্ত মারওয়ান হাদীসবিদগণের নিকট নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নন। অতএব হযরত বুসরা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল।
- ৫. হযরত বুসরা (রা.)-এর হাদীস মুরসাল, আর হযরত তালাক (রা.)-এর হাদীস মারফু'। ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মাযহাবের অনুসারীদের মতে মুরসাল হাদীস মাযহাব সাব্যস্ত করার ব্যাপারে দলিল হতে পারে না। এ কারণে হাদীসটি মারফু' হাদীসের মোকাবেলায় গৌণ।
- ৬. হযরত বুসরা (রা.)-এর হাদীস সাধারণ জ্ঞানের বহির্ভূত। কেননা, এ হাদীসটির বর্ণনা মুতাবিক শরীরের অন্য কোনো অংশ স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় না, শুধু পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলেই অজু নষ্ট হয়ে যায়, অথচ পুরুষাঙ্গও শরীরের অন্যান্য অংশের ন্যায় গোশতের অংশ।
- ৭. আর হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসও হ্যরত তালাক (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীদের হাদীস দ্বারা রহিতো হয়ে গেছে।
- ৮. অথবা, তাঁদের বর্ণিত হাদীসে অজু দ্বারা মোস্তাহাব অজু উদ্দেশ্য, ওয়াজিব নয়।
- ৯. সাধারণ জ্ঞানেও এটা অনুমিত হয় পুরুষাঙ্গ শরীরের অন্যান্য অংশর ন্যায় একটি অংশ মাত্র, তা স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হওয়ার কোনো কারণ নেই।
- ১০. ফুকাহায়ে কেরাম অজু ভঙ্গের ৮টি কারণ লিখেছেন, তন্মধ্যে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হবে এমন কোনো কারণের উল্লেখ নেই।

وَعَنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل قَالَ سُئِكَ رَسُولُ الثَّليهِ ﷺ عَنْ مَسَسّ الرَّجُ ل ذَكْرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ وَهَلْ هُدُو إِلاَّ بِسُضْعَتْ مِسْنُهُ ـ رَوَاهُ اَبُدُودَاوْدَ وَالبِّت ْرْمِبِذِيُّ وَالنَّسَائِتُيُّ وَ رُوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ نَحْدَهُ . وَقَدَالَ السَّشْبِحُ الْإِمَامُ مُدْحَى السُّنَّةِ رَحِمَهُ النَّلُهُ لَهَذَا مَنْسُوخٌ لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَسْلُمَ بَعْدَ قُدُوْم طُلُق وَقَدْرُوٰى أَبُوهُ مُرِيْدَةَ (رض) عَنْ رَسُولِ السُّهِ ﷺ قَالَ إِذَا اَفَضٰى اَحَدُكُمْ سِيَدِهِ اللَّي ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْ فَكُلْيَتَوَضَّأ . رَوَاهُ السُّسافِ عِنُّ وَالسُّدَارَةُ طُبِنِي وَ رَوَاهُ السُّنَسَائِيُّ عَنْ بُسْرَةَ إِلَّا اَنَّهُ لَـُم يَـُذُكُـرُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبِينَهَا شَيْءً

২৯৬. অনুবাদ : হযরত তালাক ইবনে আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তি তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে কি হুকুম হবে এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ক্রিডেস করা হলে, রাসূলুল্লাহ জবাবে বললেন, এটা তো শরীরের একটা অঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়।
—[আবৃ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী; ইবনে মাজাহ্ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন]

শায়খুল ইমাম মহীউস সুন্নাহ বাগাবী (র.) বলেন, হযরত তালাক (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি রহিতো হয়ে গেছে। কেননা, হযরত তালাক (রা.)-এর মদীনায় আগমনের পরই হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর আবৃ হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—তোমাদের কারো হাত যদি পুরুষাঙ্গ পর্যন্ত পৌছে যায় আর হাত ও পুরুষাঙ্গের মধ্যখানে কোনো আড়াল না থাকে, তবে সে যেন অজু করে নেয়।—[শাফেয়ী ও দারাকুতনী]

এ হাদীসটি নাসায়ী হযরত বুসরা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি "হাত ও পুরুষাঙ্গের মাঝখানে কোনো বস্তুর অন্তরাল না থাকে" কথাটি উল্লেখ করেননি।

২৯৭. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম কথনো তাঁর কোনো স্ত্রীকে চুম্বন করতেন, অতঃপর নামাজ আদায় করতেন; কিন্তু অজু করতেন না। — আবৃ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহা

ইমাম তিরমিথী (র.) বলেন, আমাদের হাদীস শাস্ত্র বিশারদদের মতে হযরত আয়েশা (রা.) হতে ওরওয়ার অথবা ইবরাহীম তাইমীর বর্ণনা কোনো অবস্থাতেই বিশুদ্ধ হতে পারে না। আর ইমাম আবৃ দাউদ (র.) বলেছেন, এটা মুরসাল হাদীস, আর হযরত ইবরাহীম তাইমী হযরত আয়েশা (রা.) হতে শুনেননি।

وَعَرْبُ ٢٩٧ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ مُنَافِي الْمَعْضَ اَزْواَجِه مُتَمَّ يَكُ بَعْضَ اَزْواَجِه مُتَمَّ يَكُ بَعْضَ اَزْواَجِه مُتَمَّ يَكُ بَعْضَ اَزْواَهُ اَبُسُو دَاوَدُ وَلَا يَسَتَسُونَكُ وَرَواَهُ اَبُسُو دَاوَدُ وَلَا يَسَتَسُونَكُ وَابْنُ مَاجَةً

وَقَالَ التَّرْمِذِي لَا يَصِحُ عِنْدَ اصْحَابِنَا بِحَالِ اِسْنَادِ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة وَايَنْظًا اِسْنَادُ اِبْرَاهِ بْمَ التَّبْمِي عَنْهَا وَقَالَ ابْدُ وَاوُدَ هٰذَا مُرْسَلٌ وَإِبْرَاهِ بْمُ التَّبْمِي عَنْهَا التَّبْمِي الْبُراهِ بْمُ التَّبْمِي لَلُهُ وَابْدُ الْمَدْمَ التَّبْمِي لَلُهُ وَابْدُاهِ بْمُ التَّبْمِي لَلُهُ وَابْدُاهُ مَنْ عَائِشَة .

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

बीत्क न्भर्भ वा क्रुश्तन करन ७य् जावनाक रूत किना : श्रेर्के वे क्रुश्तन वा न्भर्भ कता जज्ज वितरहेत कात किना श्व श्रीतक क्रुश्तन वा न्भर्भ कता जज्ज विनरहेत कात्रण किना श व विषर्त रेसामगणत मर्था मण्डीतका त्रारह । यसन—

- ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম আবৃ ইউসুফ ও ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর মতে, নারীকে স্পর্শ করা অজু নষ্টের কারণ নয়। তাঁদের দিলল-أَنَ عَانِشَةُ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيِّ ﷺ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْواجِهِ ثُمَّ يُصَلِّى وَلاَ يَتَوَضَّأُ اللَّبِيِّ ﷺ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْواجِهِ ثُمَّ يُصَلِّى وَلاَ يَتَوَضَّأُ اللَّهِيَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا
- ২. ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, নারীকে চুম্বন কিংবা স্পর্শ করা অজু বিনষ্টের কারণ। তাঁদের দলিল-
  - اذا جَاءَ اَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْ لَلْمَسْتُمُ النِّسَاءَ الخ
     عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) كَانَ يَعُنُولُ مَنْ قَبَّلَ إِمْرَأْتَهُ اَوْ مَشَهَا بِيَدِمْ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ
- ৩. ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, চুম্বনে যৌন উত্তেজনা থাকলে তার মাধ্যমে অজু নষ্ট হবে, নতুবা নয়।
- 8. ইমাম আহমদ (র.) বলেন, বেগানা বা পর মহিলোা হলে এবং আবরণ ব্যতিরেকে স্পর্শ করা হলে এর মাধ্যমে অজু নষ্ট হয়ে যাবে।

  হয়ে যাবে।

  তাঁদের দিশিবের জবাব:
- ১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, কুরআনে "لَــُـْنِ" শব্দটির অর্থ হবে সহবাস।
- ২. আর ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে চুম্বন ও স্পর্শ দ্বারা যেহেতো মযী বের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তাই সতর্কতা অবলম্বনের জন্য অজু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- ৩. এ ছাড়া মুসনাদে ইমাম আবৃ হানীফা নামক গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ ক্রিকের দেনের পরে অজু নেই।
  মূলকথা হলো স্পর্শ বা চুম্বনের পরে যদি মযী বের হয় তবে অজু আবশ্যক, আর মনী বের হলে গোসল ফরজ, আর কিছুই
  বের না হলে অজু, গোসল কোনোটাই আবশ্যক নয়।

وَعَرِيْكَ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اكْلَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَّهُ كَتِفًا ثُمَّ مَسَعَ يَدَهَ بِكِمَ مَسَعَ يَدَهَ بِمِسْجِ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّى - رَوَاهُ ابُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةً

২৯৮. অনুবাদ : হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রি এ কদা একটি ছাগলের কাঁধের গোশ্ত খেলেন, অতঃপর তিনি তাঁর হাত তাঁর পায়ের নিচের চটের সাথে মুছে নিলেন। এরপর নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লেন। —আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीत्मत्र रा।খ্যা : উর্জ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, আগুনে পাকানো কোনো কিছু খেলে অজু বিনষ্ট হয় না, বরং তৈলাক্ত জাতীয় কিছু খেলে হাত মুখ মুছে নেওয়াই যথেষ্ট, যাতে হাতে মুখে কিছু লেগে না থাকে।

وَعُرْكِ أُمْ سَلَمَةَ (رض) أَنَّهَا قَالَتْ قَرَّبْتُ إِلَى النَّبِي عَلَيْ جَنْبًا مَشْوِبًّا فَاكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ وَلَمْ فَاكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ

২৯৯. অনুবাদ : হযরত উন্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নবী করীম এবি এর নিকট ভূনা পাঁজর [ভাজি করা পাঁজরের গোশত] উপস্থিত করলাম, তখন তিনি তা হতে খেলেন, অতঃপর নামাজের জন্য দাঁড়ালেন, অথচ অজু করেননি।—[আহমদ]

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ : اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَرْضَ آَلُ اَشْهَدُ كُنْتُ اَشْوِى لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ بَسْطَنَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ أ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

৩০০. অনুবাদ: হযরত আবৃ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাস্লুল্লাহ — এর জন্য বকরির [পেটের অংশ তথা কলিজা] ভূনে দিতাম [তিনি তা খেতেন] অতঃপর নামাজ পড়তেন, কিন্তু অজু করতেন না।—[মুসলিম]

وَعُنْكُمُ مَالًا أُمْدِيَتْ لَهُ شَاةً فَجَعَلَهَا فِي الْقِدْرِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا أَبَا رَافِعٍ فَقَالَ شَاةً أُهْدِيَتْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَطَبَخْتُهَا فِي الْيقِدْد قَالَ نَاوِلْنِنْ اليِّذَرَاعَ يَا اَبَا رَافِيع فَسَنَاوَلْ تُسَهُ اليِّذَرَاعَ ثُسَّمَّ قَالَ نَاوِلْنِي الثِّرَاعَ الْلُخَرَ فَسَنَاوَلْتُهَ البِّذَرَاعَ الْلُخَرَ ثُرُّمَّ قَسَالُ نَـاوِلْنِیْ الرِّدْرَاعَ الْاٰخَرَ فَقَالَ لَهُ یَـا رَسُولَ اللُّهِ إِنَّصَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ فَعَالَ لَهُ رَسُولُ اللُّهِ عَلَا أَمَا إِنَّكَ لَوْسَكَتَّ لَنَاوَلْتَبِني ذراعًا فَذِراعًا مَا سَكَتَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ فَاهُ وَغَسَلَ أَطْرَافَ اصَابِعِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمُّ عَادَ إِلَيْهِمْ فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ لَحْمًا بَارِدًا فَاكَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَمُسَّ مَاءً. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ دُعًا بِمَاءٍ إلى أَخِرِهِ.

৩০১. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁকে অর্থাৎ, আবৃ রাফে'কে বকরির গোশত হাদিয়া দেওয়া হলো। তিনি তা হাঁড়িতে [রান্না করে] রাখলেন, এমন সময় রাসূল 🚐 তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন– 'হে আবূ রাফে'! এটা কি? তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে বকরির গোশত হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। তাই এখন তা হাঁড়িতে রান্না করেছি। রাসূল 🚐 বললেন, হে আবূ রাফে'! আমাকে একটি বাহু দাও। অতঃপর আমি তাঁকে একটি বাহু দিলাম। অতঃপর রাসূল 🚎 বললেন, আমাকে আরও একটি বাহু দাও। [আবূ রাফে' বলেন,] আমি তাঁকে আরেকটি বাহু দিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, আমাকে আরেকটি বাহু দাও। আবূ রাফে' বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! বকরির বাহু তো দু'টি। তখন রাসূলুল্লাহ 🚐 তাকে বললেন, যদি তুমি চুপ থাকতে তবে তুমি আমাকে একটার পর একটা বাহু দিতে পারতে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নীরব থাকতে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚃 পানি চাইলেন এবং কুলি করে মুখ পরিষ্কার করলেন এবং আঙ্গুলসমূহের মাথা ধুয়ে ফেললেন। এরপর নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লেন। [নতুন করে অজু করলেন না।] অতঃপর রাস্লুল্লাহ 🚃 তাদের নিকট পুনরায় ফিরে এসে তাদের নিকট ঠাণ্ডা গোশত পেলেন এবং তা ভক্ষণ করলেন, তারপর মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং নামাজ পড়লেন অথচ পানি স্পর্শ করলেন না। -[আহমদ] ইমাম দারেমী হাদিসটি আবূ উবাইদ (রা.) -এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি রাসুলুল্লাহ 🚐 পানি চাইলেন হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেননি।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শুজিযার প্রতি ইপ্নিত করা হয়েছে। আর তা হলো একটি বকরির দু'টি বাহুই থাকে। রাসূল —এরও তা অজানা ছিল না। এতদসত্ত্বেও তিনি আবৃ রাফে' (রা.)-এর নিকট ততোধিক বাহু চাওয়ার মধ্যে হিকমত নিহিতো ছিল। এ ক্ষেত্রে যদি আবৃ রাফে' নীরবতা পালন করে বাহু দিতে থাকতেন তবে বাহু শেষ হতো না। কিন্তু আবৃ রাফে' তা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারেননি, যার কারণে মু'জিযা প্রকাশ পেতে পারল না। এরপ বহু মু'জিযা রাসূল — হতে অসংখ্যবার প্রকাশিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটত না।

وَعَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

৩০২. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- একদা আমি, উবাই ইবনে কা'ব ও আবৃ তালহা একস্থানে বসা ছিলাম, সেখানে আমরা গোশত ও রুটি খেলাম। অতঃপর আমি অজুর জন্য পানি চাইলাম তখন তারা [উবাই ও আবৃ তালহা] উভয়ে আমাকে বললেন, তুমি কেন অজু করবে? আমি বললাম, এ খাবারের কারণে, যা আমরা এখন খেলাম। তখন তাঁরা বললেন, তুমি কি পবিত্র জিনিস খাওয়ার কারণে অজু করবে ? অথচ তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি [অর্থাৎ নবী করীম

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ين كُفْبِ ইযরত উবাই ইবনে কা 'বের সংক্ষিপ্ত জীবনী :

- ১. নাম ও পরিচিতি: তাঁর নাম উবাই। পিতার নাম কা'ব, মাতার নাম সুহায়লা বিনতুল আসওয়াদ। উপনাম আবুল মুন্যির, অথবা আবু তোফায়েল। উপাধি সাইয়িদুল কুররা ও সাইয়িদুল আনসার।
- ২. ইসঙ্গাম গ্রহণ : হযরত উবাই (রা.) দ্বিতীয় আকাবায় ৭০ জন আনসারের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।
- ৩. ওহী লেখক: তিনি ইহুদিদের ধর্মযাজক ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর রাস্ল = এর সর্বশেষ কাতেবে ওহী হিসেবে
  নিযুক্ত হন।
- 8. জিহাদে যোগদান: তিনি বদর থেকে শুরু করে তায়েফ পর্যন্ত সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।
- ৫. মৃষ্ণতি ও কারী: রাস্ল এর যুগে পবিত্র কুরআনের যে কয়জন হাফেজ ছিলেন উবাই ইবনে কা'ব ছিলেন তাদের অন্যতম। রাস্ল এর যুগে যাদের উপর ফতোয়া দানের দায়িত্ব ছিল তিনি তাঁদেরও অন্যতম। হয়রত ওসমান (রা.)-এর যুগে তিনি কুরআন পাক শিক্ষা দাতাদের প্রধান ছিলেন।
- ৬. রিওয়ায়েত: তিনি সর্বমোট ১৬৪টি হাদীস বর্ণনা করেন।
- ৭. **ইন্তেকাল** : তিনি ৩০ অথবা, ৩২ হিজরিতে হযরত ওসমান (রা.)-এর খেলাফত কালে ইন্তেকাল করেন।

وَعَرِيْكَ ابْنِ عُسَرَ (رضا كَانَ يَعُولُ وَجَسُّهَا بِيَدِم مِنَ الْمُلَامَسَةِ وَمَنْ قَبَّلَ إِمْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا مِيَدِم مِنَ الْمُلاَمَسَةِ وَمَنْ قَبَّلَ إِمْرَأَتَهُ وَجَسَّهَا بِيَدِم فَعَلَيْهِ الْوُضُونُ . رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ

৩০৩. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন— কোনো ব্যক্তির নিজ স্ত্রীকে চুম্বন করা বা নিজ হাত দ্বারা স্পর্শ করা "লামস"-এর অন্তর্গত। সুতরাং যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চুম্বন করল অথবা হাত দ্বারা স্পর্শ করল তার জন্য অজু করা আবশ্যক।
—[মালিক ও শাফেস্ট]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দুশিট হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সমাধান : হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা স্প্র্মভাবে বুঝা যায় যে, রাসূল তার স্ত্রীকে চ্ন্নন করার পর অজু না করে নামাজ আদায় করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, চ্ন্নন করার কারণে অজু ভঙ্গ হয় না। আর হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, স্ত্রীকে স্পর্শ বা চ্ন্নন করার দ্বারা অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। এতে উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় তার সমাধান নিম্নরূপ :

- ১. অথবা স্ত্রী স্পর্শকরণ বা চুম্বন দান তখনই অজু ভঙ্গকারী হবে যখন তাদ্বারা অজু ভঙ্গকারী کَدْیٌ [মযী] লিঙ্গ দ্বার দিয়ে বের হবে।
- ২. অথবা হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীসে فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ দ্বারা অজু করা মোস্তাহাব, এটাই বুঝানো হয়েছে। ওয়াজিব হওয়া বুঝানো হয়নি।
- ৩. অথবা হ্যরত ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীসটি مُرْفُرُع या مُرْفُرُع वा مُرْفُرُع عند عند الله عند
- 8. অথবা হ্যরত ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে।

وَعَرِيْتُ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ كَانَ يَقُولُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ إِمْرَاتَهُ الْوُضُوءُ . رَوَاهُ مَالِكُ

৩০৪. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন— কোনো ব্যক্তির নিজ স্ত্রীকে চুম্বন করলে সে কারণে অজু করতে হয়।
–[মালেক]

وَعَرِفِ الْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ عُمَرَ الْنَهُ بُلَةَ مِنَ الْخُطُّابِ (رض) قَالَ إِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّأُواْ مِنْهَا .

৩০৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন– চুম্বন করা 'লামস'-এর অন্তর্গত। কাজেই চুম্বনের কারণে তোমরা অজু করবে। [দারাকুতনী]

وَعَنْ اللّهِ عَنْ تَمِيمُ مِن الدَّارِيّ (رض) قَالَ قَالَ وَاللّهُ وَلَا تَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الدُّوصُوءُ مِن كُلِّ دَم سَائِلٍ . وَالْهُمَا الدَّارَ قُطْنِى . وَقَالَ : عُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ تَمِيمِ الدَّارِي وَلاَ رَأْهُ وَيَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَجْهُولانِ وَيَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَجْهُولانِ

৩০৬. অনুবাদ: হ্যরত ওমর ইবনে আবদুল আ্যায় (র.) হ্যরত তামীমে দারেমী (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন— রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— প্রত্যেক প্রবহমান রক্তের কারণেই অজু করতে হয়। উপরোজ্ত হাদীস দু'টি ইমাম দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ওমর ইবনে আব্দুল আ্যায় (র.) হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী তামীমে দারী হতে হাদীসটি শুনেননি এবং তাকে দেখেনওনি। আর ইয়াযাদ ইবনে খালেদ এবং ইয়াযিদ ইবনে মুহামদ [বর্ণনাকারীদ্বয়়] মাজহুল [অর্থাৎ, তাদের পরিচয় অজ্ঞাতা।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: রক্ত বের হওয়ার কারণে অজু ভঙ্গ হওয়া সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ إِخْتِلَانُ الْعُلَمَاءِ فِيْ نَقْضِ الْوضُوءِ بِخُروج الدُّم শরীর হতে রক্ত নির্গত হলে অজু ভঙ্গ হবে কিনা ? এই বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ ঃ

ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আওযায়ী, মাকহুল প্রমুখ ইমামের মতে, রক্ত বের হলে অজু ভঙ্গ হয় أَلشَافِعيُّ . না। তাঁদের দলিল:

- ১. اَتُ الرِّفَاعِ নামক লড়াইয়ের সময় হুজুর একজন আনসার ও একজন মুহাজিরকে রাতে পাহারা দেওয়ার জন্য পাহাড়ী -পথের মুখে নিযুক্ত করেন। আনসারী সাহাবী পাহারারত অবস্থায় নামাজ পড়তে লাগলেন, আর মুহাজির সাহাবী ঘুমিয়ে পড়লেন। ইত্যবসরে একজন মুশরিক এসে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল ; কিন্তু তিনি নামাজ ছাড়লেন না। উল্লেখ্য যে, এ সময়তীরের আঘাতে তাঁর শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে শরীর ও কাপড় রক্তাক্ত হয়ে যায়। নামাজ শেষ করে মুহাজির ভাইকে জাগ্রত করেন
- ভাইকে জাহাত করেন।

  وَفِي الدَّارِ قُطْنِي عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِحْتَجَمَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَفَّأُ .>

  وَفِي مُوطَّا مَالِكٍ عَنِ الْمِسْوَرِ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَر (رض) فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا فَصَلَّى عُمَرُ وَجَرْحُهُ .٥

  يَنْشَعِبُ دَماً .

عَمْدُ وَالصَّاحِبَيْنِ : ইমাম আবৃ হানীফা, আহমদ ও সাহেবাইন (র.) প্রমুখ ওলামার মতে প্রবাহিত রক্তের দ্বারা অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। তাঁদের দলিল–

١. مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ عَن عَائِشَةَ (رض) جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِننتُ اَبِي حُبَيْشِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَعَالَتْ إِنِّى إِمْرَأَةً السُّخَارِي عَن عَائِشَةَ (رض) جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِننتُ اَبِي حُبَيْشِ إِلَى النَّامِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَا ذَلِكَ دَمُ عِرْقٍ ثُمَّ تَوَطَّنِى لِكُلِّ صَلَوةٍ.

এখানে রক্ত প্রবাহের কারণে অজুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে বুঝা যায় যে, রক্ত অজু ভঙ্গকারী।

٢. وَفِي ابْنِ مَاجَةَ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ النَّبِيُ عَلَى مَنْ اصَابَهُ قَنْ أَوْ رُعَافُ اوْ مَذِي فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّا أَوْ رُعَافُ اوْ مَذِي فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّا أَوْ مَذِي الْمَالِكِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّا أَوْ رُعَافُ اوْ مَذِي فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّا أَوْ رُعَافُ اوْ مَذِي فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّا أَوْ مَا إِي اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ فَلْيَتَوَضَّا أَوْ مَا إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ فَالْمَالِكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَالِم اللّهُ عَنْ عَالِم اللّهُ اللّهُ عَنْ عَالِم اللّهُ عَنْ عَالِم اللّهُ اللّهُ عَنْ عَالَى اللّهُ اللّهُ عَنْ عَالَى اللّهُ عَنْ عَالِم اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ عَالِم اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣. وَفِي الدَّارِ قُطْنِي عَنْ آبِي سَعِبْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ رَعُفَ فِي الصَّلُوةِ فَلْبَنْصَرِفْ فَلْيَتُوضًا وليس عُلَى صُلُوتِهِ .

তাঁদের দলিলের জবাব নিম্নরপ- : الْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِهِمْ

- ك. ठाँरमत انصار ७ عَقِيْل والمُعَاجِرِ والنَّصَار ७ مُهَاجِرِ والنَّصَار ٥٠. مُهَاجِرِ والنَّصَار तावी । जात مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاق तावी । कार्জर এটा द्वाता مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاق तावी । कार्
- ২. অথবা একজন মাত্র সাহাবীর কর্ম দলিল হিসেবে পেশ করা যায় না।
- ৩. অথবা ঐ সাহাবীর এ ব্যাপারে জানা ছিল না।
- ৪. আর তাদের দ্বিতীয় হাদীসের বর্ণনাকারী সালেহ ইবনে মুকাতিল শক্তিশালী রাবী নয়। আর সুলায়মান ইবনে দাউদ ও মাজহুল রাবী।
- ৫. আর তাদের তৃতীয় দলিল হ্যরত ওমর (রা.) সংক্রান্ত। এটি দলিল হিসেবে পেশ করা একেবারে অযৌক্তিক। কেননা, তিনি ছিলেন مُفَذُور, আর মাজুর ব্যক্তির রক্ত প্রবাহের ফলে অজু যায় না, যেমন– مُفَذُور যার প্রশ্রাব ঝরার রোগ আছে, সে অজু করার পর প্রশ্রাব ঝরার কারণে তার অজু ভঙ্গ হয় না।

# بَابُ أَدَابِ الْخَلاءِ

### পরিচ্ছেদ: মলমূত্র ত্যাগের শিষ্টাচার

ं मंकित "خ" वर्ता यवत यारा । मंकित वर्ध निर्धन वा थानिञ्चान । विर्मिष वर्षा भाराथाना-প্রস্রাবের জায়গা । আর একে الْخَلَامُ فَيْ عَبْرِ اُوْقَاتِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ वर्ता वर्षा वर्षिकाश्म प्रभग्न करत नामकत्रत्वत कात्रव राजि वर्षिकाश्म प्रभग्न कर्न मानुष वर्षिक थाकि थाकि विधाय এरक خَلاء नाम خَلاء करत विधाय এरक خَلاء करत नामकत्रविक कर्ना कर्ना कर्न वर्षा वर्षिक थाकि थाकि विधाय अरक خَلاء कर्न नामकत्रविक कर्ना कर्ना कर्न वर्षा वर्षिक वर्षिक वर्षा वर्षिक वरिक वर्षिक वरिक वर्षिक वर्षिक वर्षिक वर्षिक वर्षिक वरिक वर्षिक वर्षिक वर्षिक वर्षिक वर्षिक व

হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ (র.) বলেন, 'আদাবুল খালা' তথা মলমূত্র ত্যাগের শিষ্টাচার রক্ষার্থে বেশ কিছু বিষয়ের উপর বিশেষ নজর রাখা বাঞ্ছনীয়।

প্রথমতঃ পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজন মেটানোর সময় কিবলার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তাকে পেছনে বা সামনে না রাখা। (यমন - রাস্ল الْفَائِطُ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبِلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبُرُوهَا إِذَا اَتَبِيَّامُ الْفَائِطُ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبِلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبُرُوهَا إِذَا اَتَبِيَّامُ الْفَائِطُ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبِلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبُرُوهَا إِنَّهُ اللهِ اللهِ

षिতীয়তঃ পবিত্রতা ও পরিষ্কার -রিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ নজর রাখা। অর্থাৎ, ভালোভাবে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা। এজন্য রাস্ল

﴿ وَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْإِسْتِنْجَاءِ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ لِاَنَّهَا تُنَقِّى غَاثِطَهَا – বলেছেন لِلاَنَّ النَّبِيُّ ﷺ تُنَقِّى غَاثِطَهَا – বলেছেন لِلاَنَّ النَّبِيّ

তৃতীয়তঃ এমন স্থানে পেশাব-পাঁয়খানা না করা, যেখানে মানুষের কষ্ট হয়। যেমন মানুষের চলাচলের পথে, বদ্ধ পানিতে অথবা নিজের ক্ষতি হয় এমন স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা।

চতুর্থত ঃ পেশাব-পায়খানার সময় ভালো অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়া। যেমন ডান হাতে শৌচকর্ম না করা।

পঞ্চমতঃ এমন দূরে পেশাব-পায়খানা করা, যাতে মানুষ বায়ু নির্গত হওয়ার শব্দ শুনতে না পায় এবং লজ্জাস্থানও দেখতে না পায়।

ষষ্ঠতঃ শরীর বা কাপড়ে যেন মলমূত্র বা ময়লা না লাগে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। যেমন রাসূল 🚃 বলেছেন–

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولُ فَلْبَرْتَدُ لِبُولِهِ .

সপ্তমতঃ ازَالَةُ الْـوَسُوسَـة তথা মনের খটকা দূর করা। অর্থাৎ, এমন স্থানে পেশাব না করা যেখান থেকে শরীর বা জামা কাপড় অপবিত্র হওয়ার সন্দেহ হয়। যেমন গোসলখানায় পেশাব করা।

كَمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا يَبُولُنَّ احَدُكُمْ فِي مُسْتَحَيِّم فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسُواسِ مِنْهُ . (حُجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَة)

# े श्रेग الْفَصْلُ الْأَوْلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَن لِن آبَ وَ الْآن صَادِي الْآن عَالُ اللّهِ عَلَيْهِ إِذَا اللّهِ الْفَائِطَ فَلَا تَسْتَ فَبِلُوا الْفِبلَة وَلَا تَسْتَ فَبِلُوا الْفِبلَكَ الْقَانُ عَلَيْهِ وَلَا كُن شَرِقُوا اَوْ غَرَبُوا مُتَعَلَى مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَاللّه الشَّينُ الْإِمَامُ مُحْي مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَاللّه اللّه الْشَيْخُ الْإِمَامُ مُحْي اللّه اللّه الْحَدِيثُ فِي اللّه اللّه الْحَدِيثُ فِي اللّه اللّه الْحَدِيثُ فِي

৩০৭. অনুবাদ: হযরত আবু আইয়্ব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন, যখন তোমরা [মলমূত্র ত্যাগের জন্য] শৌচাগারে গমন করবে; তখন কিবলাকে সামনে বা পেছনে রেখে বসবে না; বরং পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

শায়খ ইমাম মুহীউস সুনাহ (র.) বলেন, এ হাদীসটি খোলা মাঠের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে

জান্ওয়ারুল মিশকাড (১ম খণ্ড) – ৪

الصَّحْراء وَامَّا فِي الْبُنْيَانِ فَلا بَاْسَ لِمَا رُوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر قَالَ اِرْتَقَيْتُ رُوي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر قَالَ اِرْتَقَيْتُ فَرَايْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَة لِبَعْضِ حَاجَتِى فَرَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةً يَقْضِى حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَةِ يَقْضِى حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقَامِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ الْقَامِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

হলে এরপ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন— আমি কোনো এক প্রয়োজনে হযরত হাফসা (রা.)-এর ঘরের ছাদে আরোহণ করেছিলাম, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ——কে দেখতে পেলাম, তিনি কিবলা পেছনে রেখে সিরিয়ার দিকে ফিরে মলমূত্র ত্যাগ করছেন।
—[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কবলা সম্বাথে বা পিছনে করে মলমূত্র ত্যাগ করার ব্যাপারে কমামদের মতামত : পারখানা-প্রাবের সময় কিবলাকে সামনে বা পশ্চাতে রাখার বিধান নিয়ে ফিকাহবিদ ইমামগণের নিম্নর মতার্থিক্য পরিলক্ষিত হয়।

े जारल जाउपारद्वत भएठ, اِسْتِدْبَارِ ४ اِسْتِقْبَال जारल जाउपारद्वत भएठ, اِسْتِقْبَال जारल जाउपार्वत भएठ : مَذْهَبُ اَهْلِ الظَّوَاهِرِ ٤٠ عَنْ جَابِرٍ (رضه) قَالَ نَهَانَا النَّبِيُ ﷺ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَنَسْتَدْبِرَهَا بِبَوْلٍ ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ اَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ سَتَقْبَلُهَا .

২. مَذْهَبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيْ وَمَالِكِ: ইমাম শাফেঈ ও মালিক এবং আহমদ (র.)-এর এক বর্ণনা মতে, খোলা ম্রদানে উভয়টি অর্থাৎ, اِسْتِفْبَارُ ও اِسْتِفْبَارُ و اِسْتِفْبَارُ و اِسْتِفْبَارُ و اِسْتِفْبَارُ اللهِ اللهِ اللهِ

তাদের দিলল : عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ لَقَدْ إِرْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقْضِىْ حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِل بَنْتَ الْنُقِدَّسِ لِحَاجَتِهِ ..

بَيْتَ الْمُقَدَّسِ لِحَاجَتِهِ . عَن जाराज । जात प्रतिज्ञ । जात । जात । जात । जात । जात जात जात क्षिज मराज अभिक मराज मर्वज्ञात । जात । जात प्र ابْنَ عُمَرَ (رض) أَنَهُ رَأَى النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى ظُهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ مُسْتَغْبِلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ لِحَاجَتِهِ مُسْتَغْبِرَ الْكَمْنَة .

8. رَأَى الْإِمَامِ اَبَى يُوسُفَ : ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে, اِسْتِقْبَالُ সর্বাবস্থায় হারাম, আর اِسْتِدْبَارُ शाना ময়দানে হারাম। তবে প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে জায়েজ।

काता शातर जाता जात । जत إسْتِفْبَالُ उर्जाता शातर जाता जाता है। जत الْمَتِفْبَالُ उर्जाम वार् शानिक (त.)-এत महल إسْتِفْبَالُ काता शातर जाता काता काता وَمُنْ ابْنُ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةً مُسْتَقْبِلُ الْخِ

৬. اِسْتِذْبَارِ ٥ اِسْتِقْبَالَ ﴿ عَرَابُنِ سِيْرِيْنَ . ﴿ عَذَهُ كَا اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيْ وَابْنِ سِيْرِيْنَ . وَاعْرَاهُ عَلَى النَّخْعِيْ وَابْنِ سِيْرِيْنَ . وَاعْمَ النَّخْعِيْ وَابْنِ سِيْرِيْنَ . وَاعْمَ عَامَاهُ ؟ عَنْ مَعْقَلِ الْاَسَدِيْ (رض) نَهْى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ بِغَائِطٍ .

٩. اَسْتِغْبَالُ ﴿ وَاسْتِغْبَالُ ﴿ وَاسْتِغْبَالُ ﴿ وَاسْتِغْبَالُ ﴿ وَاللَّهِ عَمَالُهُ ﴿ وَالْمَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلٰكِنْ شَرِقُوا اَوْغَرِبُوا ﴿ وَالْمَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ السَّلَامُ وَلٰكِنْ شَرِقُوا اَوْغَرْبُوا ﴿ وَالْمَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ السَّلَامُ وَلٰكِنْ شَرِقُوا اَوْغَرْبُوا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

উক্ত হাদীসে শুধু মদীনাবাসীদের خِطَابٌ করা হয়েছে।

عَذْهَبُ الْاَحْنَانِ : ইমাম আবৃ হানীফা, আবৃ ছাওর, মুজাহিদ এবং ইমাম আহমদেরও এক বর্ণনা মতে, সর্বাবস্থায় মলম্র্র ত্যাগ করার সময় اِسْتِدْبَارِ يَ اِسْتِغْبَال করে বসা হারাম। তাদের দলিল-

١. عَنْ أَيِى أَيَّوْبِ الْاَنْصَارِيِّ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا أَتَيْنَتُمُ الْغَاثِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدُونَهَا .

٢. عَنْ سَلَّمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ لَقَدْ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبِلَةَ بِغَانِطٍ أَوْ بُولٍ.

٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضًا) قَالَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أَعَلَيْكُمْ فَاَذِا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَاثِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَتْسَتَدْبِرْهَا . الْقِبْلَةَ وَلَا يَتُسْتَدْبِرْهَا .

### : ठात्मत प्रतिनअभ्रद् ज्ञाव ٱلْجَوَابُ عَنْ اَدِلَّتِهِمْ

- ১. আহলে যাওয়াহের কর্তৃক বর্ণিত হযরত জাবের (রা.) -এর হাদীসের রাবী مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقً গ্রহণযোগ্য রাবী নয়।
- वलाहन। مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ रियाम पूरायम जातक كُذَّابٌ वरलाहन।
- ৩. আর ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.)-এর হাদীসের জবাবে বলা যায় যে,
  - ক. সম্ভবতঃ হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস নিষেধাজ্ঞা প্রদানের পূর্বেকার। সুতরাং হযরত আবৃ আইয়ূব (রা.)-এর হাদীস কর্তৃক হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস রহিত হয়ে গিয়েছে।
  - খ, অথবা কোনো অসুবিধার কারণে নবী করীম 🚟 কিবলা পেছনে রেখে ইস্তিঞ্জা করেছেন।
  - গ. অথবা নবী করীম হ্রাম্র কোনো বিশেষ ব্যাপারে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। এরপ অন্যমনক্ষ অবস্থায় কিবলার দিকে পিঠ করে ইস্তিঞ্জা করাতে কোনো দোষ নেই।
  - ঘ. অথবা এটাও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ক্রিঞ্জি কিবলার দিকে ফিরে বসেছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর ক্ষণিকের দৃষ্টিতে কিবলার দিক বলে ভুল বর্ণনা করেছেন। শিষ্টাচারের বরখেলাফ বলে তিনি দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করেননি।
  - দ্বারা জানা যায় যে, রাস্ল ক্রেবলাকে সামনে বা পিছনে রেখে মলমূত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন। আর হ্যরত ইবনে ওমরের হাদীস দ্বারা বুঝা যায় রাস্ল ক্রেবলাকে পিছনে রেখে উক্ত কাজ করেছেন, বাহ্যিকভাবে উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্ধ পরিলক্ষিত হয় তার সমাধান নিম্নরপ ঃ
- ১. হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসখানি নিষেধাজ্ঞা প্রদানের পূর্বেকার। সূতরাং হযরত আবূ আইয়ূব আনসারীর হাদীস দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে।
- ২. হয়তো বা কোনো অসুবিধার কারণে রাসূল হাট্র কিবলা পেছনে রেখে মলমূত্র ত্যাগ করেছেন। সুতরাং এটা দলিল হতে পারে না।
- ৩. অথবা, রাসূল ক্রে কোনো বিশেষ ব্যাপারে ধ্যানমণ্ণ ছিলেন বলে অন্যমনস্ক অবস্থায় কিবলা পেছনে রেখে মলমূত্র ত্যাগ করেছেন। সুতরাং এটাও দলিল হতে পারে না।
- ৫. হযরত আবৃ আইয়ৃব (রা.)-এর হাদীসে নিষেধাজ্ঞার কার্যকারণিট সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, বায়তুল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে কার্যকারণ উল্লেখ নেই। অতএব, কার্যকারণ সুস্পষ্ট ও অস্পষ্টের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সম্বলিত হাদীসই প্রাধান্য পায়।
- ৬. হযরত আবৃ আইয়ৃব আনসারী (রা.)-এর হাদীসটি عَوْلِيْ আর হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসটি হচ্ছে نِعْلِيْ সুতরাং দন্দুকালে عُوْلِيْ হাদীস প্রাধান্য পাবে।
- ৭. হযরত আর্ব আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর হাদীসটি হারাম হওয়ার দলিল। অপর পক্ষে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসটি হালাল হওয়ার দলিল। সুতরাং দ্বন্দুকালে হারাম হওয়ার দলিলই প্রাধান্য লাভ করে।
- ৮. অথবা, উম্বতের জন্য মলমূত্র ত্যাগকালে কিবলার اِسْتِغْبَالُ এবং اِسْتِغْبَالُ উভয়ই হারাম। কিন্তু রাসূল 🚐 এর জন্য এ হকুম নয়।

- ৯. অথবা, রাস্ল কা'বা ঘর হতে উত্তম, তাই তাঁর জন্য কা'বার সম্মান জরুরি নয়। সুতরাং اِسْتِوْبُار ও اِسْتِوْبُار ও اِسْتِوْبُال তাঁর জন্য বিশেষভাবে জায়েজ ছিল। এ হুকুম উম্মতের জন্য প্রযোজ্য নয়।
- ১০. হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে বিষয়টির আংশিক বিবরণ বিদ্যমান। আর আবৃ আইয়ৃব (রা.)-এর হাদীসে একটি মৌলনীতি বর্তমান। অতএব, আসল ও ফরা'তে [মূলনীতি ও প্র-মৌলনীতিতে] দ্বন্দ্ব হলে শাস্ত্রমতে আসলই প্রাধান্য পায়। এ ক্ষেত্রেও তাই কার্যকরী হবে।
- ১১. এমনও হতে পারে যে, রাস্লুল্লাহ কিঞ্চিৎ মোড় ঘুরিয়েই বসেছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.) আকম্মিক দৃষ্টিতে তা সঠিক উপলব্ধি করতে পারেননি এবং লজ্জাশীলতার পরিপন্থি হিসেবে তিনি পুনরায় তাকিয়ে নিশ্চিত হননি।

  কারা: মলম্ত্র ত্যাগের সময় কোন দিকে ফিরে বসতে হবে-এর সমাধানে রাস্ল وَلْكِنْ شَرِّفُوا اَوْ غَرِيُوا विश्वे क्यां বলেছেন– "وَلْكِنْ شَرِّفُوا اَوْ غَرِيُوا" অর্থাৎ, তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। প্রশ্ন হলো, রাস্ল আধা বলে কাদেরকে সম্বোধন করেছেন ? এর জবাবে হাদীস বিশারদগণ বলেন–
- ১. এ কথা বলে রাসূল ক্রি মদীনাবাসীদেরকে সম্বোধন করেছেন। কেননা, কা'বা ঘর তাদের থেকে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।
   তাই তাদেরকে দক্ষিণ দিকে إُسْتِهْبَار اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ
- ২. অথবা, ফাদের কিবলা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে নয়, "وَلَكِنْ شُرِفُواْ اَوْ غُرِبُواْ اَوْ غُرِبُواْ اَوْ غُرَبُواْ اَوْ غُرَبُواْ اَوْ غُرَبُواْ اَوْ غُرَبُواْ الْعَبْلَةِ وَاسْتِغْبَالِ الْعِبْلَةِ وَاسْتِغْبَالِهِ الْعَبْلَةِ وَاسْتِغْبَالِهِ اللهِ ا

وَعَرْضَ سَلْمَانَ (رض) قَالَ نَهَانَا يَعْنِیْ رَسُولَ اللهِ عَلَى اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ اَوْ بَولٍ اَوْ نَسْتَنْجِی بِالْبَمِیْنِ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِی بِالْبَمِیْنِ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِی بِالْبَمِیْنِ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِی بِالْبَمِیْنِ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِی بِاَقِیِ مِنْ ثَلْفَةِ اَحْجَادٍ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِی بِرَجِیْعِ اَوْ بِعَظْمٍ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

৩০৮. অনুবাদ: হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্র আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, কেবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে। ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করতে, ইস্তিঞ্জায় তিন ঢিলার কমে ব্যবহার করতে এবং শুষ্ক গোবর অথবা হাড়-দ্বারা ঢিলা নিতে। –[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِـلَافُ الْعُلَمَاءِ فِيْ عَدَدِ الْأَحْجَارِ एिनाর সংখ্যা সম্পর্কে ইমামদের মতডেদ : শৌচ ইস্তিঞ্জা করার সময় কয়টি ঢিলা নিতে হবে এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

১. مَذْهُبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও আবৃ ছাওরের মতে তিনটি ঢিলা নেওয়া ওয়াজিব। তাদের দলিল–

- ١. عَنْ سَلْمَانَ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُ عَلَيْ إَنْ نَسْتَنْجِي بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.
   ٢. عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَ إِذَا ذَهَبَ أَحِدُكُمْ حَاجَتَهُ قَلْبَسْتَطِبْ بِشَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.
  - ٣. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةً (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ .

- جَنْيَفَةٌ وَمَالِكِ وَالصَّاحِبَيْنِ .
   خَسْيَفَةٌ وَمَالِكِ وَالصَّاحِبَيْنِ .
   دَمْوْنَ أَبِي خُنْيِفَةٌ وَمَالِكِ وَالصَّاحِبَيْنِ .
   دَمْنَ ابِي هُرَيْرَةٌ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ وَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلا حَرَج .
- ৩. আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) বলেন, ইস্তেঞ্জার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে । আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) বলেন, ইস্তেঞ্জার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে । করে স্থানটি পরিস্কার করা। তাই পরিস্কার করতে যত ঢিলা দরকার ততটি নিতে হবে। তিনটি নেওয়া শর্ত নয়। তাদের দলিলের জবাব :
- ১. যে সকল হাদীসে তিনটি ঢিলা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে তা مَحْمُولُ عَلَى الْمُرْفِ وَالْمَادَةِ তথা সর্ব সাধারণের নিয়মের উপর ব্যবহার হয়েছে। আর সাধারণত মানুষ তিনটি ঢিলা ব্যবহার করে থাকে। ফলে উক্ত হাদীসটি তিনটি ঢিলা ব্যবহার করাকে ওয়াজিব প্রমাণিত করে না।
- ২. অথবা বলা যায় যে, তিনটি নেওয়া মোস্তাহাব।
- ৩. অথবা তিনটি ঢিলার কথা اَحْتِياً طًا সতর্কতার জন্য বলা হয়েছে।
  مُحْدُ النَّهْيِ عَنِ ٱلْاِسْتِنْجَاء بِرَجِيْع أَوْ بِعَظْمِ
  مُاكِمُ النَّهْيُ عَنِ ٱلْاِسْتِنْجَاء بِرَجِيْع أَوْ بِعَظْمِ
  مُاكِمُ مُاكِمُ النَّهْيُ عَنِ ٱلْاِسْتِنْجَاء بِرَجِيْع أَوْ بِعَظْمِ
  مُاكِمَة مُاكِمَة مُاكِمَة مُنْجَاء اللَّهُ عَنْ الْاِسْتِنْجَاء (গাবর ও হাড় দ্বারা اِسْتِنْجَاء) করতে নিষেধ করেছেন। এর কারণসমূহ নিম্নরূপ–
- ১. গোবর তো নিজেই অপবিত্র। তাই তা দারা নাপাকী তো দূর হবে না; বরং আরো নাপাকী বৃদ্ধি পাবে।
- ২. হাঁড় হচ্ছে শক্ত পদার্থ। তা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলে আঘাত লাগতে পারে।
- ৩. অথবা [গোবর ও] হাড় হলো জিনদের খাদ্য, যেমন হযরত ইবনে মাসউদে (রা.)-এর হাদীসে এসেছে-

কাজেই তাতে জিনদের খাদ্যের দুস্প্রাপ্যতা দেখা দেবে। এ জন্যই রাসূল ক্রের গোবর ও হাড় ইস্তিঞ্জার কাজে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

وَعَرْفِتِ آنَسِ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ يَـقُولُ اللّهُمَّ إِنِّى اَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৩০৯. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ والمنطقة পায়খানা প্রবেশ করার সময়
বলতেন, اللهُمَّ اِنِّى اَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ अर्थाৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জিন-পরীদের
অনিষ্ট সাধন হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।-[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

খিত্র হাদীসের ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত দোয়াটি পায়খানা-প্রস্রাবের পূর্বে পড়া সুন্নত। এই দোয়া দ্বারা শয়তানের প্রভাব প্রতিক্রিয়া হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। কেননা, অন্য হাদীসে এসেছে যে, শয়তান মানুষের লজ্জাস্থান নিয়ে খেলা করে। আর পায়খানা, প্রস্রাবকালে লজ্জাস্থান যেহেতু অনাবৃত থাকে তাই শয়তান খেলা করার বিশেষ সুযোগ পায়। এ জন্য উল্লেখিত দোয়া পাঠ করার বিধান করা হয়েছে, যাতে শয়তানের প্রভাব হতে মুক্ত থাকা যায়।

चंद्रें - এর प्रविक्त । भग्ने के विक्तान के किन्ति بَا عَجَبَائِثُ - এর বহুবচন । भग्ने अकि अन्ति प्रभावा وَالْخَبَائِثُ وَالْخَبَائِثُ وَالْخَبَائِثُ عَامَا الْخَبِيْثُ अना राता प्रानुष्ठाततक के उत्तर الْخَبِيْثُ वना रग्न ।

আর اَلْخَبَائِثُ শব্দটি اَلْخَبِيْثُهُ -এর বহুবচন, শয়তানের মধ্যে নারী জাতিকে اَلْخَبَائِثُ वला হয়।
কারো মতে بَالْخَبُنُ শব্দটি بِ সাকিন যোগে হবে। আর এর সাধারণ অর্থ হলো– কুফর, খারাবী, নাফরমানী, অপছন্দনীয়
ইত্যাদি। আর الْخَبَائِثُ অর্থ হলো– গহিত, ঘুনাই অভ্যাস, ভ্রান্ত ধারণা, মন্দ স্বভাব ইত্যাদি।

وَعَنِ اللهِ الْبِي عَبَّاسٍ (رض) قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُ مَا يُعَلَّبَانِ وَمَا يُعَلَّبَانِ فِي كَبِيرٍ امَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبُولِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ ٱلبُولِ وَأَمَّا الْأُخَرُ فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقُّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخُفُّفَ عَنْهُمَ مَالَمْ يَيْبَسًا . مُتَّفَقُّ عَلَيهِ

৩১০. অনুবাদ : হযরত আবুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম 🚐 দু'টি কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় বললেন. এদের উভয়কে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে : কিন্ত কোনো বড পাপের জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। এদের একজন প্রসাবের সময় আডাল করত না।

আর মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে যে, সে প্রস্রাব হতে উত্তমরূপে পবিত্রতা লাভ করত না।

আর অপর ব্যক্তি একজনের কথা অপরজনের নিকট বলে বেড়াত। এরপর রাসূল 🚐 একটি তাজা খেজুরের ডাল নিয়ে তাকে দু'ভাগে ভাগ করলেন- এবং প্রত্যেক কবরে একটি করে গেঁড়ে দিলেন। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরপ কেন করলেন ? জবাবে রাসল 🚐 বললেন, যে পর্যন্ত ডাল দু'টি না শুকায়, সে পর্যন্ত তাদের শাস্তি হালকা বা লঘু করা হবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

وَمَا عِنْ كَبِيْرٍ وَالْحَالُ كِلاَهُمَا ذَنْبَانِ كَبِيْرَانِ كَبِيرُونِ عَلَى كَبِيْرٍ وَالْحَالُ كِلاَهُمَا ذَنْبَانِ كَبِيرَانِ كُبِيْرٍ বলার কারণ : প্রসাব থেকে পবিত্রতা অর্জন না করা এবং পরনিন্দা তথা চোগলখুরী কবীরা গুনাহ হওয়া সত্ত্বেও মহানবী يُعَذَّ بَانِ فِي كَبِيْرٍ তথা তাদেরকে কবীরা গুনাহের কারণে শান্তি দেওয়া হচ্ছে না বলার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে مُحَدِّثِيْن رِكراً أُمُحَدِّثِيْن رِكراً أُمُحَدِّثِيْن رِكراً أُمُحَدِّثِيْن رِكراً أُمْ

- ك. এগুলো তোমাদের কাছে কবীরা গুনাহ নয়; কিন্তু আল্লাহর কাছে কবীরা গুনাহ। ع. এগুলো وَمَا يُعَدِّبَانِ فِي كَبِيْرٍ বলা হয়েছে।
- ৩. এগুলো থেকে বেঁচে থাকা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়, তাই এগুলোকে وَمَا يُعُذَّبَانِ فِي كَبِيْرِ वना হয়েছে। عَدْ وَمَا يَعُذَّبَانِ فِي كَبِيْرِ কবীরা মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় কিন্তু বারংবার করার ফর্লে এগুলো কবীরা গুনাহে পরিণত হয়।
- وَخْي वरलहिन । अत وَمَا يُعَذَّانِ فِي كَبِيرٍ द अथला (यं करीता क्षार जा तामृल وَمَا يُعَذَّانِ فِي كَبِيرٍ करीता करीता करीता करीता ومَا يَعَدَّانِ فِي كَبِيرٍ षाता জেনেছেন যে, ইহা কবীরা গুনাহ। তাই পূর্ব কথাকে প্রত্যাখ্যান করে বঁলেছেন যে, عَلَى النَّهُمَا لَكُبِيرُ या तूখाती শরীফে বলা হয়েছে।
- ৬, অথবা, কাবীরা অর্থ সর্বোচ্চ মানের কবীরা। অর্থাৎ বড় ধরনের কাবীরা গুনাহের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়নি।
- ৭. রাসূল 🕮 এর কথার অর্থ হলো, বাহ্যিকভাবে এটা কাবীরা বলে মনে হয় না। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই মহানবী 🕮
- এরশাদ করেছেন- "مَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ" ৮. النَّمِيْمَةُ এবং عَدُمُ الْإِسْتِتَارِ عَنِ الْبُولِ कবীরা গুনাহ হওয়ার মধ্যে সন্দেহ নেই, তবে তা থেকে পরিত্রাণ লাভ করা र्किठिन र्हिन नों, विधाय प्रशनवी 🚐 वंशात्न مَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرِ : अत वर् : ألاستِتَارُ مِنَ الْبَولِ
  - अत मामनात । या السَّتَارُ असम्न (शरक छेश्किनिक । वर्थ السَّتَارُ अपि नंक वर्ष : السَّتَارُ अपि नंक वर्ष السَّتَارُ আড়াল করা, পর্দা করা, আবর্ণ বা আচ্ছাদন দেওয়া ইত্যাদি। আর 🗸 শব্দের অর্থ হলো– প্রস্রাব।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় প্রস্রাব হতে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করাকে الْإِسْتِتَارُ مِنَ الْبَوْل বলে। উল্লেখ্য, আলোচ্য হাদীসে الْاِسْتِتَارُ بِعَنَا الْعَامِيَةِ अल्लिथ्य, আলোচ্য হাদীসে الْاِسْتِتَارُ

প্রস্রাব দ্বারা উদ্দেশ্য: হাদীসে প্রস্রাব-এর কথা উল্লেখ করা হলেও মানুষের না পশুর প্রস্রাব এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তাই স্বভাবতই এর মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্ট হয়। যেমন-

- প্রথমত : কারও মতে, এখানে উদ্দেশ্য মানুষের প্রস্রাব। الْإِسْتِكَارُ বলার দ্বারা নিজের প্রস্রাব-এর কথাই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি নিজের প্রস্রাব হতে পবিত্রতা অর্জন করত না।
- দিতীয়ত: আবার কারও মতে পশুর প্রস্রাব। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে, মহানবী ভ্রান্ত উভয় সাহাবীর একজনের জীবদ্দশার অবস্থার কথা তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে তাঁর স্ত্রী পশুর প্রশ্রাবের বেলায় তিনি অসতর্ক থাকতেন বলে উত্তর দেন। এতে প্রমাণিত হয় যে بَوْل الْبَوْل -এর بَوْل الْبَوْل দারা পশুর প্রস্রাবই উদ্দেশ্য।
- তৃতীয়ত: কোনো কোনো আলিম (এ মতওঁ প্রকাশ করিছেন যে, এখানে উভয় প্রকার প্রস্রাবের কথাই বলা হয়েছে।
  الْجِكْمَةُ فِيْ غَرْزِ الْجَرْيُدَةِ
  ভাল পুঁতে রাখার হিক্মত : কবরের উপর কাঁচা ডাল পুঁতে রাখার পেছনে নিম্নোক্ত রহস্য
  থাকতে পারে।
- ك. ইমাম খাতাবী (র.) বলেছেন যে, সজীব বৃক্ষ ও ডাল আল্লাহ তা আলার তাসবীহ পাঠ করে। যেমন ইরশাদ হয়েছে, وَانْ مُن مُن اللهُ مَن اللهُ تَعْفَهُونَ تَسْبِيْحُهُمْ । হজুর وَالْكِنْ لاَ تَغْفَهُونَ تَسْبِيْحُهُمْ । হজুর তিন্তা করলেন যে, যতক্ষণ ডাল আল্লাহর জিকির করবে, ততক্ষণ আযাব কিছুটা হালকা হবে।
- ২. ইমাম নববী (র.) বলেছেন যে, কবরবাসীদ্বয়ের দুঃখ দেখে রাসূল আছি আজাব হতে মুক্তির সুপারিশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে দোয়া কবুল করেছেন যে, তাদের কবরের উপর দু'টি ডাল পুঁতে দিন। তা শুকানো পর্যন্ত আপনার দোয়া কবুল হলো। সে জন্য তিনি ডাল পুঁতে দিয়েছেন।
- ৩. কারো কারো মতে, কবর দু'টিকে চিহ্নিত করার জন্য খেজুর ডাল পুঁতে দিয়েছেন।
- 8. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেছেন, ডাল পুঁতে রাখা বাহ্যিক নিদর্শন মাত্র। মূলতঃ রাস্লের হাতের বরকতে তাদের শাস্তি কিছু লাঘব হয়েছে।

  ग्रिक्ट वर्षभान यूर्ग ভাল ও ফুল দেওয়ার হুকুম : এ হাদীসকে দলিল

হিসেবে গ্রহণ করে এ ফতোয়া দেওয়া যাবে কি-না যে, "কবরে ডাল রোপণ করা ও পুষ্পমাল্য অর্পণ জায়েজ। এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতামত পেশ করা হলো–

ك. عُنْ بِدْعَتْ विलन या, উভয়টি জায়েজ ; वेतश মোস্তাহাব।

- ২. ইমাম খাত্তাবী, ইবনে বাত্তাল ও আল্লামা মাযেরী (র.) প্রমুখের মতে কবরে ডাল রোপণ ও পুষ্প অর্পণ কোনোটাই জায়েজ নেই। কেননা, এটা ﷺ তথা রাসূল ﷺ এর বিশেষত্ব। অপরদিকে তাঁর নিকট এ মর্মে ওহী এসেছে। আর আজাব হালকা রাসূলের হাতের বরকতের কারণেই হয়েছে।
- ৩. ইবনে হাজার ও ইমাম নববীর মতে কবরে ডাল পুঁতে রাখা জায়েজ।
- 8. চ্ড়ান্ত কথা: مَعَارِفُ الْفَرَانِ -এর লেখক মাওলানা মুফতি শফী (র.) বলেছেন, যেহেতু রাস্ল এরপ করেছেন তাই সময় সময়ে গাছের ডাল পুঁতে রাখা জায়েজ। তবে এটা مَادَت جَارِيَة ও مَادَت جَارِيَة و এর বিষয় নয়। ফুল দেওয়া, আতর, লোবান, গোলাপ জল ছিটানো ও বাতি দেওয়া এগুলো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। مَلْ الْقَبْرِ كَانَا مُسْلِمَبْنِ أَمْ كَافِرَيْنِ কবরবাসীদ্বয় মুসলমান না কাফির ছিল ? কবরবাসী দু'জন মুসলিম না
- कांकित हिल, এ व्याभात उलांभात त्कतांस्त भात्य भठितताध त्रताह । त्यभन—

  3. ইবনে হাজার আস্কালানী ও ইমাম ক্রভ্বী (त्त.) বলেন, কবরবাসী দু'জন মুসলমান ছিল। তাঁদের দলিল—

  4. عَنْ اَبَى نَمَامَةَ "َانَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُرَّ بِالْبَقِيْعِ ـ فَعَالَ مَنْ دَفَنْتُمُ الْيَوْمَ هَهُنَا" ـ هَذَا يَدُلُ عَلَى اَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ ـ لِأَنَّ الْبَقِيْعَ كَانَتْ مَقْبَرَةَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ مُسْلِمَيْنِ ـ لِأَنَّ الْبَقِيْعَ كَانَتْ مَقْبَرَةَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ
  - ٢. جَاءَ فَنْ شَنْنَ ابْنِ مَاجَةً "أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ جَدِيْدَيْنِ" وَلهٰذَا يَدُلُّ عَلَى اَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ . ٣ . اللَّهُ ذَا يَدُلُ عَلَى اَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ . ٣ . اللَّهُ ذَا وَيُعْدَلُ يَدُلُ عَلَى النَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ . ٣ . اللَّهُ ذَا وَيُعْدَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّ يَعْدَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

- ২. আবৃ মৃসা মাদানীসহ কেউ কেউ বলেন, কবরবাসী দু'জন কাফের ছিল। তাঁদের দলিল-
  - ١. عَنْ جَابِرٍ "مَرَّ النَّبِيُ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ مِنْ بَنِي نَجَّارٍ هَلَكَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَسَمِعَهُمَا يُعَذَّبَانِ فِي أَلْبُولِ
     وَالنَّمِيْمَةِ هَٰذَا يَدُلُ عَلَى اَنَّهُمَا كَانَا كَافِرَيْن .

यित কবরবাসী উভয়ই কাঁফের হয়, তবে কিভাবে তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন : কবরবাসী দু'জন যি সত্যই কাঁফের হয়ে থাকে, তবে কিভাবে রাস্ল তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন, অথচ আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের জন্য اسْتِغْفَارُ করতে নিমেধ করেছেন। এর জবাবে হাদীস বিশারদগণ বলেন–

- مار عند السَعِفْفَار अश्काख निरम्र अब्बा आर्ताि अब्बा आर्ता पृर्त जिन अत्र إسْتِفْفَار अवर إسْتِفْفَار अश्काख निरम्र अब्बा आर्ताि अव्वा अश्वा प्रति किन अत्र प्रति किन अत्र प्रा कर्ति कर्ति अत्र प्रति करित अत्र प्रति कर्ति कर्ति कर्ति अत्र प्रति कर्ति करित कर्ति करिति कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति करिति कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति करिति कर्ति कर्ति करिति कर
- २. य আয়াতে আল্লাহ তা আলা কাফেরদের জন্য إِسْتِغْفَارٌ कরতে নিষেধ করেছেন, সেখানে বিষয়টি عَذَابُ الْتَبْر
- ৩. অথবা, কিছু সময়ের জন্য রাসূল 🚎 তাদের জন্য اِسْتِفْقَارٌ করেছিলেন।
- অথবা, اسْتَفْنَا) করেননি : বরং একটু تَخْفَنْف -এর জন্য খেজুরের তাজা ডাল গেঁড়ে দিয়েছিলেন।
- ৫. অথবা, কবর দুঁ'র্টি কাফেরের ছিল, এ কথা তাঁর জানা ছিল না বিধায় তিনি استففار করেছিলেন।
- ৬. অথবা, আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুমতি পেয়ে তিনি তাদের জন্য ুর্নিকরেছিলেন।

وَعَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنَالُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

৩১১. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, তোমরা দু'টি অভিসম্পাতের কারণ হতে বেঁচে থাক। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন— হে আল্লাহর রাসূল! অভিসম্পাতের কারণ দু'টি কি? রাসূলুল্লাহ কলেনেন, ১. যে ব্যক্তি মানুষের রাস্তায় পায়খানা করে, অথবা, ২. যে ব্যক্তি মানুষের ছায়ার জায়গায় পায়খানা করে। তাদের এই কার্যদ্বয়েই হলো— অভিসম্পাতের কারণ। ]—[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीरमत ব্যাখ্যা : মানুষ চলাচলের পথে কিংবা মানুষ যে বৃক্ষ বা প্রাচীরের ছায়ায় বসে বিশ্রাম গ্রহণ করে এরপ স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করার কারণে পথিক এবং পরিশ্রান্ত ব্যক্তির কষ্ট হয়, বিধায় এই দু'টিই অভিসম্পাতের কারণ। তাই রাসূল والمعامة প্রস্বান্ত প্রস্বান্ত প্রস্বান্ত ব্যক্তির ক্ষেধ করেছেন।

অভিসম্পাতের জন্য স্থান দু'টি নির্দিষ্ট নেই। বরং এমন সব জায়গা যেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করলে মানুষের কষ্টের কারণ হতে পারে, যেমন— শীতের মওসুমে মানুষ যেখানে বসে রৌদ্র ভোগ করে বা আগুনের কাছে বসে তাপ গ্রহণ করে তার বিধান বৃক্ষের তলায় বসে ছায়া গ্রহণের মতোই। যেমন— শীত প্রধান দেশের লোকেরা এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে থাকে। আবার স্বাভাবিকভাবে মানুষের চলাচলের পথে পায়খানা করলে যেমন লোকের কষ্ট হয়, তদরূপভাবে পুকুরের ঘাটলা, জীব-জন্তুকে পানি পান করানোর স্থান ইত্যাদির বিধানও চলাচলের রাস্তার মতো।

وَعَرْكِكِ اَبِى قَتَادَةَ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَ قَالَ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ اللَّهِ عَلَى الْخَارَةُ اللَّهِ عَلَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ بِيَمِيْنِهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

৩১২. অনুবাদ: হযরত আবৃ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ পানি পান করে সে যেন পানির পেয়ালায় নিঃশ্বাস না ফেলে। আর যখন পায়খানায় যায় তখন যেন ডান হাতে পুরুষাঙ্গ না ধরে না এবং ডান হাতে ইস্তিঞ্জা না করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এই -এর ব্যাখ্যা : পানি পান করার সময় পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে রাসূল ভা নিষেধ করেছেন। এই নির্মেধাজ্ঞার কয়েকটি কারণ রয়েছে–

প্রথমতঃ মানুষের নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় দূষিত বায়ু নির্গত হয়ে তা পানির সাথে মিশে গিয়ে পানিকে দূষিত করে ফেলে। এটা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ জন্য রাসূল হ্রু পান-পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ এটা অন্যের জন্য ঘূণার উদ্রেক করতে পারে বিধায় রাসূল 🚐 নিষেধ করেছেন।

তৃতীয়তঃ অনেক সময় নিঃশ্বাসের কারণে পানির স্বাদে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে, তাই নিষেধ করেছেন।

চতুর্থতঃ নিঃশ্বাসের সাথে অনেক সময় নাকের ময়লাও পানিতে গিয়ে পড়তে পারে, তাই নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ اللهِ عَلَى مُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ تَوَضَّأَ فَلْبَسْتَنْفِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْبُوتِرْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْدِ

৩১৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিইনশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অজু করে সে যেন নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে। আর যে কেউ ঢিলা [দ্বারা ইন্তিঞ্জা] করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غُرْبُ হাদীসের ব্যাখ্যা: সাধারণত মানুষের নাক সর্বদা খোলা থাকে; আর মানুষ প্রতি মুহূর্তে নিঃশ্বাস নেয়, ফলে ধূলা-বালির সাথে নানা প্রকার রোগ-জীবাণু নাকের ভেতরে প্রবেশ করে। এছাড়া নিঃশ্বাসের সাথে কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস বের হওয়ার সময় নাকের মধ্যস্থিত লোমে এক প্রকার দূষিত লালা জমা হয়। তাই অজুর সময় নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করলে এগুলো হতে মুক্ত হওয়া যায়। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানেও দৈনিক কয়েকবার পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করতে বলা হয়েছে। এভাবে হাত, পা ও চুলের অগ্রভাগ ধৌত করতেও বলা হয়েছে। মুসলমানরা নিয়মিত অজু করলে এই কাজগুলো অনায়াসে হয়ে যায়।

وَعَنْ اَلَٰكُهِ عَلَيْكَ اَنَسِ (رض) قَسَالَ كَسَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَاحْمِلُ اَنَا وَغُلَامَ وَعُنَذَةً يَسُتَنْجِى وَغُنَذَةً يَسُتَنْجِى بِالْمَاءِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

৩১৪. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী করীম ক্রি পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন আমি ও একটি বালক পানির পাত্র এবং মাথায় বর্শাধারী একটি লাঠি বহন করে নিয়ে যেতাম। তিনি সে পানি দ্বারা শৌচকার্য করতেন। –বিখারী ও মুসলিম

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीत्मत वाचा : উক্ত হাদীসে غُكُرٌ দারা কাকে বুঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে তিনটি অভিমত রয়েছে। যথা شُرْحُ الْحَدِيْثِ

- ১. ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে তিনি ছিলেন হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)।
- ২. কারো মতে, তিনি হলেন হযরত বেলাল (রা.)।
- ৩. আরেক দলের মতে, তিনি হলেন হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)।

  র্ট্র -এর অর্থ ১৯৯০ বলা হয় একধরনের লাঠি বা ছড়ি, যার অগ্রভাগে বর্শা লাগানো থাকে। রাস্লুল্লাহ ক্রিকোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করতেন। খোলাস্থানে নামাজ পড়লে তা গেঁড়ে নামাজ পড়তেন। আর ইস্তিঞ্জার জন্য ডেলার প্রয়োজন হলে তা দ্বারা মাটি খুঁড়ে ডেলা নিতেন।

## षिठीय अनुत्र्ष्रम : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

عَرْفِ الْكَانَ السَّرِي اللَّهُ الْكَانَ السَّرِي اللَّهُ الْكَانَ النَّبِيِّ الْخَالَاء نَزَعَ خَاتَمَهُ . النَّبِي اللَّهُ وَالْذَوْ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِيذِيُّ وَقَالَ اللَّهُ هُذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيثٌ غَرِيْبٌ وَقَالَ اللَّهُ وَالْوَدَ هُذَا حَدِيثُ مُنكر وَفِي رِوَايتِهِ وَضَعَ وَلَا تَرْعَ .

৩১৫. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম হ্রা যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন তিনি নিজের আংটিটি খুলে রাখতেন। —[আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিয়ী]

ইমাম তিরযমী (त.) বলেন, এই হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। ইমাম আবৃ দাউদ (র.) বলেন,এটা মুনকার হাদীস। তাঁর বর্ণনায় نَـزَعُ শব্দের পরিবর্তে مَضَعُ রয়েছে। অর্থাৎ 'খুলে রাখতেন স্থলে' এর 'রেখে দিতেন' রয়েছে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শেদাই করানো ছিল। আল্লাহর নামের পবিত্রতা ও সম্মানার্থে উহাকে অপবিত্র স্থানে নিয়ে যেতেন না। এটা হতে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ ও রাস্লের নাম সম্বলিত কোনো বস্তু অথবা পবিত্র কুরআনের অংশ বিশেষ নিয়ে কোনো নাপাক স্থানে প্রবেশ করা অনুচিত এবং কোনো অপবিত্র স্থানে যাতে এরপ কোনো কিছু লেখা কাগজের টুকরা বা এরপ কিছু লেখা বস্তু না পড়তে পারে সেদিকে আমাদের বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। এমন কি স্ত্রী সহবাসের সময় তা সাথে রাখা ঠিক নয়।

- ১. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পায়খানা প্রস্রাবকালীন সময় শরীর হতে আল্লাহ বা রাসূলের নাম অঙ্কিত কোনো বস্তু অথবা পবিত্র কুরআনের আয়াত থাকলে তা পৃথক করে রাখা ওয়াজিব।
- ২. ইবনে হাজার (র.) বলেন, এমতাবস্থায় শরীর হতে বিচ্ছিন্ন রাখা মোস্তাহাব। এর বিপরীত করা মাকরহ। এটিই অধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত।

وَعُرْكِ مَا لَكُ اللَّهِ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا ارادَ الْبَرَازَ إِنْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ اَجُوْ دَاوْدَ

৩১৬. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– নবী করীম হু যখন পায়খানার উদ্দেশ্যে বের হতেন, তখন দূরে চলে যেতেন যাতে কেউ তাঁকে দেখতে না পায়। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

৩১৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম —এর সাথে ছিলাম। তিনি প্রস্রাব করার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি একটা দেয়ালের পাদদেশে নরম মাটিতে গেলেন এবং প্রস্রাব করলেন। অতঃপর বললেন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ প্রস্রাব করতে ইচ্ছা করে, তবে সে যেন এরপ স্থান তালাশ করে নেয়। [যাতে প্রস্রাবের ছিটা [ফিরে] গায়ে না আসে]। –[আবৃ দাউদ]

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৪৬

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পশাব করার বিধান : অন্যের দেয়ালের গোড়ায় পেশাব করার বিধান : অন্যের দেয়ালের গোড়ায় পেশাব করাটা উচিত নয়। কেননা, এতে দেয়ালের ক্ষতি হয়। আর মহানবী হু হতে এ ধরনের কাজ প্রকাশ পাওয়া তাঁর উত্তম চরিত্রের পরিপন্থি। এর উত্তরে বলা যায় যে, সম্ভবতঃত তা ছিল বিরান এলাকার ধ্বংসাবশেষ, যেখানে কোনো বসতি ছিল না বা তার কোনো মালিকই ছিল না। অথবা দেয়ালের গোড়ায় অর্থ দেয়ালের নিকটে। আর প্রস্রাব সে পর্যন্ত গড়ায়নি। এতে দেয়ালের ক্ষতি হওয়ার কোনো আশঙ্কা ছিল না।

وَعَرْكِ النَّبِيُ الْأَرْفِ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْاَرْضِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَابُوْ دَاوْدَ وَالدَّارِمِيُ

৩১৮. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম হাত্র যখন প্রস্রাব বা পায়খানার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি মাটির নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না।

وَعُولِكِ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَة (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ النّهَ انّا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ أُعَلِّمُكُمْ إِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَذْبِرُوهَا فَلَا تَسْتَذْبِرُوهَا فَلَا تَسْتَذْبِرُوهَا وَالْقِبْلَة وَلاَ تَسْتَذْبِرُوهَا وَالْقِبْلَة وَلاَ تَسْتَذْبِرُوهَا وَالْقِبْلَة وَلاَ تَسْتَذْبِرُوهَا وَالْقِبْلَة وَلَا تَسْتَذْبِرُوهَا وَالرّبَة وَالدّروثِ وَالرّبَة وَنَهٰى اَنْ يَسْتَظِيْبَ الرّبُلُ بِيمِيْنِهِ وَالرّبَة وَالدّارِمِيّ وَالدّرمِيّ

৩১৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—পিতা যেমন পুত্রের জন্য আমিও তোমাদের জন্য তদ্রূপ। আমি তোমাদেরকে সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করে থাকি। অতএব যখন তোমরা পায়খানায় গমন করে তখন কেবলাকে সমুখে কিংবা পশ্চাতে রাখো না। আর ইস্তিঞ্জার জন্য তিনটি ঢিলা ব্যবহার করতে আদেশ করেছেন এবং গোবর ও হাড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আর কোনো ব্যক্তিকে তার ডান হাত দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে নিষেধ করেছেন। —[ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা : এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, পিতা সদা-সর্বদা সন্তানের সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করেন। সন্তানের সার্বিক সাফল্য, মর্যাদা, সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি সব ধরনের উন্নতির জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকেন, এটা সন্তানের প্রতি পিতার অগাধ স্লেহ-মমতা ও ভালোবাসার কারণেই হয়ে থাকে। আল্লাহর রাসূল নিজেকে মু'মিনের জন্য পিতার সমত্ল্য ঘোষণা দিয়েছেন। পিতা তার সন্তানের প্রতি যতটুকু স্লেহশীল থাকেন। রাসূল তার চেয়ে শত শতগুণ বেশি স্লেহপরায়ণ ছিলেন মু'মিনদের উপর। তাই মহানবী দিয়াপরবশ হয়ে মু'মিনদের জীবন চলার প্রতিটি পদক্ষেপের দিক-নির্দেশনা প্রদান করে গেছেন। মানব জীবনের এমন কোনো দিক নেই, যার পুজ্খানুপুজ্খ বর্ণনা রাসূল দেননি। এটা মু'মিনদের প্রতি তাঁর স্লেহ-মমতারই বহিঃপ্রকাশ। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে যে, بَالْمُوْمِنْ الْمُوْمِنْ الْمُؤْمِنِيْ مَنْ الْمُؤْمِنْ الْمُونْ الْمُؤْمِنْ الْمُونْ الْمُونْ الْمُؤْمِنِيْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنِيْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنِيْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنِيْ الْمُؤْمِنِيْ الْمُؤْمِنِيْ الْمُؤْمِنِيْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنِيْ الْمُؤْمِنِيْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنِيْ الْمُؤْمِنِيْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْ

وَعَرِفِكُ عَائِشَةَ (رض) قَالُتُ كَانَتُ يَدُهُ الْيُمْنَى لِكُلُهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ الْيُمْنَى لِللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ مِنْ اَذَى . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ

৩২০. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ——এর ডান হাত তাঁর পবিত্রতা
ও খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হতো এবং বাম হাত তাঁর
পায়খানা-প্রস্রাব ও অন্যান্য নাপাক কাজের জন্য ব্যবহৃত
হতো। –[আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আর তা শিষ্টাচারেরও অন্তর্গত। কেননা, যে হাতে ময়লা-আবর্জনা স্ষ্টি। আর উভয় হাতের ব্যবহারের ক্ষেত্রও নির্দিষ্ট করা। আর তা শিষ্টাচারেরও অন্তর্গত। কেননা, যে হাতে ময়লা-আবর্জনা স্পর্শ করা হয় তাকে খাদ্যের জন্য ব্যবহার করা স্বভাবত ঘৃণার উদ্রেক ছাড়াও স্বাস্থ্য বিধিমতে ক্ষতির আশক্ষা রয়েছে। কেননা, ময়লার মধ্যে বিভিন্ন রোগের অতি ক্ষুদ্র ও সৃক্ষ জীবাণু থাকে, যা হাতের চামড়ার মধ্যে লেগে থাকে, খালি চোখে তা দেখা যায় না। সুতরাং খাওয়া-দাওয়ার সময় সে হাত ব্যবহার করলে মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য নবী করীম ক্ষেত্র কোন হাত কোন্ কাজে ব্যবহার করতে হবে তা নিজে আমল করে উদ্মতকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

وَعِنْهَ اللّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْهُ اللّهِ عَلَى الْهُ اللّهِ عَلَى الْهُ اللّهِ عَلَى الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

৩২১. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রেইরশাদ করেছেন— যখন
তোমাদের কেউ পায়খানায় গমন করে তখন সে যেন
তিনটি পাথর [ঢিলা] সঙ্গে নিয়ে যায়, যেগুলো দ্বারা সে
পবিত্রতা হাসিল করবে। কেননা, এগুলো [ব্যবহারই] তার
[পবিত্রতার] জন্য যথেষ্ট হবে। [তার আর পানির দরকার
হবে না।] –আহমদ, আর দাউদ, নাসায়ী ও দারিমী]

وَعَرِيْكِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَتَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذَكُرْ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ .

৩২২. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— তোমরা গোবর ও হাডিড দ্বারা ইস্তিঞ্জা করো না। কেননা, তা তোমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম জিনদের খাদ্য। –তিরমিয়ী ও নাসায়ী।

কিন্তু ইমাম নাসায়ী "তা তোমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম জিনদের খাদ্য" কথাটি উল্লেখ করেননি।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"اَوْانَّهَا" -এর যমীরের প্রত্যাবর্তনস্থল: কোনো কোনো বর্ণনায় فَوْانَّهَا -এর স্থলে فَوْانَّهَا রয়েছে তখন وَظُامٌ ও رُوْثُ রয়েছে তখন وَعُظَامٌ ভড়ের দিকে বাহ্যিকভাবে প্রত্যাবর্তিত হবে। আর যদি فَوْنَّهَا হয় তবে وَعُظَامٌ -এর দিকে ফিরবে, আর وَرُثُ তার অধীনে পরিগণিত হবে। তবে فَوْنَّهَا তাই অধিক বিশুদ্ধ।

এম প্রান্ত দ্বির আখ্যা : হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হাড়ের টুকরা এবং গোবর জিনদের খাদ্য, এখন প্রশ্ন হলো গোবর অপবিত্র বস্তু কিভাবে জিনদের খাবার হতে পারে। এর জবাব হলো–

- ১. মূলত হাড়ই হলো জিনদের খাদ্য ; আর গোবর জিনদের জানোয়ারের খাদ্য।
- ২. অথবা, গোবর হলো জিনদের খাদ্য উৎপাদনের সারস্বরূপ, তাই একে রূপকভাবে জিনদের খাবার বলা হয়েছে।

وَعَرْضَا (رض) قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَنِ ثَابِتٍ (رض) قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَا رُوَيْفَعُ لَعَلَّ الْحَيْوةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَاخْبِرِ النَّاسَ الْحَيْوةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَاخْبِرِ النَّاسَ الْحَيْرَةَ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَسَرًا أَوِ السَّنَخِي بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا اللهِ مِنْهُ بَرِئَ وَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ .

৩২৩. অনুবাদ: হযরত রুওয়াইফে' ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ আমাকে বলেছেন— হে রুওয়াইফে'! হয়ত তুমি আমার পরেও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে, তখন মানুষদেরকে এই সংবাদ প্রদান করবে, যে ব্যক্তি নিজের দাড়িতে জট বাঁধে অথবা [বদ নজরের ভয়ে কুসংস্কার বশত] ঘোড়ার গলায় কবচ বা ধনুকের ছিলা বাঁধে কিংবা পশুর শুকনো গোবর বা হাডিড দ্বারা ইন্ডিঞ্জা করে, মুহাম্মদ ক্রার প্রতির প্রতির মুহাম্মদ আর্বাৎ তার থেকে মুক্ত অর্থাৎ তার প্রতি মুহাম্মদ আরম্ভুষ্ট। —[আবু দাউদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

यंक्रें रामीत्मत পটভূমিকা : বর্ণিত আছে যে, জাহিলিয়া যুগের কুসংক্ষারের মধ্যে একটি ছিল এই যে, তারা যুদ্ধকালে বীরত্ব দেখানোর জন্য ঔষধ দ্বারা বা কৃত্তিম উপায়ে দাড়িতে জট বাঁধত। আর বদ নজর হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘোড়ার গলা কবচ বা ধনুকের ছিলা বাঁধত, এ সকল কুসংক্ষার দূর করার জন্য নবী করীম উক্ত হাদীস বর্ণনা করে দুনিয়াবাসীকে জানিয়ে দেন যে, যে ব্যক্তি এই কুসংক্ষারে লিপ্ত হয়, নবী করীম তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কাজেই এই সকল কুসংক্ষার পরিহার করে চলা উচিত।

এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ দাড়িতে জট পাকাতে নিষেধ করেছেন। তদানীন্তন আরবগণ এরপ করত। রাসূল المنافقة -এর নিষেধাজ্ঞার কারণসমূহ নিম্নরপ—

- অধিকাংশ ওলামার মতে, তদানীন্তন আরবগণ দাড়িতে আঠা জাতীয় ঔষধ লাগিয়ে জট পাকাত। এটা ছিল সুনুতের পরিপস্থি। তাই রাসূল ক্রিক্র এরপ করতে নিষেধ করেছেন।
- ২. কেউ কেউ বলেন, জাহিলিয়া যুগের লোকেরা দাঁড়িতে গিরা লাগিয়ে যুদ্ধের ময়দানে গমন করত। এতে মহিলাদের সাদৃশ্য হত বিধায় রাসল ত্রামাত্র তা করতে নিষেধ করেছেন।
- ৩. কারো মতে, এটা ভণ্ডদের অভ্যাস ছিল বিধায় নিষেধ করেছেন।
- 8. কিছু সংখ্যক বলেন, তদানীন্তন আরববাসীদের মধ্যে যার একজন স্ত্রী ছিল সে দাড়িতে একটি গিরা লাগাত এবং যার দু' জন স্ত্রী ছিল সে দু'টি গিরা লাগাত। এটা অহেতুক কাজ বিধায় রাসূল তা করতে নিমেধ করেছেন।

  টেন্দ্র-এর ব্যাখ্যা: জাহিলিয়া যুগের আরেকটি বদ রেওয়াজ এটাও ছিল যে, তারা 'বদ নজর' হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ঘোড়ার গলায় ধনুকের ছিলা বেঁধে দিত। যেমন বর্তমানে আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর ওজা-বৈদ্য বদনজর ও অন্যান্য রোগ-ব্যাধি হতে মুক্তির উদ্দেশ্যে এই ধরনের কবচ মানুষ ও পশুর গলায় এমনকি গাছের মধ্যেও বেঁধে দেয়। মূলত এটাও জাহিলিয়া যুগের কুসংস্কার। এসব কুসংস্কার হতে আমাদের যথা সম্ভব বেঁচে থাকা আবশ্যক। নতুবা হযরত রাসূল ত্রের অসন্তুষ্টিতে পতিত হওয়ার ভয় রয়েছে।

وَعَرِيْكِ آبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَن اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَلَا حَرَجَ وَمَنِ الْسَتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ الْسَتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ

৩২৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করিশাদ করেছেন— তোমাদের মধ্যে যে কেউ সুরমা লাগায়, সে যেন তিনবার লাগায়। যে এরপ করল সে ভালো করল। আর না করলে কোনো অসুবিধা নেই। যে ডেলা নেয় সে যেন বেজোড় [তিনটি] নেয়, যে এরপ করল সে উত্তম কাজ করল।

وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ اَكُلُ فَمَا تَخَلَّلُ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعْلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ اَتَى فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ اَتَى الْفَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَيَّمْ يَجِدْ إِلَّا اَنْ يَبْخَمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرُهُ فَإِنَّ لَيْ يَعْمَعُ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرُهُ فَإِنَّ لِيَّمْ مَنْ لَا فَلْيَسْتَدْبِرُهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي اٰدَمَ مَنْ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي اٰدَمَ مَنْ فَعَلْ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوَدَ وَابْنُ مَاجَةً وَالدَّارِمِي يُ

আর না করলে কোনো অসুবিধা নেই। যে খাবার খেল, আর দাঁতের ফাক হতে খিলাল দিয়ে কিছু বের করল সে যেন তা ফেলে দেয়। আর যা জিহ্বার সাহায্যে বের করল তা যেন সে গিলে ফেলে। যে এরপ করল সে উত্তম কাজ করল। আর না করলে তাতে কেনানো আপত্তি নেই। আর যে ব্যক্তি পায়খানায় গমন করল সে যেন নিজেকে আড়াল করে নেয়। যদি সে আড়াল করার মতো বালুর স্তুপ ছাড়া কিছু না পায় তবে সে স্তুপকে যেন পিছনে রেখে বসে এবং নিজের কাপড় দ্বারা সম্মুখ দিক আড়াল করে বসে। কেননা, শয়তান আদম সন্তানের নিতম্ব নিয়ে খেলা করে। যে এরপ করল সে উত্তম কাজ করল। আর না করলে তাতে তাতে কোনো আপত্তি নেই —[আবৃ দাউদ, ইবনে মাজাহও দারেমী]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

والْمُتَعَلَّى الْمُتَعَلَّى الْمُتَعَلَّى الْمُتَعَلَّى الْمُتَعَلَّى الْمُتَعَلَّى الْمُتَعَلَّى الْمُتَعَلَّى الْمُتَعَلَى الْمُتَعَلَّى الْمُتَعَلَّى الْمُتَعَلَّى الْمُتَعَلَّى الْمُتَعَلِّى الْمُتَعَلَّى الْمُتَعَلِّى الْمُتَعَلِّى الْمُتَعَلِّى الْمُتَعَلِّى الْمُتَعَلِّى الْمُتَعَلِّمِ اللهِ وَهِ اللهِ اللهِ وَهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

এর ব্যাখ্যা : মহানবী ত্রত্ত-এর প্রত্যেক কাজ এবং সকল আদেশ-নিষেধ ছিল যথার্থ ও বিজ্ঞান সম্মত। খাদ্য ভক্ষণের পর খিলাল করে দাঁত হতে যে খাদ্যের অংশ-বিশেষ বের হয় তা না গিলে রাসূল ত্রত্তে ফেলে দিতে বলেছেন। কেননা তাতে রক্তের সংমিশ্রণ থাকার সম্ভাবনা প্রবল। আর রক্ত মিশ্রিত খাবার খাওয়া ঠিক নয়। এটা স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর। এছাড়া এটা স্বভাবত ঘৃণাকর বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য রাসূল ত্রত্তে তা ফেলে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে জিহ্বার সাহায্যে মুখের এদিক ওদিক থেকে খাবারের অংশ বের করে আনলে তা গিলে ফেলতে বলেছেন। কেননা, তাতে রক্ত মিশ্রণের সম্ভাবনা থাকে না। যদি রক্তের মিশ্রণ থাকে তবে তা খাওয়াও মাকরহ।

করে। রাস্লের বাণী— "শয়তান আদম সন্তানের নিতম্ব নিরে খেলা করে"-এর অর্থ হলো— শয়তান নানা রকম কৌশলে অন্য মানুষকে ঐ ব্যক্তির লজ্জাস্থান খুলে দেখাতে চেষ্টা করে এবং এ ব্যাপারে সে খুব তৎপর হয়ে উঠে। এখানে 'কোনো ক্ষতি নেই' অর্থ হলো— যদি অন্য কোনো লোক তার লজ্জাস্থান না দেখে তবে কোনো ক্ষতি নেই ; কিন্তু যদি প্রয়োজনবশত সে সতর খোলে আর অন্য কেউ সে দিকে তাকায় তবে যে লোক তাকাবে সে-ই শুনাহগার হবে।

وَعَرِ ٣٢٥ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رضه) قَالًا قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَا يَبُولَنَّ اَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَيِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ اَوْ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسُواسِ مِنْهُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا اَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ اَوْ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ .

৩২৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাস্লুল্লাহ হ্রেশাদ করেছেন— তোমাদের কেউ যেন নিজ গোসলখানায় অবশ্যই পেশাব না করে। তারপর তাতে আবার গোসল বা অজু করে। কেননা, অধিকাংশ সন্দেহ বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তা হতেই সৃষ্টি হয়। —[আবৃ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী] কিন্তু ইমাম তিরমিয়ী ও নাসায়ী "অতঃপর তাতে গোসল বা অজু করে" কথাগুলো উল্লেখ করেননি।

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

শৈশিসের ব্যাখ্যা : রাস্ল গোসলখানায় প্রসাব করতে নিষেধ করেছেন। এর অর্থ হলো, গোসলের জন্য নির্ধারিত স্থানে প্রস্রাব করবে না। কেননা এটা দ্বারা অপবিত্র তথা পেশাবের ছিটা শরীরে পড়ার আশঙ্কা থাকবে এবং তাতে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তবে গোসলখানার অভ্যন্তরে পেশাব-পায়খানার জন্য নির্দিষ্ট স্থান থাকলে তাতে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করা এই হাদীসের উদ্দেশ্য নয়; বরং হুবহু গোসলের স্থানে প্রস্রাব করে তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে গোসল বা অজু করা নিষেধ করাই উদ্দেশ্য। এতে গোসলের পানিতে পেশাব ধুয়ে চলে গেলেও সন্দেহ সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। তাই রাস্ল ক্রেটিন গোসলখানায় প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।

وَعَرْ ٣٢٦ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرَجَسٍ (رض) قَالُ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبُولَنَّ احَدُكُمْ فِنْ جُعْرٍ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩২৬. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিশাদ করেছেন— তোমাদের কেউ যেন কখনো গর্তের মধ্যে প্রস্রাব না করে। – আবু দাউদ ও নাসায়ী

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

গর্তের ভিতর পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, গর্তে কোনো বিষাক্ত প্রাণী থাকতে পারে, আর উত্তপ্ত প্রস্রাব তাকে বিরক্ত করতে পারে। ফলে সে প্রাণী বা কীট তাকে অতর্কিত দংশন করতে পারে কিংবা বিষাক্ত গ্যাস-বাস্প নিক্ষেপ করতে পারে। অথবা এতে সেসব গর্তের নিরীহ প্রাণীদের কষ্ট হতে পারে। তাই রাসূল ক্ষ্ম গর্তে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ ٢٢٣ مُعَاذٍ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ وَالَهُ وَسُولُ اللّهِ ﷺ إِنَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ الْمُرَازَ فِى الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَة

৩২৭. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ
করেছেন— তোমরা তিনটি অভিসম্পাতের ক্ষেত্র হতে
বেঁচে থাকবে, আির তা হলো—া পানির ঘাটে, চলাচলের
রাস্তার উপরে এবং গাছের ছায়ায় প্রস্রাব পায়খানা করা।
—[আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্হ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

غَرْبُ الْعَرَيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং কষ্টদায়ক সব কাজই ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে হারাম এবং গর্হিত কার্জ। হাদীসে উল্লিখিত তিনটি স্থান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এতে মানুষ দৈনন্দিন জীবনের কর্যাবলি সম্পাদন করে। তাই এ সব স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করলে মানুষ কষ্ট পেয়ে তার উপর অভিসম্পাত করবে। এ জন্য রাস্লে কারীম ত্রু এসব স্থানে পায়খানা করে মানুষকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন।

وَعَرِ ٢٢٨ آبِى سَعِيْدٍ (رض) قَالَ تَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَا يَخْرُجُ الرَّجُ لَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَٰلِكَ . يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَٰلِكَ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُوْدَاوْدَ وَابْنُ مَاجَة

৩২৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেন—দু'জন ব্যক্তি যেন একত্রে নিজেদের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে একে অপরের সাথে কথা বলতে বলতে পায়খানা না করে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এই ধরনের কর্মে রাগন্ধিত হন।—আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : পায়খানা-প্রস্রাবের সময় কথাবার্তা বলা কিংবা কিছু খাওয়া-দাওয়া করা অসভ্যতার পরিচায়ক। আর ﴿ ﴿ শব্দের অর্থই হলো – নিঃসঙ্গ, একাকী হওয়া। জাহিলিয়া যুগে একে কোনো দোষ তো মনে করা হতোই না; বরং নারী-পুরুষও একত্রে পায়খানা করত এবং পরস্পর কথাবার্তাও বলত। উত্তম আদর্শের মূর্ত প্রতীক হযরত মুহাম্মদ এ অভ্যাস পরিহার করার জন্য মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। কেননা, এর দ্বারা লজ্জাহীনতা হয়। আর লজ্জহীনতা অত্যধিক বেহায়পনা, ফলে এতে আল্লাহর ক্রোধের সষ্টি হয়।

ينضربَانِ কিন্তু এখানে يَضْربَانِ व्यत वर्ष : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত يَضْربَانِ -এর অর্থ হলো يَضْربَانِ मृলত এর অর্থ : কিন্তু এখানে -এর অর্থ : কিন্তু এখানে -এর অর্থ : কিন্তু এখানে -এর অর্থ নেওয়া হয়েছে । অর্থাৎ পায়খানায় হেঁটে যায় – এর অর্থ নেওয়া হয়েছে, পায়খানা করে।" যেমন বলা হয় – اَلَضَّرُبُ فِي الْأَرْضُ –এর অর্থ হলো اَلَّخَلَاءَ ) -এর অর্থ হলো – اللَّمْابُ فِي الْأَرْضُ অর্থাৎ, জমিনে গমনাগমন করা । 'মুখতাসারুন নিহায়া' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে য়ে, য়খন প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে য়াওয়া হয় সে অবস্থাকে বুঝার জন্য । ১৯৯০ اللَّمَابُ وَسُهَا يَضْربُ الْفَائِط ا

وَعَرْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْأَوْمَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ الْحُسُوشَ مُحْتَضَرَةً فَإِذَا اللّهِ الْحُدُكُمُ الْخَلاَء فَلْيَقُلْ اعْوَدُ بِاللّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ . رَوَاهُ ابُوْ دَاوْدُ وَابْنُ مَاجَةً

৩২৯. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রের বলেছেন— এই পায়খানার জায়গাসমূহ জিনদের উপস্থিতির স্থান। সুতরাং তোমাদের কেউ পায়খানায় গমন করলে সে বলবে أعُوزُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ — হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট নারী জিন ও শয়তানের প্রভাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। – আরু দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ضُرُّ । الْعَدَيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : শয়তান ও দুষ্টনারী জিনসমূহ অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত স্থানেই বেশি থাকে। মলমূত্র ত্যাগের সময় তারা মানুষের লজ্জাস্থান নিয়ে খেলা করে এবং সুযোগ বুঝে ক্ষতি সাধন করে। তাই রাসূল হ্রা পায়খানা ক্রোবখানায় গমন করার সময় উক্ত দোয়া পড়তে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

وَعَوْرَاتِ بَنِى اُدَمَ إِذَا دَخَلَ احَدُهُمُ الْجَنِّ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِى الْجَنِّ الْحَدُهُمُ الْخَلَاءَ وَعُورَاتِ بَنِى اُدَمَ إِذَا دَخَلَ احَدُهُمُ الْخَلَاءَ انْ يَقُولُ بِسْمِ اللّٰهِ . رَوَاهُ النّبِرْمِنِينُ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ وَإِسْنَادُهُ لَبْسَ بِقَوِي

৩৩০. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেবলেছেন— যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় গমন করে, তখন জিনদের চক্ষু এবং আদম সন্তানের লজ্জাস্থানের মধ্যকার অন্তরাল হলো [মনে মনে] 'বিসমিল্লাহ' বলা । – ইিমাম তিরমিয়ী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গারীব এবং এর বর্ণনা সূত্র সবল নয়।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रामीत्मत्न त्राच्या : পূর্বোল্লেখিত হাদীসে দোয়া পড়তে বলা হয়েছে ; আর এ হাদীসে বিসমিল্লাহ কে অন্তরাল বলা হয়েছে । উভয়ের মধ্যে সমন্বয় হতে পারে এভাবে যে, উক্ত দোয়া পড়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়ে নিবে ।

وَعَرْ ٣٣٠ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِي ُ

৩৩১. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম হু যখন পায়খানা হতে বের
হতেন তখন বলতেন "غُفْرَانَكُ" হে আল্লাহ তোমার ক্ষমা
প্রার্থনা করছি। –[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

بَعْدُ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ शायशाना হতে বের হওয়ার পর غُفْرَانَكَ" بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ शायशाना कता তো কোনো শুনাহের কাজ নয়, তবু غُفْرَانَكَ वलात कात्र कि? হাদীস বিশারদগণ এর কয়েকটি উত্তর প্রদান করেছেন—

- ১. আল্লামা ত্রপুশতী (র.) বলেন, রাসূল্ল্লাহ ক্রি সর্বদা আল্লাহর জিকিরে মাশগুল থাকতেন, কিন্তু প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর সময় জিহবা জিকির হতে বিরত থাকত বিধায় রাসূল ক্রিটাটো বলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।
- ২. আনওয়ারুল উসূল প্রন্থে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা অতি আদরের সাথে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদা করিয়ে অতি সম্মানের সাথে বেহেশতে থাকতে দেন, কিন্তু শয়তানের কুমন্ত্রণায় নিষিদ্ধ ফল খেয়ে বেহেশত হতে বিতাড়িত হন এবং প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন দেখা দেয়। হযরত আদম (আ.)-এর এই অবস্থা স্মরণ করে রাসূল কর্তিটিটি বলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।
- 8. হযরত আনওয়ার শাহ (র.) সিবওয়াই হতে বর্ণনা করেন যে, غُفْرَانَكُ -এর অর্থ হলো لَا كُفْرَانَكُ অর্থাৎ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে غُفْرَانَكُ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখানেও রাসূল উক্ত বাক্য দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
- ৫. হাফেয ইবনে কাইয়েম (র.) বলেন, পায়খানা-প্রস্রাব পেটে জমা হলে মানুষের শরীরে যেমন ভারীত্ব ও অশ্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে, তেমনি শুনাহের কারণে মানুষের হৃদয়েও এক ধরনের ভারিত্বের সৃষ্টি হয়। অতএব পায়খানা-প্রস্রাব করার পর শরীরের ভারিত্ব যেমন দুরীভূত হয়, তদ্রপ রাসূল হৃদ্যাভূত করার জন্য তার শেষে ইসতিগফার করতেন।
- ৬. অথবা, বলা যেতে পারে যে, পায়খানা-প্রস্রাব যেহেতু নাফরমানির ফলশ্রুতি, অর্থাৎ আদমের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের কারণে যেহেতু এর সূচনা, সেহেতু রাসূল হ্রুক্র সেদিকে লক্ষ্য করে পায়খানা-প্রস্রাবের শেষে ইসতিগফার করতেন।

وَعَرْبُرُةُ (رضا) قَالَ كَانَ النّبِي هُرَيْرَةُ (رضا) قَالَ كَانَ النّبِي عُلَيْ إِذَا اَتَى الْخَلاَءَ اَتَيْتُهُ بِمِنَاءٍ فِيْ تَوْدٍ أَوْ رَكُوةٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ اتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ الْخَرَ فَيَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ اتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ الْخَرَ فَيَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ اتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ الْخَرَ فَيَدَهُ وَرَوَى الدَّارِمِيّ فَيَاهُ وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ

৩৩২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম হু যখন পায়খানায় যেতেন, তখন আমি তার জন্য পাথরের বাটিতে করে অথবা কখনো চামড়ার ছোট পাত্রে করে তাঁর জন্য পানি নিয়ে যেতাম। তিনি [তা দ্বারা] শৌচকার্য করতেন। অতঃপর তিনি তাঁর হাত মাটির উপর ঘষতেন। এরপর আমি আরেক বাটি পানি আনতাম, তিনি তা দ্বারা অজু করতেন। —[আবৃ দাউদ, দারেমী ও নাসায়ী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

করতেন না; বরং ঢিলার পর পানিও ব্যবহার করতেন। পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনে যথেষ্ট মনে করতেন না; বরং ঢিলার পর পানিও ব্যবহার করতেন। পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার পর মানবতার মহান শিক্ষক হযরত রাসূল হাতকে মাটিতে ঘমে দুর্গন্ধ ও জীবাণু মুক্ত করতেন। কেননা, পানি দ্বারা শৌচকার্য করার পরও অসংখ্য সৃষ্ম জীবাণু হাতের মধ্যে লেগে থাকে, এগুলো পরে শরীরের ভিতর প্রবেশ করে ক্ষতিকর রোগের সৃষ্টি করে। শুধু পানি দ্বারা ধৌত করে ছেড়ে দিলে জীবানু পুরোপুরি বিদ্ষিত হয় না। মাটিতে এমন প্রতিষেধক শক্তি রয়েছে যার স্পর্শে সে জীবাণুগুলো নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তা আর রোগ জীবাণু ছড়াতে সক্ষম হয় না। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত পানি দ্বারা শৌচকার্য করার পর মাটি দ্বারা হাতকে ঘমে ধৌত করা।

وَعَرِيْتُ الْحَكِمِ بُنِ سُفْسَيَانَ ارضَ الْسَائِيُ الْحَكِمِ بُنِ سُفْسَيَانَ ارضًا تَوضَّاً وَنَضَحَ فَرْجَهُ ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩৩৩. অনুবাদ: হযরত হাকাম ইবনে সুফইয়ান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম হ্রুষখন পেশাব করতেন তখন অজু করতেন এবং পুরুষাঙ্গের উপর পানি ছিটাতেন।—[আবু দাউদ ও নাসায়ী]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

रामीत्मत वाचा : نَضْحُ अमित्मत वाचा : مُرْحُ الْحَدِيْثِ अमित्नत वाचा : مُرْحُ الْحَدِيْثِ अमित्मत वाचा : مُرْحُ الْحَدِيْثِ

- ك. وَشُ الْمَاءِ ﴿ পানি ছিটানো তথা প্রস্রাবের পর সন্দেহ হতে বাঁচার জন্য লুঙ্গি অথবা পায়জামার উপর পানি ছিটানো
- ২. ইমাম খান্তাবীর মতে, اَنَخَسُمُ عِالَمَا -এর অর্থ হল الْغَسُلُ بِالْمَاء পানি দ্বারা ধৌত করা।
  পানি ছিটানোর কারণ: আল্লামা ইবনুল মালিক (র.) বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রার কেরার শেষে পুরুষঙ্গের উপর যে
  পানি ছিটাতেন এর পেছনে দু'টি কারণ থাকতে পারে—
- প্রথমত পেশাবের শেষে পুরুষঙ্গে পানি ছিটালে তা সংকোচিত হয়ে যায় এবং প্রস্রাবের ফোটা থাকলে তা বের হয়ে যায়।
   পরে প্রস্রাবের ফোটা বের হয়ে অপবিত্র হবার সম্ভাবনা থাকে না।
- ২. দ্বিতীয়ত কারণ ছিল, শরীর বা কাপড়ে প্রস্রাবের ফোটা লেগে যাবার সংশয় ও সন্দেহ হতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে রাসূল হ্রা পানি ছিটাতেন।

অন্ভয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৪৭

وَعَرْضَكَ الْمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِتِي ﷺ قَدَحُ عَنْ عِيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيْرِه يَبُولُ فِينِهِ بِاللَّيْلِ . رَوَاهُ اَبُودَاؤُدَ وَالنَّسَائِيُ

৩৩৪. অনুবাদ: হযরত উমাইমা বিনতে রুকাইকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম নতে একটি কাঠের গামলা ছিল, যাতে তিনি [প্রয়োজনবশত] রাতে পেশাব করতেন। – [আর দাউদ ও নাসায়ী]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

बामीत्मद्ग सत्या कन्न : नवी कतीय ज्ञा तात्वत विलाय घरतत ভिত त कार्यत शामनाय तिनाव तिनाव कि श व्यव विकास कि श व्यव विकास विका

- ১, রাতের বেলায় মহানবী 🚟 এর বাইরে বের হতে কষ্ট হতো বিধায় রাতে বের না হয়ে উক্ত পাত্রে পেশাব করতেন।
- ২. অথবা, তিনি অসুস্থতাজনিত কারণে রাতের বেলায় তাতে পেশাব করতেন।
- ৩. কিংবা সাবধানতার স্বার্থে প্রস্রাবের প্রয়োজন দেখা দিলে উক্ত পাত্রে প্রস্রাব করতেন।
- 8. অথবা, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঘরের ভিতর প্রস্রাব রাখলে তাতে দুর্গন্ধ হয়ে যায়, সে অবস্থায় ঘরের ভিতর ফেরেশতা প্রবেশ করে না। রাসূল অঞ্জ এরপ করতেন না। কাজেই উভয়ের মধ্যে আর কোনো দ্বন্দু নেই।

عِيْدَانَ শব্দের বিশ্লেষণ : আল্লামা মীরাক বলেন, মাসাবীহ এবং মিশকাত গ্রন্থে عِيْدَانَ শব্দের كَيْن হরফটি যের যোগে পঠিত হয়। তখন শব্দটি হবে عَرْد এর বহুবচন, অর্থ কাঠ। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো عِيْدَان -এর عَيْن دَان -এর عَيْن হরফে যবর হওয়াই অধিক সঠিক। শায়খ মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী 'কাম্স' গ্রন্থে লিখেন عَيْن -এর عَيْن وَمِهُ করফটি যবর বিশিষ্ট হয়। অর্থ হলো طِرَالُ النَّنْ النَّنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

 ৩৩৫. অনুবাদ: হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্র একদা আমাকে দেখলেন যে,
আমি [জাহিলিয়া যুগের অভ্যাস মতো] দাঁড়িয়ে প্রস্রাব
করছিলাম। তখন রাস্ল ক্র বললেন, হে ওমর! দাঁড়িয়ে
প্রস্রাব করো না। অতঃপর আমি আর কখনো দাঁড়িয়ে
প্রস্রাব করিনি। [তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ]

শায়খ ইমাম মহীউস সুনাহ বাগাবী (র.) বলেন, সহী সনদে অন্যত্র হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা নবী করীম ক্রে কোনো এক গোত্রের ময়লা ফেলার স্থানে গমন করলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলেন— [বুখারী ও মুসলিম]

[উপরিউক্ত দুই বর্ণনার বিরোধ নিরসনের জন্য] বলা হয় যে, নবী করীম ক্রেকোনো ওজরের কারণেই দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছিলেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

দাঁড়িয়ে পেশাব করার ব্যাপারে ইমামগণের মতামত : দাঁড়িয়ে পেশাব করার ব্যাপারে ইমামগণের মতামত : দাঁড়িয়ে পেশাব করার ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরপ—

হযররত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, উরওয়া ও ইমাম আহমদ (র.) বলেন, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা সাধারণত জায়েজ। ইমাম মালিক (র.) বলেন, কোনো ওজরের দরুন দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে কোনো দোষ হয় না। বিনা ওজরে মাকরহ। হানাফী ইমামগণ এবং অধিকাংশ উলামার মতে শর্মী কোনো ওজর ব্যতীত দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা মাক্রহে 'তান্মীহ'; 'তাহরীমী' নয়। যাঁরা জায়েজ বলেন, হযরত হুযাইফার হাদীস তাঁদের দলিল। আর যাঁরা নিষেধ করেন তাঁরা হযরত ওমর (রা.) ও পরবর্তী হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। তারা হ্যরত হুযাইফার হাদীসের নিম্নোক্ত জবাব দেন—

- ১. সম্ভবত নবী কারীম ক্রিক্র কোনো শরিয়তগ্রাহ্য অসুবিধার কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন। যেমন- নিচে ময়লা ছিল, বসে পেশাব করলে কাপড় অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা ছিল।
- ২. সম্ভবত স্থান এত সংকীর্ণ ছিল যে, বসে পেশাব করা সম্ভবপর ছিল না।
- অথবা, বাতাসের ঝাপটায় কাপড়ে প্রস্রাবের ছিঁটা পড়ার সম্ভাবনা ছিল।
- 8. অথবা, 'সমুখের স্থান উঁচু ছিল, বসলে প্রস্রাব গায়ে আসার বেশি সম্ভাবনা ছিল।
- ৫. অথবা, রাসুলুল্লাহ 🚟 এর হাটতে এমন কোনো অসুবিধা ছিল, যার কারণে তিনি বসতে অসমর্থ ছিলেন।
- ৬. অথবা, আরবদের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে রাসূলুল্লাহ ক্রি কোমরের বেদনার কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন এবং এ প্রক্রিয়ায় বেদনার উপশম কামনা করেছিলেন।
- ৭. অথবা, এটাও হতে পারে যে, দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরহ হলেও জায়েজ
   এ কথা প্রকাশ করার জন্য, একবার দাঁড়িয়ে
   পেশাব করেছিলেন।

# ं وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ : क्षी अ वनुत्व्हन

عَرْبِ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مَنْ حَدَّثُكُمْ أَنَّ النَّبِتَى ﷺ كَانَ بَبُولُ النَّبِتَى ﷺ كَانَ بَبُولُ اللَّ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَان يَبُولُ اللَّ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُ وَالتَّرْمِذِي وَالنَّسَائيُ .

৩৩৬. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের নিকট যে বলে রাসূলুল্লাহ দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন, তোমরা তার কথা বিশ্বাস করোন। তিনি সর্বদা বসেই প্রস্রাব করতেন।

–[আহমদ, তিরমিযী ও নাসায়ী]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

التَمَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْفَيْنِ দু'টি হাদীসের মধ্যে ছন্দু: হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল কথনো দাঁড়িয়ে পেশাব করেননি। আর হযরত হুযায়ফার হাদীসে এসেছে যে, রাসূল দাঁড়িযে পেশাব করেছেন, উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় তার সমাধান নিম্নুরপ—

- ১. হযরত আয়েশার হাদীসে الْسَتِعْرَارُ বাক্যে مَا كَانَ يَبُولُ الْا قَاعِدًا অর্থাৎ সদা-সর্বদার অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে। মোটকথা, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন— হুযুরের সাধারণ অভ্যাস ছিল বসেই প্রস্রাব করা। সুতরাং যদি কোনো ওজর অুসবিধার দরুণ কদাচিৎ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেন, তবে তা তাঁর সাধারণ অভ্যাসের ব্যতিক্রম। কাজেই তিনি সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতকে দৃত্তার সাথে অস্থীকার করেছেন।
- ২. হযরত আয়েশা (রা.) নিজের চাক্ষুস বাড়ি-ঘরে দেখা হুজুরের অভ্যাসের কথা বলেছেন, কিন্তু বাইরে তিনি কি করেছেন, আয়েশা (রা.) হয়তো সে অবগত ছিলেন না, তাই তিনি তা অস্বীকার করেছেন। আর হযরত হুযাইফা (রা.) বাহিরের দেখা বর্ণনা করেছেন।
- ৩. অথবা, প্রয়োজন বোধে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা যে জায়েজ আছে, তা তিনি উন্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য করেছিলেন, হ্যরত আয়েশা (রা.) এই বিষয়ে অবগত ছিলেন না।

وَعَرْبُكِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ جِبْرَئِيْلُ اتَاهُ فِي اَوَّلِ مَا اُوْجِى إلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوْءَ وَالصَّلُوةَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ اَخَذَ غُرْفَةً مِّنَ الْمَاءِ فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ اَخَذَ غُرْفَةً مِّنَ الْمَاءِ فَنَضَعَ بِهَا فَرْجَهُ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارُ قُطْنِيْ ৩৩৭. অনুবাদ: হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত জিব্রাঈল (আ.) সর্বপ্রথম যখন প্রত্যাদেশ নিয়ে তার নিকট আগমন করেন তখন [একদিন] হযরত জিব্রাঈল (আ.) তাকে অজু করা এবং নামাজ পড়া শিক্ষা দিলেন। অতঃপর যখন রাস্ল অজু করা শেষ করলেন তখন তিনি এক কোষ পানি নিয়ে তা লজ্জাস্থানে ছিটিয়ে দিলেন। –[আহমদ ও দারে কুতনী]

وَعَرْضَا قَالَ اللّهِ عَلَيْهُ جَاءنِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ جَاءنِى جِبْرَئِيلُ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ إِذَا تَوضَّأْتَ فَانْ تَضِعْ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِى الْبُخَارِى يَقُولُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْهَاشِعِيُ الرَّاوِي مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ .

৩৩৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিনাদ করেছেন—
একদা হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমার নিকট আগমন করলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ। আপনি যখন অজু করেন তখন কিছু পানি [লজ্জাস্থান বরাবর কাপড়ের] উপরে ছিটিয়ে দিন। –হিমাম তিরমিয়ী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গারীব। আমি মুহাম্মদ অর্থাৎ ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, হাসান ইবনে আলী হাশেমী নামক বর্ণনাকারী হাদীসের ক্ষেত্রে মুনকার।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रामीत्मत ব্যাখ্যা: হাদীসে উল্লিখিত লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো, লজ্জাস্থানের উপরে পরিধেয় বিদ্রে পানি ছিটিয়ে দাও। আর এটি এই জন্য যেন এই ধারণা না হয় যে, কাপড়ে দৃষ্ট ফোটা পেশাবের ফোটা, বরং তা যে অজুর পানির ছিটানো ফোটা সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহে থাকা যায়, অথবা হাদীসের মধ্যে পানি ছিটানোর আদেশ অজুর পরে নয়; বরং অজুর পূর্বে। مُنْكُمُ الْحَدْيْثُ -এর সংজ্ঞা ও ছকুম :

بِهُ الْمُنكُرُ : مَعْنَى الْمُنكُو الْمُعَالِّ শক্টি বাবে إِنْكَارُ शक्विं إِنْكَارُ : مَعْنَى الْمُنكُو لُفَةً إنكار بِهِ إِنكار بَالْمُعْرُونَ الْمُنكُو الْمُنكُولُ الْمُنكُولُ الْمُنكُولُ عَلَى الْمُنْكُولُ عَلَى الْمُنكُولُ عَلَى الْمُنكُولُ عَلَى الْمُنْكُولُ عَلَى الْمُنْكِولُ الْمُنْكُولُ عَلَى الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي عَلَى الْمُنْكُولُ عَلَى الْمُنْكُولُ عَلَى الْمُنْكُولُ عَلَى الْمُنْكُولُ عَلَى الْمُنْكُولُ عَلَى الْمُنْكُولُ عَلَى الْمُنْكِلِي عَلَى الْمُنْكُولُ عَلَى الْمُنْكِلِي عَلَى الْمُنْكُولُ عَلَى الْمُنْكُولُ عَلَى الْمُنْكُولُ عَلَى الْمُنْكِلِي عَلَى الْمُنْكِلِي عَلَى الْمُنْكُولُ عَلَى الْمُنْ

معنى المنكر إصطلاحا

- উস্লে হাদীসের পরিভাষায় مُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِي رُواهُ الصَّعِیْفُ مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ الثَّقَةُ वर्षाৎ, কোনো দুর্বল বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন, তবে তার বর্ণিত হাদীসকে হাদীসে مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ বর্ণনাকারীকে مَنْكُرُ الْحَدِيْثِ वेला হয়।
- ২. মুক্তী আমীমূল ইহসান (র.) বলেন-إِنْ كَانَ مَعَ ضُعْفِهِ مُخَالِفًا لِمَا رَوَى الْمَقْبُولُ أَوْ كَانَ غَافِلًا أَوْ نَاسِيًا كَثِيرَ الْوَهْمِ فَالْحَدِيثُ مُنْكُر .
- ৩. হফেজ ইবনে কাছীর (র.) বলেন- إِنْ خَالُفَ رِوَايَةُ الِثَقِعَاتِ فَمُنْكُرُ

وَعَرْفِكُ اللّهِ عَلَيْ فَقَامَ عُمُرُ خَلْفَهُ بِالْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَقَامَ عُمُرُ خَلْفَهُ بِكُوْدٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ مَاهٰذَا يَاعُمَرُ فَقَالَ مَاءُ نَتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ مَا أُمِرْتُ كُلّمَا بُلْتُ اللّهُ الْمَوْتُ كُلّمَا بُلْتُ اللّهَ الْمَوْتُ كُلّمَا بُلْتُ اللّهَ الْمَوْتُ كُلّمَا بُلْتُ اللّهَ الْمَوْتُ كُلّمَا بُلْتُ اللّهُ مَاجَةً

৩৩৯. অনুবাদ: হ্যরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ প্রস্রাব করলেন, আর
হযরত উমর (রা.) তার পিছনে পানির একটি পাত্র নিয়ে
দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন–হে ওমর!
এটা কি? তিনি বললেন, এটা আপনার অজু করার পানি।
তখন রাসূল বললেন– আমি এই জন্য আদশেপ্রাপ্ত
হইনি যে, যখন প্রস্রাব করব তখনই অজু করব। যদি আমি
তা করি তবে তা সুনতে পরিণত হয়ে যাবে।—আবু দাউদ,
ইবনে মাজাহা

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা: একদা রাস্লে করীম — এর ইস্তিঞ্জার সময় হযরত ওঁমর (রা.) অজুর পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু রাস্ল তখন অজু না করে বললেন, আমি যদি এরপ করি তবে তা সুন্নতে পরিণত হয়ে যাবে। কেননা, রাস্লের নিয়মিত কাজগুলো সুনুতে দায়েমী হিসেবে পরিণত। রাস্ল — এমন কোনো কাজ করেননি, যা তার উদ্মতের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই তিনি প্রতিবার হদছের পর অজু করতেন না। তবে প্রতিবার হদছের পর অজু করা মোস্তাহাব।

৩৪০. অনুবাদ: হযরত আবৃ আইয়ুব (রা.), জাবির ও আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, কুবাবাসীদের সম্পর্কে যখন এই আয়াত নাজিল হয় যে, কুবাবাসীদের সম্পর্কে যখন এই আয়াত নাজিল হয় যে, কুবাবাসীদের সম্পর্কে যখন এই আয়াত নাজিল হয় যে, কুবাবাসীদের কর্থায় কুবা মসজিদে এরপ লোকেরা রয়েছে যারা পবিত্রতা পছন্দ করেন। আর আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন। তখন রাস্লুল্লাহ ক্রাণ্ডালা তোমাদের ভালোবাসেন। তখন রাস্লুল্লাহ ক্রাণ্ডালা তোমাদের পবিত্রতার প্রশংসা করেছেন। তোমাদের সেই পবিত্রতা কিং তাঁরা বললেন আমরা নামাজের জন্য অজু করি। নাপাকী হতে পাক হওয়ার জন্য গোসল করি এবং ইন্তিঞ্জায় পানি দ্বারা শৌচকার্য করি। রাস্লুল্লাহ ক্রাণ্ডালন এ জন্যই তো প্রশংসিত হয়েছ। তোমরা এর উপর সর্বদা স্থির থাকবে। -হিবনে মাজাহা

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَالْمَاءِ بِالْمَاءِ بَالْمَاءِ পানি দ্বারা শৌচকার্য করার হুকুম : ইমাম খাত্তাবী (র.) বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (র.) বলেন, পানি দ্বারা শৌচকার্য করা নিষিদ্ধ। কেননা, তা হলো পানীয় দ্রব্য, তাকে নাপাকীর সাথে মিশ্রণ না করাই উচিত। কর্নিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রেন্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিন্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রান্ট্রিক্রিন্ট্রেন্ট্রেন্ট্রিক্রান্ট্রেন্ট্রিক্রান্ট্রিন্ট্রিক্রান্

জন্য পানি এবং ডেলার সমন্বয়ে ইস্তিঞ্জা করাই উত্তম। আর্থাৎ প্রথমে ডেলা এবং তারপর পানি ব্যহার করতে হবে। কেউ যদি তার একটি ব্যবহার করতে চায় তবে তাঁর জন্য পানি ব্যবহার করাই উত্তম। কেননা, পানি দ্বারা মূল নাপাকী এবং তার চিহ্ন পর্যন্ত দ্রীভূত হয়ে যায়। কিন্তু ঢিলা দ্বারা মূল নাপাকী বিদ্রিত হলেও তার চিহ্ন মুছে যায় না। পানি দ্বারা যে শৌচকার্য করা উত্তম এর সপক্ষে ইমাম তাহাবী (র.) কিছু দলিল উপস্থাপন করেছেন–

١- قَالَ اللّٰهِ تَعَالَى فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ يَّتَطَّهُووا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِيْنَ .

٢ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنُّهُ دُخَلَ الْخُلاء فَوضَعْتُ لَهُ وَضُوءً الخ

٣ . إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطَى حَاجَتَهُ فَأَتَاهُ جَرِيرٌ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَاسْتَنْجَى بِهِ . رَوَاهُ ابْنُ خُزْيْمَةَ فِي صَحِبْحِهِ .

٤ - عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مُرْنَ اَزْوَاجُكُنَّ اَنْ يَغْتَسِلُوا اَثَرَ الْفَائِطِ وَالْبَولِ - (اَلتَرْمِذِيُ)
 ٥ - رَوَى ابْنُ حَبَّانِ (رض) مَارَأَيْتُ النَّبِي ﷺ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ قَطُ إِلاَّ مَسَّ مَاءً -

وَعَنْ الْمُ شُرِكِيْنَ وَهُو يَسْتَهْزِئُ إِنِّى لاَرَىٰ وَهُو يَسْتَهْزِئُ إِنِّى لاَرَىٰ وَهُو يَسْتَهْزِئُ إِنِّى لاَرَىٰ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الخِراءَة قُلْتُ اَجَلْ امَرَنَا اَنْ لاَ نَسْتَ قَبِلَ الْقِبْلَةَ وَلاَ نَسْتَ قَبِلَ الْقِبْلَةَ وَلاَ نَسْتَ قَبِلَ الْقِبْلَةَ وَلاَ نَسْتَ فَيِهَا الْقِبْلَةَ وَلاَ نَسْتَ فَيِهَا وَلاَ نَكْتَ فِي بِدُونِ نَسْتَ فَيها رَجِيْعٌ وَلا عَظم . وَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاَحْمَدُ وَاللَّفظُ لَهُ

৩৪১. অনুবাদ: হযরত সালমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মুশরিকদের এক ব্যক্তি আমাকে বিদ্রুপ করে বলল যে, তোমাদের বন্ধু [অর্থাৎ, নবী করীম তানা তোমাদেরকে সব কিছু শিক্ষা দিচ্ছেন, এমনকি পারখানায় বসার নিয়ম-কানুন পর্যন্ত, আমি বললাম— হ্যাঁ। অবশ্যই তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমরা যেন [পায়খানায়] কিবলার দিকে মুখ করে না বসি। ডান হাতে ইন্তিঞ্জা না করি এবং ইন্তিঞ্জার সময় তিনটি চেলার কম ব্যবহার না করি, আর তাতে যেন শুকনা গোবর ও হাডিড না থাকে। —[মুসলিম ও আহমদ; তবে হাদীসের উল্লিখিত ভাষা ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত।]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें शिलार ব্যাখ্যা: মুশরিক লোকটি যে কাজটিকে বিদ্রাপের উপলক্ষরপে চিহ্নিত করেছে, হযরত সালমান (রা.) সে কাজটিকে মহৎরপে তুলে ধরেছেন। তিনি তার ঠাউার জবাবে বুঝাতে চেয়েছেন যে, মহানবী আমাদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ শিক্ষা দিতে আবির্ভূত হয়েছেন, তাই তিনি আমাদের জীবনের প্রতিটি অধ্যায়েরই শিক্ষাদেন। এমনকি পেশাব-পায়খানা করার নিয়ম পদ্ধতিও শিক্ষাদেন। যাকে তোমরা তুচ্ছ মনে কর। এর উপর নির্ভর করে মানুষের পাক-পবিত্রতা যা ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত।

الْخَرَاءَ: '-এর জর্প : اَلْخَرَاءَ শব্দটির উচ্চারণে কেউ কেউ বলেন الْخَرَاءَ -এবং স উভয়টির উপরে যবর এবং পরে আলিফ মাক্স্রা। আবার কেউ বলেন, মদ্দ সংযুক্ত। আবার কেউ বলেন মদ্দসহ خ-এর নিচে জের। আল্লামা নববী বলেন এর خ-এর উপর যবর এবং هرا يا الْخَرَاءُ অর্থ জয়ম। অর্থ পায়খানায় বসার পদ্ধতি। তবে কে বাদ দিলে এবং خ-এর নিচে জের বা উপরে যবর দিলে এবং خانها অর্থ মল বা পায়খানা।

وَعُولِي بَنِ حَسَنَةَ الرَّحُمُنِ بُنِ حَسَنَةَ ارَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الرَّسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَفِي يَدِهِ الدَّرَقَةُ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ وَفِي يَدِهِ الدَّرَقَةُ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ النَّهَا فَقَالَ بَعْضُهُم أُنظُرُوا النَّهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَسَعِعَهُ النَّبِي عَلَيْ وَكَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَسَعِعَهُ النَّبِي عَلَيْ فَكَا لَنَّبِي عَلَيْ فَاللَّهُمُ النَّبِي عَلَيْ فَا النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ ال

৩৪২. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুর রহমান ইবনে হাসানা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ 

ঘর হতে বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন। তখন তাঁর 
হাতে একটি চামড়ার ঢাল ছিল। তিনি ঢালটিকে মাটিতে 
রাখলেন [অন্তরাল হিসেবে], অতঃপর বসলেন এবং ওটার 
দিকে মুখ করে প্রস্রাব করলেন। তখন [মুশরিকদের] 
কোনো এক লোক বলল— দেখ লোকটির দিকে, সে 
কিরপ মেয়েলোকদের মতো অন্তরাল করে প্রস্রাব করছে। 
নবী করীম এ কথা তনে বললেন— তোমার ধ্বংস 
হোক। তুমি কি জান না, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কি 
ঘটনা ঘটেছিল। বনী ইসরাঈলের লোকদের কাপড়ে যখন 
পেশাব লাগত তখন তারা তা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলত। 
তখন সে ব্যক্তি তা করতে নিষেধ করল। ফলে তাকে 
কবরে শান্তি দেওয়া হলো।

আবৃ দাউদ, ইবনে মাজাহ; আর ইমাম নাসায়ী এ হাদীসটি আব্দুর রহমান ইবনে হাসানা'র মাধ্যমে হ্যরত আবৃ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ উক্তিটি কার? বাহ্যিকভাবে দেখা যায় যে, উপস্থিত সাহাবীদের কেউ এই কথা বলেছেন, অথচ তাদের পক্ষে এরপ কথা বলা অসম্ভব ; তবু এ বিষয়ে কয়েকটি মত রয়েছে।

- ১. সাহাবীগণের মধ্য হতেই কেউ এই উক্তি করেছেন, তবে তাঁর এই উক্তি বিদ্রাপাত্মক ছিল না; বরং আরবের চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীত প্রস্রাব করতে দেখে তিনি বিশ্বয়ের সাথে এই উক্তি করেছেন।
- ২. অথবা, রাসূল = -কে এরূপ প্রস্রাব করতে দেখে এর কারণ জানার উদ্দেশ্য অন্য সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই উক্তি করেছেন, বিদ্রুপের লক্ষ্যে নয়।
- ৩. কিংবা ঘটানাস্থলে উপস্থিত কোনো কাফির বা মুনাফিক এই উক্তিটি করেছিল এবং তা মুসলমানদেরকে হেয় করার জন্য বলেছিল। অধিকাংশ ওলামা এই মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। বলেছিল। অধিকাংশ ওলামা এই মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ক্রিটির ব্যাখ্যা : মহানবী স্বর্দা আড়াল করে বসে পেশাব করতেন। একদা কোনো মুশরিক রাস্ল ক্রিত করে করতে দেখে বলল যে, এই লোকটি মহিলাদের মতো আড়াল করে বসে প্রস্রাব করে। মেয়েলোকের সাথে তুলনা করার কয়েকটি কারণ রয়েছে—
- ১. তৎকালের আরবের পুরুষ লোকেরা দাঁড়িয়ে, আর মহিলারা বসে প্রস্রাব করত। রাসূল ===-কে এভাবে বসে প্রস্রাব করতে দেখে মহিলাদের সাথে তুলনা করে উক্ত কথাটি বলা হয়েছে।
- ২. মহিলারা সাধারণত অন্তরাল করে প্রস্রাব করে; কোনো ব্যক্তি রাসূল === -কে ঢাল দিয়ে অন্তরাল করে প্রস্রাব করতে দেখে মহিলাদের মতো পেশাব করে বলে বর্ণনা করেছে।
  - এর ব্যাখ্যা : বনী ইসরাঈলীগণকে যেমন আল্লাহ তা আলা আসমানী খাবার দিয়েছিলেন, তেমনি কিছু বিধানও অত্যাধিক কঠিন করে দিয়েছেন। বিশেষ করে প্রস্রাবের বিধানটি। কাপড়ে যদি প্রস্রাবের ফোটা লাগত তবে কাঁচি দিয়ে তা কেটে ফেলার নির্দেশ ছিল।

وَعُرْكِكِ مَرُوانَ الْاَصْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَر اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ابْنَ عُمَر اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ الْمَا عَبْدِ أُمَّ جَلَسَ يَبُولُ اِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّيْسَ قَدْ نُهِى عَنْ هٰذَا قَالَ بَلْ النَّمَا نُهِى عَنْ هٰذَا قَالَ بَلْ النَّمَا نُهِى عَنْ هٰذَا قَالَ بَلْ النَّمَا نُهِى عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ الْقِبْلَةِ شَيْ يَسْتُرُكَ فَلا بَأْسَ. رَوَاهُ اَلَهُ دَاوُدَ

৩৪৩. অনুবাদ: তাবেঈ হযরত মারওয়ান আসফার (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) তাঁর বাহনের উটটি কিবলার দিকে বসালেন এবং তার দিকে মুখ করে বসে প্রস্রাব করলেন। তখন আমি বললাম, হে আবৃ আব্দুর রহমান! এরপ করতে কি নিষেধ করা হয়নি? তিনি বললেন, না; বরং খোলা ময়দানে এরপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যদি তোমার ও কিবলার মধ্যে কোনো বস্তু অন্তরাল থাকে তবে কোনো দোষ নেই। —[আবৃ দাউদ]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

عُرُحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : হযরত ইবনে ওমর-এর অভিমত হলো খোলা ময়দানে পায়খানা প্রস্রাবের সময় কিবলাকে সামনে বা পিছনে রাখা জায়েজ নেই। কিন্তু আড়াল অবস্থায় জায়েজ। অধিকাংশ ওলামা-এর বিপরীত মত পোষণ করেন।

وَعَنْ الْسَبِيُ عَلَيْ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْسَخَلَاءِ قَالَ كَانَ الْسَجَدِيُ عَلَيْ الْأَذَى الْسَجَدِي الْسَخَلَاءِ قَالَ الْسَجَمُدُ لِللَّهِ اللَّذِي اَذْهَبَ عَنْدِى الْآذَى وَعَافَانِى . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

৩৪৪. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম تعلیم পায়খানা হতে বের হতেন তখন বলতেন الْدُنَّى وَ عَافَانِیْ আল্লাহর জন্য, যিনি আমার শরীর হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করলেন এবং আমাকে মুক্ত করলেন। - হিবনে মাজাহ

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चें दानीत्मत्र व्याच्या : পায়খানা-প্রস্রাব শেষে রাসূল ক্রিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দোয়া পড়েছেন। তন্মধ্যে উক্ত হাদীসে উল্লেখিত দোয়াটি প্রসিদ্ধ। তাই পায়খানা-প্রস্রাব হতে অবসর হওয়ার পর উক্ত দোয়াটি পড়া বাঞ্ছ্নীয়।

وَعَرِيْكُ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِ عَلَى النَّبِيِ ﷺ قَالُ قَالُو الْمُا قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِ عَلَى النَّبِي ﷺ قَالُوْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَّمَةٍ فَإِنَّ اللهِ عَلَى النَّا فِيْهَا رِزْقًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ ذٰلِكَ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ

৩৪৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন জিনদের পক্ষ হতে একদল প্রতিনিধি নবী করীম এর নিকট আগমন করলেন, তখন তারা বললেন— হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার উন্মতকে নিষেধ করে দিন যে, তারা যেন হাড়, গোবর এবং কয়লা দ্বারা ইস্তিজ্ঞা না করে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এগুলোর মধ্যে আমাদের রিজিক রেখেছেন। সেমতে রাসূল আমাদেরকে এসব বস্তু ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

# পরিচ্ছেদ: মিসওয়াকের বর্ণনা

আল্লামা ইবনুল মালিক (র.) বলেন, اَلْسَوْالُ শব্দটি আর্থ ব্যবহৃত হয়। প্রথমত মিসওয়াক করা, দ্বিতীয়ত يُطْلَقُ عَلَى الْعُوْدِ اللَّذِي يُسْتَالُ بِهِ অর্থাৎ এমন কাঠিকে বুঝায়, যা দিয়ে মিসওয়াক করা হয়। আল্লামা নববী (র.) বলেন– সর্বাবস্থায় মিসওয়াক করা মোস্তাহাব, তবে পাঁচটি সময়ে মিসওয়াক করা বিশেষ মোস্তাহাব। সেগুলো হলো– ১. নামাজের সময়, তখন পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করুক বা মাটি দ্বারা, ২. কুরআন তেলাওয়াতের সময়, ৩. অজু করার সময়, ৪. নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়ার পর এবং ৫. মুখে দুর্গন্ধ দেখা দিলে, তা খাবার খাওয়ার কারণে হোক বা অন্য কোনো কারণে হোক।

শায়খ ইবনে হুমাম ও ইবনে আবেদীন (র.) বলেন, পাঁচ অবস্থায় মেসওয়াক করা মোস্তাহাব - ১. দাঁত হলুদ বর্ণ হয়ে গেলে, ২. মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেলে, ৩. ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর, ৪. নামাজে দণ্ডায়মান হওয়ার সময় এবং ৫. অজুর সময়। তবে এই সব অবস্থায় মেসওয়াক করা মোস্তাহাব। যেমনিভাবে ইমামু আবৃ হানীফা (র.) বলেছেন-

إِنَّ السَّوَاكَ مِنْ سُنَنِ الدِّينِ فَتَسْتَوِى فِينْهِ الْاحْوَالْ كُلُّهَا .

মেসওয়াকের শুরুত্ব: মেসওয়াক করার ব্যাপারে মহানবী জ্বোজের তাকিদ দিয়েছেন, ডাঁক্তারী মতেও এর অনেক উপকারিতা রয়েছে। দাঁতের সাথে খাদ্য কনা জমে যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্যই মিসওয়াক করা একান্ত প্রয়োজন। তিক্ত গাছের ডাল দ্বারা মেসওয়াক করাই উত্তম। কেননা, এতে যেমন দাঁত পরিষ্কার হয়, তেমনি অনেক জীবাণুও ধ্বংস হয়ে যায়। মেসওয়াকের পরিমাণ এক বিঘত পরিমাণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর এর ব্যবহারের নিয়ম হলো ডান হাত দিয়ে মুখের ডান দিক থেকে আড়া আড়িভাবে ঘষবে। দাঁত দৈর্ঘ্যে ঘষবে না। মেসওয়াক শেষে কাঠিটিকে ভালোভাবে ধৌত করে দাঁড় করিয়ে রাখবে। যাতে পানি শুকিয়ে গিয়ে দুর্গন্ধ মুক্ত থাকে। আর মেসওয়াক না পাওয়া গেলে অঙ্গুল দ্বারা পরিষ্কার করলেও সুনুত আদায় হয়ে যাবে।

মেসওয়াকের ফজিলত ঃ মেসওয়াকের ফলে মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়ে যায় এবং মৃত্যু কালে কালেমা নসীব হয় এবং যে অজুর পূর্বে মেসওয়াক করা হয় সে অজু দিয়ে নামাজ পড়লে প্রতি রাকাতে সত্তর রাকাতের ছওয়াব পাওয়া যায়। এ ছাড়াও অসংখ্যা ছওয়াব রয়েছে অধিকন্তু রাসূলের সুনুতের প্রতি মহব্বত করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা উভয় জগতে নসীব হয়।

# े الْفَصلُ الْأَوْلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَرْدِ لَكُ اللّهِ عَلَيْ الْمُسَرَدُ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لَوْلَا أَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِى لَا مَرْتُهُمْ بِتَاخِيْدِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلْوةٍ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

৩৪৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন, যদি আমি আমার উন্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তবে আমি অবশ্যই ইশার নামাজকে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করে পড়তে এবং প্রত্যেক নামাজের [অজুর] সময় মেসওয়াক করতে তাদেরকে নির্দেশ দিতাম। –বিখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা: আলিমগণ এ কথার উপর একমত যে, ইশার নামাজ বিলম্বে পড়া মোস্তাহাব। আর মিসওয়াক করা সূনত। অথচ আলোচ্য হাদীসে ইন্টেম্ব দ্বারা ওয়াজিব হওয়ার আদেশ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ রাসূল হ্রান্ত বলেছেন, যদি আমার উন্মতের জন্য কষ্টকর না হতো, তবে আমি তাদের জন্য ইশার নামাজ দেরী করে পড়া এবং মেসওয়াক করা আবশ্যক

অন্তিয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) -

করে দিতাম। কিন্তু উন্মতের কষ্টের আশংকায় ইশার নামাজ দেরীতে পড়া আবশ্যক করা হয়নি, এতে বুঝা যায় যে, ইশার নামাজ দেরীতে পড়া এবং মেসওয়াক করা রাসূল ক্রিছ এর খুবই মনোঃপুত কাজ। সুতরাং তা ওয়াজিব ঘোষিত না হলেও অন্যান্য মোস্তাহাব ও সুনুত কাজগুলোর তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত উন্মতের কষ্ট না হলে রাসূল ক্রিছ এ দু'টি কাজকে ওয়াজিব করে দিতেন।

يُعْتِلانُ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ السَّوَاكَ مِنْ سُنَنِ الصَّلَوةِ أَمْ مِنْ سُنَنِ الْوَضُوءِ (মসওয়াক করা নামাজের সুন্নত না-কি অজুর সুন্নত, এই বিষয়ে আলিমদের মতামত :

জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, মেসওয়াক করা সুনুতে মুওয়াক্কাদা। কিন্তু আসহাবে যাওয়াহেরের মতে মেসওয়াক করা ওয়াজিব। তবে মেসওয়াক করা অজুর সুনুত; না নামাজের সুনুত এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফেরীর অভিমত: ইমাম শাফেরী (র.)-এর মতে, মেসওয়াক করা নামাজের সুনুত। এ জন্য প্রত্যেক নামাজের আগে মেসওয়াক করতে হবে। যদিও তার পূর্বের অজু বহাল থাকে।

١ - عَنْ جَابِرٍ (رض) كَانَ السَّوَاكُ مِنْ أُذَنِ النَّبِي ﷺ مَوْضَعَ الْقَلَمِ مِنَ الْكُتَّابِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ الْسَوَاكِ مِنْ أُذَنِ النَّبِي ﷺ مَوْضَعَ الْقَلَمِ مِنَ الْكُتَّابِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ كَلَّ صَلُوةٍ . ٢ . عَنْ اَبَيْ هَرُيْرَةَ (رض) قَالَ وَالْ وَلُولَ اللَّهِ ﷺ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِيْ لَاَمُرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلُوةٍ . ٢ . عَنْ رَبِي مِنْ وَاللَّهِ السِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلُوةٍ . ٢ . وَرَبِي مِنْ السِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلُوةً . ٢ . وَرَبِي مِنْ الْفَالِمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِمُ الْمُعْمِلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواللَّهُ ال

٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) كَانَ اصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ اَسْوِكُتُهُمْ فِي أَذَانِهِمْ يَسْتَنُونَ بِهَا لِكُلِّ صَلُوةٍ - رَوَاهُ الْخُطِيْبُ الْخُطِيْبُ

২. ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত: ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, মেসওয়াক করা অজুর সুনুত। সূতরাং কেউ মেসওয়াক করে অজু করার পর ঐ অজু দিয়ে কয়েক ওয়াক্ত নামাজ পড়লেও মেসওয়াকের সুনুত আদায়ের ছওয়াব পাবে।

١ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَوْلاً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لاَمُرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ : पिना

٢ . عَنْ عَانِشَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيه السَّلَامُ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَامَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاة . رَوَاهُ أَنْ خَبَان
 صَلَاة . رَوَاهُ أَنْ خَبَان

٣ ـ عَنْ اَيِّىٰ هُرَيْرَةَ (رضاً) اَنَّهُ عَلَيْهِ اِلسَّلَامُ قَالَ لَوْلَا اَنْ اَشُقَ عَلَى اُمَّتِى لَاَمرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ ـ رَوَاهُ الطَّحَادِيُّ

ইমাম শাফেয়ী (র.) যে বক্তব্য দিয়েছেন, তার উত্তরে বলা যায়-

- ১. প্রথম হাদীসের ব্যাপারে ইমাম বায়যাবী (র.) বলেন- এটা দুর্বল হাদীস। হাদীসে আছে রাসূল ক্রিপ্র কাছে মেসওয়াক থাকত। তিনি ঠিক নামাজের পূর্বে মেসওয়াক করতেন, একথা উল্লেখ নেই।
- ২. দ্বিতীয় হাদীসে عِنْدُ كُلِّ صَلَاةٍ -এর মধ্যে عِنْدُ سُحْرً । শব্দ উহ্য আছে। তাই মূল ইবারত হবে
- ৩. আর কানের উপর মেসওয়াক রাখার হাদীসটি ইমাম বায়হাকী দুর্বল হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আর এতে র্ভধু কানের উপর রাখার কথা আছে। নামাজের সময় মেসওয়াক করার কথা নেই।
   তা ছাড়া প্রতিপক্ষের উপস্থাপিত হাদীসগগুলোর ভিত্তিতে হানাফীগণ নামাজের সময় মেসওয়াক করাকে মোস্তাহাব হিসেবে

তা ছাড়া প্রতিপক্ষের উপস্থাপিত হাদীসগগুলোর ভিত্তিতে হানাফীগণ নামাজের সময় মেসওয়াক করাকে মোস্তাহাব হিসেবে সাব্যস্ত করেন। সুতরা এসব হাদীস হানাফীদের অভিমতের খেলাফ নয়। ক্রিট্র মেসওয়াকের উপকারিতা : মেসওয়াকের উপকারিতাসমূহ নিম্নরপ ঃ ১. মৃত্যুকালে কালেমায়ে শাহাদাত

নিসন্তর্যাকের ওপকারেতা: মেসওয়াকের ওপকারেতা সমূহ নিম্নর্জপ ঃ ১. মৃত্যুকালে কালেমায়ে শাহাদাও
নসীব হয়। ২. ইমাম আহমদ (র.) বলেন– মিসওয়াক করে নামাজ আদায় করলে সত্তর গুণ বেশি ছওয়াব হয়। ৩. দুররুল
মুখতার গ্রন্থকার বলেন– মেসওয়াক দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে। ৪. দাঁত ও মুখের পরিচ্ছনুতা লাভ হয়। ৫. হয়মী শক্তি অটুট
থাকে। ৬. মিসওয়াক মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের নিরাময়কারী। ৭. যারা নামাজের প্রত্যেক অজুতে মেসওয়াক করে
মৃত্যু যন্ত্রণা তাদের কম হয়। ৮. সহজে রহ কবজ করা হয়। ৯. মেসওয়াক করলে শ্বরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

وَعَرْ ٢٤٣ شُرَيْحِ ابْنِ هَانِي قَالَ سَأُلُتُ عَائِشَةً بِأَيِّ شَعْرُ كَانَ يَبْدُأُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৪৭. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হ্যরত গুরাইহ ইবনে হানী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— আমি হ্যরত আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ক্রিয়েখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন প্রথমে কোন্ কাজ করতেন? জবাবে হ্যরত আয়েশা (রা.) বললেন— মেসওয়াক করতেন। —[মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرُحُ الْحَرِيْتِ शामीरमत बार्चा: উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ক্রি মেসওয়াকের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করতেন। অজু করার সময় ছাড়াও কোনোরূপ দুর্গন্ধের আশংকা করলে সাথে সাথে মেসওয়াক করতেন। ঘরে ফিরেই সর্বপ্রথম মেসওয়াক করতেন। কেননা, বাইরের লোকজনের সাথে কথাবার্তার ফলে মুখে লালা জমে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তাই মেসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার করে নিতেন।

وَعَنْ ٢٤٨ حُذَيْفَة (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ إِذَا قَامَ لِلتَّهَ هَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

৩৪৮. অনুবাদ: হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন– নবী করীম ক্রিয়েখন তাহাজ্মুদ নামাজ পড়ার
জন্য উঠতেন তখন মিসওয়াক করে নিজের মুখ পরিষ্কার
করে নিতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीरে ব্যাখ্যা : ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের মুখে লালা জন্মে, যার ফলে তা মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। তাই রাসূল তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে ঘুম হতে উঠার পর মেসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার করে নিতেন ; তারপর অজু করে পবিত্র মুখে নামাজে দণ্ডায়মান হতেন।

وَعَرْكَ مَا اللّهِ عَلَيْهُ عَشْرُ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ السَّولُ اللّهِ عَلَيْهُ عَشْرُ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ السَّسَاوُ اللّهِ عَلَيْهُ عَشْرُ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ السَّسَاوُ السَّسَوَاكِ وَالسَّسَوَاكِ وَالسَّسَوَاكِ وَالسَّسَوَاكِ وَالسَّسَوَاكُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْاطْفَارِ وَعَسْلُ الْمَاءِ مَنْ الْإِسِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْسَتِنْجَاءَ قَالَ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِى الْإِسْتِنْجَاءَ قَالَ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِى الْإِسْتِنْجَاءَ قَالَ السَّرَادِي وَنَسِبْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا انْ تَكُونَ الْمَاءِ مُنْ الْمَاءِ مَنْ وَاللَّهُ وَفِي رَوَابَةٍ الْمَاءُ مَنْ اللّهُ عَبَةِ لَمْ اجِدْ هٰذِهِ الْخِعْبَةِ لَمْ اجِدْ هٰذِهِ اللّهِ عَبَةِ لَمْ اجِدْ هٰذِهِ

৩৪৯. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন যে, দশটি
বিষয় হলো সনাতন স্বভাবের অন্তর্গত। সেগুলো হলোন ১.
গোঁফ খাটো করা। ২. দাঁড়ি লম্বা করা। ৩. মেসওয়াক করা। ৪. পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করা। ৫. নখ কাটা। ৬.
আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধৌত করা। ৭. বগলের পশম উপড়েফেলা। ৮. নাভির নীচের পশম মুড়ানো। ৯. পানি দ্বারা শৌচকার্য করা। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, দশমটি আমি ভুলে গেছি, তবে সম্ভবতঃ সেটি হচ্ছে, ১০. কুলি করা।
–[মুসলিম]

অপর এক বর্ণনায় দাঁড়ি লম্বা করার স্থলে খতনা করার কথা রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থকার বলেন, আমি হাদীসটি বুখারী, الرِّوَايَةَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِيْ كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَلٰكِنْ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْجَامِعِ وَكَذَا الْخَطَّابِيْ فِيْ مَعَالِمِ السُّنَنِ عَنْ اَبِيْ دَاوْدَ بِرِوَايَةٍ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ.

মুসলিম ও হুমাইদীর কিতাবে খুঁজে পাইনি। অবশ্য জামেউল উসূলের গ্রন্থকার হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে খাত্তাবীও মা'আলিমুস সুনানে আবৃ দাউদ হতে সাহাবী হযরত আন্মার ইবনে ইয়াসার (রা.)-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

-এর আভিধানিক অর্থ : আভিধান বিদদের মতে أَنْفِطْرَةُ শব্দটি وَعَلَدُ -এর ওয়নে الْفِطْرَةُ यांकिक অর্থ - الْفِطْرَةُ । স্জন, । ২. وَعَلَدُ স্জন, । ২. وَعَلَدُ अवन अक्ित्। وَالْفِطْرَةُ (अवन तावश्वा, । ৪. وَالْفُطْرَةُ : (তরীকা, পদ্ধতি ইত্যাদি। । السُّنَّةُ -এর শরয়ী সজ্জা : الْفُطْرَةُ : এর শরয়ী সজ্জা সম্পর্কে আলিমদের মতামত :

- الفيطرة مي ملكة باطنة في النّاس يَفْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّمْبِيْزِ بِيَنْ الْخَيْرِ وَالشّرِ وَالشّرِ بَاطِنة في النّاس يَفْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّمْبِيْزِ بِيَنْ الْخَيْرِ وَالشّرِ وَالشّرِ عَلَى النّاس يَفْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّمْبِيْزِ بِيَنْ الْخَيْرِ وَالشّرِ وَالشّرِ عَلَى النّاس يَفْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّمْبِيْزِ بِينَ الْخَيْرِ وَالشّرِ وَالشّرِ وَالسّرَا اللّهِ عَلَى النّاس يَفْتَدِرُ بِهَا عَلَى التّبعينِ بِينْ الْخَيْرِ وَالشّرِ وَالسّرَا اللّهِ عَلَى النّاسِ يَفْتَدِرُ بِهَا عَلَى التّبعينِ بِينْ الْخَيْرِ وَالسّرَا اللّهِ اللّهِ عَلَى النّاسِ يَفْتَدِرُ بِهَا عَلَى التّبعينِ بِينْ النّاسِ يَفْتَدِرُ بِهَا عَلَى التّبعينِ بِينَ النّاسِ يَفْتَدِرُ بِهَا عَلَى التّبعينِ بَيْنَ الْخَيْرِ وَالسّرَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللّ
- ২. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশািরী (র.) বলেন مِنَ عِبِلَّةٍ مُهَيَّنَةٍ لِقُبُولِ الْإِسْلَامِ वर्णान काशािती (त.) বলেন عِبَارَةً عَنْ جِبِلَّةٍ مُهَيَّنَةٍ لِقُبُولِ الْإِسْلَامِ वर्णागुाठाक िक्ठताठ বলে।
- ৩. কারো কারো মতে, الْفُطْرَةُ هِى الْمُقْلُ السَّلِيْمُ وَالْفَهُمُ الْمُسْتَقِيْمُ অর্থাৎ, শুভবুদ্ধি ও সঠিক বুঝকে وَغُطْرَةُ هِى الْمُقْلُ السَّلِيْمُ وَالْفَهُمُ الْمُسْتَقِيْمُ अर्थाৎ, শুভবুদ্ধি ও সঠিক বুঝকে وَخُطْرَةُ ইমাম খাপ্তাবী ও ইমাম নববী (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীসে فِطْرَةُ দ্বারা সুন্নত ও রীতি বোঝানো হয়েছে। الْمُسْتَلَةُ الْمُسْتَلَةُ الْمُسْتَلَةُ الْمُسْتَلَةُ الْمُسْتَلَةُ الْمُسْتَلَةُ الْمُسْتَلَةُ الْمُسْتَلَةُ الْمُسْتَلَةَ الْمُسْتَلَةُ الْمُسْتَلِّةُ الْمُسْتَلِّةُ الْمُسْتَلِّةُ الْمُسْتَلِّةً الْمُسْتَلِّةُ الْمُسْتَقِيْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ
- ১. ﴿ তেঁক হাদীসের ভিত্তিতে আলিমগণ গোঁফ ছোট রাখাকে সুনুত বলেছেন।
  কিছু সংখ্যক বলেন– গোঁফ কামিয়ে ফেলা মাকরহ, কিন্তু নাসায়ীর বর্ণনা মতে কামানো এবং ছোট করে রাখা উভয়টাই
  আছে, এ কারণে ছোট করে রাখা ও মুড়িয়ে ফেলা উভয়ই জায়েজ আছে।
  ইমাম নববী (র.) বলেন– গোঁফ এতটুকু ছোট করা সুনুত, যাতে ওষ্ঠ পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, তবে যোদ্ধাদের জন্য
  শক্রদের মাঝে ভীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গোঁফ বড় রাখা জায়েজ আছে।
- ২. حُكْمُ إِعْفَاءِ اللَّهِيَةِ: দাড়ি কাটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকল আলিম একমত। দাঁড়ি মুড়ানো ব্যক্তি ফাসিক। তবে দাঁড়ি রাখার পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ আছে। যথা–
- ১. কারো করো মতে দাঁড়ি খাটো করা যাবে না, লম্বা করাই উত্তম।
- ২. আহলে সুনুত ওয়াল জামাতের মতে, দাড়ি একমৃষ্টি পরিমাণ রাখা ওয়াজিব। এর বেশি হলে ছেটে রাখা দুরস্ত আছে। এক মৃষ্টির কম রাখা হারাম। এই বক্তব্যের দলিল হচ্ছে-
- ক. দাঁড়ি রাখা সংক্রোন্ত অনেক হাদীসে إغناء শব্দ এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে- লম্বা করা।
- খ. দাড়ি কাটলে অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য হয়। আর রাসূল 🚐 এমনটি হতে নিষেধ করেছেন। কেননা, তিনি বলেছেন–
- গ. এটি ইসলামের ইউনিফর্ম। যেমন আল্লাহ বলেন- بِنُ تَغْنَى اللَّهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَغْنَى الْقُلُوبِ উল্লেখ্য যে, মেয়েদের দাঁড়ি গজালে তা ফেলে দেওয়া মোস্তাহাব।
- ৩. حَكُمُ السَّوَاكِ : মেসওয়াক করা সুনুতে মুওয়াক্কাদা। তবে এ ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে।
  (ক) কিন্তু দাউদে জাহেরীর মতে এটা ওয়াজিব। (খ) হানাফীদের মতে মেসওয়াক অজুর সুনুত, আর নমাজের জন্য মোস্তাহাব। (গ) শাফেয়ীদের মতে মেসওয়াক নামাজের সুনুত।

- 8. کُا اسْتَنْسَاق الْکَاء : (क) হানাফীদের মতে নাকে পানি দেওয়া অজুর সুনুত এবং গোসলের ফরজ। (খ) শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাব মতে উভয়টিতেই ওয়াজিব।
- ৫. حُكُم قَصَ الْأَطْفَار : হাত পায়ের নখ কাটা সুন্নত। আর কাটা নখগুলো দাফন করা মোস্তাহাব। আর নখ কাটার নিয়ম হলো, ডার্ন হাতের শাহাদত আঙ্গুল হতে শুরু করে কনিষ্ঠা আঙ্গুল পর্যন্ত নখ কাটবে। এর পর বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবে। আর বাম হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুল হতে শুরু করে কনিষ্ঠা পর্যন্ত নখ কাটা উত্তম। পায়ের নখ কাটতে ডান পায়ের কনিষ্ঠা হতে আরম্ভ করে বাম পায়ের কনিষ্ঠায় শেষ করা উত্তম। প্রত্যেক শুক্রবারে নখ কাটা মোস্তাহাব।
- ७. کُکُمْ نَتْفَ ٱلْأَبْط : वर्गालत लाम উপড়ে ফেলা সূনুত, তবে মুড়িয়ে ফেলাতে কোনো দোষ নেই।
- ৭. عَكُمُ عَلْقَ الْمَانَة : নাভির নিচের লোম মুড়িয়ে ফেলা সুনুত। আর লোমনাশক ঔষধ দ্বারা নষ্ট করা সুনুতের খেলাফ। মেয়েদের জন্য নাভির নিচের লোম উপড়ে ফেলা উত্তম। মুড়িয়ে ফেলা মাকরহ।
- ৮. خگر الختان : খতনার বিধান সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান। যথা ঃ

َ مَذْمَبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ : ইমাম শাফেঈ ও একদল ওলামার মতে, খাতনা করা পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্য ওয়াজিব। কেননা, এটা شِعَارُ الدَيْنِ আর شِعَارُ الدَّيْنِ क সমান করা সকল মু'মিনের উপর ওয়াজিব। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

، يُعَظِّمُ شَعَانِرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْفُلُوبِ. وَقَالُ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) مَنْ لَمْ يَخْتَتِنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَلاَ أُضْعِيتُهُ.

أَلْخَتِانُ فَرْضٌ لِأَنَهُ شِعَارُ الدِّيْنِ وَبِه يُعَبِّزُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ . الْخِتَانُ فَرْضٌ لِأَنَهُ شِعَارُ الدِّيْنِ وَبِه يُعَبِّزُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ . الْخِتَانُ سُنَّةُ لِلرِّجَالِ وَمُكْرَمَةً لِلنِسَاءِ - ইমাম আবৃ হানীফা ও মালিক (র.) -এর মতে পুরুষের জন্য খতনা করা সুন্নত এবং নারীদের জন্য উত্তম। কেননা, হাদীসে আছে الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَمُكْرَمَةً لِلنِسَاءِ -

৯. حُكُم الْمُغْمَنَة : কুলি করা অজুর সুনুত; আর গোসলের ফরজ। ইমাম আহমদের মতে এই বিষয়ে মতানৈক্য

১০. انْتِقَاصُ الْمَاء: পায়খানা-প্রস্রাবের পর শৌচকার্য করা ফরজ। ময়লা যদি স্থান অতিক্রম না করে তবে ঢিলা ব্যবহারের দ্বারা যথেষ্ট হবে। আর স্থান অতিক্রম করলে পানিও ব্যবহার করতে হবে।

े शेताসমূহ ভाলো মতো মথিত করে ধৌত করা অজুর সুনুত । غُسْلُ ٱلْبُرَاجِم . د

# षिठीय अनुत्रक्ष : الْفَصْلُ الثَّانِي

عَدْهُ صَلَّى عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رُسُولُ السُّهِ عَلَيْكُ السِّواكُ مَطْهَرَةُ لِلْفَج مَرْضَاةُ لِلرَّبِّ ـ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَ اَحْـ وَالدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ بِلَا اِسْنَادٍ .

৩৫০. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 বলেছেন- মেসওয়াক হলো মুখ পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উপায়। [শাফেয়ী, আহমদ, দারেমী ও নাসায়ী। আর ইমাম বুখারী হাদীসটি নিজ সহীহ গ্রন্থে সনদ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चामीসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে মহানবী 🥽 মেসওয়াক করার দু'টি উপকারিতার কথা উল্লেখ করেছেন। একটি বাহ্যিক তথা এতে মুখ পরিষ্কার ও পরিচ্ছনু হয়। আর অপরটি অপ্রকাশ্য অর্থাৎ এতে মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ হয়।

وَعَرْكِ آَبِى اَبُوْبَ (رض) قَالَ قَالَ وَسُوبَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اَرْبَعُ مِّنْ سُنَسِنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَبَيَاءُ وَيُرْوَى الْحِتَانُ وَالتَّعَطُّر وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ

৩৫১. অনুবাদ: হযরত আবৃ আইয়্ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন, চারটি জিনিস রাসূলদের সুন্নত - ১. লজ্জা করা, অপর বর্ণনায় এসেছে, খাতনা করা। ২. সুগন্ধি লাগানো। ৩. মেসওয়াক করা এবং ৪. বিবাহ করা। -[তিরমিযী]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ব্যাখ্যা : এই চারটি বিষয়কে রাসূল ভাষ্ট্র অত্যধিক গুরুত্বারোপ করতেন বিধায় এগুলোকে سَنَنُ الْمُرْسَلِيْنَ বলা হয়েছে। সাধারণত এই সব বিষয় মানুষ নবী-রাসূলগণ হতেই শিখেছে।

وَعَنْ ٢٥٢ عَائِشَةَ (رض) قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ لَا نَهَادٍ فَيَسْتَيْقِظُ النَّبِيُّ عَلَيْ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَ لَا نَهَادٍ فَيَسْتَيْقِظُ النَّيْتُ مَثْدُ وَابُوْدَاوُدَ اللَّا يَتَسَوَّكُ قَبْلَ أَنْ يَّتَوَشَّأَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابُوْدَاوُدَ

৩৫২. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম হ্রে রাতে কিংবা দিনে
যখনই ঘুম হতে জাগ্রত হতেন তখনই অজু করার
পূর্বে মিসওয়াক করতেন। —[আহমদ ও আবূ দাউদ]

وَعَنْهَ النَّبِيُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهُ النَّهِ اللَّهُ ال

৩৫৩. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম ক্রেমেসওয়াক করতেন, অভঃপর
আমাকে ধৌত করতে দিতেন, তখন আমি [ধোয়ার পূর্বে]
প্রথমে তা দ্বারা নিজে মেসওয়াক করতাম। অতঃপর
ধৌত করতাম এবং তাকে দিতাম।—[আবু দাউদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

غُرِّحُ الْعَرِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মেসওয়াক করার পূর্বে ও পরে মেসওয়াককে ধৌত করে নেওয়া সুন্নত। আর এটাও বুঝা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর একে অপরের মেসওয়াক ব্যবহার করা দৃষণীয় নয়; বরং এটা প্রগাঢ় ভালোবাসার লক্ষণ। এছাড়া এটাও অনুমিত হয় যে, অনুমতি সাপেক্ষে অন্যের মেসওয়াক ব্যবহার করা মাকরহ নয়। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর এহেন কর্মে উভয়ের মাঝে প্রগাঢ় ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

# তৃতীয় অনুচ্ছেদ : إَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَرِيْكِ الْمَنامِ اَسَى عُمَر (رض) أَنَّ النَّبِيَّ فَي الْمَنَامِ اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَي الْمَنَامِ اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَي الْمَنَامِ اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَي الْمَنامِ الْكَبَرُ مِنَ الْاَخْرِ فَيَاوَلْتُ السِوَاكَ الْاصْغَر مِنْهُمَا فَقِيلً لِيْ فَنَاوَلْتُ السِوَاكَ الْاصْغَر مِنْهُمَا وَمُتَّفَقَ عَلَيْهِ كَبِرْ فَذَفَعَتُهُ إِلَى الْاَكْبَرِ مِنْهُمَا وَمُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৩৫৪. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ক্রান্ত্রবলেছেন— আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মেসওয়াক দ্বারা দাঁত মাজছি, তখনই দু' ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করল, তাদের একজন অপরজন হতে বড়। আমি ছোটজনকে মেসওয়াকটি দিতে চাইলাম, তখন আমাকে বলা হলো যে, বড়জনকে প্রদান করুন, সুতরাং আমি তাদের মধ্যকার বড়জনকে মেসওয়াক প্রদান করলাম।—[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ব্যাখ্যা : মেসওয়াক একটি উত্তম বস্তু। আর বড় ব্যক্তিও সাধারণত সমানী হয়ে থাকে, তাই উত্তমকে উত্তম বস্তু দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত। তাই মহানবী হ্লুক্ত বড়জনকে মেসওয়াক প্রদান করেন। মূলতঃ এখানে মেসওয়াকের মর্যাদা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

وَعَنْ قَالَ اللّهِ عَلَيْ الْمَاسَة (رض) اَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ مَاجَانَنِى جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّكَامُ قَطُّ إِلَّا اَمَرَنِى بِالسِّوَاكِ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ احْفِى مُقَدَّمَ فِى . رَوَاهُ اَحْمَدُ

৩৫৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ উমামা বাহেলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার নিকট যখনই আগমন করতেন তখনই মেসওয়াক করার জন্য আদেশ প্রদান করতেন। এতে আমার আশঙ্কা হলো যে, [অতিরিক্ত মেসওয়াকের কারণে] আমার মুখের সমুখের দিক [অর্থাৎ, দাঁতের মাড়ি] উঠিয়ে ফেলি নাকি। –[আহমদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चे राদীসের ব্যাখ্যা: হযরত জিবরঈল (আ.) এ রকম বার বার মেসওয়াক করার আদেশ দ্বারা এটা বুঝা যায় না যে, রাস্লুল্লাহ ত্রত্র-এর মুখে দুর্গন্ধ হতো বরং এর দ্বারা তিনি মেসওয়াক করার গুরুত্ব বুঝাতে চেয়েছেন যাতে রাস্লুল্লাহ উন্নতকে মিসওয়াক করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন।

وَعَنْ ٢٥٠ اَنَسِ (رض) قَسَالَ قَسَالَ وَسَالَ وَسَالَ وَسَالَ وَسَالَ وَسَالَ وَسَالَ وَسَالَ وَسَالَ وَسَالً رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ لَقَدْ اكْتُرَوْتُ عَلَيْكُمْ " فِي السِّسَواكِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

৩৫৬. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন—
আমি তোমাদেরকে মেসওয়াক সম্পর্কে অনেক কিছুই
বললাম [অর্থাৎ এটা যে, অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা বুঝাতে
চেয়েছি। –বিখারী]

وَعَنْ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ يَسْتَنُ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ يَسْتَنُ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ احَدُهُ مَا اكْبَرُ مِنَ الْأَخْرِ فَالُوحِى النِّهِ فِي فَصَّلِ السِّسُواكِ اَنْ كَبِّرْ اَعْطِ السِّسُواكَ اَكْبَرَهُمَا ـ رَوَاهُ اَبُودَاوَدَ

৩৫৭. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদা রাস্লুল্লাহ স্ক্র মেসওয়াক
করছিলেন। তখন তাঁর নিকট দু' ব্যক্তি ছিল, তাদের
একজন অপরজন হতে বড়। তখন তার প্রতি
মিসওয়াকের ফজিলত সম্পর্কে ওহী নাজিল করা হলো
যে, বড়কে দিন, অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যে বড় তাকে দিন।
–[আবু দাউদ]

وَعُنْهَ اللّهِ عَلَى قَالَتَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى تَغُضُلُ الصَّلُوةُ الَّتِى يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلُوةِ الَّتِى يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ الصَّلُوةِ الَّتِيْ لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا . رَوَاهُ الْبَيْهَ قِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ

৩৫৮. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— যে
নামাজে মিসওয়াক করা হয়েছে তার ফজিলত ঐ নামাজের
তুলনায় সত্তরগুণ বেশি, যে নামাজের জন্য মেসওয়াক করা
হয়নি। —[বাইহাকী শু'আবুল ঈমানে এ হাদীস বর্ণনা
করেছেন]

৩৫৯. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত আবৃ সালামা হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি [যায়েদ] বলেন— আমি রাসূলুল্লাহ ক্রিন্দ্রনিকরে তবে বলতে শুনেছি যে, যদি আমার উন্মতের উপর কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম তবে প্রত্যেক নামাজের জন্য মিসওয়াক করার আদেশ প্রদান করতাম এবং ইশার নামাজকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতাম। বর্ণনাকারী আবৃ সালামা বলেন— হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ মসজিদে নামাজের জন্য হাজির হতেন, তখন তাঁর মিসওয়াক তাঁর কানের উপরে থাকত, যেখানে লেখকের কানের উপর কলম থাকে। যখনই তিনি নামাজের জন্য দাঁড়াতেন তখনই মিসওয়াক করে নিতেন, অতঃপর তা আবার যথাস্থানে রেখে দিতেন।—[তিরমিয়ী ও আবৃ দাউদ]

কিন্তু ইমাম আবৃ দাউদ (র.) "আমি ইশার নামাজকে দেরী করতাম রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত" এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি। আর ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন– এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

# بَابُ سُنَنِ الْوُضُوْءِ পরিছেদ: অজুর সুরত

্র্রাপ্ত শব্দটি ব্র্রাপ্ত এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ– নিয়ম-নীতি, কর্মপন্থা, রাস্তা ও পদ্ধতি। শরিয়তের পরিভাষায় সুনুতের বিভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে—

- ১. মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় রাস্লের মুখ নিঃসৃত বাণী, সম্পাদিত কর্ম এবং তাঁর সম্মতিকে সুনুত বলা হয়। এখানে সুনুত এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- ২. কুরআন ও হাদীস দ্বারা দীন সম্পর্কিত প্রচলিত ও গৃহীত পস্থাকেও সুনুত বলা হয়।
- ৩. ফরজ ও ওয়াজিব ব্যতীত নবী করীম
   ত্রীমভাইবাদত হিসেবে যা করেছেন তাও ফকীহদের নিকট সুনুত হিসেবে পরিচিত।
   তালোচ্য অধ্যায়ে অজু সম্পর্কে মহানবী = -এর কথা, কাজ ও সম্মতি কি ছিল তাই বর্ণিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে অজুর
   ফরজ, সুনুত, মোস্তাহাব সব কিছুই এর অন্তর্ভুক।

# थथम जनूत्व्हम : اَلْفَصْلُ الْلَوَّلُ

عَرْفِ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ السّهِ اللّهِ إِذَا اسْتَيْسَقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَيَغْمِسْ يَدَةً فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلُهَا ثَلْثًا فَإِنَّهُ لاَ يَنْرِى اَيْنَ بَاتَتْ يَدُةً . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৩৬০. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন—
যখন তোমাদের কেউ ঘুম হতে জাগ্রত হয়, তখন
সে যেন পানির পাত্রে হাত প্রবেশ না করায়, যে
পর্যন্ত না তা তিনবার ধৌত করে নেয়। কেননা, সে জানে
না যে, রাতে [ঘুমের মধ্যে] তার হাত কোথায় ছিল।
—[বখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

पूম হতে জাগ্রত হওয়ার পর হাত ধৌত করার ব্যাপারে إِخْتِكَافُ الْعُلَمَاءِ فِي غُسْلِ الْبَدِ بَعْدَ الْإِسْتِبْقَاظِ ইমামগণের মৃতভেদ :

হাসান বসরী, মুহাম্মদ ইবনে জারীর, ইসহাক ও ইমাম আহমদের এক বর্ণনা অনুযায়ী রাতের ঘুম হতে জার্গ্রত হওয়ার পর হাত ধৌত করা ওয়াজিব। হাত ধৌত করা ব্যতীত পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করালে পানি নাপাক হয়ে যাবে। তাঁদের দলিল—

عَنْ ابَىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَيْفَظَ احَدُكُمُ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَكَهَ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى بَغْسِلَهَا ثَلَثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي اَيْنَ بَاتَتْ يَكُهُ .

غَدْمَبُ جَمْهُوْرِ الْاَتِكَةِ: শাফেয়ী, হানাফী ও মালিকী সকল ইমাম এ কথার উপর একমত যে, দিনের ঘুম হোক বা রাতের হোক, যদি হাতে নাপাক লাগার কথা নিশ্চিতভাবে জানা না থাকে তবে ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর হাত ধৌত করা ওয়াজিব নয়; বরং মোস্তাহাব।

তাঁদের দলিল—

১. রাস্লুল্লাহ 🚐 এর বাণী أَيْنَ بَاتَتْ يَدُو اللهِ এই অংশটি সন্দেহের উপর ব্যবহৃত, যা وَجِبْ بِاتَتْ يَدُو بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) –

عَن اَبِى هُ مَرَيْرَةَ (رض) اَنَّهُ عَلَيْدِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا اسْتَبِنْفَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ त فَلْيَسْتَنْفُرْفُلاَثَ مَرَّاتِ .

আর ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর তিনবার নাক পরিস্কার করা কারো মতেই وَاجِبُ بَعَنْ اَدلَّةَ الْمُخَالِفَيْنَ اَلْجُوَابُ عَنْ اَدلَّةَ الْمُخَالِفَيْنَ তাঁদের দিশিলের জবাব :

- ২. এমনিভাবে عَامُ -এর কারণটি عَامُ কাজেই তার হুকুমও عَامُ হবে।
  পরিশেষে বলা যায় যে, হাত ধৌত করার হুকুমের ভিত্তি হলো নাপাকী, তাই নাপাকী লাগা নিশ্চিত হলে হাত ধৌত করা
  ওয়াজিব, অন্যথায় মোস্তাহাব।

وَعَنْ اللّهِ مَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الل

৩৬১. অনুবাদ: উক্ত হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন—
যখন তোমাদের কেউ ঘুম হতে জাগ্রত হয় এবং অজু
করে তখন সে যেন তিনবার নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার
করে নেয়। কেননা, শয়তান তার নাকের বাঁশিতে রাত
কাটায়। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এই তাৎপর্য : 'শয়তান মানুষের নাকের বাঁশিতে রাত যাপন করে।' এই কথাটির অর্থ—

মানুষ যখন ঘুমন্ত থাকে তখন শয়তান তাকে কু-মন্ত্রণা দেওয়ার সুযোগ পায় না, ফলে সে নাকের বাঁশিতে আশ্রয় নিয়ে নানাবিধ দুঃস্বপু দেখায়, যার প্রভাব সে জাগ্রত হওয়ার পরও অনুভব করে। সুতরাং কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পানি দ্বারা যখন নাক পরিষ্কার করে নেয় তখন শয়তান দূর হয়ে যায় এবং তার প্রভাব কেটে যায়। এই জন্য রাস্লুল্লাহ ত্রু ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর অজু করা ও নাকে পানি দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন।

কাজি ইয়ায (র.) বলেন— নাকের ভিতরে মস্তিষ্ক সংলগ্ন স্থানকে خَبُشُورُ বলে। এখানে মানুষের খেয়াল ও অনুভূতি জাগ্রত হয়, মানুষ ঘুমালে এখানে আঠা জাতীয় বস্তু জমা হয়ে তা শুকিয়ে অনুভূতি শক্তি তিরোহিত করে এবং চিন্তা চেতনার মধ্যে গড়মিল করে, ফলে সে বিভিন্ন স্বপু দেখে। এমনকি ঘুম হতে জাগার পরও সে অবস্থা বিরাজমান থাকে, ফলে অলসতা ও দুর্বলতা তাকে ঘিরে ফেলে। ফলে নামাজ আদায় করতেও মন চায় না। এতে শয়তান খুবই আনন্দিত হয়। তখন নাক পানি দ্বারা ভালো করে ধৌত করে ফেললে তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। এ জন্য রাসুল্লাহ ভূম হতে জাগার পর নাকের বাঁশি ধৌত করতে বলেছেন।

আল্লামা তৃরপুশতী (র.) বলেন, উপরে যা বলা হয়েছে সবই ধারণা প্রসূত, সঠিক বক্তব্য হলো রাসূলূল্লাহ ——এর এ জাতীয় দূর্বোধ্য কথার তত্ত্ব ও তাৎপর্য অনুসন্ধানের চেষ্টা না করে মহানবী — যা বলেছেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই উত্তম। কেননা, এ সমস্ত কথার মর্ম একমাত্র মহানবী — ই জানেন, অন্য কেউ নয়।

وَعَرْبِكِكُ وَتِبْل لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ (رض) كَنْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهُ يَتَوَضَّأَ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَافَرْغَ عَـلٰی یَـدَیْـٰہِ فَـغَـسَلَ یَـدَیْہِ مَتَّرَتُـیْنِ مُرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْفَرَ ثَلْثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلْثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَتَرَتَبْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْبِصْرِفَقَيْنِ ثُثَّم مَسَحَ رأسَهُ بِيَدَيْدِ فَاتَسْبَلَ بِهِمَا وَادْبَرَ بَدَأُ بِمُقَدِّم رَأْسِه ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَىٰ قَفَاهُ ثُهُمَّ رُدُّهُمَا حَيُّس رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّاذِي بَدَأُ مِنْهُ ثُرُّمُ غَسَلَ رِجْلَيْدِ . رَوَاهُ مَالِكُ وَالنَّسَائِيُّ وَلِأَبِي دُاوُدَ نَحْوَهُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْجَامِعِ ـ وَفِي الْمُتَّفَق عَلَيْهِ قِيْلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدِ بْن عَاصِمِ تَوَضَّأُ لَنَا وُضُوءَ رَسُولٍ اللُّهِ ﷺ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكُفَأُ مِنْهُ عَلَى يَدَيْه فَغَسَلَهُمَا ثَلُثًا ثُمُّ اَدْخَـلَ يَـكَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَنِّ وَاحِدِ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلْثًا ثُمُّ ادْخُلُ يَكُهُ فَاسْتُخْرَجَهَا فَغُسَلَ وَجُهُهُ ثَلِثًا ثُكُم إُدْخُلَ يَكُهُ فَاسْتَخْرَجُهَا فَخَسَلَ يَدَيْدِ إِلَى الْمِسْرِفَ قَبْنِ مَرَّرَتَبْنِ مَرَّ تَبْنِ ثُمَّ اَدْخَلُ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجُهَا فَهَسَعَ بِرَأْسِهِ

৩৬২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, রাসুলুল্লাহ 🚐 কি পদ্ধতিতে অজু করতেন ? এর জবাবে তিনি পানি আনালেন এবং দু'হাতের কজি পর্যন্ত দু'বার দু'বার করে ধৌত করলেন। অতঃপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন তিনবার। অতঃপর মুখমণ্ডল ধৌত করলেন তিনবার। এরপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার দু'বার করে ধৌত করলেন। তারপর তাঁর উভয় হাত দ্বারা মাথা মাসাহ করলেন, সম্মুখের দিক ও পিছনের দিক হতে মাসাহ করলেন। অর্থাৎ মাথার সমুখের দিক হতে শুরু করে পিছনের দিকে ঘাড় পর্যন্ত নিলেন, এরপর পুনরায় হাত ফিরিয়ে সামনের দিকে আনলেন, যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে। অতঃপর উভয় পা ধৌত করলেন। -[ইমাম মালেক, নাসায়ী] আবূ দাউদও এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং জামেউল উসূল -এর সংকলক তা উল্লেখ করেছেন]

فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكُعْبَيْنِ ثُكَّمَ قَالَ هُ كَذَا كَانَ و مِنْ وَ رَمِنْ وَلِي السَّلْيِهِ عَلَيْكُ وَفَدَى رَوَايِكَ فَاقَبْلَ بِهِ مَا وَآذْبَرَ بَدَأَ بِمُ قَتَّهِمَ رَأَيْ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ مَا النِّي قَـفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُ مُ نَتُّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى بَدَأً مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَفَيْ رِوَايَةٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشُقَ وَاسْتَنْثُرَ ثُلُثًا بِثُلْثِ غُرِفَاتِ مِنْ مَاءِ وَفِيْ أُخُرُى فَـمَـضَمَضَ وَاسْتَنْشُوَ مِنْ كُفَّة وَاحِدُة فُفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَثًا وَفِي رَوابِيةٍ لِللْبُحَارِيّ فَمَسَحَ رأسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبُرَ مَثَّرةً وأحِدَةً ثُرُتُم غَرَسُ لَ رجْ لَرْبِهِ إلْسَى الْكَعْبَيْنِ وَفِيْ اخْرَى لَهُ فَهَضْمَضَ وَاسْتَنْتُمُ ثَلْثُ مُرَّاتٍ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ .

পায়ের গিরা ধৌত করা ফরজ নয়।

দারা সামনের দিক হতে শুরু করে পিছনের দিকে
মাথা মাসাহ করলেন। অবশেষে তাঁর পদদ্বয় গোড়ালি
পর্যন্ত ধৌত করলেন। অতঃপর বললেন– রাসূলুল্লাহ
্রাহ্

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, উভয় হাত দ্বারা সামনের দিক হতে পিছনের দিকে মাসাহ করলেন। অর্থাৎ, মাথার সম্মুখ ভাগ হতে আরম্ভ করে পিছনের দিকে ঘাড় পর্যন্ত এবং পুনরায় ফিরিয়ে এনে যেখান হতে আরম্ভ করেছিলেন সে স্থান পর্যন্ত পৌঁছান। অতঃপর দু'পা ধৌত করলেন। অন্য বর্ণনায় আছে যে, তিনি তিনবার করে তিন কোম পানি দ্বারা কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং নাক ঝাড়লেন। অপর বর্ণনায় আছে যে, তিনি এক কোম পানি দ্বারা কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন আর এভাবে তিনবার করেলেন। বুখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি মাথা মাসাহ করলেন দু' হাত একবার সামনে হতে পিছন দিকে এবং একবার পেছন হতে সামনের দিকে। অতঃপর দু'পা টাখনা পর্যন্ত ধৌত করলেন। বুখারীর অপর বর্ণনায় আছে যে, এক কোম পানি দ্বারা তিনবার করে তিনি কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : মহানবী হতে এটা সাবেত আছে যে, তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে অজু করেছেন। কখনো কোনো অঙ্গ একবার, কখনো দু'বার আবার কখনো তিনবার ধৌত করেছেন। কখনো কৃলি ও নাকে পানি দিয়েছেন একই পানি দিয়ে, আবার কখনো ভিন্ন ভিন্নভাবে পানি নিয়েছেন। এ সবই উন্মতের সহজতার জন্য করেছেন, যাতে উন্মত কষ্টকর অবস্থার মধ্যে পড়ে না যায়। তবে তিনি সাধারণত মাথা মাসাহ একবারই এবং হাত, পা ও মুখমণ্ডল তিনবার করেই ধৌত করতেন। একবার করে ধৌত করা হলো ফরজ, সতকর্তার জন্যই তিনবার ধৌত করতেন এবং এটা উত্তমও বটে। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) প্রতিবার কুলি করার পানি ও নাক ঝাড়ার পানি পৃথক পৃথকভাবে নেওয়া ভালো মনে করেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এক কোষ পানি দিয়েই কুলি করা ও নাক ঝাড়া উভয় কাজ করাকে ভালো মনে করেন। কিব ইমাম শাফেয়ী (র.) এক কোষ পানি দিয়েই কুলি করা ও নাক ঝাড়া উভয় কাজ করাকে ভালো মনে করেন। এবং ফাতভল মুলহিম গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম যুফার (র.) ও দাউদ যাহিরীর মতে অজুর সময় হাতের কনুই এবং

তাদের প্রথম যুক্তি হলো, যেমন আল্লাহ তা আলার বাণী – آتِسُوا السَّهِيامُ السَّهُ السَّمُ السَّهُ السَّةُ السَّهُ السَّاءُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّمُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّامُ السَّهُ السَّاءُ السَّهُ السَّاءُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّاءُ السَّهُ السَّهُ السَّاءُ السَّهُ السَّاءُ السَّهُ السَّاءُ السَّاء

২. দ্বিতীয় যুক্তি হলো গাইয়াহ (غَيْكُ) মুগাইয়া (بَعْبَ) -এর মধ্যে শামিল কি না এ ব্যাপারে পরম্পর বিপরীতধর্মী দলিল বিদ্যমান। কোনো কোনো উক্তি দ্বারা অনুমতি হয় যে, একটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত। যেমন, আরবদের উক্তি— 🚉 🕹 🕹 🕳 🕳 🚉 🕳 🕳 🚉 🕳 🕳 🚉 🕳 🕳 🚉 🕳 🚉 🕳 🚉 🕳 🚉 🕳 🚉 🕳 🚉 🕳 🚉 🕳 🚉 🚉 🕳 🚉 🚉 🕳 🚉 🚉 🕳 🚉 🚉 🖎 শুকুটির অনুমতি হয় যে, একটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত। যেমন, আরবদের উক্তি — 🚉 🚉 🕳 আবার কোনোটি থেকে বুঝা যায় যে, একটি অপরটির মধ্যে শামিল নয়। যেমন, আল্লাহর الْـعُرْانَ مِـنْ ٱرَّلِـهِ اللَّم ٱخِـرِهِ বাণী — وَٱتِسُوا الصَّبَامَ إِلَى اللَّبُل ﴿ সূতরাং নিশ্চিতভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। কেননা, এতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। অতএব এ সন্দেহের মধ্যেও কনুই এবং গিরাকে ধৌত করা অপরিহার্য বলা যায় না। চার ইমাম এবং অধিকাংশ উন্মতের মতে হাতের দু'কনুই ও পায়ের দু'গোড়ালি সহ ধৌত : مَدْمُبُ الْاَئِكَةُ ٱلأَرْبَعُة केता कत्रक । रकनना, जाल्लाश्त वानी - وَكُوْهِ عَلَى الْمُكَافِقِ وَ امْسَكُوا بِرُوُهِ سِكُمْ وَ - किनना, जाल्लाश्त वानी আর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহর অপর বাণী (اَلَيُ) শব্দটি (مَتَعَ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহর অপর বাণী শব্দিতি (مَنَعُ) অর্থাৎ সাথে এর অর্থে হয়েছে। ইমাম (إلى नेकि (مِنَعُ) أَمُوالَكُمُ اللهِ اَمُوالِكُمُ . দারাকুতনী في صفّة الْوَضْع অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন-

فَغُسَلَ يَدَيْدِ إِلَى الْمِعْرْفَقَيْنِ خَتَّى مَسَّ أَظْرَافَ الْعَضُدَيْنِ .

৩. কতিপয় ভাষাবিদগণ বলেন, সীমানার পূর্ব ও পরবর্তী বস্তু যদি একই জাতীয় হয় তবে একটি অপরটির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং হাত ও পায়ের উল্লিখিত সীমানার দুই পার্শ্বের অংশ একই জাতীয় হওয়ার কারণে কনুই ও গোড়ালি পরবর্তী অংশের ধোয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম যুফার এবং ইমাম দাউদ যাহিরী (র.) যে সমস্ত দলিল উপস্থাপন করেছেন ইমাম চতুষ্টয়ের দলিল দ্বারা তার উত্তর প্রদান করা যেতে পারে।

: अमल माला माजार कतात वालात मणात्त मणात्त

- يَ مُعْلَىٰ : ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, সমস্ত মাথা মাসাহ করা ফরজ। তিনি দলিল পেশ করেন—
  ك. প্রথম প্রমাণ : আল্লাহ তা আলা তায়ামুমের আয়াতে বলেন— نَامُسْكُوا بِـوُجُوْمِكُمْ অর্থাৎ, মুখমণ্ডল মাসাহ কর, এখানে পুরো মুখমণ্ডল মাসাহ করা ফরজ ; তেমনি পুরো মাথা মাসাহ করা ফরজ।
- ২. **দ্বিতীয় প্রমাণ** : অজুর সময় অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন পুরোপুরি ধৌত করতে হয় তেমনি পুরো মাথা মাসেহ করা অপরিহার্য। তাদের মতে পুরো মাথা নয়; বরং কিছু অংশ মাসাহ করা ফরজ। তারা مَذْهَبُ أَبِي خَبِنْيَفَةَ وَالشَّافِ مِيّ وَغَيْرِهِمْ অর্থাৎ কিছু অংশ وَامْسَكُمُ وَامْسَكُمُ وَالْمَسَكُمُ وَالْمَسَكُمُ وَالْمَسَكُمُ وَالْمَسَكُمُ وَالْمَسَكُمُ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

ইমাম মালিক (র.)-এর দলিলের উত্তর:

- এর উপর কিয়াস করে সমস্ত মাথা মাসাহ করার হুকুম দিয়েছেন। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তাঁর এ কিয়াস যথার্থ নয়। কেননা, তায়ামুমের বেলায় মুখমগুল মাসাহ করার নির্দেশ মূলতঃ ধৌত করার হুকুমের স্থলাভিষিক্ত। অতএব মাথা মাসাহ করার নির্দেশ ধৌত করার স্থলাভিষিক্ত নয়। সূতরাং একটি অপরটির সাথে কিয়াস করা যুক্তিসঙ্গত নয়।
- ২. তায়ামুমের ক্ষেত্রে সমস্ত মুখমগুল মাসাহ করার অপরিহার্যতা আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি ; বরং রাসূলুল্লাহ দ্বারাই এর ফরজ সাব্যস্ত হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে—
- ৩. ইমাম মালিক (র.) যে সকল হাদীস দ্বারা পুরো মাথা মাসাহ করার উপর দলিল দেন সেগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত মাথা মাসাহ করা সুরুত।

: माजार्ट्य कना माथात भिर्वातान तर्गाशात प्राणात मणातका : ٱلأَخْسَلانَ فِي تَعْيِبْنِين مِقْدَارِ الرَّأَس لِلْمَسْبِع : (শাফেয়ীগণ বলেন) মাসাহ বলা যায় এ পরিমাণ স্থান মাসাহ করলেই মাসাহ করার ফর্যিয়্যাত আঁদায় হয়ে যাবে, এমনকি এক চুল পরিমাণ হলেও চলবে। যেমন, আল্লাহর বাণী— وَامْسَعُواْ بِرُمُوسِكُمْ صَالِحَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْةِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ কোনো পরিমাণ দেওয়া হয়নি

নাসিয়াহ পরিমাণ মাথা মাসেহ (نَاصِبُتْ) নাসিয়াহ পরিমাণ মাথা মাসেহ করা ফ্রজ। উল্লেখ্য যে, মাথার চারভাগের একভাগের সমপরিমাণ মাথার সামনের অংশকে নাসিয়াহ বলা হয়। ইমাম আবু হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের দলিল নিম্নরূপ—

١ . أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُسَرَ عَنْ عِمَامَةٍ وَمَسَعَ عَلَي نَاصِيتِهِ .

٧. وَعَنْ مُنْفِيبُرةَ بُنِنِ شُعْبَة (رض) انَّةً عَلَبُهِ الشَّلَامُ تَوَشَّأَ فَمَسَعَ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمَسَعَ بنَاصِبَتِهِ . رُوَاهُ الطُّحَاوِيُّ

ي وي المستور المستوري المستوري السَّاكم تَسَوَّنَا وَمُسَعَ بِنَاصِيَةٍ وَعَلَى الْمِعْمَامَةِ وَعَلَى الْمِعْمَامَةِ وَعَلَى الْمِعْمَامَةِ وَعَلَى الْمِعْمَامَةِ وَعَلَى الْحُنَّفُيْن . (رَوَاه مُسْلَمُ أَبُوْدَاوَد وَالنَّسَانِيُّ)

: এकाधिकवात मानाश कतात वााभात मणानका الْإُخْتِ لَانُ فِي تَكُرَار الْمَسْيِعِ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর এক মতে মাথা তিনবার মাসাহ করা وَ اَحْسَدُ মোস্তাহাব। তাদের দলিলসমূহ—

١ - حَدِيثُ أَبِيْ سَلَمَةَ (رض) قَالَ .... فِيهِ .... وَمَسَعَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا . (رَوَاهُ أَبُو دَاوَدَ)

٢ . وَفِي الصَّعِبْعَيْنِ النَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

٣. وَعَنْ عَلِيٍّ (رض) أَنَّهُ حَكَى وُضُوءَ النَّبِيِّ عَلَبْهِ السَّلَامُ فَغَسَلَ ثَلَاثًا وَمَسَعَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا .

আহমদ (র.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত মুতাবিক মাথা তিনবার মাসাহ করা মোস্তাহাব নয়; বরং একবারই মাসাহ করবে। তাদের দলিল নিম্নরূপ-

١ عَنْ عَلِيٍّ (رضا) فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً . (رَوَاهُ ابُودْاوَد)
 ٢ . وَفِيْ حَدِيْثِ اخْرَ عَنْ عَلِيٍّ (رضا) ثُنَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ مُتَّ ذَمَه ومؤخره مَرَّةً .

٣ . وَفَى رَوَايَدَةِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عَلِتَى (رض) مَسَعَ بِرَأْسِهِ مَرَّةٌ وَاحِدَةً .

ইমাম শাফেয়ী প্রমুখের দলিলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র.) হ্যরত আবৃ সালমা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস দারা যে দলিল পেশ করেছেন তার উত্তরে বলা যায় যে, বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য রাবীদের রেওয়ায়েতের খেলাফ বর্ণনা করায় উক্ত হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, তাছলীছের হাদীসকে সহীহ হিসেবে ধরা হলেও উত্তরে বলা যেতে পারে তা দ্বারা পুরা মাথা মাসাহ করা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পিছনে একবার, সামনে একবার, দু'পাশে একবার এভাবে তিন দিকে সমস্ত মাথাকেই মাসাহ-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মাসাহ করার পদ্ধতি সম্পর্কে মতানৈক্য : হাসান ইবনে সালিহের মতে, মাথার : الْاَفْتَكُانُ فِي كَبْفَيَةَ الْمَسْبِع পিছন দিক থেকে মাসাহ শুরু করতে হবে। দলিল হিসেবে নিম্নের হাদীস পেশ করেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَبْدِ بْنِ عَـاصِمٍ اَنَّـهُ عَـلَيْدِ السَّلَامُ مُسَعَ دَاْسَهَ بِينَدَيْدِ فَاقَبْلَ بِيهِمَا وَادْبْرَ بَدَأً بِهُمُقَدَّمَ دَأَسِهِ .

জমন্থর ওলামায়ে কেরামদের মতে : সামনের দিক থেকে মাথা মাসাহ আরম্ভ করতে হবে। কেননা, সামনের দিক থেকে মাসাহ করার দলিল হলো—

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ (رض) أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَادْبْرَ يَدَيْهِ وَأَقْبَلَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) পদ वा स्वां कतार्त वाशात मजारेनका : जिल् कतार्त नमस शि कतार्त वाशात मजारेनका : जिल् कतार्त नमस भी ধৌত করতে হবে না. মাসাহ করতে হবে। এ ব্যাপারে ইমামদের মতপার্থক্য রয়েছে। মতপার্থক্যের কারণ নিম্নোক্ত আয়াতটি— قَسُولُهُ تَعَالَى : فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمْ وَابَدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَعُوا بِرُوُوسِكُمْ وَ اَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكُفْبَيْنِ.

উক্ত আয়াতে ﴿ اَرْجُلُكُمْ শব্দের মধ্যে তিন ধরনের কেরাত রয়েছে—

- ১. নাফের মতে, اَرْجُلُكُمُ -এর (لام) লাম হরফটি পেশযোগে।
- ২. হাসান, ইকরিমাহ, হামযাহ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মতে رُجُلكُمْ এখানে (لام) লাম হরফটি যের যোগে।
- ৩. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.), ইবরাহীম, যাহ্হাক ইবনে আমের, কাসায়ী, হাফস প্রমুখের মতে اَرْجُلُكُمْ এখানে (צم) লাম হরফটি যবর যোগে। এর মধ্যে যবর ও যের কেরাতই মাশহ্র। যের যোগে পড়া হলে মাসাহ করাই ব্ঝায়। কেননা, পূর্ববর্তী بَارْمُوسِكُمْ وَ عَدْخُولْ হরফের بَا وَجُولُمْكُمْ وَ اَعْدِيْكُمْ -এর উপর আতফ হবে। আর যদি যবর যোগে পড়া হয়, তবে এর অর্থ ধৌত করা ব্ঝায়। এ অবস্থায় তার পূর্ববর্তী وَجُولُمْكُمْ وَ اَعْدِيْكُمْ وَ الْعَلَيْمِ وَالْمَعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمَالِكُونَا لَا عَلَيْكُمْ وَ الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَلَيْكُمْ وَالْمُولِيْكُمْ وَ الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِيْكُمْ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُولِيْكُمْ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِيْكُمْ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَلَيْكُمْ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى

সুতরাং উক্ত দু'কেরাতের বিধানে দ্বন্দু সৃষ্টি হয়।

হযরত হাসান বসরী (র.), মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী প্রমুখের মতে, পদযুগল মাসাহ করা ও ধৌত করা অজুকারীর ইচ্ছাধীন। তাদের যুক্তি হল दिन्दिन भक्ति যবর এবং যের যোগে পাঠ করার উভয় কেরাতেই প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। এ দ্বারা বুঝা যায় অজুকারীর ইচ্ছার উপরই সিদ্ধান্ত দিতে হবে।

আহলে যাওয়াহেরদের মতে, ধৌত করা, মাসাহ করা উভয়টি করতে হবে। কেননা, উভয়টা নির্ভরযোগ্য। স্তরাং উভয় কেরাতের সমন্বয় সাধনের খাতিরে উভয় কাজ করতে হবে।

শিয়াপস্থী ইমামদের মতে অজুর সময় পদদ্বয় মাসাহ করা ফরজ। তাঁদের দলিল নিম্নরূপ–

١ قَعْولُهُ تَعَالَىٰ وَامْسَحُواْ بِرُوسِكُمْ وَ اَرْجُلِكُمْ اِلْى الْكَعْبَيْنِ (بِالْجَرِّ عَظْفًا عَلَىٰ رُوسِكُمْ تَحْتَ حَكْم الْمَسْجِ)

٢ - عَن عَبْدِ النَّلِهِ بنِ زَيْدٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ التَّسلامُ تَوضَّأَ ومَسَحَ بِالْمَاءِ عَلَى رِجْلَيْهِ . (رَوَاهُ ابْنُ كُونَاءً) أَبْنُ
 خُذَيْنَتَة)

٣ عَنْ رِفَاعَةَ بَيْنِ رَافِع (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا يَبِتُمُّ صَلْوَةً لِلْحَدِ حَتَّى يُسْبِخَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَلَيْهِ وَيَعْسَحُ بِرَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ (رَوَاهُ اليَّعْرُمِذِيُّ)

পক্ষান্তরে ইমাম চতুষ্টয় এমনিক সকল আহলে সুন্নত ওয়ল জামাতের মতে অজু করার সময় পদয়ৢগল ধৌত করা ফরজ।

তাদের দলিল হলো— وَرَجُلُكُمْ اللَّهُ الْكُوْلَةَ لَا اللَّهُ اللّهُ اللّه

٣. عَنْ ابِي ْ رَافِيعِ (رض) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِتَى ﷺ يَعَوضًا فَغَسَلَ رِجْلَهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

এগুলো ব্যতীত আরো অনেক রিওয়ায়েত রয়েছে। এ ছাড়াও আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লার বর্ণনা মতে, সকল সাহাবী অজুর সময় পদযুগল ধৌত করার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

: विक्रक्षवामीत्मत्र मिललत जवाव اَلْجَوَابُ عَنْ اَدِلَّةِ الْمُخَالِفِيثَنَ

- ১. ইমাম ত্বাহাবী (র.) বলেন, যে সকল বর্ণনায় মাসাহ করার প্রমাণ মিলে তার হুকুম রহিত হয়ে গেছে।
- ২. যে সমস্ত রিওয়ায়াতে অজুর সময় পা মাসাহ করার কথা রয়েছে তা দ্বারা মূলত হালকাভাবে ধৌত করা উদ্দেশ্য, মাসাহ করা নয়। কেননা, হালকাভাবে ধৌত করাকেও মাসাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।
- ৩. অথবা, বলা যেতে পারে, রাসূল্লাহ ক্রি-এর বিশেষ কোনো ওজরের কারণে ধৌত করার পরিবর্তে মাসাহ করতেন। এরূপ সব সময় করতেন না।

وَعَرْتِكِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَبَّاسِ (رض) قَالاً تَوَشَّأَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُتَرَّةً مُتَرَةً مُتَرَةً لَمْ يَنِذَ عَلَى لَمَذَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৬৩. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- একদা রাস্লুল্লাহ অজু করলেন, অজুর স্থানগুলো একবার একবার করে ধৌত করলেন, একবারের বেশি ধৌত করলেন না। -[বুখারী]

وَعَرْطِكِّ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ذَيْدٍ (رض) أَنَّ السَّنبِسَّى ﷺ تَرُضَّا مُرَّتَبْنِ مَرَّتَبْنِ ـ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ

৩৬৪. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একদিন] নবী করীম ত্রুত্র অঙ্গু করলেন এবং তাতে অজুর অঙ্গগুলো দু'বার দু'বার করে ধৌত করলেন। – [বুখারী]

وَعَرْضًا مِسْسَانَ (رض) اَنَّهُ تَسَوَّا وَضَا اَنَّهُ تَسَوَّا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ فَسَرَوْلَ اللهِ عَلَيْهُ فَسَرَوْنَا أَرَبُكُمْ وُصُوْدَ وَسُولِ السَّهِ عَلِيَّةً فَسَرَوْنَا أَ ثَلُثًا ثَلُثًا وَصُدْدً وَرَوَاهُ مُسْلِمُ

৩৬৫. অনুবাদ: হ্যরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি মাকায়েদ নামক স্থানে অজু করতে লাগলেন, তখন বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাস্লুল্লাহ — এর অজু করার পদ্ধতি দেখাব না ? অতঃপর তিনি অজু করলেন এবং প্রত্যেক অঙ্গকে তিনবার করে ধৌত করলেন। – মুসলিম]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

عَرُّمُ शामीरमत न्याच्या: উল্লিখিত তিনটি হাদীসে তিন রকম তথা একবার, দু'বার ও তিনবার ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। সূতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে তিনটি হাদীসের মধ্যে দ্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। মূলত এতে কোনো দ্বন্ধ নেই। কেননা, একবার করে ধৌত করা ফরজ দু'বার করে ধৌত করা জায়েজ। আর তিনবার ধৌত করা সুনুত। বিনা প্রয়োজনে এর বেশি ধৌত করা ঠিক নয়।

وَعَرْدِلِكَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَسْرِو (رض) قَال رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِبْنَةِ حَتّٰى إِذَا كُنَّا بِسَاءٍ بِالسَّطِرِيْتِ تَعَجَّلَ قَوْمُ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَتَوَضَّاوا وَهُمْ عُنجَالًا فَانْتَهَ هَبْنَا إِلَيْهِمْ وَاعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَال رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَيُلُ لِللْعَقَالِ مِنَ السَّارِ اَسْبِهُ فَوا الْوُضُوءَ. رَوَاهُ مُسْلَمُ

৩৬৬. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাস্লুল্লাহ এর
সাথে মক্কা হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলাম, যখন
আমরা রাস্তায় পানির কৃপের নিকট পৌছলাম তখন
লোকেরা আসর নামাজের জন্য তাড়াহুড়া করে অজু
করল। আমরা যখন তাদের কাছে গেলাম তখন দেখলাম
যে, তাদের পায়ের গোড়ালি [শুকনা থাকার কারণে] চকচক
করছে। তাতে পানি লাগেনি। তখন রাস্লুল্লাহ
বললেন, সর্বনাশ গোড়ালিসমূহের, এগগুলো জাহানামে
যাবে। তোমরা পরিপূর্ণরূপে অজু কর। –[মুসলিম]

عَدْثُ **হাদীসের ব্যাখ্যা**: অজুর মধ্যে পা ধৌত করা যে ফরজ তা উক্ত হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়। পা ধৌত করা ব্যতীত বা সামান্যতম শুষ্ক থাকলেও অজু হবে না। আর অজু না হলে নামাজ হবে না। তাই অজু করার সময় সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ভালোভাবে ধৌত করতে হবে এবং অজুর সকল ফরজ, সুনুত ও মোস্তাহাবের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

وَعَرِيْكِ الْمُغِيْرَةِ بِنْ شُعْبَةَ (رض) قَالَ إِنَّ النَّيِبِي سَلَّةَ تَوَضَّأَ فَمَسَع بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْخُفَينِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ وَعَلَى الْخُفَينِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

৩৬৭. অনুবাদ: হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— একদা নবী করীম ক্র্রা অজু করলেন এবং মাসাহ করলেন মাথার সম্মুখভাগের উপর এবং পাগড়ির উপর ও মোজার উপর। —[মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মাপা মাসাহের পরিমাণ নিয়ে ইমামদের মতভেদ : মাথা মাসাহ করার পরিমাণ নিয়ে ইমামদের মতভেদ : মাথা মাসাহ করার পরিমাণ নিয়ে ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন—

- ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতানুসারে যতটুকু পরিমাণ মাসাহ করলে মাসাহ করা হয়েছে বলা যায় ততটুকু মাসাহ করা
  ফরজ। তাঁর অনুসারী কেউ কেউ বলেন, এর পরিমাণ এক চুল, আবার কেউ কেউ বলেন তিন চুল।
- ২. ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফরজ।
- হয়রত হাসান বসরী (র.)-এর নিকট মাথার অধিকাংশ মাসাহ করা ফরজ।
- 8. ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতাবলম্বীদের غَامِرُ الرِّوَايَةُ অনুযায়ী হাতের তিন আঙ্গুল পরিমাণ মাসাহ করা ফরজ। তবে অধিকাংশ হানাফী আলিমের মতে, মাথার এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ নাসিয়া পরিমাণ মাসাহ করা ফরজ এবং অবশিষ্ট অংশ মাসাহ করা সুনুত।

মাসাহ নিয়ে মতভেদের কারণ : কুরআনের আয়াত وَامْسَحُوْا بِـرُءُوسِكُمْ এখানে স্পষ্টভাবে পরিমাণ বর্ণনা করা হয়নি। তা ছাড়া উক্ত আয়াতে বর্ণিত র্ড্ -এর অর্থ নির্ণয়ে মতভেদ রয়েছে—

ইমাম মালিক (র.) বলেন, এখানে ﴿ نَ صَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ وَمُوسِكُمُ عِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ

عَنِ الْمُغْيِرَةِ بْنِ شُغْبَةَ (رض) قَالَ إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَوضَّأَ فَمَسَعَ بِنَاصِيَتِهِ الغ এবং হযরত হুযাইফা (রা.)-এর হাদীস – إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ وَمَسَعَ عَلَى نَاصِبَةٍ الخ –এবং হযরত হুযাইফা (রা.)-এর হাদীস – أَلْأَقْوَالُ فِي جَوَازِ الْمُسْعِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّبُنِ بَاللَّهِ مَامَةِ وَالْخُفَّبُنِ بَاللَّهِ مَامَةِ وَالْخُفَّبُنِ بَاللَّهِ مَامَةِ وَالْخُفَّبُنِ بَاللَّهِ مَامَةِ كَالْمُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّبُنِ بَاللَّهِ مَامَةِ وَالْخُفَّابُنِ بَاللَّهِ مَامَةِ وَالْخُفَّابُنِ بَاللَّهِ مَامَةِ وَالْخُفَّابُنِ بَاللَّهِ مَامَةِ وَالْخُفَّابُنِ بَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَامَةِ وَالْخُفَّابُنِ بَاللَّهُ عَلَى النَّعِمَامَةِ وَالْخُفَّابُنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَامَةِ وَالْخُفَابُنِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّ

- ১. হযরত সুফিয়ান ছাওরী, দাউদে যাহেরী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, পাগড়ির উপর মাসাহ করলে মাথা মাসাহ-এর ফরজ আদায় হবে। তবে ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, পূর্ব পবিত্রতা ও অজুর পর পাগড়ির উপর মাসেহ করলে ফরজ আদায় হবে।
- ২. ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, পাগড়ির উপর মাসাহ করলে মাথা মাসাহ করার ফরজ আদায় হবে না। তবে হাাঁ, ফরজ পরিমাণ মাথা মাসাহ করার পর পাগড়ির উপর মাসাহ করা সুনুত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দুলিল বর্ণিত হাদীস–
- فَمَسَحُ بِنَاصِيَةٍ وَعَلَى الْمِمَامَةِ . ৩. ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, পাগড়ির উপর মাসাহ করা সাধারণত জায়েজ নয়। তাদের দলিল– وَامْسَكُوْا بِدُرُوْسِكُمْ وَامْسَكُوْا بِدُرُوْسِكُمْ مَا عَانِينَا عَرْفَ الْمُعَالِينَا وَالْمُعَالِينَا وَالْمُعَالِينَا وَالْمُعَالِينَا وَالْمُعَالِينَا وَالْمَ

অন্ওয়ারুল মিশকাড (১ম খণ্ড) -

- ১. সম্ভবত রাসূলে কারীম আছু মাথা মাসাহ করার পর পাগড়ি ঠিক করেছিলেন। এ কথার পর রাবী বুঝে নিয়েছেন যে, পাগড়ির উপর মাসাহ করেছেন। যেমন-হয়রত ইবনে মা'কাল (রা.)-এর হাদীসে আছে। তিনি বলেছেন, আমি মহানবী কে অজু করতে দেখেছি। তাঁর মাথায় পাগড়ি ছিল, তিনি হাত পাগড়ির ভিতর ঢুকালেন এবং মাথা মাসাহ করলেন, কিন্তু পাগড়ি খুললেন না।
- মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসাহ করে এরপর পাগড়ির উপর মাসাহ করেছেন।
- ৩. عَاطِفَهُ বাক্যাংশ عَاطِفَهُ নয়; বরং عَالِيَة তাহলে অর্থ হয়, তিনি মাথার এক-চতুর্থাংশ এমন অবস্থায় মাসাহ করেছেন যে, তাঁর মাথায় পাগড়ি ছিল।
- 8. এ হাদীসের مَسْتُعُ عِمَامَتْ অংশটি রহিত হয়ে গেছে এবং مَسْتُعُ خُنْيَنْ সর্বসম্বতিক্রমে জায়েজ আছে।
  মোজার উপর মাসাহ করা প্রসঙ্গ : সকল স্তরের ওলামায়ে কেরাম এ কথার উপর একমত যে মোজার উপর মাসাহ করা
  জায়েজ আছে। কেননা, মোজা মাসাহের হাদীস অর্থের দিক দিয়ে مُسَوَاتِرْ ।
  হযরত মাইমুন (র.) হযরত আহমদ (র.)-হতে বর্ণনা করেন مَسْتَحُ عَلَى الْخُفْيَسْنِ -এর হাদীস ৭৩ জন সাহাবী
  হতে বর্ণিত আছে।
  - ١ وَفِيْ تُحْفَةِ الْاَشْرَافِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِيْ اَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ بِالْمَسْحِ سَبْعُونَ صَحَابِتًا.
     ٢ . وَقَالَ إِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ (رح) مَسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ سَائِرُ اَهْلِ بَدْدٍ وَالْحُدَيْبِتَبَةَ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَعَامَّةِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَالْاَثِرِ.
     ٣ . وَفِي الْبَدَائِعِ رُوى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصِرِيِّ قَالَ اَذْرَكْتُ سَبْعِيْنَ بَدْدِيثًا مِنَ الشَّحَابَةِ كُلْهُمْ يَرَوْنَ الْمَسْعُ عَلَى الْحُقَيْنِ .
     ٣ . وَفِي الْبَدَائِعِ رُوى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصِرِيِّ قَالَ اذْرَكْتُ سَبْعِيْنَ بَدْدِيثًا مِنَ الشَّحَابَةِ كُلْهُمْ يَرَوْنَ الْمَسْعُ عَلَى الْحُقَيْنِ .

কাজেই এর অস্বীকারকারীকে বিদআতী বলা হবে। এ জন্য ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেছেন—

إِنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ شَرَائِطِ اَهْلِ السُّنسَّةِ وَالْجَسَاعَةِ حَيْثُ قَالً مِنَ السَّسَرائِطِ اَنْ ثُفَّضِّلَ السَّنَاخُيْنِ وَلَجَسَاعَةِ حَيْثُ قَالً مِنَ السَّسَرائِطِ اَنْ ثُفَّضِّلَ السَّبَخُيْنِ وَتُكِبَّ الْخُفَّيْنِ .

এ জন্য ইমাম কারখী (র.) বলেছেন- اَخَانُ الْكُفْرَ عَلَى مَنْ لاَ يَرَى الْمُسْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ जर्था९, যারা মোজার উপর মাসাহ করাকে জায়েজ মনে করে না, আমি তাদের কাফির হওয়ার আশঙ্কা করি।

وَعُرْكِكِ عَائِشَةَ (رض) قَالَتُ كَانَ النَّبِسُ عَائِشَةَ التَّبَسُنَ مَا كَانَ النَّبِسُ عَلَيْهِ النَّبَسُنَ مَا اسْتَ طَاعَ فِى شَانِه كُلِّه فِى طُهُودٍ وَتَرَجُّلِه وَتَنَعُّلِه . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

৩৬৮. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রা যে কোনো কাজই যথাসম্ভব
ডান দিক হতে আরম্ভ করতে ভালোবাসতেন। যেমন–
পবিত্রতা অর্জনে, মাথা আঁচড়ানে ও জুতা পরিধানে।
–[বুখারী ও মুসলিম]

# ि विणिय जनुत्त्वत : ٱلْفَصْلُ الثَّانِيُ

عَرْفِ اللهِ الله

৩৬৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রাহ্র বলেছেন — যখন তোমরা পোশাক পরিধান কর এবং যখন তোমরা অজু কর তখন ডান দিক হতে আরম্ভ কর। –[আহমদ ও আবৃ দাউদ]

وَعَرْفِلِ السَّهِ السِّهِ بِنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ السَّهِ عَلَيْ لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَسُم السَّهِ عَلَيْهِ . رَوَاهُ السِّه مَالسَّه عَلَيْهِ . رَوَاهُ السِّه مَالسَّه عَلَيْهِ . رَوَاهُ اَحْمَدُ السِّمْ وَالسَّدَ مِسِدَى وَالسَّهُ وَالسَّدَ وَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالسَّوْدَ وَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالسَّوَةَ وَالسَّدَارِمِيَّى عَنْ وَالسَّدَارِمِيَّى عَنْ اَبِعْ مَا وَالسَّدَارِمِيَّى عَنْ اَبِعْ وَ زَادُوا وَلْمُ وَلَيْهِ وَ زَادُوا فِي اَوْلُه لَا صَلُوةَ لِمَنْ لَا وَضُوْءَ لَه .

৩৭০. অনুবাদ: হ্যরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রি বলেছেন— যে
ব্যক্তি অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করেনি তার অজু
হয়নি। –[তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ] কিছু আহমদ ও আবৃ
দাউদ এ হাদীসটি হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে এবং
দারেমী আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। আর
আহমদ ও অন্যান্যদের বর্ণনার শুরুতে আছে যে, যার অজু
হয় না তার নামাজও হয় না।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভক্তে বিসমিল্লাহ পাঠ করা ফরজ কি না এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরপ—

(حد) مَدْهُبُ أَهْلِ الطَّاهِر وَاحْمَدْ وَا سُحَاقُ بُنِ رَاهْرَتُهُ (رح) : আহলে জাহের, আহমদ ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র.)-এর মতে, অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা ওয়াজিব। ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ পরিত্যাগ করলে পুনরায় অজু করতে হবে। তাদের দলিল হলো— উল্লিখিত হাদীস— لَا وَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ السّمَ اللّهِ عَلَيْهِ

ত্র ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক (র.)-সহ জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে এবং ইমাম আহমদ (র.)-এরও বিশুদ্ধ মতে, বিসমিল্লাহ বলা সুনুত, ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল—

١ عَنِ ابْنِ عُـمَدَ (رض) أَنَّذُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ تَوَضَّا وَ ذَكَرَ اسْمَ النَّهِ عَلَيْهِ كَانَ طُهُودًا لِجَمِيْهِ بَدَنِهِ وَمَنْ تَوَضَّا وَلَمْ يَذْكُرِ النَّهُ عَلَيْهِ كَانَ طُهُودًا لِآعَضَاء وُضُوثِه

٧. وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنَّهُ عَلَبْهِ السَّلَامُ قَالَ ذَكُرُ إِسْمِ اللَّهِ عَلَى قَلْبِ مُوْمِنٍ شَتَّاهُ أَوْلَمْ يُسَيِّم

ं डें। अंतित प्रमिल्य क्रवाव :

- ك. আহলে জাহের ও ইমাম আহমদ (র.)-এর দলিলের জবাবে আল্লামা কাশ্মীরী (র.) বলেন, এ হাদীসটি ضعيف এমনকি ইমাম আহমদ (র.) বলেন مَا رَجَدْتُ فِي هٰذَا حَدِيْثَا صَحِيْحًا . অতএব এটা দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে না।

وَعُرْكِ لَيْ يَسْطِ بْنِ صَبِرَةَ الرَّسُولَ السَّهِ الْرَصَ الْمَسْولَ السَّهِ الْمُشْوءِ قَالَ السَّبِغِ الْمُشْوءِ قَالَ اسْبِغِ الْمُشُوءِ قَالَ اسْبِغِ الْمُشُوءِ قَالَ اسْبِغِ الْمُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاصَابِعِ وَبَالِغُ فِي الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاصَابِعِ وَبَالِغُ فِي الْوَضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاصَابِعِ وَبَالِغُ فِي الْاسْتِئْنَ الْمَائِقَ وَرَوَى ابْنُ الْاسْتِئْنَ وَرَوَى ابْنُ الْمُسَائِقُ وَرَوَى ابْنُ الْمُسَائِقُ وَرَوَى ابْنُ الْمَاجَةَ وَالسَّلَامِ مِنْ اللَّي اللَّي قَنُولِهِ بَيْنَ الْمَاجِعَةَ وَالسَّلَامِ مِنْ اللَّي اللَّي قَنُولِهِ بَيْنَ الْمَابِعِ .

ত৭১. অনুবাদ: হযরত লাকীত ইবনে সাবিরাহ (রা.) হতে বর্লিত। তিনি বলেন— আমি রাস্লুল্লাহ — - কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল — ! আমাকে অজু সম্পর্কে অবহিত করুন। [অর্থাৎ কিভাবে অজু করা উত্তম হবে।] রাস্লুল্লাহ — বললেন, অজু পরিপূর্ণভাবে করবে [অর্থাৎ অজুর অঙ্গসমূহ ভালোভাবে ধৌত করবে।] আঙ্গুলসমূহ খিলাল করবে এবং নাকে ভালোভাবে পানি পৌছিয়ে পরিষ্কার করবে, যদি তুমি রোজাদার না হও। — [আবূদাউদ, তিরমিয়ী ও নাসায়ী] আর ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী

# সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

غَوْلُ الْمُلْمَاءِ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِ نُشَاقِ कि করা ও নাকে পানি দেওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ : কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার বিধান সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে :

هُ كَذُهُ بُ اَحْمَدُ وَ اِسْحَاقُ اَبِی ثَـوْر وَغَيْرِهِ के ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক, ইমাম আবৃ ছাওর, ইমাম ইবনুল মুন্যির ও আবৃ উবায়দা (র.)-এর মতে, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব। অজু গোসল উভয় অবস্থাতেই নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব কিন্তু উভয় অবস্থায় কুলি করা সুনুত। তাঁদের দলিল হলো—

١ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي اَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ يَسْتَنْفِرُ .
 ٢ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ فَبْسِ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنْ تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْفِرْ.

٣ عن اَبِي هُرَيْرَةَ (رضاً) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَرُ بِالْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاق.

مَـنْهَـبُ الشَّافِعِيِّ وَ مَالِكٍ وَالْاَوْزَاعِيِّ وَغَـبْرِهِ : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আওযা'ঈ, লাইস, হাসান বসরী (র.) প্রমুখ ওলামার মতে, অজু ও গোসল উভয় অবস্থায় কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া সুনুত । তাঁদের দলিল হলো—

- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ هُمَا سُنَّتَانِ ٤.
- ২. এগুলো করা কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত নয় ; বরং হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে; তাই সুনুত হবে, ওয়াজিব নয়।
- ৩. অজুতে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার নির্দেশ রয়েছে, অভ্যন্তরীণ অঙ্গ ধৌত করার নির্দেশ নেই। সুতরাং নাকে মুখে পানি দেওয়া ওয়াজিব হতে পারে না।

غَنْمُبُ اَبِی حَنْیْفَهُ : ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে অজুতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সুনুত; কিন্তু ফর্রজ গোসলের সময় উভয়টিই ফরজ। তাঁদের দলিল—

١. عَين ابْنِ عَبَّاسٍ (دض) أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْنِنْشَاقُ سُنَّةً

এটা দারা সুন্নত সাব্যস্ত হয়।

আর পবিত্র কুরআনে এসেছে— أَوَّ مُنْ اللَّهُ مُوانَّ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاظَّ لَهُ وَانْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاظَّ لَهُ رَواْ । দারা পবিত্রতার আধিক্য বুঝানো হয়েছে, ফলে তা গোসলে ফরজ হয়েছে।

وَعَرِيْكِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَهُ وَالَّهُ وَالَّهُ اللهُ عَلَيْ إِذَا تَوضَّانَ فَخَلِّلْ اصَابِعَ يَسَدَيْكَ وَرَجْلَيْسكَ ورَوَاهُ التِّسْرمِ فِي وَوَى ابْسُن مَاجَة نَحْوَهُ وَقَالَ السِّتِسْرمِ فِي هُذَا السَّتِسْرمِ فِي هُذَا وَقَالَ السَّتِسْرمِ فِي هُذَا عَدِيثُ هُ خَذَا عَدِيثُ خَرِيْتُ .

৩৭২. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ করিশাদ করেছেন— যখন তুমি অজু কর তখন হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে খিলাল কর। —[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি দুর্বল]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আংশ শুষ্ক না থাকে। কেননা, যদি কোনো অংশ শুষ্ক থেকে যায় তবে অজু হবে না। তাই আঙ্গুল যদি ফাঁক ফাঁক হয় তবে খিলাল করা মোস্তাহাব, আর যদি ঘন হয় তবে খিলাল করা যোহেতু এ অবস্থায় আঙ্গুলের ফাঁকে পানি না পৌঁছার সম্ভাবনা রয়েছে।

وَعَرْضِ الْمُسْتُودِ بُنِ شَكَدادٍ (رض) قَالُ رَأَيْتُ رَسُولَ السَّلَهِ عَلَيْهِ إِذَا تَوضًا يَدُلُكُ اصابِعَ رِجْلَيْدِ بِخِنْصَرِهِ. رَوْاهُ البَّتْرُمِذِيُ وَابُودُ وَابْنُ مَاجَةَ

৩৭৩. অনুবাদ: হযরত মুসতাউর্বিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল্ল্লাহ ক্রি-কে দেখেছি যে, যখন তিনি অজু করতেন তখন দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ তাঁর [বাম হাতের] কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা মর্দন করতেন। [তিরমিযী, আরু দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

وَعَرْفِكِ الْسَهِ الْسَهِ (رض) قَالُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَسَوضًا أَخَذَ كَفَّا مِسْ وَلَ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَسَوضًا أَخَذَ كَفَّا مِسْ مَاءٍ فَادَخَ لَسَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِه لِحْبَتَهُ وَقَالُ هٰ كَذَا أَمَرَنِيْ وَقَالُ هٰ كَذَا أَمَرَنِيْ رَوَاهُ ابَوْدَاؤَد

৩৭৪. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ ক্র যখন অজু
করতেন, তখন এক অঞ্জলি পানি নিয়ে চিবুকের নিচ দিয়ে
দাড়িতে প্রবেশ করিয়ে দিতেন এবং তার দ্বারা দাড়ি খিলাল
করতেন এবং বলতেন, এরপ করার জন্য আমার প্রভু
আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। – [আবু দাউদ]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रामीসের ব্যাখ্যা: মহানবী এব দাড়ি ছিল ঘন, তাই তিনি তাতে পানি প্রবেশ করিয়ে খিলাল করতেন। যাদের দাড়ি ঘন তাদের মুখমগুলের সীমার মধ্যে দাড়ির উপরিভাগ ধৌত করা ফরজ এবং হাতের কোষ ভরে পানি নিয়ে নিচের দিক হতে দাড়িতে প্রবেশ করিয়ে আঙ্গুল বিস্তার করে দাড়ি খিলাল করা সুনুত। আঙ্গুলকে নিচের দিক দিয়ে প্রবেশ করিয়ে উপরের দিকে উঠাতে হবে। রাসূলুল্লাহ এভাবে দাঁড়ি খিলাল করতেন।

আর যাদের দাড়ি পাতলা [তথা দাড়ির ফাঁকে চামড়া দেখা যায়] তাদের মুখমণ্ডলের সীমানা পর্যন্ত দাড়ির নিচের চামড়া ধৌত করা ফরজ, শুধু খিলাল করলে চলবে না। وَعَرْوِكِسِ عُهُمَانَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهَ ـ رَوَاهُ التِّرُمِيْنُ وَالتَّدَارِمِيُّ

৩৭৫. অনুবাদ: হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম ক্রিতোর দাড়ি মুবারক খিলাল
করতেন। — তিরমিয়ী ও দারেমী

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দাড়ি খিলাল করার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ: إخْتِلاَفُ الْعُلَمَاءِ فِى تَخْلِبُلِ اللِّحْبَةِ
ইমাম আবৃ ছাওর, হাসান ইবনে সালেহ ও দাউদ যাহেরীসহ প্রমুখ ওলামার মতে, অজু গোসল উভয় অবস্থায় দাড়ি খিলাল করা
ওয়াজিব। তাঁদের দলিল— عَتْنُ عُشْمَان (رضا) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْبَتَهُ

ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ (র.)-সহ প্রমুখ ওলামার মতে ফরজ গোসল করার সময় দাড়ি খিলাল করা ওয়াজিব। কিন্তু অজুর সময় তা ওয়াজিব নয়।

গোসল করার সময় দাড়ি খিলাল করা ওয়াজিব হওয়ার দলিল—

١. قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنْ كُنْيُتُم جُنْبًا فَاظَّهُرُواْ.

٢ . أَنَّهُ عَلَبْهِ السَّلَامُ قَالَ تَخْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبْلَغُوا النَّسْعَرَ وَأَنْفُوا الْبَسَر.

অজুর সময় দাড়ি খিলাল করা সুনুত হওয়ার দলিল—

١ . عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوضَّأَ أَخَذَ كَنَّا مِنْ مَاءٍ فَادَّخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلُ بِهِ لِحْبَتَهُ . (رُواهُ ابَوْدَاوَدَ)

وَعُرْدِكِ الْمِنْ فَعُسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى عَلِيثًا تَسُوضًا فَعُسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى عَلِيثًا تَسُوضًا فَعُسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى اَنْقَاهُ مَا ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلِثًا وَغُسَلَ وَجُهَهُ ثَلْثًا وَغُسَلَ وَجُهَهُ ثَلْثًا وَغُسَلَ وَجُهُهُ ثَلْثًا وَخُسَلَ وَجُهَهُ ثَلْثًا فَوْرَاعَيْهِ ثَلْثًا وَمُسَعَ بِرَأْسِهِ مَثَرةً ثُمَّ قَلَم فَي وَلَا عَيْهِ اللَّي الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَلَم فَكَ فَا مَعُودِهِ فَشَرِبَهُ وَهُو قَائِمُ فَا خَدَد فَضَلَ طُهُودٍه فَشَرِبَهُ وَهُو قَائِمُ فَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَرَالًا اللهِ عَلَيْهُ . رَوَاهُ البَّتِرُمِ فَي فَانَ مُ اللهَ عَلَيْهُ . رَوَاهُ البَّسَانَةُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ . رَوَاهُ البَّتَرُمِ فِي اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّ

৩৭৬. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আবৃ হাইয়্যাহ (র.)

বলেন, আমি হযরত আলী (রা.)-কে অজু করতে দেখেছি যে, প্রথমে তিনি করদ্বয় [হাতের কজি পর্যন্ত] ধৌত করে পরিষ্কার করে নেন। অতঃপর তিনি তিনবার কুলি করেন এবং তিনবার নাকে পানি দেন। এরপর তিনবার মুখমণ্ডল ও তিনবার করে উভয় হাত [কনুই পর্যন্ত] ধৌত করেন। অতঃপর একবার মাথা মাসাহ করেন। তারপর টাখনা গিরা পর্যন্ত উভয় পা ধৌত করেন। এরপর দাঁড়ান এবং অজুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় তা পান করেন। অবশেষে তিনি বলেন, আমি আমার আগ্রহ হলো যে, রাস্লুল্লাহ —এর অজু কিরূপ ছিল তা তোমাদের দেখাই। –িতিরমিয়ী ও নাসায়ী।

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

তিনি অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করেন: ইমামগণ এ কথার উপর একমত যে, অজুর অবশিষ্ট পানি এবং যমযম কুপের পানি দাঁড়িয়ে পান করা মোস্তাহাব। যমযমের পানি যে বরকতময় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর 'অজু করা' একটি ইবাদত। সুতরাং তার অবশিষ্ট পানির মধ্যে বরকত নিহিত আছে, কাজেই আদব ও শিষ্টাচারের প্রেক্ষিতে উভয় পানি দাঁড়িয়ে পান করা উচিত। নবী করীম ক্রিউও এভাবে দাঁড়িয়ে পান করেছেন।

وَعَرِيْكِ عَبْدِ خَيْدٍ قَالَ نَحْنُ اللهُ عَلَيْ حِيْنَ تَوضًا أَ اللهُ عَلِيِّ حِيْنَ تَوضًا أَ فَا اللهُ عَلِيِّ حِيْنَ تَوضًا أَ فَا دَخَلَ يَسَدَهُ اللهُ مَنْ فَمَلاً فَسَمَ فَا مَنْ مَثَرَاتٍ ثُمَّ اللهُ مَنْ مَثَرَاتٍ مُثَلًا اللهُ اللهُ وَرُهُ . رَوَاهُ الدَّارِمِثَى اللهُ اللهُ المُعَلَى اللهُ اللهُ

৩৭৭. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত আবদু খায়ের (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা বসে দেখছিলাম হযরত আলী (রা.) অজু করছেন, অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাত পানির মধ্যে প্রবেশ করালেন এবং মুখ ভরে পানি দারা কুলি করলেন, আর নাকে পানি দিলেন। অতঃপর বাম হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করলেন, এভাবে তিনি তিনবার করলেন, এরপর বললেন, যে ব্যক্তি রাস্লুল্লাহ —এর অজু দেখতে আগ্রহ করে সে যেন দেখে যে, এটাই তাঁর [রাস্লুল্লাহর] অজু। –[দারেমী]

وَعَرْكِ عَبْدِ السَّهِ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَسَالُ رأَيْتُ رَسُسُولُ السُّلِهِ عَلَيْهُ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَنْقٍ وَاحِدٍ فَعَلَ ذُلِكَ ثَلْثًا . رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ وَالِتَّرُمِذِيُّ

৩৭৮. অনুবাদ: হযরত আপুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ — - কে দেখেছি যে, তিনি এক অঞ্জলি পানি দ্বারা কুলি করেছেন এবং নাকে পানি দিয়েছেন। এভাবে তিনি তিনবার করেছেন। – আবু দাউদ ও তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আইবাদীসের ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, এক কোষ পানি দ্বারা কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া জায়েজ আছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) উক্ত হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করে বলেন যে, এক কোষ পানি দ্বারা কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া উত্তম, হানাফীগণ এরূপ করাকে উত্তম মনে করেন না; বরং জায়েজ হওয়া সাব্যস্ত করেন। কেননা, হয়ত রাস্লুল্লাহ জায়েজ প্রমাণের জন্য কিংবা পানির স্বল্পতার কারণে এরূপ করেছেন।

وَعَنْ ٢٧٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ التَّنْدِيَ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ التَّنْدِي عَلَيْهُ مَسَعَ بِرَ أُسِه وَأُذُنَبْهِ بَالطَّنِهِ مَا بِالسَّبَابَتَيْنِ وَظُاهِرِهِ مَا بِالشَّبَابَتَيْنِ وَظُاهِرِهِ مَا بِالْهَامَيْدِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُ

৩৭৯. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [অজুর সময়] মাথা মাসাহ করেছেন এবং দু'কান মাসাহ করেছেন। তবে কানের অভ্যন্তরভাগ দুই তর্জনি [শাহাদাত] অঙ্গুলি দ্বারা এবং বাহিরের দিক দুই বৃদ্ধান্তুল দ্বারা। –[নাসায়ী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লেখ্য অজুর সম্ময় কর্ণদ্বয় মাসাহ করার পদ্ধতি হলো, কানের অভ্যন্তর ভাগ তর্জনি দ্বারা আর বহির্ভাগ বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা মাসাহ করতে হবে। وَعُرنِكِ السُّرِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذً ارضَ انْتُهَا رَاتِ السُّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذً أَنَّهَا رَاتِ النَّبِيتَى عَلِيَّ يَتَوَضَأُ قَالَتْ فَمَسَح رَاْسَهُ مَا اَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا اَدْبَرَ وَصُدْ غَبْهِ وَ اُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَفِي رِوايَةٍ النَّهُ تَوضَا فَادْخَلَ اِصْبَعَيْهِ فِيْ جُحْرِي التَّرْمِذِي التِرْمِذِي التِرْمِانِةَ النَّانِ مَاجَةَ الثَّانِبَةَ

অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ ত্রু অজু করলেন, অতঃপর [মাসাহের সময়] তাঁর দু'আঙ্গুল দু'কর্ণ কুহরে প্রবেশ করালেন। —[আবু দাউদ, তিরমিযী। প্রথম রেওয়ায়াতটি উল্লেখ করেছেন। আর আহমদ ও ইবনে মাজাহ দ্বিতীয়টি]

وَعَنْ ٢٨٠ عَبْدِ السَّدِ بِسُنِ زَيْدٍ (رض) اَنَّهُ رَاى السَّدِبتَى ﷺ تَوضَّاً وَانَّهُ مَسَسَحَ رَأْسَهُ بِسَمَاءٍ خَدْرِ فَحْدِلِ يَدَدْدِ . رَوَاهُ السَّرْمِذِيُّ وَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مَعَ زَوَائِدَ.

৩৮১. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম ক্রা নকে অজু করতে দেখেছেন, তিনি তাঁর মাথা তাঁর হাতের উদ্ধৃত পানি ছাড়া নতুন পানি দ্বারা মাথা মাসাহ করেছেন। –[তিরমিযী] তবে ইমাম মুসলিম কিছু বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- दानीत्मत्र राज्या : ইমাম শাফেয়ী (র.)-সহ কিছু সংখ্যক ইমামের মতে মাথা মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নেওয়া আবশ্যক, ভিজা হাত দ্বারা মাসাহ করলে অজু হবে না। তাঁদের দলিল উপরোল্লিখিত হাদীস।

وَضُوءَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اَمَامَةَ (رض) ذَكَرَ وَضُوءَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى قَالَ وَكَانَ يَهُ مَسَعُ الْمَاقَبُ نِ وَقَالَ الْأَذُنَانِ مِنَ السَّراشِ . رَوَاهُ الْمُنَ مَاجَةَ وَابَوْ دَاوْدَ وَالسِّيرُمِ فِي وَذَكَرَا الْمُن مَاجَةَ وَابَوْ دَاوْدَ وَالسِّيرُمِ فِي وَذَكَرَا قَالَ حَمَّادً لاَ اَدْرِى الْاُذُنانِ مِنَ الرَّاشِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

৩৮২. অনুবাদ: হযরত আবৃ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ এর অজু সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্ষুর দুই কোণকেও মর্দন করতেন, আর তিনি বলেন, কর্ণদ্বয় হলো মাথার অন্তর্ভুক্ত।

—[ইবনে মাজাহু, আবৃ দাউদ ও তিরমিযী]

তবে ইমাম আবৃ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসের অপর রাবী হামাদ (র.) বলেছেন যে, "কর্ণদ্বয় মাথার অন্তর্ভুক্ত" এই কথাটি আবৃ উমামার কথা, নাকি রাসূলুল্লাহ ক্রিএর কথা, তা আমার জানা নেই।

এর বিশ্লেষণ : مَاقُ শব্দটি مَاقُ -এর দ্বিচন, এর অর্থ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ রয়েছে—

- আল্লামা তুরপুশতী (র.) বলেন, নাকের সংলগ্ন চোখের কোণকে 
   বলে।
- ২. কিতাবুল জাওহারী নামক গ্রন্থে আছে যে, নাকের এবং কানের নিকটস্থ চোখের উভয় কোণকে এট বলা হয়। রাসূলুল্লাহ আজু করার সময় এ উভয় কোণকে ধৌত করতেন। কেননা, এ স্থানদ্বয়ে চোখের ময়লা জমে থাকে, তাতে পানি প্রবেশ করানোর জন্য রাসূলুল্লাহ আছু খুব রগড়িয়ে ধৌত করতেন। আল্লামা তীবী একে মোস্তাহাব হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

- पू' तकप शत । यथा عَطْف ने वत नाचा : এ वाकाणित عَطْف मू' तकप शत । यथा

- এটা যদি পূর্ববর্তী । এর উপর আতফ হয়, তখন তা হবে রাবী আবূ উমামার নিজস্ব উক্তি।
- ২. আর যদি তার আতফ ঠাট -এর সাথে হয়, তখন হবে রাসূলুল্লাহ এর বাণী। এ সন্দেহের কারণে ইমাম আবৃ দাউদ ও ইমাম তিরমিয়ী (র.)-বলেন, এ হাদীসের অপর বর্ণনাকারী হাম্মাদ (র.) সংশয়ের বশবর্তী হয়ে বলেছেন, আমি জানি না, এটা কার উক্তি, আবৃ উমামার, না রাসূলুল্লাহ ক্রি-এর।

وُعَنْ حَكْمَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ الْبِيهِ عَنْ الْبِيثُ الْسَيْ الْسَيْ الْسَيْ الْسَيْ الْسَيْ الْسَي الْسَيْ الْسَي الْسَي الْسَيْ الْسَاء وَالْسَالُهُ عَنِ الْوَضُوء فَارَاهُ فَلَمَنْ الْدُوضُوء فَالَا هُكَذَا الْدُوضُوء فَالَا هُكَذَا الْدُوضُوء فَالَا فَعَدْ السَاء وَتَعَدّى وَظَلَمَ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابِنُ مَاجَةً وَرَوَى ابْنُ مَاجَةً وَرَوَى

৩৮৩. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনে শু'আইব (রা.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতামহ বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ

-এর নিকট এক বেদুঈন এসে অজু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, রাসূলুল্লাহ তাঁকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনবার করে ধৌত করে দেখালেন। অতঃপর বললেন, অজু এরূপই। যে ব্যক্তি এর উপর বাড়ায় সেমন্দ করে, সীমা অতিক্রম করে এবং জুলুম করে।

-[নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এই তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই তিনটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। যথা—

- 🛮 🍒 🚄 -এর অর্থ হলো শরিয়তের নিয়ম-নীতি অনুসরণের পরিপন্থি মন্দ কাজ করা।
- 🛮 تَعَدَّى অর্থ– শরিয়তের ব্যাপারে সীমালজ্মন করা আর فُلْم অর্থ– ছওয়াব কম প্রাপ্তির ব্যাপারে স্বীয় আত্মার উপর অবিচার করা ইত্যাদি।

আন্ওয়ারুল মিশকাড (১ম খণ্ড) – ৫১

وَعُرْفِكِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ إِبْنَهُ يَقُولُ اللّهُ مَّ إِنِّى الْمُغَفَّلِ السَّلُكُ الْقَصْرَ الْأَبْيْضَ عَنْ يَمِيْنِ الْجُنَّةِ قَالَ اَى بُنَتَى سَلِ اللّهَ الْجَنَّنَةَ وَتَعَوَّذُ بِهِ مِنَ النَّادِ فَانِتَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ مِن النَّادِ فَانِتَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ مِن النَّادِ فَانِتَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مِن النَّادِ فَانِتَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْمُعَةِ قَوْمُ يَعَدُونَ فِى هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَوْمُ يَعَدُونَ فِى النَّطُهُ وَ وَالدُّعَاءِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابُنُ مَاجَةً

৩৮৪. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একদা তাঁর পুত্রকে এই বলে দোয়া করতে শুনলেন — "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাতের ডান দিককার সাদা প্রাসাদটির প্রার্থনা করছি।" তখন তিনি [আব্দুল্লাহ] বললেন, হে পুত্র! তুমি আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা কর এবং দোজখ হতে মুক্তি চাও। কেননা, আমি রাস্লুল্লাহ ক্রি-কে বলতে শুনেছি যে, অচিরেই এই উন্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবে, যারা পবিত্রতা অর্জনে এবং দোয়া প্রার্থনায় বাড়াবাড়ি করবে। – আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্য

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحُدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা: সাহাবী হযরত ইবনে মুগাফফাল (রা.) হতে তাঁর পুত্রকে জান্নাতের নির্দিষ্ট স্থানের জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, তা হলো নবীগণের জান্নাতের বাসস্থান। অথবা, সে নিজে যে আমল করে তাতে সে উক্ত জান্নাতে যাওয়ার উপযোগী হতে পারবে না সূতরাং এমন অসম্ভব আশা করা সীমা লচ্ছানের নামান্তর। অথবা, এ ধরনের আকাজ্ফা আদবের খেলাফ। অথবা, এ জন্য নিষেধ করেছেন যে, হয়তো সে এমন এক জান্নাতের আশা করছে, অথচ তার তাকদীরে রয়েছে এর বিপরীত একটি বেহেশত।

এর ব্যাখ্যা : পবিত্রতা অর্জনে বাড়াবাড়ি করার অর্থ হলো– অজ্-গোসলে অকারণে পানির অপচয় না করা, শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বারবার অঙ্গ ধৌত করা, অথবা মাসাহের স্থলে ধৌত করা।

আর দোয়ায় বাড়াবাড়ি করা হলো, লোক দেখানো দীর্ঘ মুনাজাত করা, নানাবিধ ভনিতার আশ্রয় গ্রহণ করা, অথবা মাসন্ন দোয়াসমূহ বাদ দিয়ে ছন্দপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে দোয়া করা। অবশ্য অন্তরের আবেগ তাড়িত হয়ে কাব্যছন্দে মুনাজাত করা নিষেধ নয়। তথাপি মাসনুন দোয়া পরিত্যাগ করা ঠিক নয়।

وُعَنْ اللّهِ عَلَيْهِ الرضا عَنِ النّبِيّ عَلَيْهِ (رضا عَنِ النّبِيّ عَلَيْهُ قَالَ إِنَّ لِلْهُ صُنُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْهُ الْهُ لَكُ الْهُ الْهُ الْهَانُ فَاتَّ قُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ . رَوَاهُ التّبْرمِذِيُّ هٰذَا التّبْرمِذِيُّ هٰذَا التّبْرمِذِيُّ هٰذَا التّبْرمِذِيُّ هٰذَا حَدِيثُ عَرِيْبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ عِنْدُ الْهُلِ الْحَدِيثِ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ اَحَدًا اَسْنَدَهُ غَيْرُ خَارِجَةَ وَهُو لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ اَصْحَابِنَا .

৩৮৫. অনুবাদ: হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) নবী করীম হতে বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— অজুর [মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার] জন্য একটি শয়তান আছে, তাকে "ওলাহান" বলা হয়; কাজেই তোমরা [অজু করার সময়] পানির ওয়াসওয়াসা হতে বেঁচে থাকো। –[তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ্]

ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন, এই হাদীসটি গরীব। হাদীসবিদদের নিকট এর সনদ শক্তিশালী নয়। কেননা, এটি খারিজা ইবনে মুসাব ব্যতীত অন্য কেউ মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। অথচ তিনি মুহাদ্দিসদের নিকট রাবী হিসাবে সবল নন।

ত্তে নির্গত। এটি صِفَتُ -এর সীগাহ। মাসদারের অর্থ হলো—জানশূন্য হওয়া, অস্থির হওয়া। এটা এমন শয়তানের নাম যে অজুর মধ্যে ধোঁকা দেয়। সে শুধু অজুর মধ্যে ধোঁকা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত। সে অজুকারীকে অস্থিরতার মধ্যে ফেলে দেয়। ফলে সে অজুকারী হাতমুখ বা পা কতবার ধৌত করল বা আদৌ ধৌত করল কি নাং কিংবা অঙ্গ প্রত্যাক্ষ পানি পৌছেছে কিনাং নানা প্রকার সংশ্রের মধ্যে নিপতিত হয়। এরপ ধোকা হতে বাঁচার জন্য রাসূল

وَعَرْ ٢٨٦ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ (رض) مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ (رض) قَالَ رَأَبُتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ إِذَا تَسَوَضَا مَسَحَ وَجْهَهُ بِطُرْفِ ثُوْبِهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ

৩৮৬. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি কলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ক্রি-কে দেখেছি যে, যখন তিনি অজু করতেন তখন নিজের কাপড়রে কিনারা (পার্শ্ব) দিয়ে [নিজের] মুখমণ্ডল মুছতেন। –[তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: जज्ज श्व त्वापा प्रवेद सम्माद उनामात विवास स्वाप्त मण्डिं। أَخْتِلَاثُ الْعُلَمَاءِ بِاسْتِعْمَالِ الْمِنْدِيْلِ بَعْدَ الْوَضُوءِ ज्य श्व श्व श्व श्व त्व त्व स्वाप्त स्व

٣ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ (رض) أَنْهُ عَلَيْهِ السُّلَامُ أَتَى بِالْمِنْدِيْلِ فَلَمْ يَمْسَعْ بِهِ بَلْ مَسَعَ نِبَدِهِ .

(رحا) وَسُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ (رحا) : عَذْهَبُ حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ وَاٰنَسٍ وَعُثْمَانَ (رضا) وَسُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ (رحا) وَالشَّوْرِيِّ (رحا) وَالسَّوْرِيِّ (رحا) وَالسَّوْرِيِّ (رحا) وَالسَّوْرِيِّ (رحا) وَالسَّوْرِيِّ (رحا) وَالسَوْرِيِّ (رحا) وَالسَّوْرِيِّ (رَحِيْ (رحا) وَالسَّوْرِيِّ (رَحِيْ (رحا) وَالسَّوْرِيِّ وَالْمَالِيَّ وَالْمَالِيِّ وَالْمِوْرِيِّ (رَحِيْ (رحا) وَالسَّوْرِيِّ (رَحِيْ (رحا) وَالسَّوْرِيِّ (رَحِيْ (رحا) وَالسَّوْرِيِّ (رَحِيْ رَحِيْ (رَحِيْ (رَحِيْ

١ - عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَلِ (رضاً قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا تَوَضَّا مَسْحَ وَجْهَةً بِطُرْفِ ثُوبِهُ - (رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ)
 ٢ - وَعَنْ عَائِشَةً (رض) قَالَتْ كَانَتْ لِلتَّبِيِّ ﷺ خِرْقَة يَنْشِفُ بِهَا اعْضَاءَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

হানাফীদের মতে এটা মোস্তাহাব। কেননা, এতদসংক্রান্ত হাদীসগুলো সনদের দিক দিয়ে যদিও দুর্বল, তবু ' ফজিলতের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা জায়েজ।

- আমর ইবনে আবী লাইলার হাদীসের জবাব : ٱلْجَوَابُ عَنْ ٱدِلَّةِ الْمُخَالِفِيْنَ

- ১. তাঁর প্রথম হাদীস সম্পর্কে ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, এটি দুর্বল হাদীস।
- ২. দ্বিতীয় হাদীসের জবাব হলো, পানি না মোছলেও তা শুকিয়ে যাবে, সূতরাং ওজনের বেলায় তা মোছা না মোছার ভিন্ন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।
- ৩. হযরত মাইমুনা (রা.)-এর হাদীসের জবাব হলো, অজুর পানি না মোছাও যে বৈধ, তা বুঝানোর জন্য রাসূল হ্রু মোছেননি। পরিশেষে বলা যায় যে, অজুর পরে হাত মোছা না মোছা উভয়ই প্রকার আমলই রাসূল হ্রু হতে বিদ্যমান রয়েছে।

وَعَرْ ٢٨٧ عَائِشَةُ (رض) قَالَتُ كَانَتْ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ خِرْقَةٌ يَنْشِفُ بِهَا كَانَتْ لِرَسُولُ اللّهِ عَلَيْ خِرْقَةٌ يَنْشِفُ بِهَا اعْضَائَهُ بَعْدَ الْمُوضُوءِ - رَوَاهُ الرَّقْرُمِذِيُ وَلَا الْعَدْمِذِيُ وَلَا الْعَدْمِ وَلَا الْعَلَائِمِ وَلَا الْعَلَامِ وَلَا الْعَلَامِ وَلَا الْعَدِيْثِ . مُعَاذِ الرَّاوِي ضَعِيْفُ عِنْدَ اَهْلِ الْعَدِيْثِ .

৩৮৭. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ——-এর এক খণ্ড কাপড় ছিল, যা দ্বারা তিনি অজু করার পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুছে ফেলতেন।
—[তিরমিযী] কিন্তু তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীস সবল নয়। বর্ণনাকারী আবু মুআয মুহাদ্দিসীনদের নিকট দুর্বল অর্থাৎ, নির্ভরযোগ্য ননা।

### र्जेय वनुत्रक : إَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَرْضِكَ ثَابِتِ بْنِ اَبِيْ صَفِسَّيةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِيْ جَعْفَر هُوَ مُحَمَّدُنِ الْبَاقِرُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِيْ جَعْفَر هُوَ مُحَمَّدُنِ الْبَاقِرُ حَدَّثَكَ جَابِرُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ تَوضَّا مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَبْنِ مَرَّتَبْنِ وَثَلْعًا ثَلْقًا قَالَ نَعَمْ. وَمَلْعًا ثَلْقًا قَالَ نَعَمْ. وَمَا لَقًا ثَلْقًا قَالَ نَعَمْ.

৩৮৮. অনুবাদ: হযরত ছাবেত ইবনে আবৃ সাফিয়্যাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার শিক্ষক] আবৃ জাফর মুহামদ বাকের [ইবনে যয়নুল আবেদীন]-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে কি হযরত জাবের (রা.) এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম অজু করেছেন একবার একবার, দু'বার দু'বার এবং তিনবার, তিনবার করে? [অর্থাৎ অজুর অঙ্গসমূহ এভাবে ধৌত করেছেন] তিনি জবাবে বললেন, হাঁ। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रामीत्मित राभिणा: অজুর অঙ্গসমূহ একবার ধৌত করা ফরজ, আর তিনবার ধৌত করা সুনুত। রাসূল যথন একবার ধৌত করেছেন তখন তিনি ফরজের উপর আমল করে উদ্মতকে দেখিয়েছেন, আর দু'বার করে ধুয়ে জায়েজের উপর আমল করেছেন। আর যখন তিনবার ধৌত করেছেন তখন সুনুত পদ্ধতি শিক্ষা দান করার লক্ষ্যে করেছেন। তাই সাব্যস্ত হলো যে, অজুর অঙ্গসমূহ একবার ধৌত করা ফরজ, দু'বার ধৌত করা জায়েজ, আর তিনবার ধৌত করা সুনুত। বিনা প্রয়োজনে তিনবারের বেশি ধৌত করা মাকরহ।

وَعَرِفِكَ عَبْدِ السَّهِ بُنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ إِنَّ رَسُولَ السَّهِ عَلَى تُوضَاً مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ هُو نُورٌ عَلَى نُورٍ .

৩৮৯. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ অজু করলেন দু'বার করে [অর্থাৎ অজুর অঙ্গসমূহ দু'দুবার করে ধুইলেন] এবং বললেন এটা আলোর উপর আলো। –[রাযীন]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আজুর অঙ্গসমূহ দু'বার ধৌত করে বলেছেন যে, এটা আলোর উপর আলো। এর ব্যাখ্যায় আল্লামা তীবী (র.) বলেন, মহানবী আত্ম এটা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে,আমার উদ্মতগণ অজুর প্রতি বেশি যত্নবান হওয়ার কারণে কিয়ামতের ময়দানে উজ্জ্বল হস্তপদবিশিষ্ট হবে। অথবা এর অর্থ হলো– ফরজের উপর সুনুত তথা প্রথমবার ধোয়া ফরজ আর দ্বিতীয়বার ধোয়া সুনুত। ফরজ এবং সুনুতকে রূপকভাবে আলো বা নূর বলা হয়েছে।

وَعَرْفِكَ عُشْمَانَ (رض) قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى تَعَرَضًا ثَلُثًا ثَلُثًا وَقَالَ مَسُولَ اللَّهِ عَلَى تَعَرَضًا ثَلُثًا ثَلُثًا وَقَالَ الْهَذَا وُضُوبً وَصُوبُ الْاَنْدِيبَاءِ قَبْلِي وَ وُضُوبُ الْاَنْدِيبَاءِ قَبْلِي وَ وُضُوبُ الْاَنْدِيبَاءِ قَبْلِي وَ وَضُوبُ إِنْراهِ مِنْدَ مَ رَوَاهُ مَا رَذِيْنُ وَالنَّنَووِيُّ ضَعْفَ الثَّانِي فِي شَرْح مُسْلِمٍ.

৩৯০. অনুবাদ: হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রু অজু করলেন তিন তিনবার
করে অতঃপর বললেন, এটাই হলো আমার এবং আমার
পূর্ববর্তী নবীদের অজু এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর
অজু।–হিমাম রাযীন এটিও এর পূর্ববর্তী হাদীসটি বর্ণনা
করেছেন, কিন্তু ইমাম নববী (র.) শরহে মুসলিমে এই
দ্বিতীয় হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন]

غُرْحُ الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনবার ধৌত করা যেমন আমাদের নবী وَالْحَدِيْث حَالَا الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনবার ধৌত করা যেমন আমাদের নবী তেমনি তা হয়রত ইব্রাহীম (আ.) সহ পূর্ববর্তী নবীদেরও স্নুত, তাই অজুর সময় অঙ্গসমূহ তিনবার ধৌত করে নবীগণের স্নুত অনুযায়ী চলা উচিত।

وَعَرْوِلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ

৩৯১. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রা প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজের জন্য অজু করতেন, আর আমাদের এক অজুই যথেষ্ট যতক্ষণ পর্যন্ত, সে অজু ভঙ্গ না করে। –[দারেমী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चोनीत्मन्न रामिशा: নবী করীম প্রথম অবস্থায় প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের জন্য নতুন করে অজু করতেন। সম্ভবত এটা তাঁর জন্য ওয়াজিব ছিল। পরে তা মানসূখ হয়ে গেছে। অথবা প্রত্যেক ওয়াক্তে যে অজু করা মোস্তাহাব তা বুঝাবার জন্য করেছেন।

৩৯২. অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে হাব্বান (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে বলুন যে, আপনার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর যে প্রত্যেক নামাজে নতুন অজু করতেন, তিনি অজু অবস্থায় থাকুন বা না থাকুন। এটা তিনি কার নিকট হতে গ্রহণ করেছেন? ওবায়দুল্লাহ জবাবে বলেন, ইবনে ওমরকে [তার চাচাতো বোন] আসমা বিনতে যায়েদ ইবনে খাতাব (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা ইবনে আবু আমের আলগাসীল (রা.) [সাহাবী] তাঁকে [আসমাকে] বলেছেন- প্রথমে রাস্লুল্লাহ 🚟 -কে প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন অজু করতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, অজুর সাথে থাকুন বা না থাকুন। অতঃপর যখন এটা রাসূলুল্লাহ 🚐 -এর উপর কষ্টকর হয়ে পড়ল তখন তাঁকে প্রত্যেক নামাজের জন্য মিসওয়াক করতে আদেশ দেওয়া হলো এবং অজু ভঙ্গ হওয়া ব্যতীত অজু করার আদেশ রহিত করা হলো। হ্যরত ওবায়দুল্লাহ (রা.) বলেন, হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের এই ধারণা ছিল যে, তাঁর প্রত্যেক নামাজে অজু করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি রয়েছে, সুতরাং তিনি তা মৃত্যু পর্যন্ত পালন করেছেন।-[আহমদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ঘটনা : হযরত হান্যালা ইবনে আবৃ আমের (রা.) স্ত্রী সহবাস করার পর গোসল করার পূর্বেই ওহুদের যুদ্ধের আহ্বান ওনে তাড়াহুড়া করে নাপাক অবস্থায়ই জিহাদে যোগ দেন এবং শহীদ হয়ে যান। তারপর যুদ্ধের ময়দানে হান্যালার লাশ খুঁজে পাওয়া যচ্ছিল না। এরপর বিশ্বয়ের সহিত নবী করীম হাত্রী দেখলেন, আকাশে ফেরেশতারা তাঁকে

গোসল করায়ে দুনিয়াতে পাঠাচ্ছেন। হুজুর হুর্নিয়্রালার স্ত্রীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, তিনি গোসল
ফরজ অবস্থায় জিহাদে শরিক হয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। এ কারণে তিনি আল-গাসীল বা গাসীলুল মালায়িকা তথা
ফেরেশতাদের দ্বারা গোসলকৃত উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

وَعَرْقِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِوْ بنِ الْعَاصِ (رض) أَنَّ النَّبِتَى عَلَىٰ مَرَّ بِسَعْدِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَاهُذَا السَّرِفُ يَا سَعْدُ قَالَ اَفِى الْوُضُوْءِ سَرِفُ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَىٰ نَهْرِ جَارٍ ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةً

৩৯৩. অনুবাদ: হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম সার্দদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। তখন তিনি [সা'দ] অজু করছিলেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, হে সা'দ! এভাবে অপব্যয় কেন করছা তিনি বললেন, অজুতেও কি অপব্যয় রয়েছো রাসূল বললেন, হাঁ, যদিও তুমি প্রবহমান নদীর তীরে অবস্থান কর না কেন। –[আহমদ ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَدْثُ - হাদীসের ব্যাখ্যা : অজুর মধ্যে অপব্যয় হলো অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা। একই অঙ্গ বিনা প্রয়োজনে তিনবারের বেশি ধৌত করা অথবা অজু থাকা অবস্থায় কোনো ইবাদত মাকসূদা পালন না করে পুন: অজু করা।

وَعَرْ 10 أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ النَّبِيقَ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُطُهِّرُ جَسَدَهَ كُلَّهُ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ لَمْ يُذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ لَمْ يُظَهِّرُ إِلاَّ مَوْضَعَ الْوُضُوءِ.

৩৯৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা, ইবনে মাসউদ এবং ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ক্রা বলেছেন— যে ব্যক্তি অজু করে এবং তার সাথে আল্লাহর নাম স্মরণ করে, সে তার সমস্ত শরীরকে পবিত্র করে। আর যে ব্যক্তি অজু করে, অথচ আল্লাহর নাম স্মরণ করে না, সে শুধু অজুর স্থান পবিত্রকরণ ছাড়া আর কিছুই করে না। —[দারাকৃতনী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चानीरमत व्याच्या : किছু সংখ্যকের মতে অজুতে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। হানাফীদের মতে সুনুত। কেননা, ওয়াজিব হলে হাদীসে তা পরিত্যাগ করার কারণে অজু হবে না বলেই ঘোষণা প্রদান করা হতো, তাই উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, অজুতে বিসমিল্লাহ পড়া সুনুত। আর এটা এ জন্য পড়া জরুরি যে, তাহলে তার সমস্ত শরীর পবিত্র হয়ে যাবে।

وَعَنْ 10 فَالَ كَانَ رَافِعِ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِذَا تَوَضَّا وُضُوءَ الصَّلُوةِ حَرَّكَ خَاتَدَمَةً فِي إصْبَعِهِ. رَوَاهُمَا الكَّارَ قُطْنِيْ وَ رَوَى ابْنُ مَاجَةَ الْآخِيْرَ

৩৯৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রাহ্র যখন নামাজের জন্য আজু করতেন তখন স্বীয় আঙ্গুলের আংটিকে নাড়াচাড়া করে দিতেন। [যাতে আংটির নিচেও পানি পৌছে]। –[দারাকুতনী ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْعَدِيْث -হাদীসের ব্যাখ্যা : অজুর অঙ্গসমূহের মধ্যে যেন চুল পরিমাণও শুকনা না থাকে সেদিকে ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা এরপ শুষ্ক থাকলে অজু হয় না। সুতরাং পুরুষ যদি আংটি আর মহিলা যদি চুড়ি বা আংটি পরিহিত থাকে তবে তা অজুর সময় ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেবে।

# بَابُ الْغُسْلِ গোসলের বিবরণ

শব্দের اَلْفُسُلُ শব্দের غَيْن -এর উপর তিন রকম হরকত দিয়ে তিনভাবে পড়া যায়। যেমন-

- كُ الله الله المارة (গাইন হরফে পেশ দিয়ে) তখন শব্দটি النَّهُ على হবে । আর অর্থ হবে গোসল বা স্নান।
- ২. اَنْغَسْلُ [গাইন হরফে যবর দিয়ে] তখন শব্দটি মাসদার হবে। অর্থ– ধৌত করা।
- ৩. اَلْغُسْلُ [গাইন হরফে যের দিয়ে] তখন শব্দটি اِسَّم হিসেবে ধৌত করার বস্তু বা পানি অর্থে ব্যবহৃত হবে। কারো কারো মতে اَنْغُسْلُ গাইন হরফে পেশ দিয়ে ধৌত করা ও ধৌত করার উপকরণ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

هُو َ سَيْلَانُ - পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন هُو سَيْلَانُ ضَاءَ عَلَى الْفُسْلِ إِصْطِلَامًا अर्थाৎ, শরীরে পানি প্রবাহিত করা।

মিরকাত প্রণেতার ভাষায়— سَبْكُنُ الْمَاءِ عَلَى الْبَدَنِ بِالتَّـعْمِيْمِ بِالنِّبَّةِ वर्थाৎ, নিয়তের সাথে সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা।

এক কথায় শরীরের যেসব স্থানে পানি পৌছানো সম্ভব, এ সব স্থানে পানি পৌছানো, তবে এর সাথে নিয়তের আবশ্যকতা রয়েছে। ফরজ গোসলের সময় নিয়ত একান্ত আবশ্যক, অন্যথা গোসল বিশুদ্ধ হবে না।

আলোচ্য অধ্যায়ে কি কি কারণে গোসল ফরজ হয় এবং কি পদ্ধতিতে গোসল করতে হয় তাই আলোচিত হয়েছে।

### थथम जनुष्हित : اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

عَرْوَكِ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبُعَةِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْعُسُلُ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ . مُتَّفَقً عَلَيْهِ

৩৯৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন— যখন তোমাদের কেউ স্ত্রীলোকদের চারি শাখায় [দু'হাত ও দু'পায়ের মাঝে] বসে এবং বীর্যপাতের জন্য প্রয়াস চালায়, তখন তার উপর গোসল ফরজ হয়ে যায়; যদিও সে বীর্যপাত না করে থাকে। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَعُبِهَا الْأَرْبَعِ षात्रा উদ্দেশ্য : شُعْبَهُ শব্দটি شُعْبَهَ -এর বহুবচন, এর অর্থ হলো– শাখা-প্রশাখা । উক্ত হাদীসে شُعْبِهَا الْأَرْبَعِ أَلْاَرْبَعِ वा চার-শাখা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ বিষয়ে হাদীস বিশারদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে; যা নিম্নরপ—

১. ইবনে দাকীকুলঈদ তার গ্রন্থে বলেছেন, এর অর্থ- স্ত্রীর দু'হাত ও দু পা। আর এ অর্থ বাস্তবতার অতি নিকটবর্তী। ২. কারো কারো মতে, স্ত্রীর দু'হাত ও দু'উরু। ৩. কেউ কেউ বলেন, স্ত্রীর দু'উরু ও দু'নিতম। ৪. আবার কারো মতে, স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের পার্ম্ব। ৫. অপর একদলের মতে, স্ত্রীর দু'উরু ও জননেন্দ্রিয়ের দু'পার্ম্ব। কাজি ইয়ায (র.) ও এরূপ বলেছেন। তবে চার-শাখায় বসার অর্থ হলো– সঙ্গম করা।

مَتْى يَجِبُ الْغُسَلُ গোসল কখন ওয়াজিব হয় ? এখানে তিনটি অবস্থা হতে পারে। প্রত্যেকটি অবস্থা ও তার বিধান নিম্নে প্রদত্ত হলো–

- ১. স্বপুদোষ, সহবাস, স্পর্শ, দেখা ইত্যাদি যে কোনো কারণে বীর্যপাত হলে সকল ইমামের ঐকমত্যে গোসল ফরজ হয়।
- ২. যদি ওধু যৌনকেলী করে, কিন্তু পুরুষাঙ্গ নারীর যৌনাঙ্গের ভিতরে প্রবিষ্ট না করে। আর রেতঃপাতও না হয়, তখন কারো মতেই গোসল ফরজ হয় না।
- ৩. যদি যৌনাঙ্গে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট হয় এবং রেতঃপাত না হয় তবে এতে কিছুটা মতভেদ রয়েছে।
  দাউদ যাহেরীর অভিমত : দাউদ যাহেরী, হযরত আনাস ও কোনো কোনো সাহাবীর মতে, এ তৃতীয় অবস্থায় গোসল
  ফরজ হয় না। তাঁদের দলিল রাসূলের বাণী اِنْكَا ٱلْكَاءُ مِنَ ٱلْكَاءِ

জমন্থরের অভিমত : অধিকাংশ সাহাবী, চার ইমাম ও তাবেয়ীদের মতে, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করালে গোসল ফরজ হয় রেতঃপাত হোক বা না হোক।

رانَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ: पिन

২. হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এসেছে - الْفُسُلُ وَجَبَ الْفُسُلُ जा ছাড়া অনেক সময় বীর্য বের হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে চেতনা নাও থাকতে পারে, কাজেই এরপ অবস্থায় مَنَامُ مُسَبَّبُ مَانِمٌ -এর সূত্রে উভয়ের উপর গোসল ফরজ হয়।

প্রতিপক্ষের জবাব : اِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ হাদীসটি উবাই ইবনে কা'ব ইসলামের প্রথম যুগে বর্ণনা করেছেন, পরে এ হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে।

আবার এটাও বলা হয় যে, এ হাদীস 'স্বপ্নদোষ' সংক্রান্ত অর্থাৎ স্বপ্নদোষ হয়েছে মনে করে কেউ যদি ঘুম থেকে উঠে কাপড়ে বা বিছানায় বীর্যের কোনো চিহ্ন না দেখে তখন তার উপর গোসল ফরজ হয় না। যেমন তির্মিয়ী শরীফে ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে— إِنَّمَا الْمَا ُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْإِخْتِلاَم

وَعَنْ لِكُ اللّهِ عَلَى سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْسَاءُ مِنَ الْسَاءُ مِنَ الْسَاءِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْمُ السَّنَةِ رَحِمَهُ اللّهُ لَمَذَا مَنْسُوخُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْاحْتِلَمِ . رَوَاهُ التَّيْرُمِذِيِّ وَلَمْ اَجِدُهُ فِي الصَّحِيْحَيْن

৩৯৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন যে, পানির কারণেই পানির প্রয়োজন [অর্থাৎ বীর্যপাতের কারণেই গোসলের দরকার]। -[মুসলিম] ইমাম মহীউস সুনাহ বাগাবী (র.) বলেন- এ হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, পানির কারণেই পানির প্রয়োজন, কথাটির স্বপুদোষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ হাদীসটি ইমাম তিরমিয়ী (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে পাইনি।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِنَّمَا وَجُوبُ اِسْتِهِمَالِ الْمَاءِ أَيِ الْفُسْلُ مِنْ أَجْلِ خُرُوجٍ الْمَاءِ أَي الْمَنِيَّ

অর্থ- রেতঃপাত হলে পানি দ্বারা গোসল করা ফরজ হবে। এর পূর্বে হযরত আবৃ হুরায়রা এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত, উক্ত দুই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণিত এ হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে। وَعَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُلْ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

৩৯৮. অনুবাদ : উশ্মূল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উন্মে সুলাইম (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা আলা সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। [অতএব আমিও বলতে লজ্জা করছি না] স্বপুদোষ হলে কি স্ত্রীলোকের উপর গোসল ফরজ হয়? রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, হাা। যখন সে [জাগ্রত হয়ে] পানি [বীর্য] দেখতে পায়। এতে উন্মে সালামা (রা.) লজ্জায় মুখ ঢাকলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। মেয়েলোকদের কি স্বপ্নদোষ হয়? রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন- হাাঁ তোমার ডান হাত ধুলায় মলিন হোক। [কি আশ্চর্য] তা না হলে তার সন্তান তার সদৃশ হয় কিরূপে ? -[বুখারী ও মুসলিম] কিন্তু ইমাম মুসলিম উম্মে সুলাইমের বর্ণনায় নিম্নোক্ত কথাগুলোও উল্লেখ করেছেন : [রাসূলুল্লাহ এটাও বলেছেন—] পুরুষের বীর্য গাঢ় ও ভত্র আর মেয়েলোকের বীর্য পাতলা ও হলুদবর্ণ। উভয়ের মধ্যে যেটির প্রাবল্য হয় অথবা যেটি জরায়ুতে আগে প্রবেশ করে সন্তান তারই সদৃশ হয়।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ব্যখ্যা : উমূল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামার উক্ত উক্তির মাধ্যমে বুঝা যায় যে, তিনি মহিলাদের স্বপুদোষকে অস্বীকার করেন। এর উত্তর হলো স্বপুদোষ সাধারণত কু-চিন্তা হতে হয়ে থাকে। আর রাস্লুল্লাহ ক্রি-এর বিবিগণকে সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা বিবাহের পূর্ব হতেই এই ধরনের কু-চিন্তা হতে বিশেষ হেফাজতে রেখেছেন। তাই তিনি এ ব্যাপারে অনবহিত থাকার কারণে এরপ প্রশ্ন করেছেন।

হ্যরত উমে সালামা (রা.)-কে বলেছেন যে, তোমার ডান হাত ধুলায় মলিন হোক, এটা র্ঘারা বদদোয়া করা উদ্দেশ্য নয়? এটা একটি প্রবাদ বাক্য মাত্র। আরবের লোকেরা আশ্চর্য ও বিশ্বয়ের স্থলে এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ করে থাকে। রাসূল এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমার মতো বয়স্কা ও প্রবীণ নারীর এ বিষয়ে অনবিজ্ঞ থাকা আশ্চর্যের ব্যাপার।

وَعَنْ اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدُأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتُوضَّأُ كَمَا يَتُوضَّأُ كَمَا يَتُوضَّأُ كَمَا يَتُوضَّا كُماءِ لِلصَّلُوةِ ثُمَّ يَكُنُ بِهَا السُّولُ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُدُّ عَلَى فَيُخَلِّلُ بِهَا السُّولُ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُدُّ عَلَى

৩৯৯. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হাত যখন নাপাকীর গোসল করতে
মনস্থ করতেন তখন প্রথমে দুই হাত ধুইতেন, অতঃপর
নামাজের অজুর মতো অজু করতেন, অতঃপর আঙ্গুলসমূহ
পানিতে ডুবাতেন এবং [ভিজা হাত দ্বারা] চুলের গোড়া
খিলাল করতেন এবং দুই হাতের অঞ্জুলি ভরে তিনবার
মাথার উপর পানি ঢালতেন। এরপর শরীরের সম্পূর্ণ তুকে

আনুওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) –

رَأْسِهِ ثَلْثَ غُرَفَاتٍ بِيكَدُيْهِ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ . مُتَّفَقُّ عَلَيهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ يَبْدأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَهُمَا أَلَانَاءَ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتُوضَّأُ.

পানি প্রবাহিত করতেন।—[বুখারী ও মুসলিম] কিন্তু
মুসলিমের এক বর্ণায় আছে যে, রাস্লুল্লাহ অখন
গোসল আরম্ভ করতেন তখন পাত্রে হাত প্রবেশ করার পূর্বে
দুই হাত [কজি পর্যন্ত] ধুইয়ে নিতেন। অতঃপর ডান হাত
দ্বারা বাম হাতে পানি ঢালতেন এবং তা দ্বারা পুরুষাঙ্গ
ধুতেন, তারপর অজু করতেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : ফরজ গোসলের সময় নিয়ত সহকারে শরীরের সর্বাঙ্গে পানি পৌছানো একান্ত আবশ্যক, না হয় গোসল শুদ্ধ হবে না। চুলের গোড়ায় পানি ঠিক মতো পৌছে না বিধায় রাসূল হু চুলের গোড়া থিলাল করতেন।

৪০০. অনুবাদ : হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- [আমার খালা] উন্মূল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা.) বলেছেন, একবার আমি नवी कतीम ===- এत जना शामलत भानि ताथलाम. অতঃপর একটা কাপড় দ্বারা তাকে পর্দা করলাম। তিনি প্রথমে নিজের দুই হাতের উপর পানি ঢাললেন এবং [কজি পর্যন্ত] হাতদ্বয় ধুইলেন। অতঃপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের ওপর [কিছু] পানি ঢাললেন এবং তা দ্বারা পুরুষাঙ্গ ধুয়ে নিলেন। এরপর হাত মাটিতে মারলেন এবং তা মুছে निल्न । তারপর তা ধুয়ে निल्न এরপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং মুখমণ্ডল ও হাত [কনুই পর্যন্ত] ধুয়ে নিলেন। তারপর মাথার উপর পানি ঢাললেন এবং [সমস্ত] শরীরে পানি প্রবাহিত করলেন। তারপর তিনি সে স্থান হতে কিছু সরে গিয়ে উভয় পা ধৌত করলেন। অতঃপর আমি [পানি মুছে ফেলার জন্য] তাঁকে কাপড় দিলাম কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না; বরং তিনি হস্তদয় ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন। -[বুখারী ও মুসলিম; তবে এর শব্দগুলো বুখারী শরীফের]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

 রো.)-এর হাদীস অধিক সমর্থনযোগ্য। কেননা, তিনি হুজুরের নিত্যকার সাধারণ অভ্যাসের কথা বর্ণনা করেছেন। এপ্টিন্ধের হযরত মায়মূনা (রা.) কর্তৃক হুজুর ক্রিন্ধান কেন প্রথমাল এগিয়ে দেওয়া এটাই প্রমাণ করে যে, হুযুরের এ সময় হাত-মুখ ইত্যাদি মোছার অভ্যাস ছিল। তবে সে দিন রুমালটা কেন গ্রহণ করেননি, তার বিভিন্ন কারণ হতে পারে, যেমন কাপড়টা সাধারণতঃ অপবিত্র ছিল, এটা হযরত মায়মুনা (রা.) জানতেন না; বরং হুজুর জানতেন। অথবা গ্রীশ্বের দিন ছিল দীর্ঘক্ষণ পানির শীতলতা উপভোগ করার জন্য শরীর মোছেননি, অথবা যাওয়ার জন্য ব্যস্ততা ছিল, অথবা না মোছাও জায়েজ প্রমাণের জন্য সেদিন রুমাল গ্রহণ করেননি। কাজেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবে হানাফীদের মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

وَعَنْ الْاَنْصَادِ سَالَتِ النَّبِيَ عَلَيْهُ مِنْ الْاَنْصَادِ سَالَتِ النَّبِيَ عَلَيْهُ مِنْ أَلْاَنْصَادِ سَالَتِ النَّبِي عَلَيْهُ مِنْ أَلْمَعِيْضِ فَامَرَهَا كَبْفَ غُسلِهَا مِنَ الْمَعِيْضِ فَامَرَهَا كَبْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَ خُذِى فُرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطْهُرِى بِهَا قَالَتْ كَيْفَ اتَطَهَّرُ بِهَا فَالَتْ تَبْتَغِيْ بِهَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُثَنَّ فَاللّهُ تَبْتَغِيْ بِهَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ فَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْعُلْمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

৪০১. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আনসারীদের এক মহিলা নবী করীম -কে ঋতুস্রাবের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন. অতঃপর রাসুলুল্লাহ 🚃 তাকে গোসলের পদ্ধতি সম্পর্কে বলে দিলেন। অতঃপর বললেন, মেশকের সগন্ধিযক্ত এক খণ্ড কাপড় নিয়ে তা দ্বারা পবিত্রতা লাভ করবে। আনসারী মহিলা বলল, তার দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা লাভ করবং রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, তার দ্বারা পবিত্রতা লাভ করবে। সে পুনরায় বলল, তার দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবং রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন- সুবহানাল্লাহ [এটাও বুঝলে না!] তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, [রাসলের কথা অনুধাবন করে] অতঃপর আমি মহিলাটিকে আমার দিকে টেনে নিলাম এবং [গোপনে] বললাম, [রক্তস্রাব শেষ হলে] তা দ্বারা [যৌনাঙ্গের ভিতরটা] মুছে রক্তের দাগ দুরীভূত করবে ফিলে দুর্গন্ধও দূর হয়ে যাবে]। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غُرْحُ الْحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা: হায়েযের গোসলের পর পাক হলেও লজ্জাস্থানের ভিতর রক্তের দাগ লেগে থেকে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ ভিত্ত দাগ ও দুর্গন্ধ দূর করার জন্য একটি সুগন্ধিযুক্ত কাপড় ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, مُسْكُ -এর صُسْكُ -এর মীম-এর নিচে যের হলে অর্থ হবে– প্রসিদ্ধ সুগন্ধি মেশক, আর যদি মীমের উপর যবর হয় তবে অর্থ হবে– পশমযুক্ত পুরাতন চামড়া। তবে এখানে শেষের অর্থটি বেশি যুক্তিযুক্ত। কেননা, সে যুগে মেশক সংগ্রহ করাটা অত্যন্ত দুঃসাধ্যের ব্যাপার ছিল।

وَعَرْولِنِكَ أُمَّ سَلَمَة (رض) قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّى إِمْرَأَةَ اَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِى اَفَانَقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تُحْثِى عَلَى رَأْسِكِ ثَلْثَ حَشَيَاتٍ ثُمَّ تُفِينُ ضِيْنَ عَلَى رَأْسِكِ الْمَاءَ وَتَطْهُرِيْنَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

8০২. অনুবাদ: হযরত উন্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল! আমি আমার চুলের বেণি শক্ত করে বাঁধি, অপবিত্রতার গোসলের সময় কি আমি তা খুলে ফেলবঃ রাসূলুল্লাহ কললেন, না; বরং তুমি তোমার মাথার উপর তিন অঞ্জলি পানি ঢালবে [এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে]। অতঃপর তুমি সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করবে এবং পবিত্রতা অর্জন করবে। –[মুসলিম]

चें हामीरमत व्याच्या : ফরজ গোসল খুব ভালোভাবে করতে হয়। শরীরের সর্বাঙ্গে পানি পৌছাতে হয়। একচুল পিমাণ জায়গা শুকনা থাকলেও গোসল শুদ্ধ হয় না। কোনো পুরুষ মাথায় বেণি বাঁধলে তা অবশ্যই খুলে ধৌত করতে হয়, নতুবা গোসল শুদ্ধ হয় না।

ইবনুল মালিক বলেন, এখানে তিন সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং চুলের গোড়ায় পানি পৌছানো উদ্দেশ্য। তা একবার বা তিনবারের বেশি যা দ্বারাই হোকনা কেন, তাতে আপত্তি নেই। তবে তিনবার পূর্ণ করা সুনুত।

وَعَرْتِكِ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَّهُ يَتَوَشَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ اللَّي خَمْسَةِ اَمْدَادٍ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ بِالصَّاعِ اللَّي خَمْسَةِ اَمْدَادٍ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

8০৩. অনুবাদ: হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন— রাসূলুল্লাহ ত্রু এক মুদ অর্থাৎ, প্রায় এক
সের পানি দ্বারা অজু করতেন, আর এক সা হতে পাঁচ মুদ
[অর্থাৎ, চার থেকে পাঁচ সের] পানি দ্বারা গোসল করতেন।
—[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

बानीत्मत व्याच्या: মুদ ও সা' তৎকালীন আরবে ব্যবহৃত দু'টি পরিমাপক বস্তু, চার মুদে হয় এক সা'। আর ষাটি সা'তে এক ওয়াসাক। এক সা' এর পরিমাণ প্রায় পৌনে চার সের। এ জন্য আমরা সদকায়ে ফিতর অর্ধ সা হিসেবে আদায় করি। একসের সাড়ে বারো ছটাক বা ১ কেজি ৬০০ গ্রাম আটা বা ময়দার মূল্য। তবে আরবের বিভিন্ন গোত্রে এর কিছুটা তারতম্য ছিল। উক্ত হাদীসে রাসূল ক্রি যে অজু গোসলে কম পানি ব্যবহার করতেন, তাই বুঝানো হয়েছে।

وَعَرْفَتَ مُعَاذَةً قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ عَالَتْ عَالِتْ عَالِشَهُ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ فَيُبَادِرُنِيْ حَتَّى اَقُولُ دَعْ لِيْ دَعْ لِيْ قَالَتْ وَهُمَا جُنْبَانٍ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

808. অনুবাদ: [মহিলা তাবেয়ী] হযরত মু'আযা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন— আমি ও রাসূলুল্লাহ একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম। পাত্রটি আমার ও তাঁর মাঝে থাকত। যখন তিনি আমার আগে নিতেন, তখন আমি বলতাম, আমার জন্য পানি রাখুন।" হযরত মু'আযা (র.) বলেন, [উক্ত হাদীসে যে গোসলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে,] তখন তারা উভয়ই ছিলেন অপবিত্র। —[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মেয়েলোকের ব্যবহার সাক্রি الْإِخْتِكَانُ فِي فَضَلِ طُهُوْرِ الْمَرَأَةِ (الْمَرَأَةِ মেয়েলোকের ব্যবহার সাক্রি মতভেদ : মেয়েলোকের ব্যবহার করার পর যে উদ্ভ পানি থাকে তা দ্বারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন বৈধ কি না এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নর্গ—

كَوْمَاوُدَ الظَّاهِرِيُ : ইমাম আহমদ ও দাউদ জাহেরীর মতে, মেয়েদের ব্যবহারের পর উছ্ত পানি দ্বারা পুরুষের পরিত্রতা অর্জন করা জায়েজ নয়। তাঁদের দলিল হলো–

অর্থাৎ, নবী করীম 🚐 মেয়েলোকের ব্যবহারের পর থেকে যাওয়া উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন—

٢ . نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُودِ الْمَرَأَةِ -

হানীফা, শাফেয়ী, মালিকসহ সকল ইমামের মতে, মেয়েলোকের ব্যবহৃত উদ্বৃত্ত পানি أَمُنْفُبُ جُمْهُورِ الْأَنْسُةِ : ইমাম আবৃ হানীফা, শাফেয়ী, মালিকসহ সকল ইমামের মতে, মেয়েলোকের ব্যবহৃত উদ্বৃত্ত পানি দারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন করা জায়েজ আছে, যদিও তারা নির্জনে একাকী ব্যবহার করুক বা পুরুষের সম্মুখেই করুক।

ात्मत मिलन शत्ना— قَالَتْ عَاثِشَةُ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِن اِنَاءٍ وَاحِدِ الغ वात्मत मिलन शत्ना— ٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اِغْتَسَلَ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِيِ ﷺ فِىْ جَفْنَةٍ فَاَرَادَ النَّبِيُ ﷺ اَنْ يَتَوَضَّا مِنْهُ فَقَالَتْ كَالَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولُ اللّٰهِ إِنِّى كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ

ं জমহুরের পক্ষ হতে তাঁদের হাদীস দু'টির জবাবে বলা যায়— ইমাম বুখারীসহ হাদীসের ইমার্মগণ উক্ত হাদীসদ্বাকে যা'ঈফ বলেছেন।

অথবা, তখন মেয়েলোকের ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত পানি প্রতি পুরুষের সংশয় বা ঘৃণাবোধ থাকার কারণে এরূপ নিষেধ করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর কথা خَتَى اَنُولُ دَعْ لِيْ اَنُولُ دَعْ لِيْ اَنُولُ دَعْ لِيْ اَلْكُو وَ । হযরত আয়েশা (রা.)-এর বাক্যটির অর্থ এ নয় যে, রাসূল প্রথমে পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন, আর আয়েশা (রা.) পরে গোসল করার জন্য কিছু পানি রেখে দেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতেন; বরং বাক্যটির অর্থ এই যে, তাঁরা উভয়ই একত্রে গোসল করতেন; কিছু রাসূল গোসলের ক্ষেত্রে একটু তাড়াহুড়া করতেন। এতে হযরত আয়েশা (রা.) -এর সন্দেহ হতো যে, তাঁর গোসল সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই তিনি সব পানি ব্যবহার করে ফেলবেন কি না। আর এ জন্যই তিনি বলতেন, 'আমার জন্য পানি রাখুন' যাতে আমিও গোসল শেষ করতে পারি।

অথবা, স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশার্থে এ ধরনের উক্তি করেছেন।

وَهُمُا جُنْبَانِ -এর অর্থ : আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, আমাদের ইমামদের মতে, যদি কোনো অপবিত্র ব্যক্তি কিংবা অজুবিহীন বা ঋতুবতী মহিলা অঞ্জলি ভরে পানি উঠানোর উদ্দেশ্যে পাত্রের মধ্যে হাত প্রবেশ করায় তবে উক্ত পানি ব্যবহৃত পানি হিসেবে পরিগণিত হয় না। কেননা, এখানে পানি হাত ঢুকানোর প্রয়োজন রয়েছে। তাঁরা এতে হাদীসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। এরপর ইবনে হুমাম (র.) বলেন, পক্ষান্তরে যদি কোনো অপবিত্র ব্যক্তি তার পা বা মাথা পাত্রে ঢুকায়, তবে সেপানি ব্যবহৃত পানিতে পরিণত হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা, তখন পা বা মাথা প্রবেশ করানোর প্রয়োজন ছিল না।

# षि शे अनुएक्त : विधी वनुएक्त

عَرْفُ اللّهِ عَلَيْهَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَكَلَ وَلاَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَكَلَ وَلاَ يَذْكُرُ إِحْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَذَكُرُ إِحْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ النَّذِي يَرِى انَّهُ قَدْ إِحْتَكَمَ وَلاَ يَجِدُ بَكَلاً قَالَ لاَ غُسلَ عَكَي الْأَعْسَلُ عَلَى الْمَصْرَأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسلَ أَمُ سُلَيْمٍ هَلْ عَلَى الْمَصْرَأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسلَ قَالً تَعَمْ إِنَّ النِّسَاء شَقَائِقُ الرِّجَالِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ النِّسَاء شَقَائِقُ الرِّجَالِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَى وَابْنُ مَاجَةَ إِلَى قَالِي وَابُنُ مَاجَةَ إِلَى قَالِي قَالِي قَالِي وَابِنُ مَاجَةَ إِلَى قَالِي وَابِنُ مَاجَةَ إِلَى قَالِي وَابِهُ لاَ غُسلَ عَلَيْهِ .

8০৫. অনুবাদ: হ্যরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন— একদা রাসূলুল্লাহ ক জিজ্ঞেস করা
হলো যে, এক ব্যক্তি [জাগ্রত হয়ে বীর্যের] আর্দ্রতা পেয়েছে,
অথচ স্বপ্নদোষের কথা মনে নেই, [সে কি করে?] রাসূল
বললেন, সে গোসল করবে। আর অপর এক ব্যক্তি
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যার স্বপ্নদোষের কথা শ্বরণ
আছে, অথচ সে বীর্যের আর্দ্রতা দেখতে পাছে না, [সে কি
করবে?] তিনি বললেন, তার উপর গোসল ফরজ নয়।
এমন সময় উম্মে সুলাইম জিজ্ঞসা করলেন, যে ব্রীলোক
সেরপ দেখে তার উপরও কি গোসল ফরজে? রাস্লুল্লাহ
বললেন, হাা, ব্রীলোকেরা পুরুষদেরই ন্যায়।
—[তিরমিযী, আবু দাউদ] কিন্তু দারেমী ও ইবনে মাজাহ্
"তার উপর গোসল ফরজ নয়" পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট মাসায়েল : হাদীসানুযায়ী অনেকগুলো মাসআলা নির্গত হয়। প্রথমঃ এর দু'টি অবস্থা—

- ক. যদি পুরুষ বা নারীর ঘুম অবস্থায় স্বপুদোষের কথা স্মরণ থাকে, কিন্তু জাগ্রত হয়ে তার কোনো চিহ্ন বা আর্দ্রতা দেখতে না পায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না।
- খ. যদি কেউ জেগে আর্দ্রতা দেখতে পায়, তবে তাতে ১৪টি অবস্থা রয়েছে। যথা— ১. আর্দ্রতায় বীর্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, ২. মযী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, ৩. ওদী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। ৪. মনী বা মযী হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান হওয়া। ৫. মযী বা ওদী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া, ৬. মনী বা ওদী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া, ৭. মনী, মযী বা ওদী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া।

উপরোক্ত ৭টি অবস্থার প্রত্যেকটিতেই আবার দু'টি অবস্থা রয়েছে। তথা- (ক) স্বপুদোষের কথা স্মরণ আছে, (খ) অথবা স্মরণ নেই। এতে সর্বমোট (৭  $\times$  ২ = >8) চৌদ্দটি অবস্থা হয়।

এ চৌদ্দটি অবস্থার মধ্যে ৭টি অবস্থায় হানাফী ইমামদের সূর্বসম্মতিক্রমে গোসল করা ফরজ। সেই ৭টি অবস্থা এই—১. আর্দ্রতা মনী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং স্বপুদোষের কথা স্মরণ থাকা, ২. মনী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং স্বপুদোষের কথা স্বরণ থাকা, ২. মনী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং স্বপুদোষের কথা স্বরণ না থাকা, ৩. মযী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং স্বপুদোষের কথা স্বরণ থাকা এবং ৪. ৫. ৬ এবং ৭ নং-এর চারটি অবস্থায় স্বপুদোষের কথা স্বরণ থাকা।

আর নিম্নের চারটি অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে গোসল করা ফরজ নয় :

- ১ ও ২. ওদী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, স্বপুদোষের কথা স্মরণ আছে বা নেই।
- ৩. মযী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, কিন্তু স্বপুদোষের কথা স্মরণ না থাকা।
- 8. মযী বা ওদী সন্দেহ হওয়া, কিন্তু স্বপ্লুদোষের কথা মনে থাকা।

আর নিম্নের এ তিনটি অবস্থায় গোসল ফরজ হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে, যার বর্ণনা নিম্নে প্রদন্ত হলো—
১. যদি মযী ও মনী হওয়ার মধ্যে সন্দেহ হয়, ২. অথবা মনী ও ওদীর মধ্যে সন্দেহ হয়, কিংবা ৩. তিনটির মধ্যেই সন্দেহ হয়, এমতাবস্থায় স্বপুদোষের কথা স্মরণ না পড়লে ইমাম আবৃ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, গোসল করা ফরজ। আর ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে, গোসল করা ফরজ নয়।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন, উপরোক্ত চৌদ্দটি অবস্থাতেই গোসল করা ফরজ। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, স্বপুদোষের কথা মনে পড়ক বা না পড়ক, মনী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেই গোসল ফরজ হবে।

: प्रनी, मशी ७ खनीत मधाकात शार्थका الْفَرْقُ بَيْنُ ٱلْمَنِيْ وَٱلْمَنِيْ وَٱلْمَنِيْ وَٱلْوَدِيْ

- পুরুষ বা স্ত্রীর কামভাবের সাথে যৌনাঙ্গ হতে যে তরল পদার্থ বের হয় তাকে মনী বলে, এটা বের হওয়ার পর যৌনাঙ্গ নিস্তেজ হয়ে যায়।
- ২. কামভাবের প্রাথমিক উত্তেজনায় যে পিচ্ছিল পদার্থ বের হয় তাকে মযী বলে। এটা বের হওয়ার পর উত্তেজনা আরো বাড়ে।
- ৩. আর কামভাব ছাড়া কোনো রোগের কারণে বা বোঝা বহনের ফলে কিংবা পেশাব-পায়খানার পূর্বে যৌনাঙ্গ দিয়ে যে পদার্থ বের হয় তাকে (ودي) ওদী বলা হয়।

এর ব্যাখ্যা: মহানবী নারীগণকে পুরুষের মতো বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ স্বভাব-চরিত্রে মহিলারা পুরুষেরই মতো। কেননা, হ্যরত হাওয়া (আ.)-কে হ্যরত আদম (আ.)-এর শরীরের অঙ্গ হতেই সৃষ্টি করা হয়েছে। উভয়ের স্বভাব এক রকম হওয়ার কারণে পুরুষের যেমন নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে বীর্যের আর্দ্রতা দেখতে পেলে গোসল ফরজ হবে, তেমনি নারীরাও আর্দ্রতা দেখতে পেলে তাদের উপরও গোসল ফরজ হবে।

وَعُنهَ لَكُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ

عَلَيْ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ

الْغُسُلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ
فَاغْتَسَلْنَا ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

8০৬. অনুবাদ: উক্ত হ্যরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—যখন [পুরুষের] খতনার স্থল [স্ত্রীলোকের] খতনার স্থল অতিক্রম করে, তখন গোসল করা ফরজ। হ্যরত আয়েশা (রা.) বলেন— আমি ও রাসূলুল্লাহ এরপ করেছি, অতঃপর আমরা গোসল করেছি।—[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের পটভূমিকা : আল্লামা ইবনে হামযা লিখিত النَّيْنُ وَالتَّعْرِيْنُ الْمُوانِرُ وَالتَّعْرِيْنُ وَالتَّعْرِيْنَ وَالْمُوَالِيَّا وَالتَّعْرِيْنِ وَالْمُوانِيَّ وَالْمُوانِيَّ وَالْمُوانِيِّ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِيِّ وَالْمُوانِيِّ وَالْمُوانِيِّ وَالْمُوانِيِّ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِيِّ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِيِّ وَالْمُوانِيِّ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِيِّ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِيُّ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِيُّ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِيِّ وَالْمُوانِيِيِ وَالْمُوانِيِيِ وَالْمُولِيِيِيِيْ وَالْمُولِيِيِيْ وَالْمُوانِيِ

طِغَانً এর অর্থ : পুরুষের লজ্জাস্থানের খতনার জায়গাকে خِغَانُ আর নারীর যোনির ভগাঙ্কুরের ছেদন স্থলকে بَغْلِيْبً হয়। এখানে উভয়কে تَغْلِيْبًا খিতান বলা হয়েছে। মূলত পুরুষাঙ্গের সমুখের অংশের চামড়া কেটে খতনা করা হয় বলে একে ختان বলা হয়।

وَعَنْ لَكُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّه

8০৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক চুলের নিচে নাপাকী রয়েছে। কাজেই তোমরা চুলগুলোকে ভালোভাবে ধৌত করো এবং গায়ের চামড়ার উপরিভাগ পরিষ্কার করো। —[আবৃ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ] ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এর বর্ণনাকারী হারেছ ইবনে ওয়াজীহ বয়]বৃদ্ধ ব্যক্তি। [বয়ঃবৃদ্ধতার কারণে শৃতিশক্তি লোপ পাওয়ায়] তিনি তেমন নির্ভরযোগ্য নন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

خَرِيْثُ -হাদীসের ব্যাখ্যা : প্রত্যেক চুলের নিচে নাপাকী রয়েছে, এ কথাটির তাৎপর্য হলো নরজ হতেই শুক্র তৈরি হয়, যা শরীরের পুরো অংশে প্রবহমান। আর শুক্র ও রক্ত উভয়ই নাপাক। আর বীর্য নির্গত হওয়ার সময় সমস্ত শরীরে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, ফলে সমস্ত শরীর নাপাক হয়ে যায়। তাই শুক্র নির্গত হওয়ার পর সমস্ত শরীর ভালোভাবে ধৌত করতে হবে, একটি চুলও যেন শুকনা না থাকে।

ঠোসলের ফরজসমূহ: গোসলের ফরজ তিনটি- ১. ভালোভাবে কুলি করা, ২. ভালোভাবে নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা ৩. এবং সমস্ত শরীর মর্দন করে ধৌত করা। ইমাম মালিক (র.) শরীর মর্দন করাকে ফরজ বলেছেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, নিয়ত করা ও সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা এ দৃ'টিই গোসলের ফরজ।

وَعُن مِنْ تَركَ مَوْضَعَ شَعْرَةٍ مِنْ مَرْ وَضَعَ شَعْرَةٍ مِنْ مَرْ وَضَعَ شَعْرَةٍ مِنْ مَرْ وَضَعَ شَعْرَةٍ مِنْ مَنْ تَركَ مَوْضَعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِي فَعِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِى وَلَي اللَّارِمِي وَلَي اللَّارِمِي وَلَي اللَّالِمِي وَلَي اللَّالِمِي وَلَي اللَّالِمِي وَلَي اللَّه اللَّالِمِي وَلَي اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وَعَرْفِ عَالِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمَعْدَ الْغُسلِ . كَانَ النَّبِيُّ وَابُنُ مَاجَةَ رَوَاهُ التَّرْمِذِي وَابُودَاوَدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

80৮. অনুবাদ: হ্যরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হ্রেই ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি গোসল ফরজ হওয়ার পর একটি চুল পরিমাণ স্থানও না ধুয়ে ছেড়ে দেয় সে স্থানটিকে এরপ এরপ আগুনের শান্তি দেওয়া হবে। এ কথা শুনে হয়রত আলী (রা.) বলেন, সে সময় হতেই আমি আমার মাথার সাথে শক্রতা করেছি। সে সময় হতেই আমি আমার মাথার সাথে শক্রতা করেছি। সে সময় হতেই আমি আমার মাথার সাথে শক্রতা করেছি। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। — আবৃ দাউদ, আহমদ ও দারেমী। কিন্তু ইমাম আহমদ ও দারেমী "সে সময় হতেই আমি আমার মাথার সাথে শক্রতা করছি" কথাটি বারবার উল্লেখ করেননি।

8০৯. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– নবী করীম ক্রি গোসল করার পর [পুনরায়] অজু করতেন না। –[তিরমিযী, আবৃ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रानीत्मत राज्या: সাধারণত সুন্নত তরিকায় গোসল করলে গোসলের শুরুতে অজু করা হয়, তারপর গোসল করা হয়, তাই গোসলের পর অজুর প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া গোসলের মাধ্যমে অজুর অঙ্গসমূহ ধৌত হয়ে যায় তাই দ্বিতীয়বার অজু করার দরকার নেই। রাসূল হাই গোসলের পর অজু করতেন না।

وَعَنْهَ النَّا النَّبِيُ اللَّهُ النَّا النَّبِيُ اللَّهُ النَّبِي الْخِطْمِيِّ وَهُ وَ جُنُبُ اللَّهَ الْمَاءَ. يَجْتَزِئُ إِلَٰ لِكَ وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ. وَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ

8১০. অনুবাদ: উক্ত হ্যরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- নবী করীম ক্রিম খিতমী [এক প্রকার ঘাষ] দ্বারা নিজের মাথা ধৌত করতেন, অথচ তখন তিনি গোসল ফরজ অবস্থায় থাকতেন। এটাকেই যথেষ্ট মনে করতেন, মাথার উপর দ্বিতীয়বার পানি ঢালতেন না। –[আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : তৎকালীন আরবের লোকেরা খিতমী নামক ঘাসকে সাবানের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতেন। এটা সাবানের মতোই পরিষ্কার করে। রাস্লুল্লাহ والمحتجة ও খিতমী দ্বারা ধৌত করাকেই যথেষ্ট মনে করতেন। এরপর তিনি পুনঃ মাথা্য় পানি ঢালতেন না। এ জন্যই সাবানের পানি এবং জাফরানের পানি দ্বারা অজ্-গোসল; বৈধ। যদি তাতে তরলতা বিদ্যমান থাকে।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৫৩

عُنْ اللَّهِ يَعْلَى (رض) قُالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَالَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهُ حَيَّ سَتِيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالتَّسَتُّر فَإِذَا اغْتَسَلَ احَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ. رَوَاهُ اَبُو ْ دَاوْدَ وَالنَّسَائِيُّ وَفِيْ رِوَايَتِهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ سَتِيْرٌ فَإِذَا ارَادَ احَدُكُمْ أَنْ يَكُنْتَسِلَ

৪১১. অনুবাদ: হযরত ইয়া'লা [ইবনে মুররা] (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ 🚐 এক ব্যক্তিকে খোলা জায়গায় উলঙ্গ হয়ে গোসল করতে দেখলেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে উঠে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তৃতিবাদ ব্যক্ত করলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ অত্যন্ত লজ্জাশীল ও অন্তরালকারী। তিনি লজ্জাশীলতা ও আড়ালে থাকাকে ভালোবাসেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি খোলা জায়গায় গোসল করে তবে সে যেন নিজেকে আড়ালে রাখে অর্থাৎ পর্দা করে। -[আবূ দাউদ ও নাসায়ী] কিন্তু নাসায়ীর এক বর্ণনায় কিছু ব্যতিক্রমসহ আছে যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত পর্দাকারী। অতএব তোমাদের কেউ যদি গোসল করতে মনস্থ করে তবে সে যেন কোনো জিনিস দ্বারা নিজেকে আডাল করে নেয়।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चामीत्मत व्याच्या : খোলা জায়গায় পর্দার অন্তরাল ব্যতীত নগ্ন হয়ে গোসল করা জায়েজ নেই । তবে বস্তাবৃত شُرْحُ الْحَدَيْثِ হয়ে গোসল করাতে দোষ নেই। মানুষের দৃষ্টি পড়তে পারে এমন উনাুক্ত বা খোলা স্থানে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গোসল করা হারাম। তবে নির্জন স্থান বা গোসলখানায় নগু হয়ে গোসল করা জায়েজ আছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বস্ত্রাবৃত হয়ে গোসল করা উত্তম।

# ्रेंगि : وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ : क्षीय जनूत्व्हन

عَرْ اللَّهُ أَبُيِّ بْنِ كَعْبِ (رض) قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإسْسِلَامِ ثُمَّ نُهِي عَنْهَا . رَوَاهُ التِّرْمِيذِيُّ وَٱبُودَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

8১২. অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- পানির কারণেই পানি প্রয়োজন হয়। [অর্থাৎ গোসল ফরজ হয় বীর্যপাতের কারণেই।] এ কথাটি ইসলামের প্রথম যুগে [রেতঃপাতহীন সঙ্গমের পর গোসল না করার] অনুমতি স্বরূপ ছিল। অতঃপর তা হতে নিষেধ করা হয়েছে। -[তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : ইসলামের প্রথম যুগে তথু বীর্যপাত হলেই গোসল ফরজ হওয়ার বিধান ছিল। এমনকি شُرُحُ الْحَدِيْ সঙ্গম করার পর মনী বের না হলে গোসল ফরজ হতো না। কিন্তু পরবর্তীতে এ হুকুম রহিত হয়ে যায় এবং পুরুষাঙ্গ নারীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করলেই গোসল ফরজ হওয়ার বিধান দেওয়া হয়।

وَعُنْ الْجَاءَ مَلِيّ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيّ عَلَيْ فَقَالَ إِنِّى إِغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَصَلَّبْتُ الْفَجْرَ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَنْ الْجَنَابَةِ وَصَلَّبْتُ الْفَجْرَ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَنْ الْجَنَابَةِ وَصَلَّبْتُ الْفَجْرَ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَنْ الْجَنَابَةِ وَصَلَّبْتُ الْفَجْرَ فَرَأَيْتُ مَنْ فَا أَيْ فَقَالَ مَنْ وَلَهُ النَّهُ عَلَيْهِ مِنْ فَاجَةَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيدِكَ آجْزَاكَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

8১৩. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন- একদা এক ব্যক্তি নবী করীম এর নিকট
এসে বলল, [হে আল্লাহর রাসূল!] আমি ফরজ গোসল
করেছি এবং ফজরের নামাজ পড়েছি। অতঃপর দেখতে
পেলাম যে, এক নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌছেনি।
[এতে আমার গোসল হয়েছে কি নাং] জবাবে রাসূলুল্লাহ
বললেন, যদি তুমি তার উপর দিয়ে তোমার [ভেজা]
হাত দ্বারা মাসাহ করতে, তবে তাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট
হতো। –হিবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

غَرُّ عُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি গোসলের সময় কোনো স্থান শুকনা থেকে যায়, তবে পরে ঐ স্থান ভিজিয়ে দিলেই চলবে। এমনিভাবে নাকে পানি দেওয়া এবং কুলি করতে ভূলে গেলে পরে শুধু ঐ কাজটা করে নিলেই চলবে, নতুনভাবে গোসল করতে হবে না। উক্ত অবস্থায় যে নামাজ পড়া হয়েছে তা পুনরায় আদায় করতে হবে।

وَعُرِيْكِ ابْنِ عُسَر (رض) قَالَ كَانَتِ الصَّلُوةُ خَمْسِيْنَ وَالْغُسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَكُمْ يَزُلْ رَسُولُ اللَّهِ الصَّلُوةُ خَمْسًا الشَّوْبِ مِنَ عَصَّا الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغَسْلُ الشَّوْبِ مِنَ وَغُسُلُ الشَّوْبِ مِنَ وَغُسُلُ الشَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ مِنَ الْبَوْلِ مَنَ الْبَوْلِ مَنَ الْبَوْلِ الشَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ مَنَ الْبَوْلِ مَنَ الْبَوْلِ مِنَ الْبَوْلِ مَنَ الْبَوْلِ مَنَ الْبَوْلِ مِنَ الْبَوْلُ الْبَوْلُ مِنْ الْبَوْلُ الْبُولُ مَنْ الْبَوْلُ مِنْ الْبَوْلِ مِنَ الْلَهُ الْبُولُ مِنْ الْبَوْلُ الْبَوْلُ مِنْ الْبَوْلُ مَالِيْلُولُ الْلَهُ الْلِيْلُولُ مَالِيْلُولُ الْبَوْلُ الْبَوْلُ الْبَوْلُ الْبُولُ مَالِيْلُولُ الْبُولُ مُنْ الْلِلْلَالِيْلِ الْمُعْلِي الْلَّوْلُ الْبَوْلِ الْلَهُ الْلِيْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمِنْ الْلِيْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمِؤْلِ الْمُؤْلِ الْ

838. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— নামাজ পঞ্চাশ ওয়াজ ফরজা ছিল, নাপাকীর গোসল সাতবার করা ফরজ ছিল এবং কাপড় হতে প্রস্রাব ধোয়ার বিধানও ছিল সাতবার। [মি'রাজ রজনীতে] রাসূলুল্লাহ আল্লাহর দরবারে তা কমানোর জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন। অবশেষে নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ হয়, নাপাকীর গোসল ফরজ হয় একবার মাত্র এবং প্রস্রাব হতে কাপড় ধোয়া ফরজ হয় একবার। –[আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বরং এর অর্থ হলো – মি'রাজ রজনীতে পঞ্চাশ ওয়াজ নামাজের বিধান দেওয়া হয়েছিল। পরে রাসূল ক্রিন্দ এর প্রার্থনার কারণে তা কমানো হয়েছে। এমনিভাবে ফরজ গোসল সাতবার ছিল তথা গোসলে সাতবার ধৌত করতে হতো। তদ্রুপ কাপড়ে প্রস্রাব্র লাগলেও সাতবার ধৌত করার বিধান ছিল। রাসূল ক্রিন্দ এর মি'রাজ রজনীতে বারবার প্রার্থনার কারণে তা কমিয়ে একবার ধোয়ার বিধান নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। তবে হানাফীদের মতে, 'পাক হয়েছে' বলে প্রবল ধারণা জন্মানো পর্যন্ত ধৌত করা ওয়াজিব। কমপক্ষে তা তিনবার হতে হবে।

# بَابُ مُخَالَطَةِ الْجُنبِ وَمَا يُبَاحُ لَهُ

### অধ্যায় : অপবিত্র ব্যক্তির সাথে মেলামেশা এবং তার জন্য বৈধ কর্মসমূহ

-এর শব্দ, যা পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন, দ্বিচন ও বহুবচন সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত। শাব্দিক অর্থ হলো– طَجْنَابَةُ হলো الْجُنَابَةُ অর্থাৎ, লোকটি অপবিত্র হয়েছে। এর الْجُنَابَةُ হলো عَلْجُنَابَةُ তথা অপবিত্রতা। এটি 🚅 মূলধাতু হতে নির্গত। যার অর্থ হলো- الْبُعْدُ বা দূরীভূত হওয়া। যেহেতু অপবিত্র ব্যক্তিকে পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত নামাজসহ অন্যান্য ইবাদত হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়, তাই একে اَلْجَنَايَةُ বলা হয়েছে। ইসলামপূর্ব যুগে লোকেরা ঋতুবতী ও প্রসৃতি স্ত্রীদের সংস্থাব হতে দূরে থাকত। কিন্তু ইসলাম একে অনুচিত ঘোষণা করেছে : বরং ঋতুবতী ও প্রসূতি নারীর সাথে উঠা-বসা, চলা-ফেরা, কথা-বার্তা, খাওয়া-দাওয়া, কোলাকুলি ইত্যাদি সব কাজ বৈধ। এমনকি সঙ্গম হতে সংযমে সক্ষম হলে একই বিছানায় তার সাথে রাত যাপনও বৈধ। এমনিভাবে জুনুবী ব্যক্তির সাথেও উল্লিখিত সকল কর্ম বৈধ।

🕨 আল্লামা সিন্দী (র.) বলেন, মু'মিন ব্যক্তি জানাবাত অর্থাৎ, গোসল ফরজ হওয়ার কারণে এমন অপবিত্র হয় না যে, তার সাথে উঠা-বসা, কথা-বার্তা বন্ধ করে দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, নাজাসাত মোট পাঁচ রকম। যথা—

- ا كَارِضِيَّةٌ مَرْنَى اللهِ الله
- । থেমন- পেশাব نَجَاسَةً حَقِيقِيَّةً عَارِضِيَّةً غَيْر مَرْبِيِّي র্এ দু'টি হতে পবিত্রতা হলো উভয়টিকে ধৌত করে পরিষ্কার করা।
- ৩. হাঁহাঁহাঁহাঁহাঁহাঁহাঁহান শৃকর। এটা পবিত্র করার কোনো ব্যবস্থা নেই।
- अ عَنَابَة عَنَابَة وَ الْمَسْوِلِ अ श्रिक शांत्रन वा छाया मूर्राय माधारा भविव्यं अर्जन कता याय । وَخَنَابَة عَنَابَة حَقِيْقِيَّة ذَاتِيَة بُدُنِيَة الْمُسْوِلِ यमन نَجَاسَة أُوتِيَة كُمُمِيَّة إُعْتِقَادِيَّة .
   عَجَاسَة الْمُشْوِلِ यमन نَجَاسَة أُوتِيَة كُمُمِيَّة إُعْتِقَادِيَّة .
- একজন জুনুবী বা ঋতুবতী নারীর সাথে কি পর্যায়ের মেলামেশা বৈধ, আলোচ্য অধ্যায়ে সে সংক্রান্ত হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে

# थेथम অनुष्टिम : विश्रम

عَرْ 12 أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالُ رُسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَنَا جُنْبُ فَاكُو بِبَدِيْ فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتِّي قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأْتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَـَاعِكُ فَـُقَـالُ أَيْسَ كُنْتَ يِـا أَبِـا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ

৪১৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমার সাথে রাসুলুল্লাহ 🚟 -এর সাক্ষাত হলো, তখন আমি গোসল ফরজের অবস্থায় ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন, অতঃপর আমি তাঁর সাথে চলতে থাকলাম। অবশেষে তিনি একজায়গায় বসলেন। তখন আমি চুপি চুপি সরে পড়লাম এবং [নিজের] বাসস্থানে এসে গোসল করলাম। অতঃপর পুনরায় তাঁর খেদমতে হাজির হলাম। তখনও তিনি [সেখানে] বসেছিলেন। তিনি বললেন, হে আবৃ হুরায়রা ! এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি তাঁকে ব্যাপারটি বললাম। শুনে তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ ! কি আশ্চর্য ! মু'মিন তো [কখনো] অপবিত্র হয় না।

هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيّ وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ وَزَادَ بَعْدَ قُولِهِ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ لَقِيْتَنِیْ وَزَادَ بَعْدَ لَقِيْتَنِیْ وَانَا جُنُبُ فَكُرِهْتُ أَنْ الْجَالِسَكَ حَتّٰی اَغْتَسِلَ وَ كَذَا الْبُخَارِیِّ فِیْ رِوَایَةٍ اُخْری.

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

وَا الْمُوْمِنَ لَا يَنْجُسُ وَا الْمُوْمِنَ لَا يَنْجُسُ وَا الْمُوْمِنَ لَا يَالُمُوْمِنَ لَا يَنْجُسُ وَا الْمُوْمِنَ لَا يَالُمُوْمِنَ لَا يَالْمُوْمِنَ لَا يَالْمُوْمِنَ لَا يَالْمُوْمِنَ لَا يَالْمُوْمِنَ لَا يَالْمُوْمِنَ لَا يَالْمُوْمِنَ لَا يَالْمُوْمِنِ لَا يَالْمُوْمِنِ لَا يَالْمُوْمِنِ لَا يَالْمُوْمِ وَالْمُوا الْمُوا الْمُ

শরীরের পবিত্রতা মু'মিনের জন্য নির্দিষ্ট না কাফিরও এর অন্তর্ভুক্ত : আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত বিধানটি শুধু মু'মিন বান্দার জন্য নির্দিষ্ট নয়, এতে কাফিররাও অন্তর্ভুক্ত । আর আল্লাহর বাণী—
এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে— কাফিররা নিজেদের খারাপ আকীদা ও মন্দ বিশ্বাসের কারণে বিধানগত অপবিত্র । কুর্ফরির দক্তন তাদের শরীর অপবিত্র নয় । হাদীসে বর্ণিত আছে, সুমামা ইবনে উসাল ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূল তাঁর সাথে মসজিদে নববীতে বসে কথাবার্তা বলেছেন ।

এতদ্ভিনু মু'মিনের শরীর অধিকাংশ সময় পবিত্র থাকে। আর কাফিররা পাক-নাপাকের প্রতি ভ্রাক্ষেপ করে না, তাই তারা অধিকাংশ সময় নাপাক থাকে। কুরআনে তাই তাদের 'নাজাস' বলা হয়েছে।

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, কাফিররা নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জন করে না বা করতে জানে না, তাই তারা 'নাজাস'। এ ছাড়া তাদের শরীর নাপাক জিনিসে গঠিত। কেননা, তাদের অধিকাংশ খাদ্যই নাপাক।

এ জন্য হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, মুশরিকের সাথে করমর্দন করার পর অজু করা উচিত।

তবে অধিকাংশ আলিমের মত হলো, উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা মু'মিনদেরকে কাফিরদের সাথে অধিক সখ্যতা ও মাখামাখি না করার জন্য বলা হয়েছে; বরং তাদের সংসর্গ হতে দূরে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَعَرِلْكِ ابْنِ عُمَر (رض) قَالَ ذَكَرَ عُمَر ارض) قَالَ ذَكَر عُمَر بُنُ الْخُطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ الْمُنَامُ النَّامُ الْمُنَامُ النَّامُ الْمُنَامُ النَّامُ الْمُنَامُ الْمُنَامُ الْمُنْ الْمُنَامُ الْمُلِي الْمُنَامُ الْمُنَامُ الْمُنَامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ

8১৬. অনুবাদ: হযরত আপুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা [আমার পিতা] ওমর ইবনুল খাত্তাব রাসূলুল্লাহ — এর নিকট বললেন যে, রাতে তাঁর গোসল ফরজ হয়, [তখন তিনি কি করবেন ?] রাসূলুল্লাহ তাঁকে বললেন, তখন তুমি অজু করবে এবং তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে, অতঃপর ঘুমাবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

জুনুবী ব্যক্তির জন্য নিদ্রার পূর্বে অজু করা ও পুরুষাঙ্গ ধৌত করা আঁকু করা ও পুরুষাঙ্গ ধৌত করা করা তুলী

मांछेष यारिती ও ইবনে হাবীব মালেকী (त्र.)-এর মতে, গোসল ফরজ: مَنْهَبُ دَاوْدَ الظَّاهِرِيْ وَابْنِ خَبِيْبِ الْمَالِكِيّ অবস্থায় নিদ্রার পূর্বে অজু করা ও যৌনাঙ্গ ধৌত করা ওয়াজিব। তাঁদের দলিল—

١. كَمَّا فِيْ رِوَايَةِ إَبْنِ عُمَرَ (رضا) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ تَوْضَأُ وَاغْسِلْ ذُكَرُكَ ثُمَّ نُمَّ ـ

٢. عَنْ عَالِشَةَ (رَضَا كَانَ النَّبِي ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُو جُنْبُ تَوضًا وَضُوءَ لِلصَّلُورَ.

মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমাম ও জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে জুনূবী ব্যক্তির জন্য নিদার পূর্বে অজু করা: مُذْهَبُ ٱنسُّة الأَرْبَكُ ও পুরুষাঙ্গ ধৌত করা মোস্তাহাব, –ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল—

١. كَمَا رَوَاهُ أَبِينٌ خُزَيْمَةً وَ إَبُو عَوَانَةً "أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوَضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلُوةِ".

٧. وعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْمَسْجِدِ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ مَالَ اللَّى فِرَاشِهِ وَالِى اَهْلِهِ فَإِنْ كَانَتْ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ يَنَامُ وَلاَ يَعْسُ الْمَاءَ.
 ٣. وعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِي ﷺ يَجْنُبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلاَ يَمَسُّ مَاءً خَتْى يَقُومُ بِفِدَ ذَٰلِكَ فَيَغْتِسِلُ.

: ٱلْجُوابُ عَنْ أَدِلَّةِ الْمُخَالِفِينَ

تَوُضَّأُ وَأَغْسِلُ ذَكُرُكُ रेप्फ रेटा राजा राजा है कि प्राप्त अप (ता.)-এत राजीत्मत जवात वना राज्ञ त्या, उन्निथि राजीत्म কথাটি মোস্তাহাব হিসেবে, -ওয়াজিব হিসেবে নয়।

২. হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসের জবাব হলো, এটা মোস্তাহাব হিসেবে রাসূল 🚃 মাঝে মাঝে করতেন। তবে রাসূল -এর জন্য। যেমন বর্ণিত আছে - تَخْفَيْفُ النَّجَاسَةِ

كَمَّا قَالَ شَدَّادُ بِنُ أُوسٍ بِأَنَّ الْوُضُوءَ نِصْفُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ .

وَعَرْ ٤١٧ عَائِشُةُ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِسُّ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًّا فَارَادَ أَنْ يَّأَكُلُ أَوْ يَنَامُ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّ

৪১৭. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম 🚟 -এর যখন গোসল ফরজ হতো এবং তিনি কিছু খেতে বা ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন তখন তিনি অজু কতেন ; আর তা হতো নামাজের অজুর ন্যায়। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : ন্ত্রী সহবাস কিংবা স্বপ্লদোষের কারণে শরীর নাপাক হয়ে গেলে গোসল করার পূর্বে পানাহার এবং নিদ্রাগমনের বা অন্য কোনো কর্মের উদ্দেশ্যে অজু করে নেওয়া মোস্তাহাব। এমনিভাবে লজ্জাস্থান ধৌত করে নেওয়াও মোস্তাহাব।

وَعَنْ الْخُدْرِي (رضه) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اَتُّسِي اَحَدُكُم اهْلَهُ ثُمَّ ارَادَ اَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوضَّا بَينَهُمَا وُضُوءً . رَوَاهُ مُسلِمُ

৪১৮. অনুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন— যখন তোমাদের কেউ নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে. অতঃপর তা আবারও করতে ইচ্ছা করে, তবে সে যেন উভয় সহবাসের মাঝখানে একবার অজু করে নেয়। -[মুসলিম]

पू'वांत खीनकरात मांत्रशात ख़ कता उरांकिव कि ना?

يَّ مَا الْطَّاهِرِ وَابْنِ خَبِيبُ الْمَالِكِيِّ : प्रांष्ठिन यादिती ७ हेवत्न हावीव मात्नकी (त.)-এत मद्र, पू' मक्रत्मत मावशात عَهْم مَمَا وَمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَالَ ......... ثُمَّ ارَادَ اَنْ يَعْدُدُ فَلْيَتُوضًا بَيْنَهُمَا وُضُوءً . الله قَالَ ....... ثُمَّ ارَادَ اَنْ يَعْدُدُ فَلْيَتُوضًا بَيْنَهُمَا وُضُوءً ...

মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামসহ সকল ইমামের মতে, দু' সঙ্গমের মধ্যখানে অজু করা ওয়াজিব নয়; বরং الْاَرْبَعْةِ الْاَرْبُعْةِ دَر মাস্তাহাব। কেননা, অন্য হাদীসে এসেছে যে, غَالَتُ النَّشُطُ الْكَي الْعَوْدِ অর্থাৎ, দ্বিতীয়বার অজু করা সঙ্গম করার পক্ষে তৃপ্তিদায়ক, সে হিসেবে অজু করার কথা বলা হয়েছে ; ওয়াজিব হিসেবে নয়।

ं اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : ठाँरमत जवात वना यात्र त्य, यिन উভ्य সঙ্গমের মাঝে অজু ওয়াজিবই হতো; তবে तार्ज्ज्ञाह فَإِنَّهُ انْشُطُ إِلَى الْمُودِ जा कथरना ছाড়তেন না। আत مَانَّهُ انْشُطُ إِلَى الْمُودِ ब्राता त्या यात्र त्या हाड़ित हरमत वना हरस्र ( उग्नाजिव हिरमत नम्र ।

وَعُرْ 13 اللّهِ اللّهُ اللّه

8১৯. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম ৄ এক রাতে তাঁর একাধিক
বিবির নিকট গমন [সহবাস] করতেন [এবং শেষে] একই
গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা হাসিল করতেন। –[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

राদीসের ব্যাখ্যা : অর্থাৎ, একই রাতে একাধিক স্ত্রীর সাথে সহবাসে মিলিত হতেন। আর সে জন্য একবারই র্গোসল করতেন। তবে মধ্যখানে মোস্তাহাব হিসেবে অজু করতেন।

এর উপর স্ত্রীদের মাঝে পালা বন্টন করা ওয়াজিব কি না? একাধিক স্ত্রী থাকলে সে ক্ষেত্রে পালাক্রমে প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে ন্যুনতম একরাত করে অবস্থান করা ওয়াজিব। কিন্তু রাসূল পালা নির্ধারণ না করে কিভাবে একই রাতে সমস্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করলেন। নিম্নে এই বিষয়ে আলোচনা করা হলো–

- ১. মহানবী 🚐 এর পালা নির্ধারণ করা বা তা রক্ষা করা আদৌ ওয়াজিব ছিল কি না? তার ব্যাপারে মতভেদ আছে।
- ২. হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, পালা নির্ধারণ করা হুজুর ক্রিড্র-এর উপর ওয়াজিব ছিল না, তবে তিনি অনুগ্রহপূর্বক স্বেচ্ছায় নিজের তরফ হতে তাদের মধ্যে সমান ব্যবহার করতেন।
- ৩. অধিকাংশ ওলামার মতে, তাঁর উপরও পালা নির্ধারণ করা ওয়াজিব ছিল বটে। তবে তিনি তাদের (স্ত্রীদের) অনুমতি ক্রমেই এরূপ করতেন।
- আল্লামা শওকানী (র.) বলেন, সম্ভবত হুজুর হ্রাট্র কোনো সফরে যাওয়ার আগে বা সফর হতে আগমন করে কারো জন্য পালা বা দিন তারিখ নির্ধারণ করার পূর্বেই একরাতে স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেছেন। এটা ছাড়া অন্য কোনো কারণও হতে পারে।
- ৫. ইবনুল আরাবী (র.) বলেন, আল্লাহ তা আলা রাসূল ক্রি-এর জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছিলেন য়ে, য়খন তাঁর বিবিদের মধ্য হতে কারো জন্য কোনো পালা নির্ধারণ ছিল না। মুসলিম শরীফে রয়েছে য়ে, সে সয়য়টি ছিল আসরের পরের সয়য়।
- ৬. অথবা সেদিন যার পালা ছিল তার থেকে অনুমতি নিয়েই তিনি এরপ করেছিলেন। শায়খ ওসমানী বলেন, তা ছিল বিদায় হজের ইহরাম বাঁধার পূর্বেকার সময়।
  - মহানবী وه এর পবিত্রতমা স্ত্রীগণের মুবারক নাম : ওলামায়ে কেরাম এ কথার النَّمُ عَلَيْ النَّبُولِ النَّبِيِ الْمُطَهَّرَاتِ अरानवी والمُعَمَّراتِ अपत একমত যে, রাস্ল والمُعَمَّراتِ এর স্ত্রীর সংখ্যা ছিল মোট এগারো জন। তাঁরা হলেন ১. হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.),
  - ২. আয়েশা সিদ্দীকা (রা.), ৩. হাফসা (রা.), ৪. উন্মু হাবীবা (রা.), ৫. উন্মু সালামা (রা.), ৬. সাওদা (রা.), ৭. যায়নাব ° (রা.), ৮. মায়মূনা (রা.), ৯. উন্মুল মাসাকীন [যায়নাব] (রা.), ১০. জুওয়ায়রিয়া (রা.), ১১. সাফিয়্যা (রা.)।

وَعَنْ كَ عَائِشَة (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُ عَلَى كَانَ النَّبِي عَلَى كَانَ اللَّهَ عَذَّ وَجَلَّ عَلَى كَلَ النَّهِ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ احْبَانِه . رَوَاهُ مُسلِمٌ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ سَنَذُكُرُهُ فِى كِتَابِ الْاَطْعِمَةِ إِنْ عَبَاسٍ سَنَذُكُرُهُ فِى كِتَابِ الْاَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالٰى .

8২০. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ক্রি সর্বদা আল্লাহ তা'আলার স্বরণ করতেন [এমনকি জানাবতের অবস্থায়ও]।

—[মুসলিম]

আর [এ সংক্রান্ত] হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীস আমি 'খাওয়া দাওয়া' পর্ব বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দুই হাদীসের মধ্যকার দ্বন্ধ : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাস্লুল্লাহ সার্বক্ষণিকভাবে জিকির করতেন। এমনকি সহবাসের পর জানাবত অবস্থায়ও জিকির করতেন। অথচ অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন—

এতে বুঝা যায় তিনি শুধু পবিত্র অবস্থায় জিকির করতেন। ফলে উভয়ের মধ্যে দুসু পরিত্র অবস্থায় জিকির করতেন। ফলে উভয়ের মধ্যে দুসু পরিত্র ক্রিলক্ষিত হয়। যার সমাধান নিম্নর্নপ—

- كَـلُ الْخَيَانِهِ দারা উদ্দেশ্য এই কথা বুঝানো যে, অপবিত্রতাবস্থায় জিকির না করা উত্তম। আর كُلُ الْخَيَانِهِ দারা পবিত্র-অপবিত্র সর্বাবস্থায় জিকিরের বৈধতা প্রমাণিত।
- ২. অথবা كُلِّ اخْبَانِهِ দ্বারা সৌখিক জিকির উদ্দেশ্য। আর كُلِّ اخْبَانِهِ দ্বারা অন্তরের জিকির উদ্দেশ্য।
- ৩. অথবা اَعْبَانِه -এর ه সর্বনামটি দ্বারা রাসূল হ্রা উদ্দেশ্য নয় ; বরং জিকির উদ্দেশ্য। অর্থাৎ জিকিরের জন্য যে নির্ধারিত সময় রয়েছে সে সময়ে রাসূল হ্রা জিকির করতেন।
- 8. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন, کَرِمْتُ দারা স্বভাবগত ভাবে অপছন্দ করা উদ্দেশ্য, যা শরয়ী বৈধতার বিপরীত। আর يَذُكُرُ اللّٰهِ -এর হাদীসে বৈধতার বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, আর এ বৈধতার দলিল হলো—

الَّذِيْنَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيبَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِهِمْ الخ -

### विठीय वनुत्व्हन : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

عَرِ لِكُ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالًا اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزُواجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِيْ جَفْنَةٍ فَارَادَ رَسُولُ اللَّهِ النَّبِيِّ الْأَقْ فِي جَفْنَةٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لاَ يَجْنُبُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى الدَّارِمِيِّ نَحْوَهُ وَفِي شَرْحِ السَّنَةِ عَنْهُ عَنْ مَنْهُ مُنْوَنَةَ بِلَفْظِ السَّنَةِ عَنْهُ عَنْ مَنْهُ مُنْونَةَ بِلَفْظِ الْمَصَابِينَ عَنْ مَنْهُ مَنْهُ عَنْ مَنْهُ مُنْونَةَ بِلَفْظِ الْمَصَابِينَ عَنْ اللَّهِ الْمَصَابِينَ عَنْ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ اللَّهُ الْمَصَابِينَ عَنْ مَنْهُ اللَّهُ الْمَصَابِينَ عَنْ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ اللَّهُ الْمَصَابِينَ عَنْهُ مَنْهُ اللَّهُ الْمَصَابِينَ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُصَابِينَ عَنْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم

8২১. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম এর বিবিদের মধ্যে কেউ কেউ [মায়মুনা] একটি গামলায় [গামলা হতে পানি নিয়ে] গোসল করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ তা হতে পানি নিয়ে অজু করতে চাইলেন, তখন বিবি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো নাপাক ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন— 'পানি নাপাক হয় না'।—[তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

ইমাম দারেমীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর শরহে সুনাহতে মাসাবীহে উল্লিখিত হাদীসের ভাষা সহকারে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এটা [তাঁর খালা] হযরত মায়মূনা হতে বর্ণনা করেছেন।

عَدْرِيْثُ হাদীসের ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কারো ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত পানি নাপাক হয় না। এমনকি ব্যবহারকারী যদি অপবিত্রও হয় তথাপি তার ব্যবহারের কারণে পানি নাপাক হয় না। তবে তার ব্যবহৃত পানির কিছু অংশ যদি তাতে পড়ে তবে তা مُعَمَّمُونَ ইসেবে পরিণত হয়ে যায়। আর مَاء مُسْتَعْمَلُ স্বয়ং পবিত্র হলেও অন্যকে পবিত্রকারী নয়।

وَعَنْ النّهِ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئ بِى قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَ رَوَى التّبرُمِذِيُ نَحْوَهُ وَفِي شَرْحِ السُّنّةِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْجِ .

8২২. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ [মাঝে মাঝে] নাপাকীর
গোসল করতেন। অতঃপর গরম হওয়ার জন্য আমার
গোসল করার পূর্বেই আমাকে জড়িয়ে ধরতেন। – ইিবনে
মাজাহ, তিরমিযীও এরপ বর্ণনা করেছেন। আর শরহে
সুনাহ গ্রন্থে মাসাবীহে উল্লিখিত হাদীসের ভাষা সহকারে
বর্ণিত হয়েছে।

وَعُرْكِكُ عَلِيّ (رض) قَالُ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيهُ قُرِئُنَا الْقُرْانَ وَيَاكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحُجُرُهُ عَنِ الْقُرْانِ شَيْ كُنْ يَحْجُرُهُ عَنِ الْقُرْانِ شَيْ كُنْ الْجَنَابَةُ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ وَالنَّسَائِيُّ وَ رَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحُوهُ

8২৩. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ক্রিমা পায়খানা হতে বের হয়ে [অজুনা করেই] আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন এবং আমাদের সাথে গোশত খেতেন। তাঁকে কুরআন পাঠ হতে জানাবাত ব্যতীত কোনো কিছুই বাধা দিতে পারত না। [অর্থাৎ, গোসল ফরজ অবস্থায় তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন না।] —[আবৃ দাউদ, নাসায়ী আর ইবনে মাজাহ্ও এরপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্রুবার ত্রাত্র জন্য কুরআন তেলাওয়াতের বিধান : মনী বের হওয়ার কারণে কুরআন তেলাওয়াতের বিধান : মনী বের হওয়ার কারণে অপবিত্রতা ও ঋতুবতী মহিলার জন্য কুরআন তেলাওয়াত বৈধ কি নাঃ এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে—

غَنْهُبُ الْإِمَامِ مَالِكِ : ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, ঋতুবতী মহিলার জন্য কুরআন তেলাওয়াত জায়েজ। কেননা, সে কুরআন তিলাওয়াত হতে বিরত থাকলে ভূলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অপরদিকে ঋতু থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতাও তার নেই। পক্ষান্তরে জুনুবী ব্যক্তির জন্য কুরআন তিলাওয়াত বৈধ নয়। কেননা, এ অপবিত্রতা দূর করার তার ক্ষমতা রয়েছে।

ें के अध्दत उनामात में एक कुन्वी उ अञ्चली उच्हात जना कृत्यान एवन उत्ताम । जाएनत मिनन मृश्य : مُذَهُبُ جُمْهُور ١٠. لِحَدِيْثِ عَلِيِّ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرَاٰنِ شَيْ لَيْسَ الْجَنَابَةُ . ١

٢. عَنِ ابْنِ عُمَر ارض لا تَقَرأُ الْعَائِضُ وَلا جُنْبُ شَينًا مِنَ الْقُرانِ - (تِرْمِذِيُ

كَ الْجَوَابُ عَنْ دَلَيْل الْإِمَامِ مَالِكِ : ইমাম মালিক (র.)-এর দলিলের জবাবে বলা যায়—

- ১. হাদীসের মোকাবেলায় কিয়াস বা যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।
- ২. তা ছাড়া আন্তরিক জিকির তো বৈধ। সুতরাং ভুলে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

وَعَرِيْكَ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَاتَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَبْئًا مِنَ الْقُرْانِ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ

8২৪. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্র বলেছেন— ঋতুবতী মহিলা এবং গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি কুরআনের কোনো অংশ পড়বে না তিথা কুরআন পাঠ করবে না।।
—[তিরমিয়া]

وَعُنْ الْمُ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَجِّهُ وَا هٰذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمُسْجِدِ فَإِنِّى لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِد فَإِنِّى لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِد لِعَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ

8২৫. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন—
তোমাদের এ সমস্ত ঘরগুলোর দরজা মসজিদের দিক হতে
অন্যদিকে ঘুরিয়ে দাও। [যাতে মসজিদের ভেতর দিয়ে
তোমাদের চলাচলের পথ না হয়] কেননা, আমি ঋতুবর্তী
মহিলাকে এবং গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তির মসজিদে আসা
জায়েজ মনে করি না। —[আবূ দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

अश्वित अर्वित मनिकार विधान : ﴿ وَأُولِ الْمَسْجِدِ لِلْجُنْبِ وَالْمَانِينِ

ं দাউদ যাহেরী ও ইমাম মুযানী (র.)-এর মতে, গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলার জন্য মসজিদে প্রবেশ করা জায়েজ নয়। তাঁরা উল্লিখিত হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেন।

ভারতার বিদ্যালয় বিদ্যা

إِنَّهُمْ بَجْلِسُونَ فِي الْمُسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُونَ إِذَا تُوضَّأُوا وُضُوءَ الصَّلُوةِ .

ত্র ঋতুবতী মহিলার অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ ও তাতে অবস্থান করা নাজায়েজ। তাঁরা উল্লিখিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন।

وَعَنْ لَكُ عَلِيّ (رض) قَالُ قَالُ قَالُ وَالْ رَصُولُ اللّهِ عَلَيْ لَا تَدْخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْتًا فِي فَيْ مُنْدِدُ مُنْدِكَةً بَيْتًا فِي فَيْدِ مُنْدَدُ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنّسَائِيُّ وَلاَ جُنُبُ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنّسَائِيُّ

8২৬. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূল্ল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন—[রহমতের]
ফেরেশতা সে ঘরে প্রবেশ করে না, যেখানে কোনো ছবি
অথবা কুকুর কিংবা গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি রয়েছে।
—[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের পটভূমি: জাহিলিয়া যুগে আরবের লোকেরা তাদের পিতামাতা ও বংশের প্রসিদ্ধ লোকদের ছবি ঘরে রাখত এবং সেগুলোর সম্মান করত। আর এ প্রথার পরিণতিতেই মূর্তি পূজার প্রচলন হয়। তা ছাড়া তারা কুকুর পালনে খুবই আগ্রহী ছিল। কুকুর সাথে নিয়ে চলাফেরা এবং কুকুর দ্বারা কোনো কাজকর্ম সমাধা করা ইত্যাদির ব্যাপকতা ছিল। প্রাচীন আরবে কুকুরের রাতের আওয়াজ দ্বারা অতিথির আহ্বান ও পথহারা মুসাফিরের সহযোগিতা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। আর তারা ছিল অলস। অপরদিকে পানির একান্ত অভাব ছিল। স্ত্রী সঙ্গমে পর পবিত্রতা অর্জনের কোনো প্রয়োজন তারা মনে করত না। তাদের এই সকল চাল-চলন তথা আপত্তিকর জীবন-যাপন হতে সতর্ক করার জন্যই নবী করীম

অন্তিয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) -

এখানে যে সকল ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে :হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, যে ঘরে ছবি, কুকুর ও নাপাক ব্যক্তি থাকে, সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। এতে বুঝা যায় যে, মৃত্যুর ফেরেশতা আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদ্বয়ও গৃহে প্রবেশ করবে না, ফলে তাদের মৃত্যু ও আমলনামাও লেখা হবে না। তাই এখানে ফেরেশতা দ্বারা কোন ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে তা নির্ণয় করা আবশ্যক।

বস্তুত এ হাদীসে যে সকল ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে তারা হলেন রহমতের ফেরেশতা, যারা আল্লাহর নিকট হতে রহমত ও বরকত নিয়ে মানুষের কল্যাণার্থে অবতীর্ণ হন। তখন যে ঘরে উল্লিখিত বস্তুগুলো থাকে তারা সেখানে প্রবেশ করেন না। ফলে ঐ ঘরের অধিবাসীরা আল্লাহর রহমত ও বরকত হতে বঞ্চিত হয়। মৃত্যু ফেরেশতা ও কিরামুন কাতেবীন এর দ্বারা উদ্দেশ্য নয়। তারা যথা সময়েই উপস্থিত হয়ে যান।

প্রাসঙ্গিক ঘটনা : এ হাদীস শুনে জনৈক খ্রিস্টান পুরোহিত হ্যরত থানবী (র.)-কে বলেন, ইসলাম আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছে। আমরা কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারব। কারণ, আমরা কুকুর ও ছবি রাখি। আমাদের ঘরে মৃত্যুর ফেরেশতা প্রবেশ করবে না, আর আমরা কখনো মরব না। এর জবাবে তিনি তিরস্কারের সাথে বলেন, কুকুরের প্রাণ যে ফেরেশতা হরণ করে, তোমার প্রাণও সে ফেরেশতাই হরণ করবে।

ত্রির ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীসে যে ছবির নিন্দা করা হয়েছে তা দ্বারা জীবের ছবিই বুঝানো হয়েছে। অন্য হাদীসে এই দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রাণহীন বস্তুর ছবি ঘরে রাখা দূষণীয় নয়। যেমন— গাছ, ফুল, গৃহ বা এ জাতীয় কোনো আসবাবপত্রের ছবি। ছবি সম্পর্কীয় সমস্ক হাদীস আলোচনা ও পর্যালোচনা করে ফকীহ্গণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রাণহীন ছবি অথবা এত ক্ষুদ্র প্রাণীর ছবি যা সহজে চেনা যায় না বা নজরে ধরা পড়ে না অথবা প্রাণীর ছবিই বটে, তবে তা বিছানায়, বালিশে বা পদদলিত হয় এমন স্থানে রাখা হয়েছে, এ ধরনের ছবি রাখা জায়েজ আছে। কিন্তু যা প্রকাশ্যে ঝুলানো হয় বা মর্যাদা প্রকাশার্থে ছাদে-দেয়ালে রাখা হয়, তা জায়েজ নেই। স্থল প্রতিমৃতি ভাস্কর্য কিংবা পুতুল, যা বর্তমানে অনেকের ঘরে দেখা যায় তা রাখা সম্পূর্ণ হারাম। কেননা, তা রক্ষিত ঘর মন্দিরে পরিণত হয়।

কুকুরের বর্ণনা : সব কুকুরের ব্যাপারে এ হাদীস প্রযোজ্য নয় ; বরং নিম্নের তিন শ্রেণীর কুকুর রাখা জয়েজ আছে। ১. শিকারী কুকুর, ২. ফসল পাহারাদার কুকুর এবং ৩. গবাদি পশুর নিরাপত্তায় নিয়োজিত কুকুর।

এগুলো ব্যতীত অন্য যে কোনো কুকুর রাখা নিষিদ্ধ।

নিষদ্ধ জুন্বী কে ? উক্ত হাদীসে সেই গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে নিন্দা করা হয়েছে, যার সাধারণ অভ্যাসই হলো গোসল না করা। এ রকম অবস্থায় এমন সময় পর্যন্ত থাকা যে, তাতে তার নামাজ ছুটে যায়। যে কোনো, গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি এ হাদীসের আওতায় পড়ে না। কেননা হয়রত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে,

إِنَّ النَّبِيِّ عَلَى كَانَ يَطُونُ عَلَى نِسَاتِه بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

অন্য হাদীসে এসেছে যে,

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَجْنُبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلاَ يَمْسُ مَاءً خَتَى يَقُوْمَ بَهْدَ ذَٰلِكَ يَفْتُسِلُ وَ عَائِشَةَ (رض) عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَجْنُبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلاَ يَمْسُ مَاءً خَتَى يَقُوْمَ بَهْدَ ذَٰلِكَ يَغْتُسِلُ وَاللَّهُ عَالِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

وَعَنْ ٢٧٤ عَمَّارِ بْنِ يَاسِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى ثَلْتُهُ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلْئِكَةُ جِلْفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَيِّخُ بِالْخُلُوقِ وَالْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّا . رَوَاهُ آبُوْ دَاوْدَ

8২৭. অনুবাদ: হযরত আশার ইবনে ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— এমন তিন ব্যক্তি আছে রহমতের ফেরেশতা যাদের নিকটবর্তী হয় না— ১. কাফিরের শরীর [জীবিত হোক কিংবা মৃত], ২. খালুকের সুগন্ধি ব্যবহারকারী ব্যক্তি এবং ৩. গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সে অজু না করে। –[আবু দাউদ]

चाता এক প্রকার রঙিন রং বুঝানো হয়েছে, যা সুগন্ধি বা জাফরান দ্বারা তৈরি করা হয়। তবে তাতে লাল বর্ণটাই বেশি প্রবল থাকে। আর উক্ত হাদীসের নিমেধাজ্ঞা শুধু পুরুষের জন্য প্রযোজ্য ; নারীর বেলায় নয়। কেননা, নারীদের রঙিন বস্তু ব্যবহার করার অনুমতি আছে। যেমন বাসূল علي বলেছেন— اللّونُ لِلزَجُولِ ضَا مِن الرَجُولِ فَالرَّبُ لِلرَجُولِ ضَا مِن مَا الْمُعَالِقِينَ لِلرَجُولِ وَالرَّبُ لِلرَجُولِ عَلَيْ الْمَجُولِ مَن الْمَعْلِينَ لِلرَجُولِ عَلَيْ الْمَجَوْلِ مَن الْمَعْلِينَ لِلرَجُولِ عَلَيْ الْمَعْلِينَ عَلَيْ الْمَعْلِينَ وَالرَّبُ وَلِيرُجُولِ عَلَيْ الْمَعْلِينَ عَلَيْ الْمَعْلِينَ وَالرَّبُ وَلِيرُجُولِ عَلَيْ الْمَعْلِينَ وَلِيرُعْلِينَ لِيرَجُولِ عَلَيْ الْمَعْلِينَ وَلِيرُعْلِينَ لِيرَجُولِ اللْمَعْلِينَ وَلِيرُعْلِينَ لِيرَجُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللْمُعَلِينَ اللهُ عَلَيْكُ اللْمُعَلِينَ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولِكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الل

8২৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবৃ বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ আমর ইবনে হাযম (রা.)-এর নিকট [ইয়ামনে] যে পত্র লিখেছেন, তাতে এটাও ছিল যে, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করবে না। -[মালেক ও দারকুতনী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, পবিত্র কুরআন অপবিত্রাবস্থায় স্পর্শ করা যায় না। রাসূল ইয়ামনে নিযুক্ত রাজস্ব উসুলকারী সাহাবীকে এই মর্মে চিঠি লেখেন। তাতে শাসন সংক্রোন্ত দায়িত্ব, রাজস্ব আদায় সংক্রোন্ত পদ্ধতি, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপায় এবং ফরজ, সুনুতসহ বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ ছিল। তাতে কুরআন শরীফ কিভাবে স্পর্শ করবে তাও উল্লেখ আছে।

وَعُولِكُ نَافِعِ قَالَ اِنْطَلَقْتُ مَعَ ابْنُ عُمَر ابْنُ عُمَر ابْنُ عُمَر حَاجَةٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَر حَاجَةٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَر حَاجَةٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَر حَاجَةٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَر مَولًا وَعُلَ فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ فَلَقِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَولٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَى إِذَا كَادَ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَى إِذَا كَادَ اللَّهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسُعَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَتَى السَّكَةِ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى السَّكَةِ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسُعَ اللَّهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسُعَ بِهِمَا وَجُهَة ثُمَّ صَرَبَ ضَرْبَ ضَرْبَةً اخْرى فَمَسَعَ إِنَّهُ لَمْ يَكُم وَقَالَ السَّلَامَ وَالْوَدَ وَالْمَا السَّلَامَ وَقَالَا السَّلَامَ وَقَالَ السَّلَامَ وَقَالَ السَّلَامَ وَقَالَ السَّلَامَ وَقَالَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ وَقَالَ السَّلَامَ وَقَالَ السَّلَامَ وَقَالَ السَّلَامَ الْعَلَى الْعَرْفَ وَالْعَرَاقِ السَّلَامَ وَقَالَ السَّلَامَ وَقَالَ السَّلَامَ وَقَالَ السَّلَامَ وَقَالَ السَّلَامَ وَقَالَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ وَالْعَلَى الْعَلَى السَّلَامَ السَّلَامَ الْعَلَى السَّلَامَ السَّلَالَ السَلَامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَلَامَ السَلَامَ السَلَامَ السَلَامَ السَلَّامَ السَلَّامَ السَلَامَ السَلَّامَ السَلَامَ السَلَامَ السَلَامَ السَلَامَ السَلَامَ السَلَامَ السَلَامَ السَّامَ السَلَامَ السَلَامَ السَلَامَ السَلَامَ السَلَامَ السَلَامَ

৪২৯. অনুবাদ: হযরত নাফে (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হ্যরত আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সাথে তাঁর কোনো কাজে গিয়েছিলাম। অতঃপর হ্যরত ইবনে ওমর (রা.) তাঁর কাজ সমাধা করলেন। সেদিন তাঁর কথার মধ্যে এ কথাটিও ছিল যে, তিনি বলেন, একটি লোক কোনো এক গলির পথ অতিক্রম করার সময় রাসূল 🚐 -এর সাক্ষাৎ পেলেন, তখন তিনি পায়খানা অথবা পেশাব হতে বের হয়েছেন। সে লোকটি তখন রাসূলুল্লাহ = -কে সালাম করলেন, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। এমনকি লোকটি যখন গলিতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ 🚐 দু' হাত দেয়ালের উপর মারলেন এবং তা দ্বারা মুখমণ্ডল মাসাহ করলেন। অতঃপর পুনরায় হাত মারলেন এবং তা দ্বারা] উভয় হাত মাসাহ করলেন। [অর্থাৎ তায়ামুম করলেন] তারপর লোকটির সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, আমি অজুসহকারে ছিলাম না, এটাই তোমার সালামের উত্তর দিতে আমাকে বাধা দিয়েছিল। –[আবু দাউদ]

পায়খানা হতে বের হয়ে আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন, গোশত খেতেন বিনা অজুতে। আর এ হাদীস দারা বুঝা যায় যে, অজুবিহীন অবস্থায় সালামের জবাব তথা জিকির নিষিদ্ধ। কাজেই উভয়ের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়, যার সমাধান নিম্নরূপ—

- ১. মানুষ হিসেবে রাসূলের মেজাজও সব সময় এক রকম থাকত না। ফলে যখন অস্বস্তি বোধ করতেন তখন বিনা অজুতে আল্লাহর জিকির করাকেও বেশি ভালো মনে করতেন না। হয়রত নাফে'র হাদীসে তাই বুঝা যায়। আর য়খন স্বস্তি বোধ করতেন তখন অজুবিহীন অবস্থায়ও জিকির করতেন। আর তা হয়রত আলী (রা.)-এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায়।
- ২. অথবা হযরত নাফে (রা.)-এর হাদীস দ্বারা বিনা অজুতে জিকিরকে মাকরহ বুঝিয়েছেন। তাই রাসূল আম মাকরহ পরিহার করে উত্তম কাজটি অবলম্বন করার জন্য অন্ততপক্ষে অজুর বদলে তায়ামুম করে সালামের উত্তর দিয়েছেন। আর হযরত আলী (রা.)-এর হাদীসে মাকরহের সাথে জায়েজ হওয়াকে বুঝিয়েছেন। অতএব উভয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্ধু নেই। বিষেষ্ঠ আলী (রা.)-এর হাদীসে মাকরহের সাথে জায়েজ হওয়াকে বুঝিয়েছেন। অতএব উভয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্ধু নেই। বিশ্ব অবস্থায় সালামের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব নয় : হানাফী মাযহাব অনুযায়ী নিম্নলিখিত অবস্থাসমূহে সালাম দেওয়া উচিত নয়। আর সালাম প্রদান করলেও তার জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব নয়—
  ১. নামাজরত অবস্থায়, ২. কুরআন তেলাওয়াতের সময়, ৩. জিকিরে লিপ্ত অবস্থায়, ৪. খানা-পিনায় লিপ্ত অবস্থায়, ৫. দোয়ার সময়, ৬. খুতবার সময়, ৭. মল-মূত্র ত্যাগ করার সময়, ৮. ইহরামের তালবিয়া পাঠের সময়, ৯. আযান দেওয়ার সময়, ১০. ইকামত দেওয়ার সময়, ১১. সতর খোলা অবস্থায়, ১২. দীনি শিক্ষাদানরত থাকা অবস্থায়, ১৩. মাতাল অবস্থায়, ১৪. গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায়, ১৫. মাদকদ্রব্য পানের সময়, ১৬. নিদ্রিত অবস্থায়, ১৭. গ্রী সহবাসরত অবস্থায়, ১৮. গোসলরত অবস্থায় ১৯. বিচার কার্মে লিপ্ত অবস্থায়।

وَعُرِيْكُ الْمُهَاجِرِ بُنِ قُنْفُذٍ (رض) أَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَفَّأَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَفَّأَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَفَّأَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَفَّأَ أَنَّهُ وَسَلَّمَ اعْتَذَرَ النِيهِ وَقَالَ انِنَى كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : রাস্লুল্লাহ হিস্তিঞ্জায় রত থাকার কারণে সে ব্যক্তির সালামের জবাব দেননি, তবে ইস্তিঞ্জা শেষেও দিতে পারতেন। কিন্তু উত্তমতার দিকে লক্ষ্য করে অজু করে সালামের জবাব প্রদান করেছেন। বিনা অজুতেও সালামের জবাব দিতে বা সালাম করতে কোনো বাধা নেই।

### ं وَقَالِثُ الثَّالِثُ : क्षीय़ अनुत्त्र

عَرْدِ اللَّهِ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَجْنُبُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَنَامُ دُوَّاهُ أَحْمَدُ

8৩১. অনুবাদ: উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ — এর গোসল ফরজ হতো, অতঃপর ঘুমিয়ে পড়তেন, আবার জাগতেন, আবার ঘুমিয়ে পড়তেন। – আহমদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

غَرْحُ الْعَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : রাতে রাস্লুল্লাহ والْعَدَّ الْعَدِيْثِ -এর গোসল ফরজ হলে অজু করে ঘুমাতেন। এটাই ছিল তাঁর স্বাভাবিক নিয়ম। উক্ত হাদীসে সম্ভবত সংক্ষিপ্ততার কারণে অজুর কথা উল্লিখিত হয়নি। অথবা অপবিত্রতাসহও যে ঘুমানো জায়েজ আছে, তাই উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য। তবে পবিত্র হয়ে নেওয়াই সর্বোক্তম।

وَعَوْلَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُفْرِغُ مِرَادٍ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ فَنَسِى مَرَّةً كُمْ اَفْرَغُ فَسَالَنِي فَقُلْتُ لاَ اَدْرِى فَقَالَ لاَ اُمَّ لَكَ فَسَالَنِي فَقُلْتُ لاَ اَدْرِى فَقَالَ لاَ اُمَّ لَكَ فَسَالَنِي فَقُلْتُ لاَ اَدْرِى فَقَالَ لاَ اُمَّ لَكَ وَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَدْرِى ثُمَّ يَتَوَضَّا وُضُوءً وَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَدْرِى ثُمَّ يَتَوَضَّا أُوضُوءً وَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَدْرِى ثُمَّ يَتَوَضَّا أُوضُوءً وَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَدْرِى ثُمُّ يَتَوَضَّا أُوضُوءً وَمُنَا يَعْنَعُ مَا اللّهِ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَقُولُ هَا كُذَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ يَتَطَهَّر لَهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ يَتَطَهَّر وَاهُ اللّهِ عَلَيْهِ يَتَطَهُر وَاهُ اللّهِ عَلَيْهِ يَتَعَلَّهُ لَا اللّهِ عَلَيْهِ يَسَلَّهُ وَالْهُ يَعْلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ يَعْفَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ يَعْلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ يَعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

8৩২. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত শো'বা ইবনে দীনার] (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) যখন ফরজ গোসল করতেন তখন ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর সাতবার পানি ঢালতেন। এরপর লজ্জাস্থান ধৌত করতেন। একবার তিনি ইবনে আব্বাস] ভুলে গেলেন যে, কতবার পানি ঢাললেন, ফলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম 'আমি জানিনা'। তিনি বললেন, তুমি মাতৃহীন হও। কিসে তোমাকে জানতে বাধা দিল। তারপর হাত ও লজ্জাস্থান ধোয়ার পর] তিনি নামাজের অজুর মতো অজু করেন এবং সারা শরীরে পানি ঢালেন, আর বলেন রাস্লুল্লাহ ভ্রাত্র এভাবেই পবিত্রতা অর্জন করতেন। —[আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لِمَاذَا غَسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَبْعَ مِرَارٍ ইবনে আব্বাস (রা.) কেন সাতবার ধৌত করতেন ? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কেন সাতবার ধৌত করতেন এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন—

- ১. ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, সম্ভবত হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাতে কোনো অপবিত্র বস্তু লেগেছিল, তাই তিনি সাতবার ধৌত করেছিলেন।
- ২.অথবা সাতবার ধৌত করা যে রহিত হয়ে গেছে এ খবর তাঁর নিকট পৌছেনি।
- ৩. অথবা পৌছেছিল তবে তাঁর মতে, ওয়াজিব রহিত হয়ে গেলে মোস্তাহাব অবশিষ্ট থাকে, ফলে মোস্তাহাব হিসেবেই তিনি সাতবার ধৌত করেছিলেন।

আর রাসূলুল্লাহ ত্রাম্প্র এভাবে পবিত্রতা অর্জন করতেন। কথাটির অর্থ হলো- এভাবে প্রথমে অজু করে পরে সর্বাঙ্গে পানি ঢালতেন।

وَعَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

8৩৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাস্লুল্লাহ তাঁর সকল স্ত্রীদের নিকট গমন করলেন তথা সহবাস করলেন। একবার এর কাছে আরেকবার ওর কাছে গোসল করলেন অর্থাৎ সকল বিবির সাথে সহবাস করেই গোসল করলেন। আবৃ রাফে' বলেন— আমি বললাম, হে আল্লাহর রাস্ল তথাপনি সর্বশেষ কেন একবার গোসল করলেন না ? রাস্লুল্লাহ ত্রুল্ল বলেন, এটা প্রত্যেকবারে গোসল করা] অধিক পবিত্র করে, অধিক উৎফুল্ল রাখে এবং অধিক পরিচ্ছন্ন রাখে। —[আবৃ দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

पू' হাদীসের মধ্যে एनः : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল প্রত্যেক স্ত্রী সহবাসের পর গোসল করেছেন। আর হযরত আনাসের হাদীসে এসেছে যে, রাসূল করেছেন। আর হযরত আনাসের হাদীসে এসেছে যে, রাসূল সর্বশেষ একবার গোসল করেছেন। ফলে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দু পরিলক্ষিত হয়। যার সমাধান নিম্নরপ—

- ১. ইমাম আবৃ দাউদ (র.) বলেছেন, আনাসের হাদীস আবৃ রাফে'র হাদীস হতে অধিক সহীহ ও নির্ভুল।
- ২. অথবা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মতে, সহবাসের পর গোসল করলে সহবাস জনিত স্নায়্বিক ক্লান্তি দূর হয় এবং ঘামের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়ে মনে উদ্যমতা ও উৎফুল্লতা ফিরে আসে। তাই রাসূল হ্ল্ল্রে বারবার গোসল করেছেন।
- ৩. অথবা গোসল ব্যতীত দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে প্রতিপক্ষ ঘাম বা নাপাকীর গন্ধে অস্বস্তি বোধ করতে পারে বা যৌন উত্তেজনা স্তিমিত থাকতে পারে বলে বারবার গোসল করেছেন, আবশ্যক হিসেবে নয়।
- 8. অথবা পূর্ববতী সঙ্গমের শ্বলিত বীর্য পরবর্তী সঙ্গমে মৃত বীর্যে পরিণত হয়ে নানাবিধ যৌন ব্যাধি সৃষ্টি করতে পারে, তাই বারবার গোসল করেছেন।
- ৫. অথবা উত্তম হিসেবে করেছেন, আবশ্যক হিসেবে নয়। তবে একবার সহবাসের পর গোসল না করে শুধু অজুবা যৌনাঙ্গ ধৌত করে দ্বিতীয়বার সহবাস করাও জায়েজ।

وَعَرِيْكِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرِو (رض) قَالَ نَهٰ مَ رُسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَتَسَوَضًا الرَّجُلُ بِفَضْلِ طُهُوْدِ الْمَرْأَةِ - رَوَاهُ اَبُودَاوَدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالسَّتِسْمِيذَى - وَ زَادَ اَوْ قَالَ بِسُورِهَا وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ - 8৩৪. অনুবাদ: হযরত হাকাম ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসুলুল্লাহ ক্রীলোকের অজুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষ লোককে অজু করতে নিষেধ করেছেন। — আবূ দাউদ, ইবনে মাজা ও তিরমিযী]

আর তিরমিয়ী এ কথাটি বৃদ্ধি করেছেন, রাবী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ হয়তো [অজুর অবশিষ্ট পানির স্থলে] স্ত্রীলোকের অবশিষ্ট পানি বলেছেন। আর বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আছে যে, রাসূল্লাহ তার জনৈক স্ত্রীর গোসল করার পর সে গামলা হতে পানি নিয়ে অজু করেছেন। কাজেই উভয়ের মধ্যে দ্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়, যার সমাধান নিম্নরপ—

- ১. হযরত হাকামের বর্ণিত উক্ত হাদীসটি মাকরহ তানযীহী প্রমাণ করার জন্য বলা হয়েছে, তাহরীমীর জন্য নয়।
- ২. অথবা নিষেধ করাটা অপরিচিত স্ত্রীলোকের ব্যবহারের উদ্বৃত্ত পানির ব্যাপারে ছিল। সেখানে অসাবধানতা বা কামভাব জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ৩. অথবা, এ হাদীসটির আমল করার মতো নয়। কেননা, ইমাম বুখারী (র.) একে দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন।

وَعُرْفِكُ مُمْدِدِ الْحِمْدِرِيّ (رحا) قَالُ لَقِيْتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيِّي ﷺ أَرْبَعَ بِنِيْنَ كُمَا صَحِبَهُ ٱبُوْهُرِيْرَةً قَالَ نَهُم، رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَدْرَأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ اَوْ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ زَادَ مُسَلَّدَ وَلْيَغْتَرِفَا جَمْيعًا. رُوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّنَسَائِكِيُّ وَ زَادُ أَحْمَدُ فِي أَوَّلِهِ نَهِي أَنْ يُتَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْم أَوْ يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن سَرْجَسٍ ـ 8৩৫. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হ্যরত হুমাইদ হিমইয়ারী
(র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— আমি এমন এক ব্যক্তির
সাথে সাক্ষাৎ পেলাম, যিনি হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর
মতো চার বংসরকাল নবী করীম এর সোহবতে
ছিলেন। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ কানো স্ত্রীলোকের উদ্বত্ত
পানি দিয়ে গোসল করতে নিষেধ করেছেন। আর
বর্ণনাকারী মুসাদ্দাদ এ কথাটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, বরং
দু'জনে যেন [একই পাত্র হতে] একত্রে অঞ্জলি
ভরে।—আবৃ দাউদ ও নাসায়ী]

আর ইমাম আহমদ (র.) এ হাদীসের প্রথমে এ কথাগুলো বৃদ্ধি করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ প্রত্যেক দিন মাথায় চিরুনি করতে এবং গোসলখানায় প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। আর ইবনে মাজাহ্ এ হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْ عَدِيْثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে পুরুষ ও নারীর একে অপরের উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার করার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা কঠোরতার জন্য নয় বরং উত্তমতার জন্য। কেননা রাস্লুল্লাহ ত্রুত ও হযরত আয়েশা (রা.) একে অপরের উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা গোসল করার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর প্রতিদিন মাথায় চিরুনি করা বিলাসিতার পরিচায়ক। রাস্লুল্লাহ ত্রুত্র একদিন পর পর চিরুণী করতেন। বিলাসিতা না হলে দৈনন্দিন চিরুনি করাতে কোনো আপত্তি নেই। আর গোসলখানায় পেশাব করলে তাতে গোসলের সময় পেশাবের মিশ্রিত পানি শরীরে লাগার সম্ভাবনা থেকে মনে ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি হতে পারে। তাই গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। যদি এরপ না হয় তবে তা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।

# كِتَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

### পরিচ্ছেদ: পানির বিধান

আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি যত অনুগ্রহ দান করেছেন তন্মধ্যে পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, পানি ব্যতীত জীবনের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। এ জন্য পানির অপর নাম জীবন। সমস্ত প্রাণীজগত, গাছ-পালা, তরুলতা সবকিছুই পানির উপর নির্ভরশীল। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন – ﴿ كُلُّ شَيْءٌ خُلُّ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٌ خُلِيًّا الْمَاءِ كُلُّ شَيْءً

কোনো ব্যক্তি বা বস্তু যখন অপ্ৰিত্ৰ হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা আলা পানিকেই তা পবিত্ৰ করার উপকরণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। যেমন- কুরআনে এসেছে- وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَا وَلِيُطَهِّرَكُمْ بِيه

আর এ কারণেই মহানবী হ্র পানিকে কোনোভাবে দৃষিত, অপবিত্র এবং অপব্যয় ও অপচয় করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

### थथम जनूत्व्हम : اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

عَرْبُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

8৩৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন—তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে, যা প্রবহমান নয় এবং যে পানিতে সে আবার গোসল করবে।
—[বুখারী ও মুসলিম]

তবে মুসলিমের বর্ণনায় [এরপ বাক্য] রয়েছে যে, তোমাদের কেউ যেন গোসল ফরজ অবস্থায় বদ্ধ পানিতে গোসল না করে। তখন লোকেরা [বর্ণনাকারীকে] জিজ্জেস করল যে, হে আবৃ হুরায়রা! সে কিভাবে গোসল করবে? তিনি বললেন, তা হতে পানি [হাত বা পাত্র দ্বারা] উঠিয়ে নেবে।

وَعَنْ <u>٣٧ عَ</u> جَابِرِ (رض) قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

8৩৭. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ ক্রিবদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

عَرْبُ शमीरमत बाबा : আলোচ্য হাদীদে আবদ্ধ বা স্থির পানি বলতে যে সমস্ত কৃপ বা পুকুরে স্বল্প পানি রয়েছে তা বুঝানো হয়েছে। কেননা, তাতে সামান্য পরিমাণ নাপাক পড়লেই পানি অপবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু পানিভরা বড় পুকুর. দীঘি,

পানি এর আওতায় পড়ে না। কেননা, তাতে নাপাকীর গোসল করলে কিংবা নাপাক বস্তু পতিত হলে পানি অপবিত্র হয় না। তবে পানি কম হোক বা বেশি হোক, তাতে অপ্রয়োজনে পায়খানা-প্রস্রাব করা এমনিতেই নিষিদ্ধ তাছাড়া অন্য কোনো নাপাক বস্তু যেন না তাতে পড়ে সে দিকে খেয়াল রাখা উচিত।

وَعَرِيْكَ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدُ (رض) قَالَ ذَهَبَّتَ بِيْ خَالَتِيْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدُ (رض) قَالَ ذَهَبَّتُ بِيْ خَالَتِيْ الْكَالِيَّ النَّبِيِّ عَلِيَّةً فَقَالَتُ مَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ اخْتِیْ وَجِعْ فَمَسَحَ رَاْسِیْ وَ دَعَالِیْ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوضًا فَشَرِیْتُ مِنْ وَضُوئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النَّبُسُوَّةِ بَيْنَ كَتِنفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْعَجَلَةِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

8৩৮. অনুবাদ: হ্যরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার খালা আমাকে রাসূলুল্লাহ — এর নিকট নিয়ে গেলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এ বোনপুত্র রোগগ্রস্ত। তখন তিনি আমার মাথার ওপর হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। এরপর তিনি অজু করন্দেন আর আমি তাঁর অজুর [উদ্বৃত্ত] পানি হতে কিছু পানি পান করলাম, অতঃপর আমি তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম এবং তাঁর দুই কাঁধের মাঝে মশারির বা খাটের পর্দার ঘুন্টির ন্যায় মোহরে নবুয়ত দেখলাম। —[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

طَحُرِيْتُ হাদীসের ব্যাখ্যা: মোহরে নব্য়ত রাস্লে কারীম — এর দুই কাঁধের মধ্যখানে কবৃতরের ডিমের আকারে কিছু স্থান খুব উজ্জ্বল ও চকচকে সুন্দর ও কিঞ্জিৎ ক্ষীত ছিল। এটা সম্পর্কে পূর্ববর্তী কোনো কোনো আসমানী কিতাবেও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এবং শেষ নবীর পরিচয় চিহ্ন হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছিল। যেমন হয়রত সালমান ফারসী (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে শেষ নবীর তিনটি চিহ্নের মধ্যে মোহরে নবুয়তও তালাশ করেছিলেন।

: जात्यव हेवतन हैयायीन (ज्ञा.)-এत स्त्रीवनी نَبْذُهُ مِنْ حَيَاةِ السَّائِبِ بْن يَزيْدُ

- ১. নাম ও পরিচিতি: তাঁর নাম আস-সাইব, উপনাম আবৃ ইয়াযীদ আল-কিন্দী। পিতার নাম ইয়াযীদ।
- ২. জন্ম: তিনি হিজরি দ্বিতীয় সনে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মলগ্ন থেকেই ইসলামি পরিবেশেষে গড়ে উঠেন। রাসূল ত্রা বিদায়ী হজে যাওয়ার সময় তাঁর পিতা ইয়াযীদ (রা.) তাঁকে সাথে নিয়ে বিদায়ী হজে গমন করেন। তখন ত্রাঁর বয়স ছিল মাত্র ৭ বছর। এ সুবাদে অতি অল্প বয়সেই তিনি হজ পালন করেন এবং বিদায়ী হজের ভাষণ শুনতে পান।
- ৩. রাসৃল করে থেকে হাদীস বর্ণনা : রাস্ল হেতে তিনি মাত্র ৫টি হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী ৫টিই সহীহ বুখারীতে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস এত অল্প হওয়ার কারণ এই যে, রাস্ল হেত্র-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৮ বছর।
- 8. **ইন্তেকাল:** হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) ৯১ হিজরিতে ৮৯ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

### विठीय वनुत्वम : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

عَرْضَ الْكَلِّمِ عَلَى ابْنِ عُمَر (رض) قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ عَنِ الْمَاءِ یَکُونُ فِی الْفَلَاةِ مِنَ الْاَرْضِ وَمَا یَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَاتِ وَالسِّبَاعِ مِنَ الْاَرْضِ وَمَا یَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَاتِ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ اِذَا کَانَ الْمَاءُ قُلَّتَ بْنِنِ لَمْ یَحْمَلِ فَقَالَ اِذَا کَانَ الْمَاءُ قُلَّتَ بْنِنِ لَمْ یَحْمَلِ الْخُبْثُ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْدَاوْدُ وَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّامِينَ مَاجَةً وَفِي اُخُرِي وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّارِمِي وَابْنُ مَاجَةً وَفِي اُخْرِي

8৩৯. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— একদা রাসূলুল্লাহ — -কে এমন পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যা মাঠে-ময়দানে জমে থাকে, আর তাতে নানা ধরনের বন্য জীবজন্তু ও হিংস্র প্রাণী পানি পান করতে আসে। তা পাক কি নাপাক?] উত্তরে তিনি বললেন, পানি যখন দু' কোল্লা পরিমাণ হয়, তখন তা অপবিত্রতাকে ধারণ করে না। অর্থাৎ, নাপাক হয় না।] — আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসায়ী, দারেমী ও ইবনে মাজাহ্] আবু দাউদের অপর বর্ণনায় এসেছে যে, তা নাপাক হয় না।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَّ عَرْضُ रामीराप्तत व्याच्या : উন্মুক্ত বা খোলা মাঠে অরক্ষিত অবস্থায় যদি পানি জমে থাকে, আর তা হতে বন্য জীব জন্তু ও হিংস্ত্র প্রাণী পান করে তবে তার আয়তন ১০ × ১০ হাতের কম হলে তা নাপাক বলে গণ্য হবে। আর যদি তার পরিমাণ ততোধিক হয়, তবে তা বড় পুকুর তথা প্রবহমান পানির বিধানের আওতায় পড়বে।

শব্দটির বিভিন্ন অর্থ থাকায় এর পরিমাণ নিয়েও মতপার্থক্য আছে। যেমন-

- ১. আল্লামা আবুল হাসান (র.) বলেন, এক কোল্লার পরিমাণ হলো পাঁচ কলস বা মশক।
- ২. আবু বকর বাকেল্লানী (র.) বলেন, এক কোল্লায় ৬৪ রতল, দ্বিগুণ ১২৮ রতল।
- ৩. তিরমিযীর 🚅 🕳 তে আছে—

اَلْقُلَّةُ الْجَرَّةَ الْكَبِيْرَةُ الَّتِي تَسَعُ فِيْهَا مِائَتَبْنِ وَخَمْسِيْنَ رِظْلًا بِالْبَغْدَادِي فَالْقُلَّتَانِ خَمْسُ مِائَةِ رَظْلِ

- ৪. শাহ সাহেব বলেন, এক কোল্লায় দু' কলস
- ें الْقُلُةُ التَّيْ يُسْفَى بِهَا الْبَدُ تُقِلُّهُا ﴿ कि कि विलन الْبَدُ تُقِلُّهُا ﴿ कि कि विलन الْبَدُ تُقِلُّهُا ﴿ وَاللَّهُ مُ الْبَدُ تُقِلُّهُا ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّالَّ اللَّهُ اللّه
- ৬. আল্লামা শামী বলেন, কোল্লা সম্ভবত বালতিকে বলা হয়েছে।
- ৭. কেউ কেউ বলেন, غُلُتَيْنَ -এর পরিমাণ ৬০০ রতল।
- ৮. কেউ বলেন---

اَلْقَلَّةُ مَا بَسْتَقِلُهُ الْبَعَيْدُ وَالْاَصَحُ انَّ قَدْرَ الْقُلَّتَيْنِ اَمْرُ مَشْكُوكُ وَلِذَا تَركنَهَ اكْثَرُ الْمُحَدِّثِيْنَ . خَالَ الطَّحَادِي إنَّ حَدِيْتُ الْقُلْتَيَنْ صَحِيْحٌ وَاسِّنَادُهُ ثَالِثُ وَإِنَّمَا تَرَكْمَنَاهُ لِأَنَّنَا لَا نَعْلَمُ مَا الْقُلْتَانِ وَلَمْذَا الْقُولُ ارَجْعَ عِنْدَنَا وَعَرْفَكَ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدرِيّ (رض) قَالَ يَا رَسُوْلُ اللهِ انتَوَصَّا أُمِنْ بِنْدِ بُضَاعَةَ وَهِى بِنْدُ بُلْقَى فِينِهِ الْحِينِ وَلُحُوْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتَنُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتَنُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءً. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابُوْدَاوْدَ وَالنَّسَائِيُّ.

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

पूरे হাদীসের মধ্যে দ্বন্ধ: হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস হতে প্রতীয়মান হয় যে, পানি দু'কোল্লা পরিমাণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাতে নাপাক পতিত হলে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীস হতে জানা যায়, কোনো অবস্থাতেই পানি অপবিত্র হয় না। বিপরতীতমুখী হাদীস দু'টির মধ্যে সমাধান বিধানে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত অভিমতগুলো পেশ করেছেন—

- ১. বুযাআ কৃপটি বৃহদায়তন ছিল, যা অধিক পানির বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য রাসূল 🚐 বলেছেন—
  - إِنَّ الْمَاءَ طَهُورُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيَّ.
- ২. অথবা, বুযাআ কৃপ হতে ক্ষেত-খামারে পানি সেচন করা হতো। পানি শেষ হলে আবার নতুন পানি দিয়ে তা ভর্তি করা হতো। আর এরূপ অবস্থায় চলতে থাকলে পানিতে কিছু নাপাক পড়লেও পানি নাপাক হয় না।
- ৩. কেউ কেউ বলেন, রাস্ল وَنَ الْمَاءَ طُهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيّْ -এর বাণী اِنَ الْمَاءَ طُهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيّْ কথাটি বুযাআ নামক কৃপের সাথে সম্পৃক্ত, তবে সর্বক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়।
- ৪. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন, নিক্ষেপ অর্থ এই নয় যে, তাতে মরা কুকুর, ঋতুবতীর নেকড়া ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হতো। এটা সাহাবায়ে কেরামের নীতি-নৈতিকতার পরিপন্থি। কাজেই অপবিত্র কিছু নিক্ষেপ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ ছিল, সন্দেহ নিরসন কল্পে রাসূল হ্রুভ্র তাকে পবিত্র বলেছেন।
- ৫. হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীসটি مَا ۚ كَثِيْر এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসটি مَا ۚ تَلَيْلِ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
- ৬. কেউ কেউ বলেন, بَنْرُ بُضَاعَدُ এর হাদীসের সনদে দুর্বলতা আছে। কেননা, এ হাদীসের বর্ণনাকারী ওলীদ ইবনে কাছীর দূর্বল রাবী।
- ৭. হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীসে পানির মৌলিক ধর্মের কথা বলা হয়েছে। পানির ধর্ম হচ্ছে مُطُيِّرٌ ও مُطُيِّرٌ و مُطُيِّرٌ ।
   তবে এতে নাপাকী পড়লে অবশ্যই অপবিত্র হবে, যা হয়রত ইবনে ওয়র (রা.)-এর হাদীস হতে প্রতীয়মান হয়।
- ৮. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, কৃপটি এমন জায়গায় অবস্থিত ছিল যে, নালার স্রোতে মিশে নর্দমার ময়লা কৃপে এসে পড়ার সম্ভাবনা ছিল, কাজেই কৃপটির পবিত্রতার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয়। সন্দেহ নিরসন কল্পে রাস্ল তাকে পবিত্র বলেছেন।
- ৯. কৃপটির তলদেশ হতে পানি প্রবহমান ছিল, যার ফলে তাতে আবর্জনা পতিত হলে তা সাথে সাথে দূরীভূত হয়ে যেত।
- كo. আल्लामा जिक्नी अनमानी (त.) वलन, بِنْرُ بُضَاعَةُ (थर्क পिত্ত मह्ना-আवर्জना मृत कतात পत नारावारह कतातात नरम وَانَّ الْمَاءَ طُهُورٌ لَا يُنَجِّسَهُ شَيَّ এत व्याणाह वलन إِنَّ الْمَاءَ طُهُورٌ لَا يُنَجِّسَهُ شَيَّ

कम পानि ও বেশি পানির পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে إِخْتِـلاَكُ الْعُلَماءِ فِيْ تَعَرِينْفِ الْمَاءِ الْقَلِيْلِ وَالْكُونْدِير ইমামদের মতামত :

- ১. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে— مِثْدَارُ الْقُلُتَيَّنِ كَثِيْرَةً وَمَا نَعْصَ مِنْهُ فَهُو قَلِيْلٌ অর্থাৎ, পানি দুই কোল্লা বা ততোধিক হলে مِثْدَارُ الْقُلُتيَّنِ كَثِيْرةً وَمَا نَعْصَ مِنْهُ فَهُو قَلِيْلٌ হিসেবে পরিগণিত হবে, ফলে তাতে নাপাক পড়লে পানি নাপাক হবে না। আর এর কম হলে তাতে যদি নাপাকী পড়ে তবে কম পানি হিসেবে পানি নাপাক হয়ে যাবে। তাঁরা কোল্লাতাইনের হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন।
- ২. ইমাম মালিক (র.)-এর মতে নাপাকীর কারণে পানির তিনটি গুণের কোনো একটি পরিবর্তন হলে তা কম পানি হিসেবে নাপাক হয়ে যাবে। আর এরপ না হলে বেশি পানির বিধান প্রযোজ্য হবে। তিনি বুযাআ কৃপের হাদীস এবং مَالَمْ يَتَغَيَّرُ عَنْهَ الشَّاكِرُيَةُ وَصَافَعَ الثَّلَاثَةُ وَصَافَعَ الثَّلَاثَةُ وَالْمَاكَةُ التَّلَاثَةُ
- ৩. ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, পানি কম-বেশি নিশ্চয় (رَأَيْ مُبْتَلَيْ بِهِ) ব্যক্তির মতামতের উপরই নির্ভরশীল। আবশ্য যদি কোনো পানিতে ময়লা পড়ার পর তৎক্ষণাৎ তা অপর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, তবে তাকে কম পানি বলা হবে, আর না ছড়ালে বেশি পানি বলা হবে। তবে হানাফী ইমামদের মাঝে কম পানি ও বেশি পানি নির্ধারণের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরপ—
- ক. যদি পরিমাণ এরূপ হয় যে, এক প্রান্তে গোসল করলে অপর প্রান্তের পানি ঘোলা হয়ে যায়, তবে তাকে 'কম পানি' আর যদি ঘোলা না হয়, তবে তাকে 'বেশি পানি' বলা হবে। এটা হানাফী ফিকহবিদ মুহাম্মদ ইবনে সালাম (র.)-এর অভিমত।
- খ. অপর ফিকহবিদ আবৃ হাফস কবীর মত প্রকাশ করেন যে, এক প্রান্তে রং ফেললে যদি অপর প্রান্তে তার প্রভাব ছড়ায়, তবে তা 'কম পানি' এবং প্রভাব না ছড়ালে 'বেশি পানি' বলা হবে।
- গ. গোসল বা অজুর সময় পানি নাড়াচাড়া করলে পানি যদি এতটুকু পরিমাণ হয় যে, অপর প্রান্ত পর্যন্ত আন্দোলিত হয় তবে তা কম পানি, আর আন্দোলিত না হলে তা বেশি পানি হবে।
- ঘ. কোনো কোনো শরিয়তবিদ বলেন যে, দৈর্ঘ্য আট হাত এবং প্রস্থ আট হাত বিশিষ্ট কৃপ হলে তার পানিকে 'বেশি পানি' বলা হবে, তার কম হলে 'কম পানি' বলা হবে।
- ঙ. কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ দশ হাত প্রস্থ জলাধারকে 'বেশি পানি' এবং তার কমকে 'কম পানি' বলেন। কেউ কেউ দশ হাতের স্থলে পনেরো হাতের কথা উল্লেখ করেছেন।
- চ. ইমাম মুহামদ (র.) দশ হাত দৈর্ঘ্য ও দশ হাত প্রস্থ বিশিষ্ট কৃপ বা জলাধারকে 'বেশি পানি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ওলামায়ে মুতাআখখিরীন এ মতই গ্রহণ করেছেন। তবে পরবর্তীতে ইমাম মুহামদ (র.) ও ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতের দিকে ফিরে গেছেন, আর সে সম্পর্কে ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন—

لَا ٱوْقَتَ فِيلْهِ شَيْئًا بَلْ مُفَوَّضٌ إِلَى رَافِي الْمُبْتَلَى بِهِ

## ইমাম শাফেয়ীর قُلْتَيَنُ -এর হাদীসের জবাব নিম্নরপ :

- ১. উক্ত হাদীসটি মতন ও সনদ উভয় দিক দিয়ে افْطَوْ الْ
- ১. আর মতনের দিক থেকে হলো, কুল্লাহ এর অনেকগুলো অর্থ আছে। যার নির্দিষ্ট কোনো অর্থ এখানে নেওয়া সম্ভব নয়। আর কোনো বর্ণনায় তিন কুল্লা, কোনো বর্ণনায় চার কোল্লা পর্যন্ত রয়েছে। তাই উক্ত হাদীসের উপর আমল করা দুয়র।
- ২. ইমাম ইবনুল কায়্যেম বলেন, ইবনে তাইমিয়া উক্ত হাদীসকে অগ্রহণযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।
- ইবনে হুমামের মতে, वैद्धि -এর হাদীসটি দুর্বল, তাই এর উপর আমল করা যাবে না।

- وَانَّ الْمَاءَ طُهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَنَّ - এর বাণী - هَا اللهِ الْمَاءَ طُهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَنَّ - এর বাণী - وَانَّ الْمَاءَ طُهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَنَّ - এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হাদীসবিশারদগণ পেশ করেছেন। যেমন—

- َدُوْرُ لَا يَنَجَّسُهُ شَنْ َدُا وَالْمَاءَ طُهُورٌ لَا يَنَجِّسُهُ شَنْ َدُا وَالْمَاءَ طُهُورٌ لَا يَنَجَّسُهُ شَنْ َدُا وَالْمَاءَ طُهُورٌ لَا يَنَجَّسُهُ شَنْ َدُا وَالْمَاءَ وَالْمَاءِ وَالْمُعَامِّ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمُورُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَلَامِيمُ وَالْمُورُ وَالْمَاءِ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمِنْ وَالْمَاءِ وَالْمِاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ
- ২. অথবা مَا ﴿ كَعُيْرِ বা বেশি পানি সম্পর্কে 🅰 দিতে গিয়ে রাসূল 🚐 আলোচ্য উক্তিটি পেশ করেছেন।
- ৩. অথবা প্রবাহিত পানি হলে, তবে কম হোক আর বেশি হোক নাজাসাত পতিত হলে নাপাক হয় না। কিন্তু যদি পানি বদ্ধ ও অল্প হয়, তবে নাপাক হয়ে যায়। সূতরাং উল্লিখিত হাদীসটি প্রবহমান পানি সম্পর্কে বিধান দিচ্ছে।

- ७. খাতামূল মুহাদ্দিসীন আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (त्र.) বলেন مَنُ ﴿ كَاللَّهُ مَنْ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَاءُ طَهُوْرًا اَى ْمِنْ شَأْنِ الْمَاءُ اَنْ يَكُوْنَ طَاهِرًا بِنَفْسِهٖ وَمُطَهَّرًا لِغَيْرِهٖ لَا كُلُّ فَرْدٍ مِنَ الْاَفْرَادِ فَهُو طَاهِرً وَهُكَذَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كُفَّارٌ يَعْنِنَى إِنَّ الظَّلَمُ وَالْكُفْرَ مِنْ شَأْنِ الْإِنْسَانِ لَكِنْ لَئِسَ كُلُّ فَرْدٍ مِنَ النَّاسِ ظَالِمٌ وَكَافِرٌ.

وَعُوْكِ أَرْسُولَ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَالَا رَحُلُ رَسُولَ اللّهِ إِنَّا نَرْكُ الْهُ وَلَا اللّهِ إِنَّا نَرْكُ الْهَ عَلَى اللّهِ إِنَّا الْعَلَى اللّهِ إِنَّا الْعَلَى الْهَ لَيْكُ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأُنَا بِهِ عَطِشْنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأُنَا بِهِ عَطِشْنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأُ اللّهِ عَلَى هُوَ الطَّهُورُ مِنَاءُهُ وَالبَّرُولُ اللّهِ عَلَى هُوَ الطَّهُورُ مَا اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

883. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা [বনী মুদলাজ গোত্রের] এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ কি কে জিজ্ঞেস করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল। আমরা সমুদ্রে দ্রমণ করি, তখন আমাদের সাথে সামান্য মিঠা পানি থাকে, যদি আমরা তা দ্বারা অজু করি তবে আমরা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ি। এমতাবস্থায় আমরা সমুদ্রের [লোনা] পানি দ্বারা অজু করতে পারব কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ কললেন, তার পানি পাক এবং মৃতও হালাল। –[মালিক, তিরমিযী, আবৃ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর হিজরতের পর মদীনায় একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ইসলামের প্রচার ও প্রসারের এবং শক্রদের দমন করার লক্ষ্যে সাহাবীদেরকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে সফর করতে হতো। আর আরবের সফরে পাহাড়-পর্বত ও মরুভূমির পথেই চলতে হতো বিধায় পানিই ছিল তাদের সফরের বড় সম্বল। কিন্তু যেহেতু সে পানি তাদের বহন করে পথ চলতে হবে, তাই বেশি পানি সাথে নিয়ে চলাও তাদের জন্য সমস্যার ব্যাপার ছিল। কোনো কোনো সময় সাহাবীগণ আবার সামুদ্রিক পথেও চলতেন। আর সে সকল সমুদ্রের পানি স্বভাবত লবণাক্ত থাকত এবং লবণাক্ত

হওয়ার দরুন স্বাদ বিকৃত থাকত। তাই ঐ পানি দ্বারা অজু জায়েজ হবে কি না ? এ সকল সমস্যা ও সন্দেহ নিরসনের জন্য সাহাবীগণ হুজুরের সমীপে গিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলে রাসূলুল্লাহ ত্রাদেরকে সঠিক সমাধান দানের জন্য উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

নদীর পানি সম্পর্কে কেন লোকটি প্রশ্ন করল ? এত বেশি পানি হওয়া সত্ত্বেও লোকটি কেন নদীর পানির পবিত্রতা সম্পর্কে প্রশ্ন করল, নিম্নে এ বিষয়ে আলিমগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন—

- ১. কারো মতে, নদীর পানি বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণের কারণে তার মূল অবস্থায় নেই। তার রং ও স্বাদ পরিবর্তন হয়ে গেছে। ফলে তাতে অজু জায়েজ না হওয়ার সন্দেহের কারণে লোকটি প্রশ্ন করেছিল।
- ২. আর নদীতে অসংখ্য নদীর প্রাণী মারা যায়। আর মৃতরা তো অপবিত্র তাই প্রশ্ন করেছিল।
- ৩. অথবা নদীতে সবদিক হতে সর্বদা নাপাক পড়তে থাকে, ফলে লোকটির সন্দেহ হলো যে, তা দ্বারা অজু চলবে কি না।
- 8. কিছু সংখ্যক বলেন, হাদীসে এসেছে যে, بِنَفُ الْبَحْرِ مُخْتَلَطُّ بِاَثِرِ الْفَضَبِ का उने। الْبَحْرِ مُخْتَلَطُّ بِاثِر الْفَضَب
- ৫. কারো মতে, মূলত নদীর পানি হলো হযরত নৃহ (আ.)-এর তুফানের অবশিষ্ট পানি, তাও তো আল্লাহর গজবের চিহ্ন, তাই তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে কি না এ সন্দেহ হওয়ার কারণে লোকটি প্রশ্নু করেছিল।

প্রশ্নকারীর নাম : তিনি হলেন মুদাইহী বা মুদলাহী গোত্রের আব্দুল্লাহ বা উবাইদুল্লাহ কিংবা আবদ।

দ্বারা অজু করতে অনুমতি আছে কি না ? জবাবে তিনি হাঁা অথবা না বললেই তো যথেষ্ট হতো, অথচ তিনি ঠুঁ এত দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করার হেতু কি ? এর জবাবে বলা যায় যে, একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, প্রশ্নকারী তার প্রশ্নে অসুবিধা ও ঠেকার সময় সমুদ্রের পানি ব্যবহার করার অনুমতি আছে কি না তা জানতে চেয়েছিল। যদি রাসুলুল্লাহ তুর্ব বা হাঁ, বলতেন; তখন প্রশ্নকারী মনে করত কেবলমাত্র ঠেকার সময় তা ব্যবহার করা জায়েজ আছে, অন্য সময় জায়েজ নেই। সুতরাং তার এ ধারণা বদল করে হজুর ক্রি যে জবাব দিয়েছেন তার অর্থ হলো, ঠেকা হোক বা না হোক, সমুদ্রের পানি সর্ব অবস্থায় পবিত্র। যে কোনো অবস্থায় তা দ্বারা অজু গোসল করা জায়েজ আছে।

سَبَبُ الْاِزْدِيَادِ فِي الْجَوَابِ উত্তরে কথা বৃদ্ধি করার কারণ : রাস্লুল্লাহ وَالْجِلَّ করা হয়েছিল সমুদ্রের পানি সম্পর্কে, সামুদ্রিক প্রাণী সম্পর্কে তার কোনো জিজ্ঞাসা ছিল না ; কিন্তু রাস্লুল্লাহ ত্রে উত্তরে এ কথাটি বৃদ্ধি করেন وَالْجِلَّ তথা তার মৃত হালাল। আলিমগণ এর নিম্নরূপ জবাব প্রদান করেন—

- ك. মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন যে, লোকটির প্রশ্ন দ্বারা জানা গেল যে, তারা সমুদ্রের পানির বিধান জানে না, ফলে রাসূল ধারণা করলেন যে, তারা সমুদ্রের শিকারের বৈধতাও জানে না। কেননা, আয়াতে আমভাবে বলা হয়েছে— كَرِّمَتُ ফলে তিনি জবাবে তা বাড়িয়ে বলেছেন।
- এই প্রস্থকার বলেন, প্রশ্নের দ্বারা যখন জানা গেল যে, মিঠা পানি শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি খাবারও শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর খাবার ও পানি উভয়ের দিকে মানুষ মুখাপেক্ষী। এ জন্য রাসূল ক্রিত্র পানির পবিত্রতা বর্ণনার সাথে সাথে মাছের হালাল হওয়ার কথাও বলে দিয়েছেন।
- ৩. অথবা পানির পবিত্রতা অতি মাশহুর হওয়া সত্ত্বেও যখন তারা জানে না, তখন সমুদ্রের মৃত মাছের বিধানও তাদের জানা থাকার কথা নয়, তাই রাসূল 🌉 এ কথাটিও বলে দিয়েছেন।
  - ু الْمُلَمَاءِ فِيْ حِلْدٍ حَبِّواَنَاتِ الْمُلَاءِ فِيْ حِلْدٍ حَبِّواَنَاتِ الْمُلَاءِ فَيْ حِلْدٍ حَبِواَنَاتِ الْمُاءِ فَيْ الْمُلَاءِ فِي حِلْدٍ حَبِواَنَاتِ الْمُلَاءِ وَيَّا السَّافِعِيِّ (رح) : ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে কয়েকটি মত পাওয়া যায়, তবে বিশুদ্ধ মত হলো সমুদ্রের সব প্রাণী

এমন कि সামুদ্রিক কুকুর-শূকরসহ সব প্রাণী হালাল। তাঁর দলিল— بَعْرَلُهُ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ صَبِّدُ ٱلبَعْرِ .١ এখানে صَبِّد হলো মাসদার, যা مَفْعُولُ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, যাকে শিকার করা যায়। ফলে সব রকম জীব-এর মধ্যে مَا عَدُلُ النَّبِيُ ﷺ ٱلْحِلُّ مَبْتَتُهُ .٢

এখানে সাধারণভাবে মাছ বা অন্য প্রাণী সকলকে হালাল করা হয়েছে।

े مَذْهَبُ الْاَحْنَانُ : ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, সমুদ্রের মাছ ব্যতীত সব প্রাণী হারাম। তাঁর দলিল—
الْ فَوْلُهُ تَهَالِي حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ ،

এখানে مُنتَدُ হলো الله চাই তা পানির উপরের হোক বা নিচের, এমনিভাবে শৃকরও।

٧. قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ

আর ব্যাঙ, কাঁকড়া, সাপ ইত্যাদি خَبَائِثُ وَعَ عَنِ النَّبِي عَنِيْ النَّبِي عَنِيْ वे बात व्याঙ, কাঁকড়া, সাপ ইত্যাদি خَبَائِثُ وَاءِ فَنَهَا اللَّهِ وَالْمِلْ الْعَلَى اللَّهِ وَالْمِلْ الْعَلَى اللَّهُ وَالْمَلَ الْمَلْمُ اللَّهُ وَالْمَلْ الْمُلْمُ اللَّهُ وَالْمَلْ الْمُلْمُ اللَّهُ وَالْمَلْ الْمُلْمُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

অতএব যখন ব্যাঙ খাওয়া হারাম প্রমাণিত হলো তখন মাছ ব্যতীত সমুদ্রের অন্যান্য প্রাণীও হারাম সাব্যস্ত হলো । فَا نُجَوَابُ عَنْ دَلَيْل الْمُخَالَفَيْنَ وَالْبُل الْمُخَالَفَيْنَ

- ك. আন্নাহির বাণী مَغُول কননা, এটি মাসদার হিসেবে مَغُول আর্থ নেওয়া مَغُول ضَيْدُ الْبَعْرَ কেননা, এটি মাসদার হিসেবে بِهِ صَوْ عَرَدُ الْبَعْرَ কেননা, এটি মাসদার হিসেবে به صَوْ عَرَدُ عَالْمُ الْأَصْطِيادُ আর এটাই হলো مَجَازِى আর এটাই হলো مَجَازِى অর্থ হবে أَيْصُطِيادُ অর্থ হবে مَجَازِى আর এটাই হলো مَجَازِى অর্থ হিছে مَجَازِى অর্থ হবে مَجَازِى আর এটাই হলো مَجَازِى الله عَالَمُ الله عَالَمُ الله عَالَمُ الله عَالَمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُمْ مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْكُمْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو
- ५. विजीय मिलन مُعَلَّتُ لَنَا مَبْتَتَانِ ि यिष्ठ আप ; किल्ल अन्य श्वीरंत जा थात्र राय शिष्ठ , त्यमन السَّمَكُ وَالْجَرَادُ किल प्राह राजीज शिनित त्रकल जीव त्वत राय शिष्ठ ।

وَعَرْكِكُ إِبَى زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ لَهُ لَيْلَا مَسْعُودٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ قُلْتُ نَبِيْدُ لَيْلَا الْبَهِنَ مَا فِى إِدَاوَتِكَ قَالَ قُلْتُ نَبِيْدُ وَمَاءً طُهُورٌ . رَوَاهُ أَبُودَاوَدَ قَالَ تَمْرَةً طُهِورٌ . رَوَاهُ أَبُودَاوَدَ وَ زَادَ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ فَتَوَضَّا مَنْهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ أَبُو زَيْدٍ مَجْهُولٌ وَصَحَّع عَنْ التِيْرِمِذِيُّ أَبُو رَيْدٍ مَجْهُولٌ وَصَحَّع عَنْ التِيْرِمِذِي أَبُو رَيْدٍ مَجْهُولً وَصَحَّع عَنْ التِيْرِمِذِي اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمْ اكْنُ لَيْلَةَ الْجَيِّ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

88২. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হ্যরত আবৃ যায়েদ হ্যরত আবৃলাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, জিনের রাতে রাসূলুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার মশকে কি আছে? তিনি বলেন, আমি বললাম, নাবীয আছে। রাসূলুল্লাহ ক্রি বলেনে, খেজুর হলো উত্তম জিনিস, আর তা ভিজানো পানি হলো পবিত্রকারী।—[আবু দাউদ]

আর আহমদ ও তিরমিয়ী উক্ত হাদীসে এ অংশটুকু
বৃদ্ধি করেছেন যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ তা দ্বারা অজু
করলেন। তিরমিয়ী আরো বলেন, আবৃ যায়েদ একজন
অপরিচিত ব্যক্তি, [সুতরাং তার মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস
গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ] সহীহ সূত্রে ইবনে মাসউদের অপর
শাগরেদ আলকামা হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত ইবনে
মাসউদ (রা.) বলেন, আমি জিনের রাতে রাসূলুল্লাহ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### এর সংজ্ঞা ও তার প্রকারভেদ :

আর্ল্লামা আইনী (র.) বলেন, نَبُرْ عَسَلُ । هَ عَسَلُ عَسَلُ । عَسَلُ । قَصَلُ । قَالَتُ عَلَا أَنْ يَلْقَى فِي الْمَاءِ شَقَ كُمِنَ التَّمَرِ لِتُكْفِرَجَ حَلَاوَتُهَا काता वानाता হয়। কারো মতে— هُوَ اَنْ يُلْقَى فِي الْمَاءِ شَقَ كُمِنَ التَّمَرِ لِتُكْفِرَجَ حَلَاوَتُهَا काता वानाता হয়। هُوَ اَنْ يُلْقَى فِي الْمَاءِ شَقَ كُمِنَ التَّمَرِ لِتُكْفِرِجَ حَلَاوَتُهَا काता वानाता হয়। هُوَ اَنْ يُلْقَى فِي الْمَاءِ شَقَ كُمِنَ التَّمَرِ لِتُكْفِرِجَ حَلَاوَتُهَا काता वानाता হয়। هُوَ اَنْ يُلْقَى فِي الْمَاءِ شَقَ كُمِنَ التَّمَرِ لِتُكْفِرِجَ حَلَاوَتُهَا

- তিন প্রকারভেদ : نَبَيْدُ তিন প্রকারভেদ أَفْسَامُ النَّبِيْدُ

- ১. যে পানিতে খোরমা অনেক সময় রাখার কারণে পানিতে 🌊 এসে গেছে, সর্বসম্মতিতে এটা দ্বারা অজুজায়েয নেই।
- ২. অথবা এত অল্প সময় খেজুর রেখেছে ফলে তাতে মিষ্টি আসেনি। এরূপ নাবীয় দ্বারা সর্বসম্মতিতে অজু জায়েয়।
- ৩. আর যে নাবীযে মিষ্টি এসেছে কিন্তু নেশা আসেনি, তবে এরপ পানি দ্বারা অজু জায়েজ কি না এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

  আর যে নাবীযে মিষ্টি এসেছে কিন্তু নেশা আসেনি, তবে এরপ পানি দ্বারা অজু জায়েজ কি না এ বিষয়ে মতভেদ : যে নবীযে মিষ্টতা এসেছে, কিন্তু নেশা আসেনি ; তা দ্বারা অজু জায়েজ কি না । এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতভেদ দেখা যায়।

  (حد) مَذْهُبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَمَالِكُ وَأَبِي يُوْسُكُ (رح)

  এ রকম নাবীয় দ্বারা অজু জায়েজ নেই। যদি অন্য পানি না থাকে তবে তায়াশুম করবে। তাঁদের দলিল—

١. قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَأَءً فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ٠

এখানে পানি না পাওয়ার কারণে তায়ামুম করার কথা বলা হয়েছে, আর নাবীয তো সাধারণ পানি নয়।

٢. عَنْ عَاثِشَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيُّ عَلِي اللَّهُ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكُرَ فَهُو حَرَامٌ ٠

ইমাম আবৃ হানীফা, আঁওযাঈ, হাসান বসরী, ইকরিমাসহ অনেক সাহাবীর মতে খেজুরের নাবীয দ্বারা অজু করা জায়েজ। তাঁদের দলিল—

١. حَدِيْثُ إِبِنْ مَسْعُودٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْدِ السَّلَامُ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِيِّ مَافِى إِدَاوَتِكَ قَالَ نَبِيْلُا قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ تَعْمَرَةُ طَيْبَةً وَمَاءً طَهُورٌ ، وَ زَادَ فِى الْمَصَابِيْعِ وَتَوَضَّا مَيْنَهُ وَقَالَ أَبْنُ الْهُمَامِ ثُمَّ تَوَضَّا وَاقَامِ الصَّلُوةَ

রাসূল 🚃 ﴿ وَمَا مُ طَهُورٌ عَلَيْهِ وَمَا مُ طَهُورًا عَلَيْهِ وَمَا مُ طَهُورًا عَلَيْهِ وَمَا مُ طَهُورًا عَلَيْهِ وَمَا مُ طَهُورً عَلَيْهِ وَمَا مُ طَهُورًا عَلَيْهِ وَمَا مُ طَهُورًا عَلَيْهِ وَمَا مُ طَهُورًا عَلَيْهِ وَمَا مُ طَهُورًا عَلَيْهِ وَمَا مُعْمِورًا عَلَيْهِ وَمَا مُعْمِورًا عَلَيْهِ وَمَا مُعْمِورًا عَلَيْهِ وَمُعَالِمُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمُعَالِمُ وَمَا مُعْمُورًا عَلَيْهِ وَمَا مُعْمُورًا عَلَيْهِ وَمُعَالِمُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمُعَالِمُ عَلَيْهِ وَمُعَالِمُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمُعَالِمُ عَلَيْهِ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَلِي عَلَيْهِ وَمُعَالِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَلِيهُ وَمُعَالِمُ وَمُعَلِيهُ وَمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعِلِّهُ وَمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعُمُورًا مُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِّهُ وَمُعُلِمُ وَمُعِلِّهُ وَمُعُلِمُ وَمُعِلِّهُ وَمُعُلِمُ وَمُعِلِّهُ وَمُعِلِّهُ وَمُعُلِمُ وَمُعِلِّهُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِّهُ وَمِعُلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُوا عِلْمُ مُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِّهُ وَمُعِلِّهُ وَمُعِلِّهُ وَمُعِلِّهُ وَمُعِلِّهُ وَمُعِلِّهُ وَمِعِلِمُ وَمُعِلِّهُ وَمُعُلِمُ وَمُعِلِّهُ وَمُعِلِّهُ وَمُعِلّهُ ومُعِلِمُ ومُعِلِمُ ومُوالِمُ ومُعِلِمُ ومُعِلِمُ ومِنْ مُعِلِمُ ومُعِلِمُ ومُعِلِمُ ومُعِلِمُ ومُوالِمُ ومُعِلِمُ ومُعِلِمُ مِن مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ ومُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ ومُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِنْ مُع

ইযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীসের উপর আরোপিত بَيْنِ أَلِاعْتِيرَاضِ الْوَارِدِ عَلَى الْحَدِيْثِ সমালোচনার জবাব :

- ك. ইমাম তিরমিয়ী আবৃ যায়েদকে مَجْهَوُلُ বলেছেন।
  বাদায়ে গ্রন্থকার বলেন— اَبُوْزَيْدٍ مِنْ زُهَّادِ التَّابِعِيْبَنَ वाजीख হাদীসিট (رض) ابْنُ مَسْمَوْد (رض) থেকে اَبُوْزَيْدٍ مِنْ زُهَّادِ التَّابِعِيْبَنَ مَسْمَوْد (رض) مَا مَاهُوْ وَيَدْ مِنْ زُهَّادِ التَّابِعِيْبَنَ مَسْمَوْد (رض) مَاهُوَ وَيَدْ مِنْ زُهَّادِ التَّابِعِيْبَنَ مَسْمَوْد (رض)
- ২. দ্বিতীয়ত ইমাম তিরমিয়ী বলেন যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) সে রাতে রাসূলের সাথে ছিলেন না। এর জবাব হলো—
  রাসূল ক্রা যখন জিনদের সমাবেশে যান তখন হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-কে মাঠের এক পার্শ্বে বসিয়ে যান। যেমন
  তিরমিয়ীর অপর বর্ণনায় এসেছে যে, ১ইটেট
  অথবা জিনদের ঘটনা হয়বার হয়েছে। হয়বত ইবনে মাসউদ (বা.) সর জায়গায় না থাকলেও ১ইটিটি ইটিও ছিলেন তা

অথবা জিনদের ঘটনা ছয়বার হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) সব জায়গায় না থাকলেও بَقِيْعُ الْفُرْقَد ও ছিলেন তা তিরমিযীর বর্ণনায়ই পাওয়া যায়। যেমন— فَاخَذَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ بِيدِ ابْنِ مَسْعُودِ (رض) حَتَّى خُرَجَ بِهِ إِلَى بُطْحًاءَ فَاجْلُسَهُ

- ইমাম শাফেয়ীসহ অন্যান্যদের দলিলের জবাব اَلْجُواَبُ عَنْ دَلِيلُ الْمُخَالِفِيْنَ

- ك. তাদের وَيَنَّمُ সম্পর্কীয় আয়াতের জবাব হলো, আয়াতে মতলক পানি না পাওয়া অবস্থায় তায়ামুম করতে বলা হয়েছে। এখানে عَظْنَقُ ও সাবান ও يَبِيِّن মিশ্রিতি পানির ন্যায় مُطْنَقُ পানি, শুধু স্বাদে একটু পরিবর্তন হয়েছে। ফলে তা দ্বারা অজু করতে কোনো অসুবিধা নেই।
- ২. হাদীসের জবাব এই যে, যে নবীয়ে নেশা আসে তা দ্বারা অজু করা আমাদের মতেও জায়েজ নয়। কাজেই এটা দিয়ে দিলল দেওয়াও ঠিক নয়।

وَعَرْدِ لِكِكِ كَبْشَة بنْتِ كَعْبِ بْن مَالِكِ (رح) وَكَانَتْ تَحْتَ اِبِنْ اَبِيْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وُضُوَّ فَجَاءَتْ هِنَّرَةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَاصْغُى لَهَا أَلْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَانِيْ انَظْرُ اِلَيْهِ فَقَالَ اتَعْجَبِيْنَ يَا إِبْنَةَ أَخِي قَالَتْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ إِنَّهَا مِنَ الطُّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ أَو الطُّوَّافَاتِ . رَوَاهُ مَالِكُ وَاحْمَدُ وَالنَّوْمِذِيُّ وَابُوْ دَاوَدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ ماجّة والدّارميّ .

88৩. অনুবাদ: [মহিলা তাবেয়ী] হযরত কাবশা বিনতে কা'ব ইবনে মালিক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আব কাতাদার পুত্রবধূ ছিলেন। তিনি বলেন, একদা আবু কাতাদা তার বাড়িতে গেলেন, তখন হ্যরত কাবশা তাঁর জন্য অজুর পানি ঢেলে দেন। এ সময় একটি বিডাল এসে অজুর পানি থেকে পানি পান করতে লাগল। আর হযরত আবু কাতাদা (রা.) পাত্রটি তার জন্য কাত করে ধরলেন। কাবশা বলেন, তখন তিনি আমাকে দেখলেন যে, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। এটা দেখে। তিনি বললেন, হে ভাতিজি। তুমি কি এটা দেখে আশ্চর্যবোধ করছ ? আমি বললাম, হাঁ ; তখন তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ বলেছেন, বিডাল নাপাক নয়। কেননা, তা তোমাদের নিকট ঘনঘন বিচরণকারী বা বিচরণকারিণী সেবক সেবিকার মতো। সিতরাং তার উচ্ছিষ্টকে নাপাক সাব্যস্ত করা হলে তোমাদের ভীষণ অসুবিধা হবে। - আহমদ. তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

: विफ़ात्लत छिष्ठि अन्नर्त देभामत्मत मठत्छन إِخْتِلَانُ ٱلْأَنْتُة فَيْ سُورِ الْهُرَّةِ

—ইমাম শাকেয়ী, মালিক ও আহমদ (র.)-এর মতে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র। তাঁদের দলিল ١. حَدِيثُ أَبِيْ قَتَادَةَ اصْغُى لَهَا الْانَاءَ حَتُّى شَوِيَتْ.

 ٢- عَنْ عَانِشَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ إِنَّهَا لَبَسْتَ بِنَجِسٍ.
 ٢- عَنْ عَانِشَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ إِنَّهَا لَبَسْتَ بِنَجِسٍ.
 ٢- عَنْ عَانِشَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهَ قَالَ إِنَّهَا لَبَسْتَ بِنَجِسٍ.
 ٢- عَنْ عَانِشَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهَا لَهُ عَالَ إِنَّهَا لَبِي عَنِيهَا لَهُ عَالِي اللهِ عَلَيْهَا لَهُ عَالَ إِنْ عَلَيْهَا لَهُ عَلَيْهَا لَهُ إِنْ عَالَ إِنْ عَلَى اللهِ عَلَى عَالَ إِنَّهُا لَا إِنَّهُا لَهُ إِنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ তাঁর দলিল—

١. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي قَالَ بُغْسَلُ الْإِنَامُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّةُ عُسِلَتْ مُرَّةً .

 ٢ - كَذَٰلِكَ ٱخْرَجَ رَوَايَةٌ مَعْمَرٍ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ فِى الْهِرَ بَلَغَ فِى الْإِنَاءِ قَالُ إِغْسِلْلُهُ مُرَّةً وَاهْرِقُنَهُ .
 ٣ - عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَ عَظَ قَالَ طَهُوْدُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَالْهِرَّةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَبَنْ . : তাঁদের দলিলের জবাব اَلْجَوَابُ عَنْ دَلَيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

ك. আवृ कांजामात्र र्रामींगरक रेवत्न मानमा مَعْلُولُ वरलाष्ट्न। तनना, এत वर्णनाकाती مَعْلُولُ छेड्यरे كَبْشَةُ ७ مَعْلُولُ वर्णनाकाती ا

ع. النَّقِيِّ عَلَيْهُ فَا عَاهِهُمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ النَّقِيِّ عَلَيْهُ النَّقِيِّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ النَّهُ النَّقِيِّةِ عَلَيْهُ عَلَي (تَنَظِيْمُ ٱلْأَشْعَاتُ) विञात গ্ৰহণের উপযুर्क नय ि وَلِيْل विञात श्रहे

তাঁর আলোচ্য বাণী দ্বারা এটা বুঝিয়েছেন যে, বিড়াল একটি গৃহপালিত প্রাণী, ঘরের প্রতিটি স্থানেই তার বিচরণ রয়েছে। সুতরাং তার অভ্যাস অনুযায়ী প্রতিটি স্থানেই সে মুখ দেবে। খাদ্যদ্রব্য বা পানি তার মুখ হতে হেফাজত করা কষ্টকর। অতএব শরিয়ত এদের উচ্ছিষ্টকে নাপাক বলে ঘোষণা করলে এটা মানুষের জন্য সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। তাই রাসূল 🚃 এ সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করে তা পাক হওয়ার কথা বলেছেন।

وَعُرِيكِكِ دَاوْدَ بَنِ صَالِحِ بَنِ دِينَارِ عَنْ اُمِّهِ أَنَّ مَوْلَاتَهَا اَرْسَلَتْهَا بِهَرِيْسَةِ إِلَىٰ عَائِشَةَ قَالَتْ فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّىْ فَاشَارَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّىْ فَاشَارَتْ وَلَىٰ اَنْ ضَعِيْهَا فَجَاءَتْ هِثَرَةٌ فَكَاكَلَتْ وَلَىٰ اَنْ ضَكِلَتْهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

888. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত দাউদ ইবনে সালেহ ইবনে দীনার তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর মাতা বলেছেন, একদা তাঁর মুক্তিদানকারিণী মনিবা তাঁকে কিছু 'হারিসা' [ফিরনি জাতীয় খাবার] দিয়ে উমুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি বলেন, তখন আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে নামাজরত অবস্থায় পেলাম। তখন তিনি আমাকে ইশারা করলেন যে, তা রেখে দাও। এমতাবস্থায় একটি বিড়াল এলো এবং তা হতে খেতে লাগল, অতঃপর যখন হযরত আয়েশা (রা.) নামাজ হতে অবসর হলেন, তখন বিড়াল যে স্থান হতে খেয়েছে তিনিও সেখান থেকে খেলেন। আর বললেন, রাস্লুল্লাহ কলেছেন বিড়াল নাপাক নয়, তা তোমাদের কাছে বারবার গমনকারী সেবকের মতো। তিনি আরো বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रामीत्मत त्राच्या: হযরত আয়েশা (রা.) বিড়াল যে স্থানে খেয়েছে ঐ স্থান হতেই খেয়েছেন, অথচ উত্তম ছিল ঐ স্থান বাদ দিয়ে অন্য স্থান দিয়ে খাওয়া। এর কারণ হলো, যদি তিনি অন্য স্থান দিয়ে খেতেন তবে হারীসা নিয়ে অগত মহিলাটি ধারণা করত যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট হারাম। এরপ ধারণা যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্য তিনি এরপ করেছেন।

আর এতে বুঝা যায় যে, প্রয়োজনে নামাজের মধ্যে ইশারা করাও জায়েজ আছে, যদি তা নামাজের পরিপন্থি আমলে কাছীর না হয়। আর এটাও জানা যায় যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা অজু করা জায়েজ আছে, যদিও বিশুদ্ধ পানি থাকতে তা দ্বারা অজু না করাই উত্তম বটে। ভালো পানি না পেলে সেই পানি দ্বারাই যে অজু করা যাবে তা দেখানোর জন্যই হযরত রাস্লুল্লাহ এরপ করেছেন। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.) ও তার অনুসারীদের অভিমত।

وَعَنْ وَالْكُ مَالِهُ مَالِكُ جَابِرِ (رض) قَالَ سُئِلًا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اَنتَوَضَّا أُبِمَا اَفْضَلَتِ السِّبَاعُ الْحُمُرُ قَالَ نَعَمْ وبِمَا اَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُهَا ـ رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

88৫. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ — কে জিজ্জেস করা
হলো, গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা আমরা কি অজু করতে
পারি? রাসূলুল্লাহ — বললেন, হাাঁ এবং ঐ সমস্ত পানি
দ্বারাও যা হিংস্র প্রাণী অবশিষ্ট রেখেছে ? – শিরহুস সুনাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

গাধার উচ্ছিষ্ট পানির ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ: اِخْتَـلَافُ الْعُلَمَاءِ فَيْ سُوّر الْحُمَارِ الْحُمَارِ أَلْعُلَمَاءٍ فَيْ سُوّر الْحُمَارِ أَلْعُلَمَاءً فَيْ سُوّر الْحُمَارِ أَلْعُلَمَاءً خَمْدُهُ الْسُافِعِيُّ وَكُوْ الْمُافِعِيُّ : ইমাম শাফেয়ী (রা.)-এর মতে, গাধার উচ্ছিষ্ট পাক। কেননা, প্রত্যেক জীবের চামড়া দ্বারা উপকৃত হওঁয়া যায়, আর গাধার চামড়া দ্বারা যখন উপকার অর্জন করা যায় তখন তার উচ্ছিষ্ট পাক হতে অপত্তি কোথায় ? দ্বিতীয়ত হয়রত জাবের (রা.)-এর বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীসও এর পক্ষে দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِيً بِإِكْفَاءِ الْقُدُوْرِ الَّتِيْ فِيْهَا لُحُوْمُ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجُسٌ . (رَوَاهُ الطَّحِادِيُّ)

إنه عليه السّلام امر مناويا يناوي بإكفاء القدور التي فيها لحوم الحدر فإنها رجس . (رواه الطحارق)

তবে অধিকাংশ হানাফী মাশায়েখের মতে, গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট مَشْكُول কা সন্দেহযুক্ত। আবার কেউ কেউ একে
সন্দেহের সাথে পবিত্র বলেন। আবার কারো মতে, পবিত্রকরণের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। একেই বিশুদ্ধ মত হিসেবে
অভিহিত করেছেন। كَمَا وَرَدَ فِي الْخُيْبَورِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اُمَرِ بِالْقَاءِ الْقُدُورِ . । অভিহিত করেছেন

এজন্য গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট পানি ব্যতীত অন্য কোনো পানি না থাকলে অজুও তায়ামুম উভয়ের হুকুম দেওয়া হয়েছে।

: اَلْجُوابُ عَنْ دَلْبِلِ الشَّوَافِع

- ১. ইমাম শার্ফেয়ী (র.) ও তার অনুসারীদের যুক্তিমূলক দলিলের জবাব এই যে, উচ্ছিষ্টের সম্পর্ক হলো গোশতের সাথে, চামড়ার সাথে নয়। কেননা, মুখের লালা গোশত হতেই তৈরি হয়। কাজেই এটা দ্বারা দলিল দেওয়া ঠিক নয়।
- ع. षिতীয়ত জাবেরের হাদীসটি হলো مُرْسَلٌ কেননা, তার বর্ণনাকারী دَاوُدُ بْنُ مُصَبِّن হযরত مُرْسَلٌ -এর সাক্ষাৎ পাননি। : হিংস্র জন্তুর উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ إِخْتَلَانُ الْعُلَمَاءِ فَيْ سُوْرِ السَّبَاعِ

بَعْدَبُ عَلَيْهُ النَّانِعِيِّ : مَذْهَبُ النَّانِعِيِّ : كَتَابَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلْ

: হানাফীদের মতে, সকল হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র।

১ ওলামায়ে আহনাফদের প্রথম দলিল-

عَنْ يَحْبِي بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِٰنِ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ فِيْ رَكْبِ فِيْهِمْ عَمْرُو بِنُ الْعَاصِ حَتَى وَرُدُواْ حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْفَاصِ يَا صَاحَبَ الْحَوْضِ غَلْ تَرِدُ حَوْضَكُ الْيَتَبَاعُ فَقَالَ عَكُمُ وَبُنُ الْخُطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضَ لَا تُخْبُرَنا

২. এ ছাড়া হিংস্র জন্তুর লালা তার মাংস হতেই সৃষ্টি হয়। মাংস হারাম হওয়ার কারণে তার লালাও হারাম, তাই তার লালাযুক্ত উচ্ছিষ্টও নাপাক

- غُنْ دَلِيْلِ الشَّافِعِيّ : ইমাম শাফেয়ীর দলিলের জবাব— ১. হ্যুর্ত জাবেরের হাদীসটি مُرْسَلُ কেননা, তার বর্ণনাকারী دَاوْدُ بِنْ حُصَيْنَ হযরত জাবেরের সাক্ষাৎ পাননি।
- ২. অথবা তা অধিক পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
- ৩. অথবা তা হারামের হুকুম আসার পূর্বেকার হাদীস।
- 8. আর দ্বিতীয় হাদীসটি مَعْلُولٌ কেননা, তার বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম مَعْلُولٌ
- ৫. অথবা এটি 🚅 সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বেকার হাদীস।

وَعَرْدِكِكِ أَمِّ هَانِيّ (رض) قَالَتْ اِغْتَسَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هُوَ وَ مَيْمُونَةٌ فِي قَصْعَةٍ فِيْهَا أَثْرُ الْعَجِيْنِ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةً

88৬. অনুবাদ : হযরত উম্মেহানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ও উমুল মু'মিনীন হ্যরত ময়মূনা (রা.) একটি [কাঠের] গামলায় গোসল করেছেন, তাতে খামির করা আটার চিহ্ন ছিল। -[নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

-হাদীসের ব্যাখ্যা : এখানে একই গামলায় গোসল করার অর্থ হলো– গামলা হতে উভয়ে অঞ্জলি ভরে বা পাত্রে করে পানি নিয়ে গোসল করেছেন।

# أَلْفُصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

عَرْ لاعْكِ يَحْبَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِن قَسَالُ إِنَّ عُمَرَ (رض) خَرَجَ فِيْ رَكْبِ فِينْهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوْا حَوْضًا فَقَالُ عَمْرُو يَاصَاحِبُ الْحُوضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السَّبَاعُ فَقَالُ عُمُرُ بِنُ

889. অনুবাদ : হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আবুর রহমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত ওমর (রা.) একটি কাফেলার সাথে বের হলেন। তাদের মধ্যে হ্যরত আমর ইবনুল আস (রা.)ও ছিলেন। অবশেষে তারা এক হাউজের নিকট পৌছলেন, তখন হ্যরত আমর ইবনুল আস (রা.) হাউজের মালিককে জিজ্ঞেস করলেন যে, হে হাউসের মালিক! আপনার হাউজে কি হিংস্র জন্তুরা আসে ? তখন হ্যরত ওমর ইবনুল الْخُطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَيْنَا . رَوَاهُ فَإِنَّا نَرِدُ عَلَيْنَا . رَوَاهُ مَالِكُ وَزَادَ رَزِيْنُ قَالَ زَادَ بَعْضُ السُّوَاةِ فِي مَالِكُ وَزَادَ رَزِيْنُ قَالَ زَادَ بَعْضُ السُّولَةِ فِي مَالِكُ وَزَادَ رَقِيْنَ قَالَ زَادَ بَعْضُ السُّولَةِ فِي عَنْ وَلَا لَلْهِ عَنْ مَسُولًا اللهِ عَنْ مَا اللهُورُ وَ شَرَابُ .

খাত্তাব (রা.) বললেন— হে হাউজের মালিক! আপনি আমাদেরকে এই সংবাদ দেবেন না। কেননা, কখনো আমরা হিংস্র জন্তুদের পানি পান করে যাওয়ার পর আমরা পানি ব্যবহার করতে আসি। আর কখনো আমাদের পানি ব্যবহার করে চলে যাওয়ার পর তারা আসে। [অর্থাৎ পানির ঘাটে কখনো তারা আসে, আবার কখনো আমরা আসি]—[মালিক] ইমাম রাযীন এই হাদীসটিতে এ কথাটুকু ও বৃদ্ধি করেছেন যে, কোনো কোনো বর্ণনাকারী হযরত ওমরের বাক্যের মধ্যে এটাও বলেছেন যে, "আমি রাস্লুল্লাহ ক্রি-কে বলতে শুনছি— জন্তু বা যা পেটে নিয়েছে [তথা পান করেছে] তা তাদের জন্য। আর যা অবশিষ্ট রয়েছে তা আমাদের জন্য পবিত্রকারী ও পানযোগ্য।

وَعَرْ 63 لَكُ وَاللّهِ عَلَيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضا) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ اللّهِ عَلَيْ سُئِلَ عَنِ الْحِياضِ اللّهِ عَلَيْ مَكَّةَ وَ الْمَدِيْنَةِ تَرَدُهَا السِّبَاعُ وَ الْحِلاَبُ وَ الْحُمُرُ عَنِ الطّهرِ مِنْهَا فَقَالَ لَهَا مَاحَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا غَبَرَ طُهُورٌ . رَوَاهُ الْنُ مَاجَةً

৪৪৮ - অনুবাদ : হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ কে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত সে সব কৃপসমূহের পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যেগুলোতে হিংস্র জন্তু, কুকুর, ও গাধাসমূহ পানি পান করতে আসে। জবাবে রাসূলুল্লাহ কললেন তাদের পেটে যা ধারণ করেছে তা তাদের জন্য, আর তারা যা অবশিষ্ট রেখেছে তা আমাদের জন্য পবিত্রকারী। তিবনে মাজাহা

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चिन्धा : মঞ্চা ও মদীনার মধ্যবর্তী কৃপসমূহ গভীর ছিল। পথ অতিক্রমকারী কাফেলার জন্য এ সকল কৃপই একমাত্র পানি লাভের উৎস ছিল। তাই সেগুলোতে হিংস্র জন্তু পানি পান করলে ও নাপাক হতো না।

وَعَرْ 63 عَمَر بُنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ لاَ تَغْتَسِلُوْا بِالنَّاءِ الْمُشَسَّسِ فَإِنَّهُ يُوْرِثُ الْبَرَصَ . رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِيْ

৪৪৯. অনুবাদ: হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্যের কিরণে গরম করা পানিতে গোসল করো না। কেননা, তা শ্বেত রোগ সৃষ্টি করে। -[দারাকুতনী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تُسْرُ वे प्रिनिट्मत व्याच्या : কिছু সংখ্যক ওলামা উক্ত হাদীসটিকে দূর্বল বলেছেন, তবে সহীহ সাব্যস্ত হলেও তাকে স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন বলে অনুমিত হয়। কেননা, পানি তো পবিত্রই রয়েছে। ফলে তা দ্বারা গোসল করতে শরিয়তের কোনো বাঁধা নেই।

এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমাম শাফেয়ী (র.) সূর্যের কিরণে উত্তপ্ত পানি ব্যবহার করাকে মাকরহ বলেছেন। তবে পরবর্তী যুগের শাফেয়ীগণ মাকরহ বলা পরিহার করেছেন। আর ইমাম আবৃ হানীফা, মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে সূর্যের তাপে গরম করা পানি ব্যবহার করা মাকরহ নয়। আর আগুনে গরম করা পানি সর্বসম্মতিক্রমে মাকরহ নয়।

# بَابُ تَطْهِيْرِ النَّجَاسَاتِ পরিচ্ছেদ: অপবিত্রকে পবিত্রকরণ

শন্তি বাবে نَجَسَ -এর মাসদার। শান্তিক অর্থ – পবিত্র করা। আর نَجَاسَاتْ শন্তি سَخْبِيل -এর বহুবচন' শান্তিক অর্থ – নাপাক বা অপবিত্র বস্তুসমূহ।

দু'ভাবে বিভক্ত। যথা-

- ১. প্রথমতঃ کَجَاسَةٌ ذَاتِی [সন্তাগত অপবিত্র] তথা যা সৃষ্টিগতভাবেই অপবিত্র যেমন— শৃকর, কুকুর, পেশাব-পায়খানা। এগুলোকে পবিত্র করার কোনো পস্থা নেই।

## शें النفصل الأوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَرْفَ فَكَ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِذَا شَيرِبَ الْكُلْبُ فِي قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِذَا شَيرِبَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءِ الْعَلَيْءِ مَتَّالَتٍ مُتَّفَقً عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ طُهُورُ إِنَاءِ اَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيدِ الْكَلْبُ أَنْ يَتَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولُهُ فَي بِالتَّرَابِ.

8৫০. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হু ইরশাদ করেছেন– যখন তোমাদের কারো পাত্র থেকে কুকুর পানি পান করে, সে যেন ওটাকে সাতবার ধৌত করে নেয়।—[বুখারী ও মুসলিম]

আর মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেছেন– তোমাদের কারও পাত্রে যখন কুকুর মুখ দেয়, তখন তার পবিত্রকারী পদ্ধতি হলো সাতবার ধৌত করা এবং প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘষা।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قُواَلُ الْعُلَمَاءِ فِيْ حُكِم سُورِ الْكَلْبِ وَفِيْ كَيْفِيَةِ تَطْهِيْرِ إِنَائِهِ وَالْكَلْبِ وَفِيْ كَيْفِيَةِ تَطْهِيْرِ إِنَائِهِ اللهُ الْعُلَمَاءِ فِيْ حُكِم سُورِ الْكَلْبِ وَفِيْ كَيْفِيَةِ تَطْهِيْرِ إِنَائِهِ اللهُ الْعُلْمَاءِ فِي حُكِم سُورِ الْكَلْبِ وَفِيْ كَيْفِيَةِ تَطْهِيْرِ إِنَائِهِ اللهُ الل

بَكُمُ مُورِ الْكَلْبِ कुकूत्तत উচ্ছিষ্টের বিধান : কুকরের উচ্ছিষ্ট পবিত্র না অপবিত্র এই বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।
نَا الْكُلْبِ عَالَكُ : এই বিষয়ে ইমাম মালেক (র.) থেকে ৪টি মত পাওয়া যায়। (ক) অপবিত্র (খ) গ্রামের কুকুরের ঝুটা পবিত্র। আর শহরের কুকুরের ঝুটা অপবিত্র (গ) যে সকল কুকুর লালন পালন করা জায়েজ, সেগুলোর উচ্ছিষ্ট পবিত্র, এ ছাড়া অন্যগুলোর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র (ঘ) তার বিশুদ্ধ অভিমত হলো কুকুরের উচ্ছিষ্ট মতলকভাবে পবিত্র। তাঁর দলিল–

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ قُلْ لَا اَجِدُ فِيْمَا ٱُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَّطْفَعُهُ اِلَّا اَنَّ يَّكُونَ مَبْتَةً اَوْ دَمَّا مَسْفُوحًا اَوْ . ﴿ وَلَهُ تَعَالَىٰ قُلْ لَا اَجِدُ فِيْمَا اَوْ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى طَاعِمٍ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

- २. क्क्रतत िकांत शानान १७য় সম্পর্কে আল্লাহ বলেন فَكُلُوا مِثَا الْمُسَكُنْ عَلَيْكُمْ অতএব কুক্রে िकांत शानान হলে
  উচ্ছিষ্টও शानान হবে।
- ৩. সাতবার ধৌত করার হুকুম নাপাক হওয়ার কারণে নয়; বরং তা اَمْر تَعَبُّدُى विस्तित।

   ইমাম আবৃ হানিফা, শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, কুকুরের উদ্ছিষ্ট অপবিত্র। তাদের
   দিলল
   কিন্দুর বিশ্বন কিন্দুর কিন্দুর বিশ্বন কিন্দুর কিন্দুর বিশ্বন কিন্দুর বিশ্বন
  - ٢٠ قَالَ النَّبِي ﷺ إِذاً وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَهُ رِقْهُ رَوَاهُ مُسْلِكُم
  - ٣٠ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

- كَانْجَوَابٌ عَنْ دَلِيِّل مَالِكِ : كَانْجَوَابٌ عَنْ دَلِيِّل مَالِكِ

- ১. অনেক হারাম হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, কুরআন দ্বারা যাবতীয় হারাম সাব্যস্ত হয়নি।
- عَنَّ اَمْسَكُنَ عَلَمُ الْعَلَمُ وَالْعَالِمَ وَالْعَالِمُ عَالَمُ عَلَيْهُ الْمُسْكُنَ عَلَمُ الْمُسْكُنَ عَ
- ৩. সাতবার ধৌতকরণ اَمْر َ تَعَبُّدِيْ হিসেবে নয়; বরং নাপাক হওয়ার কারণে।
  ﴿ كُمُ تَطْهِيْرِ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ
  : যে পাত্রে কুকুর মুখ দিয়েছে সে পাত্র পবিত্রকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যথা—
- ك. مَذْهَبُ الشَّافعيّ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সাতবার ধৌত করতে হবে। তাঁর দলিল-
  - ١ . عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ . ٢ . إِنَّ النَّبِيِّ قَالَ طُهُوْرُ إِناء أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فَنِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَّغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ .
- جَمَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُفَقَيلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ عَفِرُوهُ وَهِي الثَّامِنَةِ بِالتَّرَابِ. كَاذْهَبُ أَحْمَدُ ٩٠٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُفَقَيلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ عَفِرُوهُ وَهِي الثَّامِنَةِ بِالتَّرَابِ.
- ७. مَذْهَبُ إَبِي حَنِيْهَةُ : كَمَام आवू रानीका (त्.)-এর মতে তিনবার ধৌত করতে হবে। তাঁর দূলিল-
  - ١٠ عَنْ اَبَىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُول اللَّهِ عَلَى إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلَبَهُ رِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ ثَلَاّتُ مَرَّاتٍ . رَوَاهُ إِبْنُ عَدِيْ
    - ٢٠ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ يَغْسِلُ ثَلَاثًا او خَمْسًا أَوْ سَبْعًا . رَوَاهُ الدَّارَةُ طُنِنى

: كَلْجُوَابُ عَنْ دُلِيثِلِ الْمُخَالِفِيْنَ

- ১. সাতবার ধৌত করার হাদীস রহিত হয়ে গেছে। কেননা, উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) নিজেই তিনবার ধোয়ার হাদীস বর্ণনা করেছেন।
- ২. অথবা সাতবার ধোয়ার করার কথা মোস্তাহাবের জন্য বলা হয়েছে।
- ৩. তিনবার ধৌত করা পবিত্রতার জন্য, আর সাতবার ধৌত করা পরিপূর্ণভাবে পবিত্রতার জন্য বলা হয়েছে।
- ৪. মাটি দ্বারা ঘষার কথা মোস্তাহাবের জন্য।
- ৫. অথবা চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে মাটি দ্বারা ঘষা জীবাণু ধ্বংসের জন্য। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, তিনবার ধৌত করাই ওয়াজিব।

  اُولُهُنَّ بِالتَّرَابِ فِيَّ -এর ব্যাখ্যা: মাটির দ্বারা ঘষার কথাটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। যেমন اُولُهُنَّ بِالتُّرَابِ الْفُونَ بِالتُّرَابِ اللَّهُ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَلِيْ الللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ وَمِنْ الللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ الللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ وَمِي

وَعَنْ الْكُلِّمُ قَالَ قَامَ أَعْرَابِتُ فَبَالَ فِي الْمُسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَيَّكُ دُعُوهُ أَهْرِيفُوا عَلَى بَوْلِهِ سِجْلًا مِّنْ مَاءِ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّا مَا بُعِثْتُمْ مُيسِرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

৪৫১. অনুবাদ: উক্ত হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন বেদুইন দাঁডিয়ে মসজিদে পেশাব করে দিল। ফলে লোকেরা তাকে ঘিরে ধরল। তখন নবী করীম 🚟 বললেন, তাকে ছেডে দাও এবং তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও. অথবা তিনি مِنْ مَاءٍ বলেছেন। উল্লেখ্য যে, ্র্র -এর অর্থও বালতি] কেননা তোমাদিগকে [মানুষের জন্য] সহজ পন্থা অবলম্বনকারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে: জটিলতা সৃষ্টিকারী রূপে নয়। -[বুখারী]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বেদুইন লোকটির নাম : যে বেদুইন লোকটি মসজিদে পেশাব করেছিল, সে ছিল নও মুসলিম। তার পরিচিতি সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

- كَ. আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে মাদানীর বর্ণনা মতে, তিনি হলেন- (رض) اقْرَعُ بْنُ حَابِسِ
- عُبَيْنَةً بُنُ حُصَيْنِ (رض) -এর মতে, তিনि (رض) عُبَيْنَةً بُنُ حُصَيْنِ بُنُ فَأْرِس بُنُ فَأْرِس
   ७. وَالْخُويْصَرَةِ विष्ठ शिष्ठ उति उत्ति व्रत्ति إلْخُويْصَرَة विष्ठ शिष्ठ उति उत्ति व्रत्ति إلْمُوسَى الْمَدِيْنِيْ ঠিক নয়। কেননা, সে ছিল মুনাফিক

: अপवित अभिनत्क भवित कतात वाशिरत आमिमत्तत मजामज أَتُوالُ الْعُلَمَاءِ فَيْ طُهَارَةٍ نَجَس الْأَرْض

ইমাম শাফেয়ী, মালেক, যুফার সহ অনেক আলিমের মতে, অপবিত্র জমিন পানি وَمُوْرَ الْمَعْ وَمَالِكِ وَأَزْفَرَ الْمَعْ ঢালার মাধ্যমে শুধু পবিত্র হয়, শুকানোর মাধ্যমে নয়। তাদের দলিল-

١. إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِي بَولِ الْأَعْرَائِي دَعُوهُ أَهْرِيْنُوا عَلَى بَولِم سِجْلًا مِن مَاءٍ .

٢. عَنْ أَنَسِ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِذَلْوِ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ .

যদি শুকানোর মাধ্যমে পাক হয়ে যায় তবে কষ্ট করে পানি ঢালার দরকার ছিল না।

ইমাম আবৃ হানীফা ও আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে পানি ঢালা ও শুকানো উভয়ের : مَذْهَبُ ٱبِيْ حَنِيهُ فَهُ وَ ٱبِيْ يُوسُفَ মাধামে জমিন পবিত্র হয় i তাঁদের দলিল-

١٠ وَفِيْ ابَىٰ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) كُنْتُ اَبِيْتُ فِي الْمَسْجِدِ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَ تَدْبِرُ الْمُسَجِدَ فَلَمْ يَكُونُوا بِرَهُونَ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ .

- ٢٠ وَ ذُكِرَ فِي الْمَبْسُوطِ مَرْفُوعًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَيُّمَا أَرْضٍ جَفَّتْ فَقَدْ ذَكَتْ أَيْ فَقَدْ طَهُرَتْ .
  - ٣٠ وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ ذَكُوةُ ٱلْأَرْضِ بَبْسُهَا .

## : ठात्मत मिल्यत ज्याव ٱلجَوَابُ عَنْ دُلِيل الْمُخَالِفَيْنَ

- ১. তারা যে দু'টি হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেছেন, তা তো হানাফীদের মতের বিপরীত নয়। কেননা তারা ও পানি ঢালাকে পবিত্র মনে করেন। তবে পবিত্রতা শুধু পানি ঢালাতে নিহিত তা বলেন না। আর তখন নির্দিষ্ট করে পানি ঢালার হুকুম এই জন্য দিয়েছেন যে,
- ১. তখন দিনের বেলা ছিল, নামাজের ওয়াক্তের পূর্বে তা শুকাবে না বিধায় পানি ঢালতে বলেছেন।
- ২, অথবা তখন উভয়ভাবে পবিত্রকরণ সহজ ছিল বিধায় পানি ঢালতে বলেছেন।
- ৩. ইবনুল মালেক বলেন- তখন দুর্গন্ধ কমানোর জন্য এরূপ করতে বলেছেন।

- 8. অথবা মসজিদের জমিন খুব শক্ত ছিল; তাই ধোয়ার জন্য আদেশ করেছেন। কেননা, পাথর বা শক্ত মাটি ধৌত করলে পবিত্র হয়ে যায়। পবিত্র হয়ে যায়। سَبَبُ الْاَمْرِ بِتَرْكِ الرَّجُلِ লোকটিকে ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেওয়ার কারণ: বেদুইন লোকটির মসজিদে প্রস্রাব করতে
  - দেখেও রাসূল ্ল্ল্ল্ল্ল্ল্লেলোকটিকে বাধা দিতে নিষেধ করেন। এর কারণ–
- ১. লোকটি ছিল নও মুসলিম, মসজিদের আদব-কায়দা সম্পর্কে তার জানা ছিল না, তাই তাকে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন।
- ২. অথবা তাকে বাধা দিলে তার নড়াচড়ার কারণে মসজিদের একাধিক স্থানে প্রস্রাব পড়তে পারে।
- ৩. অথবা প্রস্রাব করা কালীন বাধাদিলে হঠাৎ প্রসাব বন্ধ হলে মারাত্মক ধরনের রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

وَعُرِيْكِ فَى الْمُسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ إِذْ مَا اللّهِ عَلَيْهُ الْمُسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ الْمُسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ مَدْ مَدْ فَقَالَ اصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ مَدْ مَدْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مَدْ مَدْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

৪৫২. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ 🚐 -এর সাথে মসজিদে ছিলাম। এমন সময় একজন বেদুইন এসে মসজিদে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে লাগল। তখন রাসলুল্লাহ 🕮 এর সাহাবীগণ বললেন, থাম! থাম! রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন- তোমরা তাকে [প্রস্রাব করা হতে] বাধা প্রদান করো না। তাকে ছেড়ে দাও! ফলে তাঁরা তাকে পেশাব করতে সুযোগ দিল। অতঃপর রাস্লুল্লাহ 🚐 তাকে ডাকলেন এবং বললেন- এই সব মসজিদে এরূপ প্রসাব-পায়খানা করা সঙ্গত কাজ নয়। এগুলো শুধু আল্লাহর জিকির, নামাজ ও কুরআন পাঠের জন্য। রাবী বলেন, রাসুলুল্লাহ 🚎 ঠিক এ বাক্য বলেছেন অথবা এরূপ অন্য বাক্য বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন তারপর রাসলুল্লাহ জনতার মধ্য হতে একজনকে [উক্ত স্থানে পানি ঢেলে দিতে] আদেশ দিলেন। সে এক বালতি পানি নিয়ে আসল এবং তার উপর ঢেলে দিল। -[বুখরী ও মুসলিম]

وُعَنِّكُ اَسْماء بِنْتِ اَبِی بَکْرِ (رض) فَ عَالَتْ سَأَلَتْ إِمْسَولَ اللَّهِ عَلَیْهُ فَعَالَتْ بِمَا رَسُولَ اللَّهِ اَرَأَیْتَ اِحْدُنَا اِذَا اَصَابَ ثَوْبَهَا اللَّهُ مِنَ الْحَیْفَةِ کَیْفَ اَصَابَ ثَوْبَ اللَّهِ عَلِیْهُ اِذَا اَصَابَ ثَوْبَ اللّهِ عَلِیْهُ اِذَا اَصَابَ ثَوْبَ اِحْدُکُنَّ اللَّهُ مِنَ الْحَیْفَةِ فَلْتَقُرُصُهُ ثُمَّ اِتَصَلِی فِیْهِ . مُتَّفَقُ عَلَیْهِ لِتَنْفَحُهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتَصَلِی فِیْهِ . مُتَّفَقُ عَلَیْهِ

8৫৩. অনুবাদ: হ্যরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক মহিলা রাসূলুল্লাহ — -কে জিজ্ঞাসা করল যে, হে আল্লাহর রাসূল! বলুন, আমাদের মধ্যে কোনো মহিলার কাপড়ে যদি ঋতুস্রাবের রক্ত লাগে তবে সে কি করবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ — বললেন— যখন তোমাদের কারও কাপড়ে ঋতুস্রাবের রক্ত লাগে [আর তা শুকিয়ে যায়়] তবে সে যেন প্রথমে আঙ্গুল দ্বারা ঘর্ষণ করে। অতঃপর পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলে। তারপর তা পরে নামাজ পড়ে [ভেজা হোক বা শুকনাহোক]। —[বুখারী ও মুসলিম]

এর অর্থ مَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : تَنْظَمُ \*শব্দটির অর্থ পানি ঢেলে ধীরে ধীরে ধুয়ে ফেলবে, আর مَرْحُ الْحَدِيْثِ এর অর্থ শুকনা হলে ঘষে ফেলবে আর ভিজা হলে পানি দিয়ে মর্দন করবে, শাফেয়ীদের মতে تَنْفُعُ صِرْفًا صَابَعَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

وَعَرْفِكِ سُلَبْ مَانَ بَنِ يَسَارِ الرَضِ اللَّهِ عَالِي سَسَارٍ الرَضِ قَالُ سَأَلْتُ عَالِيشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ اَغْسِلُهُ مِنْ تُوبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلُوةِ وَاتُدُ الغُسُلِ فِي تَوْبِم. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

وَعُرِهِ فَكُ الْاَسْوَدِ وَهُدَّامٍ عَدْنَ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ - رَوَاهُ مُسْلِمَ وَبِرِوَايَةِ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَبِرِوَايَةِ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَفِيْدِ ثُمَّ يُصَلِّى فِيْدِ -

8৫৫. অনুবাদ : হ্যরত আসওয়াদ ও হাম্মাম [তাবেয়ীদ্বয়] হ্যরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, হ্যরত আয়েশা (রা.) বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ ——-এর কাপড় হতে বীর্য খুঁচিয়ে ফেলতাম। -[মুসলিম]

তাবেয়ী] হযরত আলকামা এবং আসওয়াদের রেওয়ায়েতেও হযরত আয়েশা (রা.) থেকে এরপ বর্ণনার পর তাতে এ কথাটুকুও রয়েছে যে, "অতঃপর তিনি সে কাপড়েই নামাজ পড়তেন।"

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

पू'ि হাদীসের মধ্যে দ্বন্ধ : হযরত সুলাইমান বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়েশা (রা.) বীর্য ধুয়ে ফেলতেন। আর পরের হাদীস দারা জানা যায় যে, তিনি বীর্যকে খুঁটে ফেলে দিতেন। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বাহ্যতঃ দ্বন্দু পরিলক্ষিত হয়, যার সমাধান নিম্নরপ–

সমাধান: এখানে উল্লেখ্য যে, বীর্য দুই রকম শুকনা ও ভেজা, যদি বীর্য শুকনা হয় তবে খুঁচিয়ে ফেললে যদি বীর্যের চিহ্ন দূরীভূত হয়ে যায় তবে কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে। যা হ্যরত আসওয়াদ ও হাম্মামের হাদীসের অর্থ।

আর বীর্য ভেজা হলে তা ধোয়া ছাড়া পবিত্র হবে না। কেননা, তা সারা শরীরে বিস্তৃত হয়। আর সুলাইমানের হাদীসের বর্ণনায় ভেজা বীর্যেরই অর্থ করা হয়েছে, যেমনি আবৃ আওয়ানার সহীহ প্রন্থে আছে যে, বীর্য শুষ্ক হলে আমরা তা টোকা দিয়ে ফেলে দিতাম, আর ভেজা হলে ধুয়ে ফেলতাম। কাজেই উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দু নেই।

: वीर्य अभिवित २७ शांत वााभात उनामात्मत मठ إخْتِلانُ الْعُلَمَاءِ فِيْ نَجَاسَةِ الْمَنِيِّ :

বীর্য পবিত্র না অপবিত্র এই বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

وَاضَعَاقَ وَاضَعَاقَ : مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاضَعَاقَ وَاسْعَاقَ : مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاضْعَاقَ وَاسْعَاقَ : مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاضْعَاقَ وَاسْعَاقَ : مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْحَمَدُ وَ اِسْعَاقَ عَدِيمِ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ : ১.হযরত আয়েশা (রা.) বলেন عَنْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مِنَ اللَّهَ عَلَيْ وَاللَّهِ عَلَيْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُولُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

আন্ওয়ারুল মিশকাড (১ম খণ্ড) – ৫

قَوْلُهُ تَعَالَٰى وَانْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُا . • كَندُمَ اللهِ عَلَيْهُ وَمَالِكِ وَسُفْيَانَ التَّوْرِيَ ١ ـ قَوْلُهُ تَعَالَٰى وَانْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُا . • مَا عَالَى وَانْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُا . • مَا عَالَى وَانْ كُنتُمْ جُنْبًا فَاطَّهُرُا .

٣ ـ عَنْ مَينْمُونَةَ (رض) قَالَتْ أَذْنَيْتُ لِرَسُولِ اللِّهِ ﷺ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَيْدِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَذَخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اَفْرَغَ بِهِ عَلَى الْجَنَابَةِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلَكًا شَدِيْدًا ـ

এ ছাড়াও আরো অনেক প্রমাণ আছে, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, বীর্য অপবিত্র।

-विक्रक्षावामीएन व मिलल कावाव : اَلْجَوَابُ عَنْ دَليْل الْمُخَالِفِيْنَ

- ১. হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর فَرُك مَنِي দারা বীর্যের পবিত্রতা বুঝায় না; বরং অপবিত্রতাকেই বুঝায়।
- ২. বীর্যের উপর مَا ﴿ শন্দ প্রয়োগ হওয়ার করণে তার পবিত্রতা সাব্যস্ত হয় না। কেননা, অন্যান্য প্রাণীর বীর্যকেও কুরআনে مَا ﴿ وَاللَّهُ خُلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ كُمَا ۗ إِنَّ اللَّهُ خُلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ كُمَا ۗ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ خُلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ كُمَا ۗ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى دَابَّةٍ مِّنْ كُمَا ۗ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى دَابَّةٍ مِّنْ كُمَا ۗ إِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى دَابَّةٍ مِنْ كُمَا ۗ إِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى دَابَّةٍ مِنْ كُمَا ۗ إِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ
- ৩. বীর্য দ্বারা নবীদেরকে যেমন সৃষ্টি করা হয়েছে তেমনি বীর্য দ্বারা তো ফেরাউন, হামান, শাদ্দাদ ও নমরুদকেও সৃষ্টি করা হয়েছে !

وَعَنِهِ اللّهِ الْمَ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ الرض اَنَّهَا اَتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَابُنِ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَالُكُ لِ الطَّعَامَ اللّهِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى مَسُولِ اللّهِ عَلَى مَسُولُ اللّهِ عَلَى مِحْدِم فَاجَلَسَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى فَعَدَعَا بِمَاءِ فَنَحَتَا بِمَاءِ فَنَا فَعَلَيْهِ فَيْدِهِ فَنَحَتَا اللّهِ اللّهُ ا

8৫৬. অনুবাদ: হযরত উদ্মে কায়েস বিনতে মিহসান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একবার তাঁর ছোট্ট শিশু যে এখনও খাবার শুরু করেনি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ —এর নিকট উপস্থিত হলেন, রাসূলুল্লাহ তাকে নিজ কোলে বসালেন। অতঃপর সে শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ — পানি আনালেন এবং তাতে ঢেলে দিলেন। অথচ তা ধৌত করলেন না। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্রি নিজর পেশাব পবিত্রকরণের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : যে শিশু এখনো খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেনি, তার পেশাব হতে কাপড় পবিত্র করণের পদ্ধতি সম্পর্কে ফিকহবিদদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যা নিম্নরপ-

(حَدَ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, ছোট মেয়েদের পেশাব ধৌত করতে হবে, আর ছেলেদের পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দিলে চলবে। তাঁদের দলিল–

- ١٠ وعَنْ أُمْ قَيْسٍ (رض) ...... فَبَالَا عَلَى قُوبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلُهُ.
  - ١٠ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً (رض) أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَعُ وَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ يُفْسَلُ -

(حا) عَنْهُبُ أَرِي حَزِيْهُ لَهُ (حا) ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, শিশু ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ; বরং উভয়ের পেশাব ধৌত করা ওয়াজিব। তাঁদের দলিল–

- ١ قَولُهُ عَلَى السَّنْفِرِهُوا عَنِ الْبُولِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ.
- ٢٠ عَنْ عَانِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتِى بِالصِّبْيَانِ فَأَتِى بِصَبِيٍّ مَرَّةً فَبَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ صَبُوا .
  - ٣ وَفِي حَدِيثِ عَمَّادٍ إِنَّمَا يُغْسَلُ ثُوْبِكَ مِنَ الْبَوْلِ.

- जात्मत मिलत जवाव : اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

১. হাদীসে نضح দারা غسل উদ্দেশ্য ; যেমন–

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمُ الْمَذِيِّ فَلْيَنْضَعْ فَرْجَهُ أَى فَلْيَغْسِلْ. كُمْ يَغْسِلْ غَسْلًا – वत علا عام على المَّالِيَّةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل كُمْ يَغْسِلْ غَسْلًا – वत علا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه ন কাজেই বুঝা গেল যে, ছোট শিশুর পেশাবও ধৌত করতে হর্বে। شَدَيْدًا

عَرْ ٤٥٧ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَفَدْ طَهُرَ . رَوَاهُ مُسْلِمَ

৪৫৭. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 🚐 কে বলতে ওনেছি যে, যখন কাঁচা চামড়া দাবাগাত করা হয়, তখন তা পবিত্র হয়ে যায়। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُعَالَجَةُ الْجِلْدِ بِمَادَّةٍ -এর অর্থ : 'দাবাগত' শব্দের আভিধানিক অর্থ পাক করা। আর পারিভাষিক অর্থ অর্থাৎ, কোনো উপকরণের মাধ্যমে পরিশোধন করা, যাতে তা নরম হয় এবং তার وليَلْ مُنَا بِهِ رَطُوْرَةٌ وَنَـتَنَّ সিক্ততা ও দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়। শুধু রৌদ্রে শুকালেও চামড়া পরিশোধিত হয়। পরিশোধন বা দাবাগত দ্বারা চামড়া পবিত্র হয়। পাকা চামড়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, যে কোনো أَقَــُوالُ الْـُعُلَـمَاءِ فيْ إِهـَابِ إِذَا دُبِـغَ প্রকারের চামড়া, মৃত্যু পশুর হোক বা জবাই করা পশুর হোক, হালাল পশুর হোক কিংবা হারাম পশুর হোক, দাবাগত করার পর তা পাক হয়ে যায়। শুধু মানুষ ও শুকরের চামড়া কোনো অবস্থাতেই পাক হয় না। 'মানুষ' হলো মর্যাদা সম্পন্ন। আর 'শুকর' হলো প্রকৃতগত নাজাস। বস্তুত মানুষের চামড়া দাবাগত করাও হারাম। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কুকুরের চামড়াও শুকরের চামড়ার ন্যায় দাবাগত করলেও পবিত্র হবে না। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, বর্ণিত হাদীসে ঠুঁ শব্দের ব্যাপকতায় উক্ত নির্দিষ্ট দু'টি চামড়া ব্যতীত সর্ব প্রকারের প্রাণীর চামড়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

وَنَـةُ بِشَاةٍ فَـمَاتُتُ فَ بها رسول الله عليه فقال هلا اخذته فَقَالُوْا إِنَّهَا مَيْتَةُ فَقَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ اكْلُهَا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

৪৫৮. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উন্মূল মু'মিনীন হ্যরত মায়মূনা (রা.)-এর মুক্ত করা বাঁদীকে একটি বকরি দান করা হয়েছিল, হঠাৎ একদিন তা মারা গেল, রাসূলুল্লাহ 🚃 এই পথ দিয়ে গমন করতে গিয়ে বললেন, তোমরা কেন তার চামড়া তুলে নিলে না? তা হলে তো তা দাবাগত করে [পাকিয়ে] তা দ্বারা তোমরা উপকৃত হতে পারতে। উপস্থিত লোকেরা বলল- এটা তো মরে গেছে, রাসূলুল্লাহ হয়েছে। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَرْدُ 10 كَ سُودَةً زُوْجِ السَّنِيِّ عَلَيْكُ قَالَتْ مَاتَتْ لَـنَا شَاةً فَدَكَفْنَ مَسْكُمَهَا ثُمَّ مَازِلْنَا نَنْتَبِذُ فِيْهِ حَتُّى صَارَ شَنًّا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৫৯. অনুবাদ : নবী করীম 🚐 -এর বিবি হযরত সাওদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একটি বকরি মরে গেল। অতঃপর আমরা তার চামড়াখানি দাবাগাত করলাম। এরপর থেকে আমরা তাতে (খেজুর ভিজিয়ে] "নবীয" বানাতে থাকি। অবশেষে তা [অব্যবহারযোগ্য] পুরাতন মশকে পরিণত হয়ে গেল ¡–[বুখারী]

## দিতীয় অনুচ্ছেদ : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

عَرْبُ الْمَابُ الْمُسَبْنُ بِنْ عَلِيّ (رض) قَالَتْ كَانَ الْمُسَبْنُ بِنْ عَلِيّ فِيْ حِجْرِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَقُلْتُ الْبَسْ ثَوْبًا وَاعْطِنِيْ ازَارَكَ حَتَّى اغْسِلَهُ قَالَ اِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْانْشِى وَيُنْضَعُ مِنْ بَولِ الذَّكَرِ . رَوَاهُ احْمَدُ وَابُوْ دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَة وفِيْ رِوَايَةٍ لِآبِيْ دَاوْدَ وَالنَّسَائِيْ عَنْ الْجَارِيةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَولِ الْغُكَرِ . .

8৬০. অনুবাদ: হযরত লুবাবা বিনতে হারিছ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- একদা হুসাইন ইবনে আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ ——এর কোলে ছিলেন এবং তিনি তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দেন, তখন আমি বললাম- আপনি অন্য কাপড় পরিধান করুন। আর আমাকে আপনার লুঙ্গিটি দিন, আমি তা ধুয়ে দেব। তখন তিনি বললেন, ধৌত করতে হয় কন্যা সন্তানের পেশাব। আর পুত্র সন্তানের পেশাব পানি ঢেলে দিলেই চলে। —আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্

আর আবৃ দাউদ ও নাসায়ী (র.)-এর অপর এক বর্ণনায় আবুস সামাহ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, কন্যা সন্তানের পেশাব ধৌত করতে হয়, আর পুত্র সন্তানের পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দিতে হয়।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِكُنُ الْعُلَمَاءِ فِيْ بَوْلِ الصَّبِيِّ निर्णात পেশাব সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ: যে শিশু খাদ্দেব্য আহার করে, ইমামগণের সর্বসমত অভিমত হলোঁ সে মেয়ে হোক, বা ছেলে হোক তার পেশাব কোনো কিছুতে লাগালে তা ধৌত করা ওয়াজিব। আর যে শিশু খাদ্যদ্রব্য খায় না; তার পেশাব ধৌত করার ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা প্রথম পরিছেদ (৪৫৬) নং হাদীসের ব্যাখ্যায় আলোচিত হয়েছে।

ভেলে ও মেয়ের পেশাবের মধ্যে পার্থক্যের কারণ : ৫টি কারণে নবী করীম وَجُسُهُ الْفَرْقِ بِيَنَ بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ وَالصَّبِيَّةِ وَالصَّبِيِّ وَالصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ পুরুষ ও মেয়েদের পেশাবের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

- পুরুষদের স্বভাব উগ্র ও মেজাজ উত্তপ্ত হওয়ার কারণে তাদের পেশাব গাঢ় ও চটচটে হয় না। পক্ষান্তরে মেয়েদের স্বভাব ন্ম্র ও শীতল হওয়ার কারণে তাদের পেশাব গাঢ় ও চটচটে হয়। ফলে কাপড়ে লাগে বেশি।
- ২. পুরুষদের পেশাব বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে না, এ জন্য তা ছড়ায় কম। অপরদিকে মেয়েদের পেশাব বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে।
- কারো মতে পুরুষের পেশাবের তুলনায় মহিলার পেশাবে দুর্গন্ধ বেশি।
- 8. কেউ কেউ বলেন– পুরুষ হচ্ছে হ্যরত আদম (আ.)-এর অনুরূপ। আর নারী জাতি হচ্ছে হ্যরত হাওয়া (আ.)-এর অনুরূপ। আর مَثْنَابَهُت পবিত্র, এই হিসেবে পুরুষের পেশাব পবিত্র না হলেও مَثْنَابَهُت -এর উপর ভিত্তি করে ধৌত করার ব্যাপারে কিছুটা হালকাভাবে করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।
- ৫. কারো মতে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদেরকে স্নেহ বেশি করা হয়, তাই তাদেরকে কোলে বেশি নেওয়া হয় এই কারণেই ছেলেদের পেশাবের ব্যাপারে تَخْنَيْفُ করা হয়েছে।
- ৬. কারো মতে, ছোট কন্যা সম্ভানের যদিও হায়েয ও নেফাস হয় না, কিন্তু তাদের রেহেম সেই অপবিত্র রক্তেরই স্থান। এ জন্যই তাদের পেশাব অতি দুর্গন্ধ হয় বলে ভালোভাবে ধৌত করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

وَعَرْدَكِ إِنِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا وَطِئَ احَدُكُمْ بِاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ مَا جَدَةً مَعْنَاهُ وَلَا أَبُودَاؤُدَ وَابْنُ مَا جَدَةً مَعْنَاهُ

8৬১. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার জুতা দ্বারা কোনো নাপাক বস্তুকে মাড়ায় তবে মাটিই হলো তার জন্য পবিত্রকারী।

—[আবৃ দাউদ] ইবনে মাজাহ্ও এরপ অর্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَدْرُ الْحُدِيْثِ -হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে غَنْلُ দ্বারা জুতা ও মোজা উভয়কে বুঝানো হয়েছে। নাপাক বস্তু যদি তরল হয় তবে ঘষলে পবিত্র হয় না; বরং তখন ধৌত করতে হয়। যেমন– পেশাব, বীর্য, মদ। আর যদি নাপাক বস্তু স্থুল বা শক্ত হয় তবে মাটিতে ঘষলে পবিত্র হয়ে যায়।

وَعَرْ الْكُ الْمَا أَمَّ الْمَالُمَةُ (رض) قَالَتْ قَالَتْ لَهَا إِمْرَأَةً إِنِّى الطِيلُ ذَيْلِيْ وَامْشِيْ فَى الْمَكَانِ الْقَنْدِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ فِي الْمَكَانِ الْقَنْدِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْمَكَانِ الْقَنْدِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَسَطَهِرَهُ مَا بَعْدُهُ - رَوَاهُ مَالِكُ وَاحْمَدُ وَالتَّرْمِيْدَى وَابَدُ وَاوَدَ وَالدَّارِمِي وَاحْمَدُ وَالتَّرْمِيْدِي وَابَدُ وَالدَّارِمِي وَالْمَا الْمَمْرَأَةُ أُمُ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيْمَ بنْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنْنِ عَرْفِ . الدَّحْمَٰنِ بنْنِ عَرْفِ . الدَّحْمَٰنِ بنْنِ عَرْفِ .

8৬২. অনুবাদ: হযরত উদ্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক মহিলা তাঁকে বললেন, আমি আমার কাপড়ের আঁচল নিচের দিকে লম্বা করে দিই এবং অপবিত্র স্থান দিয়ে হাঁটাচলা করি [এর বিধান কি?]। হযরত উদ্মে সালামা (রা.) বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, তাকে তার পরবর্তী [জায়গার পবিত্র] মাটি পবিত্র করে দেয়। —[আহমদ, মালিক, তিরমিযী, আব্দাউদ ও দারেমী]

আর আবৃ দাউদ ও দারেমী বলেন, সে মহিলাটি হযরত ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর উম্মে ওলাদ ছিলেন। [অর্থাৎ, এরপ দাসী ছিলেন, যিনি তার সন্তানের মা।]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرْحُ الْحَرِيْثِ रामीत्मत राजिशा: আলোচ্য হাদীসে নাপাকী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শুকনা নাপাকী, যা রগড়ানোর মাধ্যমে কাপড়ে চিহ্ন না থাকলে পবিত্র হয়ে যায়। অথবা এখানে মহিলার মনে সন্দেহ দূর করাই উদ্দেশ্য, অপবিত্র বা ময়লাযুক্ত রাস্তা দিয়ে চলার সময় হয়তো যা তার কাপড়ে ময়লা লেগেছে, তাই তার মনের সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। আর তা দূর করার জন্যই রাস্লুল্লাহ مُعَنَّدُ কথাটি বলেছেন, প্রকৃত নাপাকীকে পাক করা উদ্দেশ্য নয়। উল্লেখ্য উক্ত মহিলাটির নাম ছিল مَعْبُدُهُ عَا يَاكُمُ عَالَمُهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ ال

وَعَرِيْكِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكُرِبَ (رض) قَالَ نَهلَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَنْ لَبُسِ جُلُودِ السِّسبَاعِ وَالسُّركُوبِ عَلَيْ عَلَيْهَا ـ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِقُ

8৬৩. অনুবাদ: হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুংস্র প্রাণীর চামড়া পরিধান করতে এবং তার উপর চড়তে নিষেধ করেছেন। – [আবু দাউদ ও নাসায়ী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

: হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহারের ব্যাপারে আলিমদের মতামত أَفْوَالُ الْعُلْمَاءِ فِيْ إِسْتِعْمَالِ جُلُودِ السِّبَاع

- ১. বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-মুযহির (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীসে নিষেধাজ্ঞাটি হয়তো হারাম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, দাবাগাতের পূর্বে তা ব্যবহার করা এ জন্য হারাম যে, তা অপবিত্র। আর দাবাগাতের পরও ব্যবহার করা অবৈধ হবে, যদি তাতে পশম থাকে। কেননা, দাবাগাত দ্বারা পশম পবিত্র হয় না। কেননা দাবাগাতের কোনো প্রক্রিয়াই পশমের মধ্যে পবিরর্তন আন্য়ন করতে পারে না।
  - অথবা নিষেধাজ্ঞাটি মাকর্রহ তানযীহী অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ কারো মতে দাবাগাতের দ্বারা মূল চামড়া পবিত্র হওয়ার সাথে সাথে পশমও পাক হয়ে যায়।
- ২. আল্লামা যারকাশী (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে হারাম প্রাণীর পশম থেকে প্রস্তুত বা পশমযুক্ত চর্ম নির্মিত বস্তু ব্যবহার করা হারাম। কেননা, হিংস্র জন্তু জবাই করা হয় না; বরং গলা টিপে মারা হয় তিবে এটা হানাফীদের অভিমত নয়।
- ৩. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হিংস্র প্রাণীর চামড়া পরিধান করা অহঙ্কারীদের কাজ। সুতরাং খাঁটি মু'মিনের জন্য তা পরিধান করা শোভনীয় নয়।
  - ঁ উল্লেখ্য যে, হিংস্র প্রাণীর উপর আরোহণ করা যেহেতু জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, তাই তা নিষিদ্ধ।

وَعَنْ الْكِيْدِهِ عَنِ الْسَلِيْدِي الْسَلِيْدِي الْسَلِيْدِي الْسَلِيْدِي الْسَلِيْدِي الْسَلِيْدِي الْسَلِيْدِي الْسَلِيْدِي السَّلِيْدِي اللَّيْدِي الْسَلِيْدِي اللَّيْدِي الْسَلِيْدِي اللَّيْدِي اللْهِ اللِي اللَّيْدِي اللْهِ اللِي اللَّيْدِي اللَّيْدِي اللَّيْدِي اللَّيْدِي اللَّيْدِي اللَّيْدِي اللَّيْدِي اللَّيْدِي اللِي اللَّيْدِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِ

8৬৪. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত আবৃ মালীহ ইবনে উসামা (র.) তাঁর পিতা হতে, [তাঁর পিতা] হযরত নবী করীম হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম হিংস্র প্রাণীর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। —[আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী]

ইমাম তিরমিয়ী ও দারেমী তিঁাদের বর্ণিত রেওয়ায়াতে এ কথাটি] বৃদ্ধি করেছেন যে, "তা বিছানারূপে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।"

وَعَنْ اللَّهِ السِّبَاعِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ

8৬৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ মালীহ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হিংস্র পশুর চামড়ার মূল্য ভোগ করাকে অপছন্দ করেছেন। –[তিরমিযী]

وَعَنْ لَكُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ اللّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ اللّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ التَّانَ كِتَابُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ أَنْ لاَ تَنْتَ فِعُوْا مِسَنَ الْمَسْتَةِ بِاهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ ـ رَوَاهُ التّرْمِذِي وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ

8৬৬. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট এ মর্মে রাসূলুল্লাহ = এর একটি পত্র এসেছে যে, তোমরা মৃত জন্তুর কাঁচা চামড়া অথবা রগ দ্বারা উপকৃত হয়ো না। –[তিরমিযী, আবৃ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাস্লুল্লাহ (সা:)-এর যুগেই তাঁর কোনো কোনো হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

وَعَنْ <u>لَا لَهُ</u> عَائِسَتَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَسْ الْهُ يَسْتَمْتِعَ بِجُلُودِ الْمَسْتَمْتِعَ بِجُلُودِ الْمَسْتَمْتِعَ بِجُلُودِ الْمَسْتَمْتِعَ بِجُلُودِ الْمَسْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ ـ رَوَاهُ مَالِكُ وَابُودَاوُدَ

8৬৭. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে; রাসূলুল্লাহ হ্রাহ্র মৃত জন্তুর চামড়া দ্বারা উপকৃত হতে আদেশ প্রদান করেছেন, যখন তা দেবাগাত করা হয়।-[মালেক ও আবু দাউদ]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মৃত প্রাণীর চামড়া দেবাগাত করলে তা পবিত্র হয়ে যায় এবং তা বিক্রয় করে বা অন্য কোনোভাবে উপকৃত হওয়া বৈধ।

وَعَرْدُكُ مَيْمُونَةَ (رض) قَالَتْ مَرَّ عَلَى النَّبِي عَلَى رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْجِمَارِ فَقَالًا لَهُمْ مِثْلَ الْجِمَارِ فَقَالًا لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَى لَوْ اَخَذْتُمْ اللّهَا مَيْتَدَةً فَقَالًا رَسُولُ اللّهِ عَلَى يُطَهِمُ هَا الْمَاءُ وَالْقُرَظُ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَيُوْدَاوُدَ

8৬৮. অনুবাদ: হযরত মাইমূনা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কুরাইশদের একদল লোক একটি মৃত বকরিকে গাধার মতো টানতে টানতে হযরত নবী করীম ক্রি পর্যন্ত পৌছল। তখন রাসূলুল্লাহ তাদেরকে বললেন, যদি তোমরা তার চামড়া তুলে নিতে তিবে ভালো হতো]। তারা বলল, এটা তো মৃত। তখন রাসূলুল্লাহ ক্রি বললেন, তাকে পানি ও কীকর পাতা পবিত্র করবে। —[আহমদ ও আরু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

করলে তা পাকা হবে না: বরং এটা পাকা করার একটি পদ্ধতি মাত্র। এখানে 'পানি ও কীকর পাতা'র কথা বলে চামড়া দেবাগত করার একটি ভেষজ দ্রব্যের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। সেকালে পানি, লবণ ও কীকর পাতা দ্বারা চামড়া পাকা করা হতো। এটা ছাড়াও যে কোনো উপাদান দ্বারা পঁচন ও দুর্গন্ধ নিবারণ করা বায় তা দ্বারা চামড়া পাকা করা রোদ্রে গুকালেও পাকা হয়। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে উত্তম রূপে চামড়া পাকা করার বিভিন্ন উপায় উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে।

وَعُرْفِكُ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ (رض) قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ فِى غَـنْزَوَةٍ تَـبُوكٍ عَـلَى اهْلِ بَيْتٍ فَـاذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَالَ الْمَاءَ فَقَالُوا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالُ دِبَاغُهَا طُهُوْرُهَا . رَوَاهُ احْمَدُ وَابُو دَاوَدَ

8৬৯. অনুবাদ: হযরত সালামাহ ইবনে মুহাব্বিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্ল্লাহ তাবুকের যুদ্ধের সময় এক বাড়িতে পৌছলেন এবং সেখানে একটি মশক লটকানো দেখতে পেলেন। তখন তিনি তা হতে পানি চাইলেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো মৃত জন্তুর চামড়া [দ্বারা তৈরি]। রাসূলুল্লাহ বললেন, তার দেবাগতই হলো তার পবিত্রকরণ।
–[আহমদ ও আরু দাউদ]

# ं क्षीय जनुत्क्षत : اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَنِيْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ لَنَا طَرِيْقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَالَ فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا قَالَتْ فَقَالَ فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا قَالَتْ فَقَالَ النَّهُ مَنْهَا الْكِيْسُ مِنْهَا قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهٰذِه بِهٰذِه . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهٰذِه بِهٰذِه . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

8৭০. অনুবাদ: আবদুল আশহাল গোত্রের জনৈকা মহিলা হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন— আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মসজিদে যাওয়ার পথ ময়লা ও আবর্জনাপূর্ণ। যখন বৃষ্টি হয় তখন আমরা কি করব? সে মহিলা বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ক্রেবললেন, ঐ রাস্তার পর কি এমন রাস্তা নেই, যা তার থেকে বেশি পবিত্র? আমি বললাম, হাা, [আছে]। তখন রাসূলুল্লাহ ক্রেবলনে, তাহলে এর প্রতিকার তা [অর্থাৎ পরে পবিত্র রাস্তা অতিক্রমের ফলে পাক মাটির স্পর্শে পূর্বের অপবিত্র বস্তু দূর হয়ে যাবে]। —[আবু দাউদ]

وَعَنْ لَكُ عَبْدِ السَّدِهِ بَنْنِ مَسْعُنُودٍ (رض) قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ السَّدِهِ السَّنَّةِ وَلَا نَسَتَوَضَّا مُسِنَ الْمَوْطي . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

893. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ

এর সাথে নামাজ পড়তাম, অথচ রাস্তার চলার কারণে
আমরা অজু করতাম না। –[তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَدْرُ الْحُدِيثُ रामीत्मत राज्या : আলোচ্য হাদীসে অজু করতাম না, দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমরা ধৌত করতাম না, তবে নাপাক লেগে গেলে আর তা তরল হলে ধৌত করতে হবে। আর শক্ত হলে তা পরবর্তী মাটি মাড়ানোর কারণে দূর হয়ে যাবে।

وَعَرِيِكِ ابْنِ عُمَّرَ (رض) قَالَ كَانَتِ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِى الْمَسْجِدِ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَلَمْ يَكُونُوا يَنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

8 ৭২. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ——-এর জমানায়
মসজিদে [নববীতে] কুকুর আসা যাওয়া করত; কিন্তু এর
কারণে [সাহাবীগণ] সেখানে কোনো পানি ছিটাতেন না [বা ধৌত করতেন না]। –[বুখারী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা: শুকনা শরীরে কুকুর মসজিদে ঢুকে পড়লে মসজিদ ধৌত করার প্রয়োজন নেই। তবে কুকুর ভিজা হলে এবং তার গা চুয়ে পানি মসজিদে পড়লে— মসজিদের ভিটা পাকা হলে অবশ্যই ধৌত করে ফেলতে হবে। আর ভিটা যদি কাঁচা হয়, তখন ধৌত করা উত্তম। কিন্তু যদি মাটি চোষণ করে ফেলে বা শুকিয়ে যায় তখন ধৌত না করলেও চলবে। হয়রত নবী করীম —এর জমানায় মসজিদে নববীর বেড়া-দরজা কিছুই ছিল না, তাই কুকুর আসা-যাওয়া করত। এর অর্থ এই নয় যে, কুকুর পবিত্র।

وَعَرِيكِ الْبَرَاءِ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ بَأْسَ بِبَولِ مَا يُوكُلُ لَحْمُهُ وَفِي رِوَايَةِ جَابِرٍ قَالَ مَا اكْلَ لَحْمَدُ فَ لَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ والدَّارُ قُطْنِي

৪৭৩. অনুবাদ: হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন— যেসব পশুর গোশত খাওয়া হয় তার পেশাবে কোনো ক্ষতি নেই। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-এর এক বর্ণনায় [শব্দের আগে-পরের তারতম্য সহকারে বর্ণিত] আছে যে, যে প্রাণীর গোশত খাওয়া হয় তার পেশাবে কোনো ক্ষতি নেই।-[আহমদ ও দার কুতনী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

: रामान थानीत (शमात्वत व्याभात्व है الْأَيْسَةِ فِي حُكْم أَبْوَالِ مَا يُوكُلُ لُحْمَهُ েক্রি : ইমাম মালেক ও ইমাম মুহামদ (র.)-এর মতে, যে সব প্রাণীর গোশত হালাল তাদের حَدِيثُ الْبَرَاءِ لا بَأْسَ بِبُولِ مَايُوكُلُ لَحْمُهُ পেশাব পবিত্র। তাঁদের দলিল হলো—

٧٠ حَدِيثُ عُرَينَةً إِسْرِيوا مِنْ أَبُوالَهَا وَالْبَانِهَا ٠

٣. قَدُولُهُ ﷺ صَلُّواْ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ .

(حـ) عَنْ مَنْ مَنْ مَا السَّافِعِي وَ اَحْمَدُ (رحـ) : ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, সকল প্রাণীর পেশাব অপবিত্র। তার গোঁশত হালাল হোক বা হারাম। তাঁদের দলিল—

١٠ قَوْلُهُ ﷺ اِسْتَنْ وَهُوا عَنِ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ ٠
 ٢٠ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ فَتَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ ٠

এ সব হাদীসে পেশাবকে 🗯 রাখা হয়েছে, তাই সব প্রাণীর পেশাব অপবিত্র।

--छांप्तत पिनमभृत्हत कवाव جَــُوابً لَـُهـمٌ

- ১. তাঁদের প্রথম হাদীসটি فَعَيْف কেননা তার বর্ণনাকারী بِيَنْ مَصْعَبِ অখ্যাত ব্যক্তি।
- ২. মহানবী 🊃 উরাইনাদের চিকিৎসার জন্য উটের পেশাব পান করার অনুমতি দিয়েছেন। কেননা—

وَانَّمَا النَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمَاتِ فِي حَالَةِ الْإِضْطِرَارِ جَائِزٌ ٠

- ত. অথবা উরাইনার হাদীসিট إِسْتَنْفِرْهُوا عَينِ الْبُولِ النَّخ ورا عَلَى الْبُولِ النَّا عَلَى الْمَالِع عَلَى الْمُعْدِلُولِ النَّا عَلَى الْمُعْدِلُولِ النَّا عَلَى الْمُعْدِلُولُ النَّالِينَ عَلَى الْمُعْدِلُولُ النَّا عَلَى الْمُعْدِلُولُ النَّالِينَ عَلَى الْمُعْدِلُولُ النَّا عَلَى الْمُعْدِلُولُ النَّا عَلَى الْمُعْدِلُولُ النَّالِينَ عَلَى النَّالِينَ عَلَى الْمُعْدِلُولُ النَّا عَلَى الْمُعْدِلُولُ النَّالِينَ عَلَى الْمُعْدِلُولُ النَّالِينَ عَلَى الْمُعْدِلُولُ النَّالِينَ عَلَى الْمُعْدِلُ النَّالِينَ عَلَى الْمُعْدِلُولُ النَّالِينَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ
- ৪. আর مَرَابِضُ الْفُنَعِ -এর উপর অন্যান্য প্রাণীর আবাসস্থলকে কিয়াস করা বৈধ হবে না। যেমন হাদীসে এসেছে— صَلُواْ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُنصَلُوا فِي مَعَاظِنِ الْإبِلِ ·

# بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ পরিচ্ছেদ: মোজার উপর মাসাহ করা

الْمُرَارُ الْبَكْلِ عَلَى শব্দটি মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– মোচন করা। পারিভাষিক অর্থ হলো— الْمُوْضَع الْمُعُيَّنِ আর্থাৎ নির্দিষ্ট অঙ্গের উপর ভিজা হাত সঞ্চালন করা। আর মোজার মাসাহ হয় তার উপরিভাগে, অভ্যন্তর বা নির্নাংশে নিয়।

আর خُفُ শব্দিক অর্থ হলো– হালকা বা পাতলা। এটি কুতার তুলনায় হালুকা বা পাতলা এ জন্য তাকে خُفُ वला হয়।

পরিভাষায় عُمْ مَا يُسلبَسُ فِي الْرِجْلِ مِنْ جِلْدٍ رَقِبْتٍ राला— مُمَ عَلَا يُسلبَسُ فِي الْرِجْلِ مِنْ جِلْدٍ رَقِبْتٍ राला خُنَّ वर्णा हु عَلَى الْمُعَالِمِ مَا يَسلبَسُ فِي الْرَجْلِ مِنْ جِلْدٍ رَقِبْتٍ कता हु عَلَى عَلَى الْمُعَالِمِ مِنْ الْمُعَلِيْقِ कता हु عَلَى الْمُعَالِمِ مِنْ الْمُعَلِيْقِ وَالْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللْمُعِلْمِ اللَّهِ اللَّ

هُ وَ السَّاتِدُ لِلْكَعْبَبْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ جِلْدٍ وَنَعْوِم अञ्कातत मरा الْقَامُوسُ الْفِقْهِي

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য হলোঁ, মোর্জার উপর মাসাহ করা নিঃসন্দেহে বৈধ। কিন্তু রাফেযী ও খারেজী সম্প্রদায় এটাকে নাজায়েজ বলেছেন।

এর বৈধতা সম্পর্কে ইমাম হাসান বসরী (র.) বলেন—

ادركت سَبْعِينَ بَدْرِيًّا مِنَ الصَّحَابَةِ كُلُّهُمْ يَرُونَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِّينِ

অর্থাৎ, আমি এমন সত্তরজন বদরী সাহাবী পেয়েছি যাঁরা মোজার উপর মাসাহের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

١ . وَقَالَ ابِنْ عَبِيدِ الْبَرِ (رض) مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ سَائِرُ اَهْلِ الْبَدْدِ وَالْحُدَيْسِيَةِ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْآنِصَادِ وَعَامَةِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَالْآثرِ ٢ . وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ قَدْ صَرَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَاظِ بِأَنَّ الْمُسْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ مُتَوَاتِيْر وَجَمْعُ مِنَ الْحُفَيْزِ الْمُبَسَمَ عَلَى الْخُفَيْنِ مُتَوَاتِيْر وَجَمْعَ مِنَ الْحُسَرَةُ الْمُبَسِّمَ الْعَسْرَةُ الْمُبَسِّمَةُ -

এ জন্য ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন—

مِنْ شَرَائِطِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنْ تُفَيِّلَ الشَّيْخَيْنِ وَتُحِبُّ الْخَتَانَيْنِ وَتَمْسَعَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

অর্থাৎ, আহলে সুনাত ওয়াল জামাতের শর্ত হলো হ্র্যরত আবৃ বকর, হ্যরত ওমর (রা.)-কে সমস্ত উম্মতের উপর মর্যাদা দান করা ; হ্যরত ওসমান ও হ্যরত আলী (রা.)-কে মহব্বত করা এবং মোজার উপর মাসাহকে জায়েজ মনে করা । তিনি আরো বলেন— مَا قُلْتُ بِالْمَسْمِ حَتْى جَاءَ نِى مِشْلُ ضُوْءِ النّهَارِ

এ কারণেই ইমাম কারখী (র.) বলেন— اَخَانُ الْكُفْرَ عَلَى مَنْ لَا يَرَى الْمَسْعَ عَلَى الْخُفَيْنِ अर्था९, याता মোজার উপর মাসাহ করাকে জায়েজ মনে করে না, আমি তাদের কাফের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করি।

বস্তুত মোজার উপর মাসাহ করার বিধানটি মহান আল্লাহর একটি বড় অনুগ্রহ, যা অন্য কোনো উমতের ভাগ্যে জোটেনি। কেননা, আল্লাহ তা আলা বলেছেন— কুন্ট কুন্ট কুন্ট কুন্ট কুন্ট কুন্ট অর্থাৎ, দীনের কোনো ব্যাপারে আল্লাহ তা আলা তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেন্নি। মুকিম মুসাফির সকলের জ্ন্য এ বিধান প্রযোজ্য। আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীসগুলো মোজার উপর মাসাহের হুকুম সম্পর্কীয়।

## थेथम जनूत्व्ह : الْفَصْلُ الْأَوْلُ

عَنْ عَلِى شُرَيْحِ بْنِ هَانِي قَالَ سَأَلْتُ عَلِى بْنَ اَبِى طَالِبِ (رضاً) عَنِ الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فُقَالَ جَعَلَ الْخُفَيْنِ فُقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْخُفَيْنِ النّهُ اَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى الْمُقَدِّم وَلَيَالِيَهُ اللّهُ اللّهُ

898. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত শুরাইহ ইবনে হানী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী ইবনে আবৃ তালিব (রা.)-কে মোজার উপর মাসাহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম [তার মুদ্দত কতদিন?]। উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ তা মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত, আর মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত নির্ধারণ করেছেন। –[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَا الْخُتِلَاثُ فِيْ جَوَازِ الْمَسْجِ عَلَى الْخُفَيْنِ (মাজার উপর মাসাহের বৈধতার ব্যাপারে মতান্তর : মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ কি না १ এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরপ—

ضَدْهَبُ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِض : খারেজী এবং রাফেযী আলিমদের মতে, মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ নেই। তাঁদের দলিল—

ا . قَـوْلُـهُ تَـعَـالَـى فَـاغْـسِـلُـوا وَجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ إِلَى الْـمَرَافِيقِ وَامْسَحُوا بِرَوُوسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْـكَعْبَيْنِ وَامْسَحُوا بِرَوُوسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْـكَعْبَيْنِ وَامْسَحُوا بِرَوُوسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْـكَعْبَيْنِ وَامْسَالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّ

٢ . قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) لاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ٠

(ح)- عَــنْهُـبُ أَلِامُـامٍ مَــالِكُ (رح) : ইমাম মালিক (র.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত মতে, মুকিম ও মুসাফির উভয়ের জন্য কোনো সময় সীমা নেই, যত দিন ইচ্ছা মাসাহ করতে পারে। তাঁর দলিল আবৃ দাউদে বর্ণিত হাদীস—

لُو إِسْتَنَوْدُنا لَزَادُنا (أَبُو دَاوُد)

خَوْمَ الْجُمْهُوْر : ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ (র.)-সহ জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, র্মাফির ও মুকিম উভয়ের জন্যই মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ। তবে মুকিমের জন্য এক দিন এক রাত আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মাসাহ করার অনুমতি রয়েছে। তাঁদের দলিল—

١- عَنْ شُرَيْع (رح) قالَ سَأَلْتُ عَلِيً ابْنَ اَبِئ طَالِبٍ عَنِ الْمَسْعِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ
 اللّه ﷺ ثَلَّتُهَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِينَعِ

٢- قَالَ بِللالَّ: ذَهَبَ الْنَبِيُ عَلَي لَحَاجَتِم ثُمَّ تَوَشَأَ فَغَسَلَ وَجُهُهُ وَيُدَيَّدُ وَمَسَعَ بِرَاسِهِ وَمَسَعَ عَلَى الْخُفَيْنِ ثُمَّ صَلْي .
 الْخُفَيْنِ ثُمَّ صَلْي .

: छाँएनत मिल्लत छेखत أَلْجَوَاكِ عَنْ دَلِيلِ الْمُخَالِفِيْنُ

- ১. মোর্জার উপর মার্সাহের হাদীস مُتَوَاتِرٌ -এর পর্যায়ে পৌছেছে, তাই তা অস্বীকার করা যায় না।
- ২. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, আমি এ রকম সত্তরজন বদরী সাহাবী পেয়েছি যারা মোজার উপর মাসাহকে বৈধ মনে করেন।
- ৩. আল্লামা আবু বকর জাস্সাস (র.) বলেন, اَلْمُسْتُعُ عَلَى الْخُفْيْنِ -এর বৈধতা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। কেননা অজুর আয়াতে اَرْجُلُكُمْ الْجُلُكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ
- 8. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) পরবর্তী যুগে তাঁর মত প্রত্যাহার করে নেন।

৫. ইমাম মালিক (র.)-এর দলিলের উত্তরে জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, আবৃ দাউদে বর্ণিত হাদীস كُوْ الْمِنْسَارُوْنَ لَزَادُنَ لَرَادُنَ لَرَادُنَ الْمُرَادُنَ لَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

মাজার উপর মাসাহের সময় সম্পর্কে মতভেদ : মোজার উপর মাসাহের সময় সম্পর্কে মতভেদ : মোজার উপর মাসাহের সময়সীমা নিয়েও ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন—

غَيْرٍهُ : ইমাম মালিক (র.), হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ও হ্যরত হাসান বসরী (র.) প্রমুখের মতে, মুকিম ও মুসাফির উভয়ের জন্য মাসাহ জায়েজ। তবে কোনো নির্ধারিত সময়ের জন্য নয়, যতদিন ইচ্ছা মাসাহ করতে পারবে। তাঁদের দলিল—

١ عَنْ خُرِيسَةَ (رض) عَنِ النَّيسِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالُ الْمُستعُ عَلَى الْخُفَيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلْفَةَ أَيَّامٍ وَلَيَا لِينْهِنَّ وَلِيلَامُ الْمُؤَاوُدُ
 لينهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلَوْ إِسْتَزَدْنَا لَزَادَنَا ﴿ رَوَاهُ ٱلْوُدَاوُدُ

٢ عَنْ اَبْيٌ بْنِ عُمَارَةَ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ قَالَ نَعَمْ، قَالَ يَوْمُ قَالَ وَيُومَيْنِ قَالَ وَثَلَيْةً
 قَالَ نَعَمْ وَمَا شِنْتَ وَفِيْ حَدِيثٍ إِخْرَ حَتَٰى بَلَغَ سَبْعًا رَوَاهُ ٱبُودَاؤُدَ

হ্মাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক ও সাহেবাইন (র.) প্রমুখের মতে, মুকিমের জন্য এক দিন এক রাত আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ। তাঁদের দলিল—

ه ١ ا عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلْثُةَ اَيَّمٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمُ وَلُسُلَةً .

كَنْ عَلِي (رض) أَنَّ النَّبِيَ ﷺ جَعَلُ لِلْمُسَافِرِ ثَلْثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِيلُمُ قِيْمٍ يَوْمُ وَلَيْلَ الْمُخَالِفِيْنَ
 ١ عَنْ عَلِي (رض) أَنَّ النَّبِيلُ الْمُخَالِفِيْنَ
 ١ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

- كُو إِسْتَكُودْنَا النح . ﴿ वाकग्राश्म तामृनुन्नार ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّ
- ২. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, দ্বিতীয় হাদীসের রাবী অজ্ঞাত এবং হাদীসটিও অশুদ্ধ। সুতরাং ইমামত্রয়ের দলিল কর্তৃক ইমাম মালিক (র.)-এর মত খণ্ডনযোগ্য। আর ইমামত্রয়ের মতই সঠিক ও আমলযোগ্য।

মাসাহ কখন শুদ্ধ হয়? : হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এমন হদস যা অজু ভঙ্গকারী, কেবলমাত্র সে হদস-এর উপরই পবিত্রতাবস্থায় মোজা পরিধান করা হয়ে থাকলে সে মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ। মোজার উপরি ভাগ মাসাহ করা ফরজ, নিচের অংশ মাসাহ করা ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, সুনুত বা মোস্তাহাব। ইমাম আবৃ হানীফা ও আহমদ (র.)-এর মতে, মোস্তাহাব নয়। আদ-দুরক্লল মুখতার গ্রন্থে কোনো কোনো হানাফী ইমামদের মতে, মোস্তাহাব হওয়া উদ্ধৃত হয়েছে। অবশ্য যদি কেবলমাত্র মোজার নিচের অংশ মাসাহ করা হয়, তবে সর্বসম্মত মতেই তা শুদ্ধ হবে না। যেহেতু মোজার উপর মাসাহ সংক্রান্ত হাদীসগুলো ক্রিট্রান্ত পর্যায়ে পৌছেছে, সেহেতু ইমাম কারখী (র.)-এর মতে মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তির কাফির হওয়ার আশক্ষা রয়েছে।

শোজা পরিধান করার সময় : ফিকহবিদগণের সর্বসম্মত মতে, অজু না থাকা অবস্থায় মোজা পরিধান করে তার উপর মাসাহ করা জায়েজ হবে না; বরং এর জন্য প্রয়োজন পূর্ণ পবিত্রতার। পূর্ণ পবিত্র হয়ে অজু করলেই মোজা পরিধান করতে পারবে।

কখন থেকে মাসাহের সময় গণনা শুরু করবে : মাসাহের সময়সীমা কখন থেকে গণ্য করা হবে সে সম্পর্কে ইসলামি আইনশান্ত্র বিশারদগণের মতপার্থক্য নিম্নে উপস্থাপিত হলো—

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করার সময় হতে মুকিম এবং মুসাফির নিজ নিজ সময়ের হিসাব করবে। কিন্তু ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, যখন অজু নষ্ট হয় এবং প্রথমবার মাসাহ করে তখন হতে সময়ের হিসাব করবে। কারণ হদসের পূর্বে এটা পরিধান করা বা না করা সমান।

وَعَرِفِكِ الْمُغِبْرَةِبْنِ شُعْبَةَ (رض) أَنْسَهُ غَسَزًا مَسَعَ رَسُولِ السِّلِهِ ﷺ غَــزُوةَ تَـبُــُوكٍ قَــالَ الْــمُغِــبُـرَةُ فَــتَـبَــرَزَ رَسُولُ السُّهِ عَلَيْ وَسِبَلَ الْغَايِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ الْفَجْرِ فَلُمَّا رَجَعَ اخَذْتُ أُهْرِيْقُ عَلَى يسَدَيْهِ مِسنَ الْإِدَاوَةِ فَخَسَسَلَ يسَدَيْدِ وَ وَجُهَدَ وعَلَيْهِ وَجَبَّةً مِن صُونٍ ذَهَبَ يَحْسِرَ عَنْ ذِرَاعَيْءِ فَضَاقَ كَمُّ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَكَيْدِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَالْقَى الْجُبَّة عَـلْى مَنْ كِبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ثُمَّ اَهْ وَيْتُ لِإَنْ زِعَ خُفَّيْهِ فَقَالُ دَعْهُ مَا فَإِنِّى أَدْخُلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَعَ عَـلَبْهِمَا ثُـمُّ رَكِبُ وَ رَكِبُتُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا إِلَى الصُّلُوةِ وَبُصُلِّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَنُونٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةٌ فَلَمَّا اَحَسَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ يَـنَاخُّرُ فَأُومْلِي إِلَيْهِ فَأَدْرِكَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِحْدَى الرَّكْعَتَبْنِ مَعَهُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ وَقُهُتُ مَعَهُ فَرَكُفُنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৭৫. অনুবাদ: হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ 🚐 -এর সাথে তাবৃক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মুগীরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ফজরের পূর্বেই পায়খানার উদ্দেশ্যে বের হলেন। আমি তাঁর সাথে একটি পানির পাত্র বহন করে চললাম। যখন তিনি শৌচাগার হতে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন আমি উক্ত পাত্র হতে তাঁর হাতে পানি ঢালতে লাগলাম। তিনি তা দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত ধৌত করলেন। তদবস্থায় তাঁর পরিধানে একটি পশমের জোব্বা ছিল। তিনি [জোব্বার হাতের সমুখ দিকে হতে] হাত বের করতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু জোব্বার আস্তিন খুব সংকীর্ণ ছিল [তিনি হাত সমুখ দিকে বের করতে পারলেন না]। তখন তিনি জোব্বার নিচের দিক হতে হাত বের করলেন। এরপর জোব্বাটি তিনি তাঁর কাঁধে ছেড়ে রাখলেন এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন, অতঃপর তিনি মাথার সমুখ ভাগ এবং পাগড়ির উপর মাসাহ করলেন। এরপর আমি তাঁর পায়ের মোজা খুলে দেওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়লাম। তখন তিনি বললেন, এগুলো এভাবেই থাকতে দাও, আমি ওগুলো পবিত্র অবস্থায় পরিধান করেছি। অতঃপর তিনি মোজার উপর মাসাহ করলেন। তারপর তিনি সওয়ার হলেন, আমিও সওয়ার হলাম। অতঃপর আমরা যখন কাফেলার নিকট পৌছলাম, তখন দেখলাম যে, তারা নামাজে দাঁড়ানো। হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) তাঁদের ইমামতি করছেন এবং তিনি লোকদেরকে নিয়ে এক রাকআত পড়েও ফেলেছিলেন। অত:পর তিনি যখন রাস্লুল্লাহ = -এর তাশরীফ আনয়নের বিষয় টের পেলেন, তখন পিছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন। রাসূলুল্লাহ 🚃 তাঁকে স্থির থাকতে ইঙ্গিত করলেন। রাসূলুল্লাহ 🚃 তাঁর সাথে দু'রাকাতের এক রাকাত পেলেন। যখন তিনি সালাম ফিরালেন, তখন রাস্লুল্লাহ 🚃 দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমিও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম, আর যে রাকাত আমাদের ছুটে গিয়েছিল আমরা তা পড়ে নিলাম। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নিমন্ত্রপ- (১) মুকিম হলে এক দিন ও এক রাতের বেশি মাসাহ না করা। (২) মুসাফির হলে তিন দিন ও তিন রাতের অতিরিক্ত মাসাহ না করা। (৩) এমন মোজা হওয়া যা কর্মনাই সহ পা ঢেকে রাখে। (৪) এমন হওয়া যা কোনো কিছু দিয়ে না বাঁধলেও পায়ের সাথে লেগে থাকে। (৫) এমন মজবুত হওয়া যা পায়ে দিয়ে কমপক্ষে তিন মাইল হেঁটে যাওয়া যায়। (৬) এতখানি মোটা হওয়া যে, ভিতর থেকে পায়ের চামড়া দেখা না যায়। (৭) এতটুকু পুরু হওয়া যে, উপর দিয়ে পানি ঢেলে দিলে পানি চুষতে না পারে। (৮) মোজা পায়ে দিয়ে চলতে গিয়ে যদি ফেটে যায়, তাহলে ফাটার পরিমাণ যেন এতটুকু না হয় যে, এক আঙ্গুল প্রকাশ হয়ে পড়ে। (৯) পরিপূর্ণ পবিত্র শরীরে মোজা পরিধান করা। (১০) মোজা পবিত্র থাকা। (১১) পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনপূর্বক মোজা পরিধান করা ইত্যাদি।

# षिठीय वनुत्रक्त : اَلْفَصْلُ الثَّانِيُ

عَنْ ٢٤ أَبِى بَكُرة (رض) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِ عَلَيْهِ اَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ لَلْمُ سَافِرِ لَلْمُ النَّهُ النَّهُ وَلَيْبَالِيهُ اللَّهُ وَلِيلْمُ قِينِم لَكُلْبِهُ وَلَيْبَالِيهُ اللَّهُ وَلِيلْمُ قِينِم لَكُلْبِهِ مَا وَلَيْلَا اللَّهُ الْأَفْرَمُ فِي اللَّهُ الْأَفْرَمُ فِي اللَّهُ الْأَفْرَمُ فِي اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ

8 ৭৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ বাকরা (রা.) রাসূলুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকিমের জন্য একদিন একরাত মোজার উপর মাসাহ করার অনুমতি প্রদান করেছেন, যদি অজু করে মোজা পরিধান করে। –[সুনানে আছরাম, সহীহ ইবনে খুয়াইমা, সুনানে দারাকুতনী]

আর ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন, এ হাদীসটি সনদের দিক থেকে সহীহ, এরূপ বর্ণনা [ইবনুল জরুদের] আল-মুনতাকা নামক কিতাবে রয়েছে।

وَعَرِ ٧٧٤ صَفْوَانَ بِسُنِ عَسَّالٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنتًا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَٰكِنَ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَلَنَسَائِقُ

8৭৭. অনুবাদ: হ্যরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা সফরে যেতাম তখন রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে হুকুম করতেন যে, যেন আমরা আমাদের মোজাসমূহ তিন দিন তিন রাত যাবৎ পা হতে না খুলি, শুধুমাত্র নাপাকীর গোসল ব্যতীত। এমনকি পায়খানা, প্রস্রাব ও নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে অজু করতেও না। –[তিরমিয়ী ও নাসায়়ী]

وَعُرِهِكِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رض) قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فِي عَنْرَةَةِ وَمَا تَبُوْكَ فَمَسَحَ اَعْلَى الْخُقِّ وَاسْفَلَهُ. رَوَاهُ اَبُودَاؤَدَ وَالتِّرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِي هُذَا حَدِيثُ مَعْلُولُ وَسَالُتُ اللَّيْرِمِذِي هُذَا حَدِيثُ مَعْلُولُ وَسَالُتُ اللَّيْرِمِذِي هُذَا حَدِيثُ مَعْلُولُ وَسَالُتُ اللَّيْرِمِذِي هُذَا حَدِيثُ مَعْلُولُ وَسَالُتُ اللَّهُ اللَ

8 প৮. অনুবাদ: হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবৃকের যুদ্ধে হযরত নবী করীম — কে অজু করিয়েছি, তিনি মোজার উপরিভাগ ও তলদেশ মাসাহ করেছেন। — [আবৃ দাউদ, তিরমিয়ী ও ইবনে মাজা]

ইমাম তিরমিয়ী বলেন, এ হাদীসটি মা'লূল [দোষযুক্ত]। আর আমি ইমাম আবৃ যুরআ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) অর্থাৎ ইমাম বুখারী (র.)-কে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তাঁরা উভয় বলেছেন যে, এটা সহীহ নয়। এমনিভাবে আবৃ দাউদও এ হাদীসকে যা'ঈফ সাব্যস্ত করেছেন। [অর্থাৎ, এ হাদীসের সনদ হযরত মুগীরা পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন নয়। মধ্যে রাবী ছুটে গেছে।]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মোজার উপর ও নিচে মাসাহ করা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : اَفْوَالُ الْاَثِتَةِ فِي الْمَسْعِ اَعْلَى الْخُفَّيْنِ وَاسْفَلَهَ (رح) : كَسَذُهَبُ الشَّافِيعِيّ وَمَالِكِ وَ الْرُهْبِرِيِّ وَ اِسْحَاقَ (رح) : كَسَدُهُبُ الشَّافِيعِيّ وَمَالِكِ وَ الْرُهْبِرِيِّ وَ اِسْحَاقَ (رح) ইসহাক (র.)-সহ কিছু সংখ্যক ওলামার মতে, মোজার উপরে ও নিচে মাসাহ করা আবশ্যক। তাঁদের দলিল—

١ - وَعَنِ الْمُنْفِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رض) قَالَ وَضَّاثُ النَّنِبِي ﷺ فِيْ غَنْرَةٍ تَبُوْكَ فَمَسَعَ اعْلَى النُّخِيِّ وَأَسْفَلَهُ .
 رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَدَ وَالتَّرْمِنِيُّ وَابْنُ مَاجَةً

২. এছাড়া পা ধৌত করা যেমন উপরে ও নিচে উভয় দিকে করা হয় তেমনি মাসাহও উপরে নিচে তথা উভয় দিকে হওয়া আবশ্যক। ৩. আর নিম্নাংশে ময়লা থাকার সম্ভাবনা বেশি তাই নিচের অংশ মাসাহ করা-ই উত্তম।

(حد) : مَذْهَبُ إِبَى حَنِيْفَةَ وَاَحْمَدَ وَسُفْيَانَ النَّوْرِيِّ (رحد) : ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম আহমদ, ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর মতে, মোজার উপর অংশেই মাসাহ করা ওয়াজিব, নিমাংশে নয়। তাঁদের দলিল—

١ عَنِ النَّهُ غِيْرَةِ (رض) قَالَ أنَّهُ عَلَيْدِ الصَّلُوةَ وَالتَّسَلَامُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَىٰ ظَهْرِ الْخُفَيْنِ · (رُوَاهُ ابُودُاوُدُ)
 ٢ . وَعَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ لَوْكَانَ اليَّدِيْنُ بِالرَّأْقِ لَكَانَ اسِنْفَلُ الْخُفِ اوْلَىٰ بِالْمَسْجِ مِنْ اعْلَاهُ وَقَدْ رُأَيْتُ

- وعن علي (رض) قال لوكان الدين بالراي لكان اسفيل الخفِ اولى بالمسيح مِنْ اعلاه وقد رايت النَّبِيُّ ﷺ يَمْسَعُ عَلَيْ ظَاهِر خُفَّيْهِ · (رُوَاهُ ابُودُاوُدُ)

٣ - وَعَنَّ الْمُنفِيْرَةِ (رض) أَنَّاهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّيِيِّ عِلى عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلِي ظَاهِرِهِمَا ١٠ (رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ)

٤ عَنَ الْحُسَنِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ (رض) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَالَ ثُمَّ تَوَشَّا وَمَسَعَ عَلَى خُفَيْدِ .
 وَوَضَعَ بَدَهُ الْبُسْنَى عَلَىٰ خُفِيّهِ الْأَبْنِ وَيَدَهُ الْبُسْرَى عَلَىٰ خُفِّهِ الْأَبْسِرَ ثُمَّ مَسَعَ أَعْلَا هُمَا مَسْعَةُ وَاحِدَةً
 حَتَّى كَأْنِيْ أَنْظُرُ إِلَىٰ اَصَابِعِ النَّبِيّ ﷺ . رَوَاهُ الْبَيْهَةِيْ

٥- عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّهُ مَسَحَ ظَّ إِهِرَ خُفَّيْهِ بِكُفَّيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً . رَوَاهُ الْبَيْهُ يَقِيُّ

- أَلْجُوالُ عَنْ أَدِلَّةِ الْمُخَالِفِيْنَ : أَلْجُوالُ عَنْ أَدِلَّةِ الْمُخَالِفِيْنَ

- ইমাম বাইহাকী (র.)-এর মতে, হ্যরত মুগীরা (রা.)-এর হাদীসটি মুরসাল।
- ২. ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন, উক্ত হাদীসটি مُعْلُولًا
- ৩. আর মাসাহকে ধৌত করার উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা, ধৌত করার তুলনায় মাসাহ হলো সহজ কাজ, তাই এটা হবে— وَبَيَاسٌ مُمَ الْفَارِيُّ
- আর তাঁদের তৃতীয় যুক্তিমূলক দলিলের উত্তর হলো, মোজার নিচে যদি ময়লা থেকে থাকে তবে মাসাহের দ্বারা তা আরো
  ব্যাপক হয়ে যাবে; বরং তখন মোজার তলদেশ ধৌত করাই আবশ্যক হবে।

وَعَنْ ٢٩٤ مُ انَّهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِتَى عَلَى النُّحَةَ النَّبِينِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا . رَوَاهُ التِّيْرُمِنِذِيُّ وَأَبُودَاوُدَ

8৭৯. অনুবাদ: উক্ত হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ক্রান্তিনকে তাঁর মোজাদ্বয়ের উপরিভাগে মাসাহ করতে দেখেছি। -[তিরমিয়ী ও আবু দাউদ]

وَعَنْ بِكُ مُ قَالَ تَوَضَّأَ التَّنبِيُّ عَلَى وَمَسَّأَ التَّنبِيُّ عَلَى وَمَسَّحَ عَلَى الْجَوْرَبَبِينِ وَالنَّعْلَبِينِ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَبِينِ وَالنَّعْلَبِينِ وَرَاهُ اَخْمَدُ وَالتَّهْرُمِيذِي وَابُوْدَا وَدُ وَابُنُ مَاجَةَ

8৮০. অনুবাদ: উক্ত হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ত্রু অজু করলেন এবং জাওরাবদ্বয় ও চটিদ্বদয়ের উপর মাসাহ করলেন।—আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

-এর ক্রিচন। এর অর্থ কাপড়রের মোর্জা। তা সূতার হোক বা উলের হোক। এটা তিনভাগে বিভক্ত—

- ك. اَلْجَوْرَيَيْنِ الْمُجَلَّدَيْنِ: এটা এরপ কাপড়ের মোজা, যার উপরিভাগে ও নিচে চামড়া লাগানো থাকে। এরপ মোজার উপর সর্বার মতে, মাসাহ করা জায়েজ।
- ২. اَلْجَمُوْرَبَيْنِ الْمُنَكَّلَيْنِ : এরপ কাপড়ের মোজা, যার কেবল নিচে চামড়া লাগানো থাকে। এরপ মোজার উপরও মাসাহ করা জায়েজ।
- ৩. اَلْجُوْرِيَيْنِ غَبْرَ الْمُجَلَّدَيْنِ وَالْمُنَعَّلَيْنِ الرَّقَبْقَيْنِ الرَّقَبْقَيْنِ الرَّقَبْقَيْنِ الرَّقِبْقَيْنِ أَلْمُخَلَّدَيْنِ وَالْمُنَعَلَّيْنِ الرَّقِبْقَيْنِ الرَّقِيْنِ الرَّقِيْقِيْنِ الرَّقِيْقِيْنِ الرَّقِيْقِيْنِ الرَّقِيْقِيْنِ الرَّقِيْقِيْنِ الرَّقِيْقِيْنِ الرَّقِيْقِيْنِ الرَّقِيْنِ الرَّقِيْقِيْنِ الرَّقِيْقِيْنِ الرَّقِيْنِ الرَّقِيْقِيْنِ الرَّقِيْقِيْنِ الرَّقِيْقِيْنِ الرَّقِيْقِيْنِ الرَّقِيْقِيْنِ الرَّقِيْقِيْنِ الرَّقِيْقِيْنِ الرَّوْنِ الرَّقِيْنِ الرَّقِيْنِ الرَّوْنِ الرَّقِيْنِ الرَّقِيْقِيْنِ الرَّقِيْقِيْنِ الرَّقِيْنِ الرَّقِيْقِيْنِ الرَّقِيْقِيْنِ الرَّقِيْنِ الرَّقِيْنِ الرَّوْنِ الرَوْنِ الرَّوْنِ الرَبْعَانِي الرَّوْنِ الرَّوْنِ الرَّوْنِ الرَّوْنِ الرَّوْنِ الرَوْنِ الرَّوْنِ الرَّوْنِ الرَوْنِ الر
- 8. اَلْجَوْرَيَيْنُ غَيْرُ الْمُجَلَّدَيْنِ وَغَيْرُ الْمُبَعَّلِيُّ التَّخِيْنَيْنِ التَّخِيْنَ التَّخِيْنَ التَّخِيْنَ وَعَيْمُ اللَّهُ التَّخِيْنَ التَّخِيْنَ التَّخِيْنَ التَّخِيْنَ التَّخِيْنَ التَّخِيْنَ التَّخِيْنَ التَّخِيْنَ التَّهِ وَمَا اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللَّهُ ال
- ১. এরপ পাতলা না হওয়া, যাতে উপরে পানি পড়লে ভেতরে চলে যায়,
- ২. এরপ শক্ত হওয়া যে, যদি কোনো কিছু দারা তা বাঁধা না হয় তবু পায়ের সাথে লেগে থাকে,
- ৩. এমন মজবুত হওয়া, যা পায়ে দিয়ে কমপক্ষে তিন মাইল হেঁটে যাওয়া যায়। এরপ মোজার উপর মাসাহ করা সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। জমহুর ওলামায়ে কেরাম অর্থাৎ, আইমায়ে ছালাছা ও সাহেবাইনের মতে এরপ মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ। ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মূল অভিমত হলো, এরপ মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ নয়। তবে হিদায়া ও বাদায়ে প্রণেতার মতে, ইমাম আবৃ হানীফা (র.) জমহুরের অভিমতকে সমর্থন করেছেন। এক বর্ণনা মতে তিনি ইন্তেকালের তিন দিন বা নয়দেন পূর্বে এ অভিমত সমর্থন করেন।

ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, কিছু সংখ্যক ওলামার মতে চটির উপর মাসাহ করা জায়েজ তবে তাদের নাম আমি তালাশ করে পাইনি। তাঁদের দলিল—

١ عَنِ الْمُغِيْدِرَةِ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَشَّأَ و مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ
 وَالْتَرْمِدْيُ وَأَبُو دَاوَدُ وَإَيْنُ مَاجَةً)

٢ - وَعَنْ اَوْسٍ بْنِ ابِيْ اَوْسٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ النَّصَلْوُةُ وَالنَّسَلَامُ تَلَوَضَاً وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدُ وَالنَّطَحَاوِيُّ)

٣ - وُونَيْ رُواينَةٍ أَنَّ عَلِيَّا (رض) دَعا بِمَاءٍ فَتَوَشَّا وَمَسَحَ عَلَىٰ نَعْلَبْهِ . (كَمَا فِي التَّطَحَاوِيّ)
 ٣ - وُونِي وُواينَةٍ أَنَّ عَلِيبًا (رض) دَعا بِمَاءٍ فَتَوَشَّا وَمَسَحَ عَلَىٰ نَعْلَبْهِ . (كَمَا فِي التَّطَحَاوِيّ)
 ٣ - مُذْهَبُ الْجَمْهُورِ
 ١ قالام بالله به الله به المُحْمَهُورِ

- ১. মোজার উপর মাসাহ করার যত সংখ্যক হাদীস আছে, চটি বা জুতার উপর মাসাহ করার হাদীস এত নেই।
- ২. ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, মোজা ছিড়ে গিয়ে যদি অধিকাংশ পা বের হয়ে যায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর মাসাহ করা বৈধ নয়। আর জুতা পরিধান করার ফলে তো অধিকাংশ এমনিতেই খোলা থাকে তাই তার উপর মাসাহ করা বৈধ হতে পারে না।

: ठाँातत मिललत छेउत النَّجُوابُ عَنْ اَدِلَّةِ الْمُخَالِفيثُنَ

- যেসব বর্ণনায় চটি বা জুতার উপর মাসাহ করার কথা রয়েছে তা দ্বারা মূলত উদ্দেশ্য হলো পায়ে য়ে মোজা ছিল তার উপর মাসাহ করার সময় চটি বা জুতার উপর মাসাহ হয়ে গিয়েছে। শুধু চটি বা জুতার উপর মাসাহ করা উদ্দেশ্য নয়।
- ২. অথবা বলা যেতে পারে, পদযুগল ও মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ করার বিধান ছিল, যখন কুরআনের আয়াত اَرْجُلِكُمْ -কে اَرْجُلِكُمْ -এর উপর আতফ করত প্রবর্তীতে তা রহিত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এখন আর জুতা বা পায়ের উপর মাসাহ করলে চলবে না।
- ৩. অথবা বলা যেতে পারে, যে সমস্ত হাদীস দ্বারা চটি বা জুতার উপর মাসাহ করা সাব্যস্ত হয় তা মূলত যা'ঈফ ও শায হাদীস ; যা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।
- 8. অথবা এক অজু থাকা অবস্থায় অন্য অজু করার সময় এরূপ করা হয়েছে।
- جَوْرَسَيْنِ مُنَكَّلَيْنِ عَرَبَيْنِ مُنَكَّلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

## তৃতীয় অনুচ্ছেদ : اَلْفُصْلُ الشَّالِثُ

عَرْ 4 كَ الْمُ فِي بُرَةِ (رض) قَالَ مَسَحَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَى الْمُ فَلَيْنِ فَالَكُ مَسَحَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْمُحَقَّ بُنِ فَعَلَى الْمُحَقَّ بُنِ فَعَلَى الْمُحَقَّ بُنِ فَعَلَى الْمُحَقَّ بَارُسُولَ اللّهِ نَسِيْبَ تَعَالَ بَلْ النّهُ فَاللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهُ عَلَيْ وَجَلّ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

8৮১. অনুবাদ: হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রে মোজাদ্বরের উপর মাসাহ করলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাস্ল! আপনি পা ধৌত করতে ভুলে গিয়েছেন। রাস্লুল্লাহ ক্রে বললেন, বরং তুমিই এ বিষয়ে ভুলে গেছ, [বা ভুল ধারণা করছ] আমাকে এরূপ করতে আমার মহীয়ান ও গরীয়ান প্রতিপালক আদেশ করেছেন। —[আহমদ ও আবু দাউদ]

وَعُرْكُكُ عَلِيّ (رض) قَالَ لَوْكَانَ السِّفَلُ الْخُفِّ اَوْلَى السِّفَلُ الْخُفِّ اَوْلَى السِّفَلُ الْخُفِّ اَوْلَى بِالْسَمْسِحِ مِنْ اَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى ظَاهِر خُفَّيهِ. اللَّهِ عَلَى ظَاهِر خُفَّيهِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوَدَ وَ التَّدَارِمِيُّ مَعْنَاهُ

8৮২. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি দীন মানুষের বুদ্ধি-বিবেক অনুযায়ী হতো, তাহলে [জ্ঞান অনুসারে] মোজার নিচের দিকে মাসাহ করা উপরের দিক অপেক্ষা উত্তম হতো। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ করতে তার মোজাদ্বয়ের উপরের দিকে মাসাহ করতে দেখেছি। —[আবৃ দাউদ] আর ইমাম দারেমী অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেছেন।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম **খণ্ড) – ৫**৯

# بَابُ التَّيَّرِمِ পরিচ্ছেদ: তায়াস্থ্রম

তায়ামুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা উম্মতে মুহাম্মদীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আর কোনো নবীর উম্মতের জন্য এ বৈশিষ্ট্য বা ফজিলত ছিল না।

সাধারণত طَرَافُ بَيْتِ اللّٰهِ এবং صَلْوا ، تِـلَاوَهُ فَرُانُ وَعَلَامُ -এর জন্যই ত্বাহারাত পূর্ব শর্ত। পানি এবং মাটি দ্বারাই ত্বাহারাত অর্জন করতে হয়। ফিক্হের পরিভাষায় পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে বলে অজু আর মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে বলে।

শব্দিত বাবে اَ تَغَمَّلُ -এর মাসদার। এটি بَرِيَّ بِल्थाजू হতে নির্গত। শাব্দিক অর্থ – সংকল্প বা ইচ্ছা করা। যেমন, কুরআন পাকে এসেছে— يَعْفُونُ مِنْهُ تُنْفِفُونَ অর্থাৎ, তোমরা অপবিত্র সম্পদ ব্যয়ের সংকল্প করো না। পরিভাষায় এর পরিচয় হলো—

هُوَ طَهَازَةُ تُرَابِيَّةُ ضَرُورِيَّةً بِالْعَالِ مَخْصُوصَةٍ تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْعِجْزِ عَنْ اِسْتِعْمَالِ الْمَاءِ أَوْعِنْدَ تَعَدُّدُ الْمَاءِ ·

অর্থাৎ, তায়ামুম হলো পানি ব্যবহারে অক্ষমতা বা পানির অবর্তমানে কষ্টকর অবস্থায় নির্দিষ্ট কর্মের মাধ্যমে মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা।

এটা হলো — طَهَارَةُ حُكْمِيْ আর অজু — গোসল হলো طَهَارَةٌ حُكْمِيْ ত্বাহারাতে হাকীকিয়াতে নিয়তের আবশ্যকতা নেই। কেননা, তাতে তো বাহ্যিকভাবে পবিত্রতা অর্জিত হয়। আর طَهَارَةٌ حُكْمِيْ -এর মধ্যে নিয়তের আবশ্যকতা রয়েছে। কেননা, এটা حَقِيْبَيْنِي -এর স্থলাভিষিক্ত। তায়াম্মুম করা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। নিম্নে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ আলোচিত হবে।

## थिश्य जनूत्ष्हम : اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

عَرْضُ فَ أَلَّهُ مَنْ وَلَّ اللّهِ عَنِي فَ خَدِيفَة (رض) قَالَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللل

8৮৩. অনুবাদ: হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— তিনটি
বিষয়ে আমাদেরকে সকল মানুষের [তথা সকল নবীর
উন্মতের] উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। যথা– (১)
আমাদের [সালাতের] সারিকে ফেরেশতাদের সারির মতো
করা হয়েছে। (২) সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে আমাদের জন্য
নামাজের স্থান বানানো হয়েছে। (৩) আর মাটিকে
আমাদের জন্য পবিত্রকারী করা হয়েছে, যখন আমরা পানি
না পাই। –[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें शामी সের ব্যাখ্যা: ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর ইবাদত করেন। সুতরাং আমরা তাদের ন্যায় নামাজে এবং জিহাদে সারি বেঁধে থাকি। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এরূপ সারি বেঁধে নামাজ আদায় করার প্রচলন পূর্ববর্তী উন্মতের মধ্যে ছিল না। আবার আমাদের জন্য সমগ্র পৃথিবীর যে কোনো জায়গায়, যদি উক্ত স্থানটি পবিত্র হয় নামাজের সময়

হলেই সে স্থানে নামাজ আদায় করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী নবী ও তাঁদের উন্মতদেরকে ইবাদতের নির্দিষ্ট স্থান যেমন- গীর্জা, কানীসা, বী'আ ইত্যাদি ব্যতীত অন্য স্থানে ইবাদত করার অনুমতি ছিল না। আর আমাদের জন্য পানির অনুপস্থিতিতে তায়ামুমের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতদের জন্য তায়ামুমের অনুমতি ছিল না। এটা আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ যে, অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই কয়েকটি বিষয়ে তিনি উন্মতে মুহাম্মদীর জন্য স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছেন।

মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দারা তায়ামুম জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে إِخْتِهَ لَافُ الْعُلَمَاءِ فِيْ جَوَازِ التَّيَمُّم بِغُيْرِ التُّرَابِ

(حـ) أَدُورُ الطَّاهِرِيِّ (حـ) ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ (র.) ও দাউদ যাহেরীর মতে মাটি ব্যতীত অর্ন্য কিছু দ্বারা তায়াম্মম করা জায়েজ হবে না। তাঁদের দলিল—

حَدِيثُ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ جُعِلَتْ تُرْبَعُهَا لَنَا طُهُورًا.

(حد) وَمَالِكٍ وَالشَّوْرِيِّ (رحد) स्प्राम जाव् दानीका, देशांस मात्नक ७ देशांस स्किशान छाउँही (র.)-এর মতে, মাটি ও মাটি জাতীয় পদার্থ দ্বারা তায়ামুম করা জায়েজ আছে। যেমন- পাথর, বালি, খড়িমাটি, চুনা পাথর ١. قُولُهُ تَعَالَى فَتَيَكُمُوا صَعِيدًا طَيبًا. ইত্যাদি। তাঁদের দলিল—

এখানে عَنْ । দ্বারা মাটি ও মাটি জাতীয় বস্তুকে বুঝানো হয়েছে।

٢ - وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّكَمُ تَبَيَّمَ مِنَ الْحَانِطِ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ)
 ٣ - وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الشَّكَمُ قَالَ جُعِلَتْ لِى الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطُهُوْرًا .

এখানে عَامُ भक्षि عَامُ या সব রকম মাটি ও মাটি জাতীয় বস্তুকে বুঝায়।

— اَلْجَوَابُ عَنْ دَليْلِ الْمُخَالِفَيْنَ : जांप्पत पिलात उउद वना याग्न एय

অন্যান্য হাদীস দ্বারা মাটি জাতীয় বস্তু দিয়েও তায়ামুম করা জায়েজ সাব্যস্ত হয়।

এর মর্মার্থ : রাসূলুল্লাহ 🚟 বলেছেন, তিনটি বিষয়ে আমাদেরকে গোটা মানব জাতির جُعِلَتُ لَنَا الْأَرْضُ مُسْجِدًا উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে "جُعِلَتْ لَنَا ٱلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا" অর্থাৎ, সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকেই আমাদের জন্য নামাজের স্থান বানানো হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, উন্মতে মুহাম্মাদী 🚃 এর জন্য সমগ্র পৃথিবীর যে কোনো জায়গায়, [যদি তা পবিত্র হয়] নামাজের সময় হলেই সে স্থানে নামাজ আদায় করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী নবী ও তাঁদের উম্মতের জন্য ইবাদতের নির্দিষ্ট স্থান, যেমন-গির্জা, কানীসা, বী'আ ইত্যাদি ব্যতীত অন্যস্থানে ইবাদত করার অনুমতি ছিল না। সুতরাং এটা আমাদের মর্যাদার স্বাক্ষর বহন করে।

أَعَرُهُ 144 عِنْمُ رَانَ (رض) قَسَالَ كُنَّا فِيْ سَفَرِ مَعَ النَّبِتِي عَلِيٌّ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلُوتِهِ إِذَا هُ وَ بِرَجُ لِ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ أَنْ تُصَلِّي مَعَ الْقَوْمِ قَالَ اصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ قَالُ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَإِنَّهُ يَكُفْيِكَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

৪৮৪. অনুবাদ: হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কোনো এক সফরে আমরা নবী করীম 🚐 -এর সাথে ছিলাম। তিনি লোকদেরকে নামাজ পড়ালেন। অতঃপর যখন তিনি নামাজ হতে অবসর হলেন তখন দেখলেন যে, এক ব্যক্তি পৃথকভাবে সরে রয়েছে, সে জনগণের সাথে নামাজ পড়েনি। তখন রাসূলুল্লাহ 🚐 তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক ! জনতার সাথে নামাজ আদায় করতে কিসে তোমাকে বারণ করেছে ? লোকটি বলল, আমি অপবিত্র হয়ে পড়েছি, অথচ [পবিত্র হওয়ার জন্য] কোনো পানি নেই, রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, তোমার উচিত মাটি দারা পবিত্র হওয়া। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হতো।-[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَوْدِ ٤٨٥ عَمَّادِ (رض) قَالَ جَاءَ لَّ اِلىٰ عُسَمَر بْسِنِ السُخُسِطَّابِ (رض) فَقَالَ إِنَّى آجُنَبُت فَكُمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارٌ لِعُمَر امَا تَذْكُرُ إِنَّا كُنَّا فِيْ سَفِرِ أَنَا وَأَنْتَ فَامَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلَّ وَامَّنَا انَا فَتَمَعَّكُتُ فَصَلَّيْت فَذَكُرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّابِى عَلِيُّ فَقَالَ إِنَّهَا كأنَ يَكُونِكَ هُكَذَا فَضَرَبَ التَّنبِيُّ عَلِيُّهُ بِكُفُّيْهِ أَلاَرْضَ وَنَفَخَ فِينُهِ مَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِ مَا وَجُهُهُ وَكَنَّكَ يُدِهِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَلِـمُسْلِمِ نَـحُـوهُ وَفِيبِهِ قَـالَ إِنْهُمَا يَكْفِيْكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُحُ ثُمَّ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ .

৪৮৫. অনুবাদ: হ্যরত আমার ইবনে ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর নিকট আগমন করে বললেন, আমি অপবিত্র হয়েছি, অথচ পানি পেলাম না। এমন সময় হ্যরত আন্মার (রা.) হ্যরত ওমর (রা.)-কে বললেন, আপনার কি স্মরণ নেই যে, কোনো এক সফরে আমরা উভয়ে নাপাক হয়েছিলাম, [পানির সংকটে] আপনি নামাজ আদায় করেননি। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিলাম এবং নামাজ আদায় করেছিলাম। অতঃপর এ ঘটনা আমি নবী করীম 🚟 এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তোমার জন্য এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল, এ বলে রাসলুল্লাহ ক্রি নিজ স্বীয় হাতের তালুদ্বয়কে মাটির উপর মারলেন এবং উভয়টিতে ফুঁক দিলেন [এবং ধুলা ঝাড়লেন] অতঃপর উভয় হাত দ্বারা আপন চেহারা এবং হাতের কজিত্বয় মাসাহ করলেন।-[বুখারী] মুসলিমেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে। আর তাতে এ কথাও আছে যে, নবী করীম 🚟 বলেছেন, তোমার জন্য এটা যথেষ্ট হবে যে, তোমার দু' হাত জমিনে মারবে, অতঃপর ফুঁক দেবে; তারপর উভয় হাত দ্বারা তোমার চেহারা ও দু' কজী মাসাহ করবে।

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

: তায়াসুমের অর্থ مَعْنَى التَّبَيُّ

اَلْأُراَدَةُ وَالْقَيْصُدُ -था वाडिधानिक वर्थ राष्ट्र : مَعْنَى التَّبَيْثُم لُغَةَ ُ وَلاَ تَقْصُدُوا الْخَبِيْتُ - वत वर्थ रहना - وَلاَتَهِتَوُا الْخَبِيْتُ وَلاَتَهِتَهُمُ الْخَبِيْتُ : वत शातिकारिक मरखा: - विष्येरे - विष्येरे विषयेरे विषये विषये वि

১. الشَّعِيْدِ السَّعِيْدِ السَّعِيْدِ السَّعِيْدِ السَّعِيْدِ السَّعِيْدِ السَّلِيِّ السَّلَّةِ السَّلَةِ عِنْدَ تَعَلَّذُرَ الْمَاءِ . ١ অর্জনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মাটির প্রতি সংকল্প করাকে তায়াম্মম বলা হয়।

২. কেউ কেউ বলেছেন مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْبَدَيْنِ بِسَعِبْدٍ طَيِّبٍ عَلَىٰ وَجْهٍ مَخْصُوسٍ مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْبَدَيْنِ بِسَعِبْدٍ طَيِّبً إِلَيْ الصَّلَوٰةِ وَعَيْرِهَا . - مادها مادها مادها مادها مادها مادها وعَيْرِهَا .
 ع) مادها م

8. হযরত ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন

الْقَصُدُ الي الصَّعِيد لِمُسْحِ الْوَجِه وَالْبَدَيْنِ بِنَبَّة اسْتِبَاحَة الصَّلَاة ونَحُوهَا .

هُوَ مَسْعُ الْوَجْهِ وَالنَّبَدَيْنِ مِنْ صَعِبْدِ طُبِّب -अरह वला राय़ाष्ट् قَرَاعِدُ الْفِقْهِ . ٥

هُوَ مَسْعُ الْوَجَهِ وَالْبُدَيْنِ بِالتُّرَابِ ﴿ वला राय़ारह ﴿ الْمُعْجَمُ لِلْوَسْسِطُ . ﴿

 ٩. क्पृतीत शिशां वला राखां عن النَّف عن النَّف الشَّع بيد السَّع بيد السَّط بيِّر إلليَّ ط من السَّد ع عبارة عن النَّف عن النَّا عن النَّف عن النّ النَّا عن النَّف عن النّ সরকথা হলো, পানির অবর্তমানে পবিত্র মাটি দিয়ে নির্দিষ্ট পস্থায় পবিত্রতা অর্জন করাকে 🚅 বলে। তায়ায়ৄয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : তায়ায়ৄয় করার পদ্ধতি নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

خَسُنُونَ عَلَى وَبُعُضِ الشَّسُوانِعِ : كَسُنُهُبُ اَحْمَدُ وَ الْاَوْزُعِيِّ وَبَعْضِ الشَّسُوانِعِ ওলামা বলেন— اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَةً অথাৎ, জমিনে একবারই হাত মেরে মুখমঙল ও দু'হাত কজি ও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করবে। তাঁদের দলিল হযরত আমার (রা.)-এর হাদীস—

فَضَرَبَ النَّنبِيُّ ﷺ بِكَثَّيْهِ ٱلْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهُدُ وَكُثَيْهِ تُدُمُّبُ جُمُهُورِ الْاَتِكَةِ: ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক (র.) ও হযরত জাবের (রা.)-এর মতে, মাটিতে দ'বার হাত মারতে হবে। একবার হাত মেরে মুখমওল মাসাহ করবে এবং দ্বিতীয়বার হাত মেরে দু' হাত কজি হতে কনই পর্যন্ত মাসাহ করবে। তাঁদের দলিল—

١ . عَنْ اَبِى اُمَامَةَ (رض) عَنِ النَّنبِيِّ ﷺ قَالَ اَلتَّبَسُمُ ضَربَتَانِ ضَربَةَ لِلْوَجْدِ وَضَرْبَةُ لِلْبَدَيْنِ اِلَى

مَصِرَ اللَّهِ مَا يَاسِر (رض) ..... فَضَرَبُواْ بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ ثُمَّ مَسَحُوا بِوَجُوهِهِمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُواْ فَضَرَبُواْ بِأَكُفِّهِمْ الصَّعِيدَ مَرَّةً الخَرَى ...... البخ . ٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ فَيُ قَالَ التَّبَعُمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةً لِلْرَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْبَدَبْنِ إِلَى الْبِرْفَقَبْنِ .

- अंजिनत्कत मिललात उँउत : اَلْجَوَابُ عَنْ ذَلَيْلِ الْمُخَالِفَيْنَ

১. নবী করীম 🚟 কর্তৃক হ্যরত আমার (রা.)-কে তায়ামুমের সম্পূর্ণ পদ্ধতি ও সংখ্যা বর্ণনা করার ইচ্ছা ছিল না ; বরং শুধু হাত মারার ধরন শিক্ষা দেওয়াই ইচ্ছা ছিল, যাতে পবিত্র হওয়ার জন্য মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়া না লাগে।

২. এ ছাড়া হযরত আম্মার (রা.) হতেই দু'বার হাত মারা সম্বলিত হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত আম্মার (রা.)-এর হাদীসে كُنُّتُ দ্বারা (কনুই পর্যন্ত) দু'হাতই বুঝানো হয়েছে। অতএব একবার হাত মারার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. বর্ণনার ভিনুতার কারণে দু'বার হাত মারাতেই অধিক সতর্কতা। এছাড়া অজুতে একবার পানি নিয়ে দু'অঙ্গ ধৌত করা জায়েজ নেই বিধায় অজুর পরিপুরক তায়ামুমে তো যৌক্তিক নয়। কাজেই দু'বারই হাত মারতে হবে। সূতরাং এ মতই অনুসরণযোগ্য। তারাসুমের ফরজ : ইমামগণ এ কথার উপর একমত যে, তারাসুমের ফরজ তিনটি। যথা – ১. নিয়ত .^ করা। ২. পবিত্র মাটিতে প্রথমবার হাত মেরে মুখমণ্ডল মাসাহ করা। ৩. দ্বিতীয়বার হাত মেরে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা। मानात्रत পরিমাণ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : মানাহের পরিমাণ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : মানাহের পরিমাণ সম্পর্কে অনেকগুলো মত পাওয়া যায়, ফলে ইমামগণও বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন, যা নিম্নরূপ—

ك. (حـ) كَدْهُبُ النَّرُهُرِيّ (رحـ) : ইমাম যুহরী (র.)-এর মতে উভয় হাত বগল পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে। ١. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى . فَامْسَحُوابِوجُوهِكُمْ وَ ٱبْدِيْكُمْ الخ আলোচ্য আয়াতে দু'হাতের সীমানা নির্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং পূর্ণ হাতই মাসাহ করতে হবে।

 ٢. عَنْ عَسَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (رض) أَنَّهُ قَالَ فَامْسَحُوْا بِأَيْدِيْكُمْ كُلِّهَا اِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْإَبَاطِ . (أَبُودَاوَدَ)
 ١٠. عَنْ عَسَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (رض) أَنَّهُ قَالَ فَامْسَحُوْا بِأَيْدِهِمْ (رح)
 ١٤. عَنْ عَسَّاءٍ وَمَكْحُوْلٍ وَغَيْرِهِمْ (رح)
 ١٤. عَنْ عَسَلَا إِلَى الْمَعَالَ وَعَطَاء وَمَكْحُوْلٍ وَغَيْرِهِمْ (رح)
 ١٤. عَنْ عَسَلَا إِلَى الْمُعَالَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّ ইবনে মুন্যির (র.)-এর মতে তায়ামুমের সময় উভয় হাতের (كَنَّيْن) কজি পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে।

١ - عَنْ عَشَّارِ بْنِ يَاسِرِ (رض) .... ثُمَّ مَسَحَ بِلِّهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِقُ) ٢ . وَفِي مُسْلِمٍ كُنَّمَ تَمْسَعُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ .

يَ مُذْمَبُ الْجُمْهُ وَ হমাম আযম, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম মলেক, সুফইয়ান ছাওরী, ইমাম শা'বী ও হযরত হাসান বসরী প্রমুখ (র.)-এর মতে, হাতের কনুই পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে।

। . عَنْ عَائِشَةَ (رض) مَرْفُوعًا عَن النَّبِسِي ﷺ قَالَ النَّيَيُّمُ ضَرْبَتَان ضَرْبَةٌ لِلْرَجْهِ بِ जारमत पनिन وَضَرْبَةً لِلْبَدَيْنِ إِلْى الْمِرْفَقَيْنِ .

٢ - عَنْ أَبِى أَمَامَةَ (رضَ) عَنَ النَّبِيِّ عَنَ النَّبِيِّ عَنَ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ قَالَ التَّبَيْمُ صَرْبَةً لِلْوَجْدِ وَضَرْبَةً لِلْبَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ . ٣ . عَنْ أَبِسَى هُسَرُيْسَرَة (رض) أَنشَّهُ قَالَ إِنَّ قَدُومَنَا جَاءُ وَا إِلَى السَّنبِسِي ﷺ ...... ثُمَّ ضَرَبَ ضَسْرَبَةُ الخُدْرَى فَمَسَعُ بِهَا عَلَى يَدَيْدِ إِلَى الْمِرْفَقَبُن .

ইমাম মালেক (র.)-এর অপর মতে হাতের কজি পর্যন্ত মাসাহ করা ফরজ এবং কনুই পর্যন্ত ইচ্ছাধীন, করলেও কোনো দোষ নেই. না করলেও কোনো অসুবিধা নেই।

- آلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيُنَ প্রতিপক্ষের দলিলের উত্তর : প্রতিপক্ষের দলিলের নিম্নোক্ত উত্তর দেওয়া যেতে পারে। যথা—
- ইমাম যুহরী (র.) নিজ অভিমতের সপক্ষে পবিত্র কুরআনের যে আয়াত পেশ করেছেন সেটি হলো অজু সংক্রান্ত আয়াত।
   সেই আয়াতের ভিত্তিতে অজুতে দৃ'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা হয়। সুতরাং অজুর ন্যায় তায়ায়ৢয়েও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা উচিত।
- ২. হযরত আম্মার (রা.)-এর হাদীসের উত্তর এই যে, কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার ব্যাপারে বর্ণিত অগণিত মারফূ হাদীসের মোকাবিলায় সাহাবীদের বগল পর্যন্ত মাসাহ করার আমল হজ্জত হতে পারে না।
- ৩. ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, বগল পর্যন্ত মাসাহ করার হাদীস অন্যান্য মারফু' হাদীস দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে।
- ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক (র.) এদের দলিলের উত্তর হলো, হযরত আন্মার (রা.) থেকেই কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন (رَوَاهُ الْبَرَّارُ) الْبَرْوَاهُ الْبَرْوَاءُ مَعْ صَحِيمَ ضَرَبَتَ اَخُرْى لِلْلِيَدَيِّنِ اللَّي الْبَرْوَاءُ الْبَرَاءُ الْبَرْوَاءُ الْبَرْوَاءُ الْبَرْوَاءُ الْبَرْوَاءُ الْبَرْوَاءُ الْبَرْوَاءُ الْبَرَواءُ الْبَرْوَاءُ الْبَرْوَاءُ الْبَرْوَاءُ الْبَرْوَاءُ الْبَرِواءُ الْبَرْواءُ الْبَرْوَاءُ الْبُواءُ الْبُواءُ الْبَرَاءُ الْبَرْوَاءُ الْبَرَاءُ الْبُواءُ الْبُعُواءُ الْمُعَاءُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِيَاءُ الْمُعَلِيَاءُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُ
  - (رضا) وَجُنُهُ تَرْكِ الصَّلَوَةِ لِعُمَرَ (رضا) হ্যরত ওমর (রা.)-এর নামাজ ছেড়ে দেওয়ার কারণ : হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ওমর (রা.) নাপাক থাকার কারণে নামাজ আদায় করেননি। নামাজ আদায় না করার কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে—
- ك. जिनि मत्न करतिছिल्न जांशासूम و مَدَثُ اَصُغَرُ ما एहाँगे नांशाकीत कना حَدَثُ اَصُغَرُ اللهِ नांशाकीत कना नय ।
- ২. অথবা নামাজের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে পানি পাওয়ার আশা করেছিলেন, তাই তখনকার মতো নামাজ হতে বিরত ছিলেন।
- ৩. তিনি বুঝতে পারছিলেন না, এ অবস্থায় কি করবেন। আর নবী করীম হুছ্রেই হতে অবগত হওয়ার সুযোগও ছিল না। ফলে নাপাক অবস্থায় নামাজ আদায় করা হারাম জেনে তিনি পড়েননি।
- 8. অথবা তখনও তায়ামুমের নিয়ন প্রবর্তিত হয়নি, তাই হযরত ওমর (রা.) এরূপ করেছিলেন।

وَعُرِفُكُ أَبِى الْجُهَبِهِ بَنِ الصَّمَّةِ (رض) قَالَ مَرَرْتُ عَلَى النَّبِيِ عَلَيْ وَهُو يَبُولُ فَسَلَّمْتُ عَلَى النَّبِي عَلَيْ وَهُو يَبُولُ فَسَلَّمْتُ عَلَى النَّبِهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى حَتَى قَامَ إلى عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى حَتَى قَامَ إلى عَلَيْ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى حَتَى قَامَ إلى جَدَارٍ فَحَتَّهُ بِعَصًا كَانَتْ مَعَهُ ثُمَّ وَضَعَ يَسَدَيْهِ عَلَى الْجِدَارِ فَصَسَعَ وَضَعَ يَسَدَيْهِ عَلَى الْجِدَارِ فَصَسَعَ وَخَهَهُ وَ ذِراعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى وَلَمْ الْجِدُ فَي الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِي هُذَهِ الرَّوايَةَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِي عَنْ الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِي كَتَابِ الْحُسَيْدِي وَلَيْكِنْ ذَكَرَهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِي كَتَابِ الْحُسَيْدِي وَلَيْكِنْ ذَكَرَهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِي عَنْ الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِي الصَّعْ الْمَدِيْدُ وَلَيْكُ حَسَنَ وَلَا فَي الصَّعْ عَلَى الصَّعْ الْمَدُى الْمُنْ عَلَيْ وَقَالَ هَذَا حَدِيْكُ حَسَنَ وَلَا فَي الصَّعْ الْعَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْلُ فَلَا عَدِيْكُ حَسَنَ الْعَلَى وَلَاكُ وَلَا اللَّهُ الْمُ الْمَدُى الْمَالَةُ وَقَالًا هَذَا حَدِيْكُ حَسَنَ الْمَالَةُ فَي الْمَلَا عَدِيْكُ حَسَنَ الْمَالَةُ الْمَدِيْكُ حَسَنَ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولَ الْمَالِعُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِعِيْنَ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْعَلِيْكُ حَسَنَ الْمَلْكُولُولُولِيْكُ مَا الْمَالِعُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالِعِيْلُ الْمَالِعُ الْمَالِعُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِعُ الْمَالِعُلُولُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالَةُ الْمَالِعُ الْمَالِعُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِعُلُولُ الْمَالَةُ الْمَالِعُلُولُ الْمَالَةُ الْمَالِعِيْلِ الْمَالِعُلُولُ الْمَالَةُ الْمَالِعُلُولُ الْمَالِعُلُولِ الْمَالَةُ الْمَالِعُلُولُ الْمَالِعُ الْمَالَةُ الْمَالِعُلُولُولُ الْمَالِعُلُولُ الْمَالِعُلُولُ الْمَالَعُولُ الْمَالِعُ الْمَالَةُ الْمَالِعُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ

8৮৬. অনুবাদ: হযরত আবুল জুহাইম ইবনে হারেস ইবনে সিমাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম — এর নিকট দিয়ে গমন করছিলাম, তখন তিনি প্রস্রাব করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। অতঃপর তিনি একটি দেয়ালের নিকট গেলেন এবং তাঁর সাথে থাকা লাঠি দ্বারা দেয়ালে খোঁচা দিলেন। অতঃপর তাঁর দু' হাত দেয়ালের উপর রাখলেন এবং নিজ মুখমণ্ডল ও দু' হাত মাসাহ করলেন। এরপর আমার সালামের উত্তর দিলেন।

মেশকাতের গ্রন্থকার বলেন, আমি মাসাবীহ-এর এই বর্ণনা বুখারী ও মুসলিম শরীফে পাইনি, এমনকি হুমাইদীর কিতাব জামে'উস সহীহাইনেও পাইনি, তবে ইমাম বাগাবী (র.) শরহুস সুনাহ উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি হাসান।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَدْثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ কর্মান্ত সর্বদা অজুর সাথে থাকাকে পছন্দ করতেন এবং অজু অবস্থাতেই থাকতেন, আর বিনা অজুতে আল্লাহর শ্বরণকে অপছন্দ করতেন। এ জন্যই তিনি তায়াশুম করে সে ব্যক্তির সালামের উত্তর দিয়েছেন। তবে মাঝে মধ্যে এর ব্যক্তিক্রমও করেছেন, যাতে উন্মতের উপর কোনো কষ্টকর বিধান আবশ্যক হয়ে না যায়।

## षिठीय अनुएष्ट्र : اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

عَرْ كُلُكُ السَّ عَبْ ذَرِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ السَّلِهِ عَلَى السَّلِ الْمَاءُ فَلْ يَحِد الْمَاءُ عَنْ شَرَ سِنبُ نَ فَإِذَا وَجِدَ الْمَاءُ فَلْ يَمَسَّهُ بَشَرَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ فَإِذَا وَجِدَ الْمَاءُ فَلْ يَمَسَّهُ بَشَرَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءُ وَلَا يَتَسْرِ مِن ذَي وَالْهُ احْمَدُ وَاليَّ تَسْرِ مِن ذَي وَالْهُ وَوَلَى النَّ سَائِيُّ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِ مِ عَشْرَ سِنِينَ فَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِ مِ عَشْرَ سِنِينَ اللَّ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُسَائِلُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْ

8৮৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— পাক মাটি মুসলমানদের জন্য পবিত্রকারী। যদি সে দশ বছর যাবৎও পানি না পায়। আর যখনই সে পানি পায় তখনই সে যেন শরীরে [উত্তম] পানি লাগায়। কেননা, তার জন্য এটাই উত্তম। –[আহমদ, তিরমিয়ী ও আবৃ দাউদ] এবং নাসায়ী "দশ বছর যাবৎ পানি না পায়" পর্যন্ত পূর্বানুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ضُوْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে শরীরে পানি লাগানোর অর্থ হলো– গোসল করা। আর উত্তম শব্দটি এখানে ফর্রজের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ হাদীসের উপর ভিত্তি করেই ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, এক তায়ামুমে যত ওয়াক্ত ইচ্ছা নামাজ আদায় করতে পারবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য নতুন করে তায়ামুম করা আবশ্যক।

আর হাদীসে দশ বছর দ্বারা সংখ্যা নির্ধারণ উদ্দেশ্য নয়; বরং তা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, যতদিন পানি না পাওয়া যাবে ততদিন পাক মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তুর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ এবং সেই পবিত্রতা দ্বারা সব রকমের ইবাদত করা যাবে। তবে পানি পাওয়ার সাথে সাথেই তায়াশুম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

وَعَرْهِ اللهِ اللهُ ال

8৮৮. অনুবাদ: হ্যরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, একদা আমরা এক সফরে বের হলাম। হঠাৎ আমাদের একজনের [মাথায়] একটা পাথরের আঘাত লাগল, ফলে তার মাথাকে আহত করে দিল। এরপর তার স্বপুদোষ হলো এবং সে তার সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি [এ অবস্থায়] আমার জন্য তায়াম্মুমের অনুমতি আছে বলে মনে কর? তারা বলল, তোমার জন্য অনুমতি আছে বলে মনে করি না। কেননা তুমি পানি পাচ্ছ। সুতরাং সে গোসল করল, আর এতে সে মারা গেল। তারপর আমরা যখন মহানবী এর নিকট আসলাম তখন তাঁকে এ সংবাদ জানানো হলো। তিনি বললেন, তারা তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাদের সমুচিত শান্তি দিন। তারা যখন জানেনা তখন অন্যদের নিকট থেকে জেনে নিল না কেন? কেননা, অজ্ঞতার নিরাময়ই হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা। অথচ তার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে. সে

يُّتَنَيَّمَ وَيُعَضِّبَ عَلَى جَرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ - رَوَاهُ ابَدْوَدَاوَدَ وَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاجٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

তায়াশ্বম করে নিত এবং তার জখমের উপর একটি পট্টি বেঁধে নিত, তারপর তার উপর মাসাহ করত এবং বাকি শরীর ধৌত করত। [আবৃ দাউদ] ইবনে মাজাহ্ হাদীসটি আতা ইবনে আবী রাবাহ (র.)-এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

তায়ামুম ও গোসল একত্রে করা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : পানি ব্যবহার করলে যদি জীবন নাশের সম্ভাবনা থাকে তবে সর্বসম্মতিক্রমে তায়ামুম করা জায়েজ আছে। আর যদি রোগ বৃদ্ধি বা ক্ষত শুকাতে বিলম্ব হওয়ার ভয় থাকে, তখন কি করতে হবে এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

(حد) चें कें ने । चें कें ने : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এই অবস্থায় তায়ামুম ও গোসল উভয়ই করতে হবে। শুধু তায়ামুম বা শুধু গোসল করা যথেষ্ট নয়। তাঁর দলিল হলো—

١ . حَدِيثُ جَابِدٍ (رض) ..... إنْ مَا كَانَ يَكُفِيْهِ أَنْ يَغَيَدُمَ وَيُعَضِّبُ عَلَى جُرْجِهِ خِرْفَةً ثُمَّ يَمْسَعُ عَلَيْهِ وَيُعَضِّبُ عَلَى جُرْجِهِ خِرْفَةً ثُمَّ يَمْسَعُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ . (رَوَاهُ أَبُوْدَاوَدَ)

(رحا) مَاذْهُبُ أَبِى حَوِنْيِفَةً وَمَالِكٍ (رحا) : ইমাম আবৃ হানিফা ও মালিক (র.)-এর মতে তার জন্য তায়াশুম করা জায়েজ আছে। তায়াশুম ও গোসল উভয়টি করতে হবে না। তাঁদের দলিল হলো—

- ك. গোসল হলো মূল, আর তায়ামুম হলো তার স্থলাভিষিক্ত বা একটি হলো مُبُدَلُ مِنْهُ আরেকটি হলো بَدُل यদি কেউ نَبُتُمُ অারেকটি হলো بَالْمُ خَالِفَ تَبَيَّتُمُ पि কেউ فَعُسُل ७ تَبَيَّتُمُ وَاللهُ عَنْ اَدَّيَةً الْمُخَالِفِيْنَ विद्याशीएनइ मिललाइ উত্তর :
- ك. উক্ত হাদীসটি ضَيْعَيْف, কেননা زُيَيْرٌ بُنْ خُرَيْق একক বর্ণনাকারী, আর তিনি কোনো শক্তিশালী বর্ণনাকারীও নন।
- ২. অথবা নবী করীম بتيم و يعصب -এর মধ্যে "و" -এর অর্থ "و" হবে। তাহলে হাদীসের অর্থ হবে যে, ঐ অসমর্থ ব্যক্তি এ দু'টির মধ্যে যে কোনো একটি কার্য করবে। হয় তায়ামুম করবে নতুবা জখমে পটি বেঁধে তার উপর মাসাহ করবে এবং অবশিষ্ট শরীর ধৌত করে নেবে।
- অথবা এটাও বলা যেতে পারে যে, নবী করীম عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ

إِنَّمَا كَانَ يَكُنْيِنْهِ إَنْ يَتَيَمَّمَ فَتَعَطْ وَإِنْ أَرَادَ الْغُسْلَ فَيُعَصِّبُ عَلَى جُرْجِهِ خِرْقَةُ الخ

অর্থাৎ তার জন্য শুধু তারাসুমই যথেষ্ট ছিল। যদি গোসলের ইচ্ছা করে, তবে ক্ষতের উপরে পট্টি বাঁধবে ......।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য : মহানবী এর আলোচ্য বক্তব্যটির উদ্দেশ্য নিজে না জেনে অন্যকে পরামর্শ দেওয়া খুবই ক্ষতিকর বিষয়। যে ব্যক্তি কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, তার উচিত এমন এক ব্যক্তির নিকট সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা, যার সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। আর এটাই হলো তার জন্য মুক্তি। সুতরাং এমন ব্যক্তির নিকট প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। যে ব্যক্তির সে বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই। আর উত্তরকারীরও উচিত নয়, না জেনে কোনো বিষয়ের উত্তর দেওয়া।

وَعَوْدِ الْمُخْدِرِيّ (رضاً قَسَالاً خَسَرَجَ رَجُسلَإِن فِسَى فَحَضَرِتِ الصَّلَوٰةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَ فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وبُعدَ الْمَاء فِي الْوَقْتِ فَاعَادَ أَحَدُهُمَا التصَّلُوةَ بِـوُضُوءٍ وَلَـمْ يُعِيدِ الْأَخَرُ ثُـمُّ ٱتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ فَقَالَ لِلَّذِيْ لَمْ يُعِيدُ اصَبْتَ السُّنَّنَةَ وَاجْزَاتْكَ صَلَوتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَعُوضًا وَاعَادَ لَكَ الْاَجْرُ مَرَّرَتَيْنِ . رَوَاهُ اَبُوْدَاوَدَ وَالسَّدَارِمِيُّ وَ رَوَى النَّسَائِتِي نَـحْدَوَه وَقَـد رَوَى هُـو وَ أَبُوْدَاوَدَ آيضًا عَنْ عَطَاءِ بنن يَسَارِ مُرْسَلاً .

৪৮৯. অনুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার দু' ব্যক্তি সফরে বের হলেন। অতঃপর নামাজের সময় হলো : কিন্তু তাদের নিকট পানি ছিল না। সুতরাং উভয়ে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মম করে নামাজ আদায় করল, এরপর তারা নামাজের সময়ের মধ্যেই পানি পেল, তখন তাদের একজন অজু করে নামাজ পুনরায় আদায় করল। কিন্তু অপরজন নামাজ আদায় করল না। তারপর তারা উভয়েই রাস্লুল্লাহ 🚐 -এর নিকট উপস্থিত হলো এবং এই বিষয়টি সম্পর্কে তাকে অবহিত করল। তখন রাসুলুল্লাহ 🚃 যে ব্যক্তি নামাজ পুনরায় আদায় করেনি তাকে বললেন, তুমি সঠিক রীতিতে কাজ করেছ এবং তোমার নামাজ তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। আর যে ব্যক্তি পুনরায় অজু করে নামাজ আদায় করল তাকে বললেন, তোমার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে। –[আবু দাউদ ও দারেমী]

ইমাম নাসায়ীও এরপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসায়ী ও আবু দাউদ এ হাদীসটিকে হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

• তाशासूमकाती नामात्क थाका जवहात शानि পেल তात विधान وَحُكُمُ النَّمَتَيَسِّمِ النَّذِي وَجَدَ الْمَاءَ وَهُوَ فِي الصَّلُوةِ • كَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ وَيَى وَالْآوَزَاعِثِي الصَّلُوةِ : كَاللَّهُ وَيَى وَالْآوَزَاعِثِي (رح) وَالْآوَزَاعِثِي (رح) এমতাবস্থায় নামাজ ভঙ্গ করে অজু করা তার উপর আবশ্যক। কেননা, পানি পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথে। ْ عَرْضُوْهُ كُمْ الْأَلِيَّةُ এই নির্দেশ পালন করা তায়ামুমকারীর উপর আবশ্যক হয়ে পড়বে।

नामाज পড़ाর পূর্বে তায়ায়ুকারী পানি পেলে তার বিধান : किছু সংখ্যক ওলামার حُكْمُ مَنْ وَجَدَ الْسَاءَ قَبْلَ الصَّلَوة মতে তায়াম্মম করে নামাজ আদায় করার পূর্বে পানি পাওয়া গেলে অজু করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরামদের মতে এই অবস্থায় পানি দ্বারা অজু করা ওয়াজিব।

: नामाज लिख शानि (शत जात विधान حُكْمُ مَنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ اداً؛ الصَّلُوةِ

ইমাম তাউস, ইমাম আতা, ইমাম মাকহুল, ইবনে সীরীন, যুহরী (র.) প্রমুখ ইমামের মতে : مَـذَهَبُ بِـَفْض الْأَنسَّة তায়ামুম করে নামাজ সমাপনের পর পানি পেলে এবং নামাজের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকলে পানি দ্বারা অজু করে পুনরায় নামায আদায় করা ওয়াজিব। কেননা, নামাজের জন্য অজু শর্ত, আর তখন অজু করা সম্ভব।

ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহ্মদ (র.)-এর মতে এ مُنْفُتُ الْأَبُتُ الْأَبْسَةَ الْأَرْبَعُة অবস্থায় পুনবার নামাজ আদায় করা ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল-

حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدِ (رض) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلُّذِي لَمْ يُعِدِ الصَّلُوةَ اصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَاتُكَ صَلُوتُكَ ﴿ श्र शाहा के हिल्ल के प्राप्त विभन्न के हिल्ल विभन्न विभन्न के हिल्ल विभन्न के कि हिल्ल के कि कि के कि कि कि कि এর অর্থ : "তোমাকে দিগুণ ছওয়াব দেওয়া হবে"–এর অর্থ হলো উভয় নামার্জের জন্য পৃথক পৃথক - لَكُ ٱلْأَجْرُ مُرَّتَيْنِ র্ছওয়াব দেয়া হবে। প্রথম বারে 'ফরজ' আদায় হয়ে গিয়েছে তজ্জন্য ফরজের ছওয়াব এবং দ্বিতীয় বারে 'নফল' আদায় হয়েছে, এ জন্য নফলের ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি পুনরায় নামাজ পড়েনি, সে শরিয়তসম্মত কাজ করেছে। ফলে সে কেবলমাত্র র্ত ফরজ নামাজের ছওয়াবই লাভ করবে।

# ं श्वीय वनुत्रक : اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَرْثِ فَي الْبُهُ الْبُهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

8৯০. অনুবাদ: হযরত আবুল জুহাইম ইবনে হারেছ ইবনে সিম্মাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম জামাল নামক কৃপের দিক থেকে আগমনকরলেন, তখন তাঁর সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলো এবং সে তাঁকে সালাম করল। কিন্তু নবী করীম তার সালামের কোনো উত্তর দিলেন না। তারপর তিনি একটি দেয়ালের নিকট আসলেন এবং নিজের মুখমণ্ডল ও দু' হাত মাসাহ করলেন [অর্থাৎ, তায়ামুম করলেন।] এরপর তার সালামের উত্তর দিলেন। –[বুখারী-মুসলিম]

وَعُرْفِكَ عَتَارِ بْنِ يَاسِرِ (رض) انَّهُ كَانَ يُحَرِّثُ انَّهُمْ تَسَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِالصَّعِيْدِ لِصَلُوةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوا بِاكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ لِصَلُوةِ مَسَحُوا بِوجُوهِ فِمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِاكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ مَرَّةً اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّي عَادُوا فَضَرَبُوا بِاكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ مَرَّةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا إلى الْحَدْدِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

8৯১. অনুবাদ: হযরত আন্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁরা রাসূলুল্লাহ —এর সাথে ছিলেন, তখন তাঁরা ফজরের নামাজের জন্য পাক মাটি দ্বারা মাসাহ করলেন, তাঁরা তাঁদের হাত মাটিতে মারলেন, অতঃপর নিজেদের মুখমণ্ডল একবার করে মাসাহ করলেন। এরপর তাঁরা তাঁদের হাতগুলো পাক মাটিতে দ্বিতীয়বার মারলেন এবং সকলে উভয় হাতের বাহুমূল পর্যন্ত সম্পূর্ণ হাত মাসাহ করলেন এবং তাঁদের হাতের ভিতর দিকটা বগল পর্যন্ত মাসাহ করলেন।
—[আবু দাউদ]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : হানাফী মাযহাব মতে হাতের কনুই পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে। বগল পর্যন্ত মাসাহের হাদীসটি চার ইমামের মধ্যে কোনো ইমামই গ্রহণ করেননি। কেননা, এ কথা অকাট্যন্তাবে বুঝা যায় না যে, রাসূল্লাহ তাদেরকে তায়ামুম করতে দেখেছেন এবং তা সমর্থন করেছেন।

# بَابُ الْغُسْلِ الْمَسْنُونِ পরিচ্ছেদ : সুন্নত গোসল

### ্রিভারে পড়া যায়। যথা—

- ك. ﴿ الْغَسْلُ : الْغَسْلُ ا
- ২. اَلْغَسْلُ रर्त यात याता, তখন এটি اِسْم হিসেবে অর্থ হবে পানি তথা যা দ্বারা ধৌত করা হয়।
- ৩. বির্দ্দেশ্য। গোসল সর্বমোট চার ভাগে বিভক্ত। যথা ফরজ, ওয়াজিব, সুনুত ও মোস্তাহাব।
  কামভাবের সাথে বীর্যপাতের পর, সহবাসের পর; যদিও বীর্যপাত না হয়, স্বপুদোষের কারণে বীর্যপাত হওয়ার পর, হায়েজের পর এবং নেফাসের পর গোসল করা ফরজ। জীবিতের উপর মৃত ব্যক্তিকে গোসল দান এবং বিধর্মীর ইসলাম গ্রহণকালে গোসল করা ওয়াজিব; যদি সে নাপাক থাকে। জুমার গোসল সুনুত, কারও মতে এটা মোস্তাহাব। কিন্তু ইমাম মালিক (র.)-এর মতে ওয়াজিব। হলের জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে, শিঙা লাগানোর পরে এবং মুর্দাকে গোসল দানের পরে গোসল করা মোস্তাহাব। আরাফাতের দিন ও দুই ঈদের দিনের গোসলকেও ফিকহবিদগণ মোস্তাহাব বলেছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে এর কয়েকটি আলোজিদ হবে।

## প্রথম অনুচ্ছেদ : ٱلْفَصْلُ ٱلْأَوَّلُ

 8৯২. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ
করেছেন— যখন তোমাদের কেউ জুমার নামাজ পড়তে
আসে; তখন সে যেন মিসজিদে গমন করার পূর্বে] গোসল
করে নেয়। -[বখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইবনে আব্দাস (রা.) হতে বর্ণিত। ইরাকবাসী দু' ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে জুমার দিনের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, জুমার দিন গোসল করা উত্তম এবং তিনি বললেন যে, জুমার দিনের ইতিহাস হলো, আরবের লোকজন অভাবী ছিল এবং তারা পশমি কাপড় পরে সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকত এবং এ পরিশ্রমী অবস্থায় মসজিদে যেত। আর তখনকার মসজিদ ছিল ছোট। মসজিদে লোকজনের ভিড় হতো। একদা হজুর বাধাতবা পাঠ করছিলেন, এমন সময় মানুষের দেহ ঘামিয়ে পরস্পরের নিকট ঘামের গন্ধ অনুভূত হচ্ছিল। এমনকি সে গন্ধ নবী করীম পর্যন্ত গিয়ে পৌছল। তখন নবী করীম মিম্বারে থেকেই ইরশাদ করেন, জুমার দিন আগমন করলে তোমরা গোসল করবে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে। উল্লিখিত ঘটনার প্রেক্ষিতে হাদীসটি বর্ণিত হয়।

وَعَرْبِكُ أَبِى سَعِيْدِ الْخُذِرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمُعَةِ وَالْجَبُ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

8৯৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রেইরশাদ করেছেন— জুমার দিনের গোসল প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْمُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ज्ञ्मात नित्न গোসলের বিধান : আল্লামা নববী (র.) বলেন, জুমার গোসল সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন—

। كَانُ عُمَرُ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ — कांप्तत प्रांलव و वांप्तत प्रांलव و الطَّاهِرِ الطَّاهِرِ الْعُرَارِض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ — السَّلَامُ عُسُلُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ ٢. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عُسُلُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

عَنْهُوْرِ الْاَرْسَةِ : হঁমাম আবৃ হানীফাসহ জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, জুমার দিন গোসল করা সুন্নত । তাঁদের দলিল সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.)-এর হাদীস—

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ (رض) قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهِهَا وَنَعِمَتْ وَمَنْ إغْتَسَلَ فَالغُسْلُ اَفْضَلُ · رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُوْ دَاوْدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَانِيُّ وَالنَّارِمِيُ

আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, যে সমস্ত কারণে গোসল ওয়াজিব বা ফরজ হয়, তা উক্ত সববের পরে হয়ে থাকে। যেমন— জানাবাত, হায়েয ও নিফাসের গোসল। আর যে গোসল সুনুত বা মোস্তাহাব তা সববের পূর্বেই হয়। যেমন— ঈদের ও ইহরামের গোসল। আর জুমার দিনের গোসলও ঐ দু'টির ন্যায় সববের পূর্বে হয়ে থাকে। এ থেকে বুঝা যায়, জুমার গোসল ওয়াজিব নয়।

### : اَلْجُوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِينَ

- ك. প্রতিপক্ষের দর্লিলের জ্বাবে জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, বর্ণিত হাদীসে 'ওয়াজিব' অর্থ শরিয়তের পরিভাষায় ওয়াজিব নয়; বরং এর অর্থ المالة প্রমাণিত। অর্থাৎ, জুমার দিনে গোসল করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হাদীসে প্রমাণিত। সুতরাং এ ওয়াজিব প্রত্যাখ্যানকারী গুনাহগার হবে না। আসলে এর বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করে ওয়াজিব শব্দটি বলা হয়েছে। যেমন—কোনো ব্যক্তির প্রতি আবেগাপ্রত হয়ে আমরা বলে থাকি— رَعَائِمُ ثُلُونَ عَلَيْتًا وَاجِبَةً وَالْجَبَالُهُ وَالْجَبَالُونُ عَلَيْكُونُ وَالْبَالُهُ وَالْجَبَالُهُ وَالْجَبَالُهُ وَالْجَبَالُهُ وَالْجَبَالُونُ وَالْجَبَالُهُ وَالْجَبَالُهُ وَالْجَبَالُهُ وَالْجُلُولُهُ وَالْجَبَالُهُ وَالْعَلَالُهُ وَالْعَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ وَالْجَبَالُهُ وَالْعُلُولُهُ وَالْعُلُولُهُ وَالْجُبَالُولُولُولُهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه
- ২. অথবা ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানরা গরিব ছিলেন, মোটা পশমি কাপড় পরতেন। এক কাপড় দু'তিন দিন পরতে হতো, ফলে ঘামে ভিজে দুর্গন্ধ ছড়াত। জুমার দিন অন্যান্য লোকেরও কষ্ট হতো। এ দিকে চিন্তা করে ওয়াজিব করা হয়েছিল। পরে স্বচ্ছল হওয়ার পর সমস্যা রইল না, তারা পরিছন্নতার দিকেও মনোযোগ দিয়েছিলেন, ফলে কারণ বিদূরীত হওয়ার সাথে সাথে ওয়াজিবের বিধান রহিত হয়ে গেছে। বিশিষ্ট তাবেয়ী হয়রত ইকরিমা (র.)-এর বর্ণনায় এ ব্যাখ্যা রয়েছে।

وَعَرْئِكِ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَى حُقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ انْ يَعْسَلُ فِي كُلِّ سَبْعَةِ ايَّامٍ يَوْمًا يَعْسِلُ فِي كُلِّ سَبْعَةِ ايَّامٍ يَوْمًا يَعْسِلُ فِي كُلِّ سَبْعَةِ ايَّامٍ يَوْمًا يَعْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

8৯৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিইরশাদ করেছেন—প্রত্যেক [প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিসম্পন্ন] মুসলমানের উপর এটা কর্তব্য যে, সে প্রতি সাত দিনের মধ্যে একদিন গোসল করবে, আর সে গোসলে শরীর ও মাথা ধৌত করবে।
–[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चामीरमत ব্যাখ্যা : মহানবী ত্রাভ্রাত্র জমানায় আরবের লোকেরা প্রায় সকলেই মাথায় লম্বা চূল রাখত, পর্যাপ্ত পানির অভাবে নিয়মিত মাথার চূল ধৌত করত না। যা অন্যান্য মুসল্লিদের জন্য কষ্টের কারণ হতো। এ সব কারণেই নবী করীম ত্রাভ্রাত্র কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

## षिठीय वनुत्रहरू : اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

عَرْ 40 عَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ تَوَضَّاً يُوْمَ الْجُمَعَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الْجُمعَةِ فَيهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ إغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ افْضُلُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابُوْ دَاوْدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَارِ نُيُّ وَالتَّدارِمِيُ .

8৯৫. অনুবাদ: হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি জুমার দিন অজু করে তার জন্য তাই যথেষ্ট এবং তা উত্তম কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। আর যে গোসল করে, তার গোসল আরো উত্তম।
—[আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসায়ী ও দারেমী]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें शमीत्मित त्राच्या : উক্ত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, জুমার গোসল ওয়াজিব নয় ; বরং সুনুত বা মোস্তাহাব। এর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই রাস্লুল্লাহ — এর পূর্বে উল্লিখিত হাদীসসমূহে জোর তাকিদ রয়েছে। আর সামুরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীস অনুযায়ী হানাফী ফকীহ্গণ বলেন, জুমার গোসল সুনুত। আমরা পূর্বেই বলেছি, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে তখনকার সময় মসজিদে নববী ছোট ছিল বিধায় গায়ের ঘামের গন্ধে অন্যান্য মুসল্লিদের কষ্ট হত, এ জন্য তখন গোসল করাটা ওয়াজিব করা হয়েছেল। পরে তা রহিত করে সুনুতে পরিণত করা হয়েছে।

وَعَرْدِ اللّهِ اللّهِ عَلَى هُرْيَدَرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى هُنْ غَسَّلَ مَيِّتَا فَلْبَغْ تَسِلْ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَزَادَ اَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابُوْدَاوْدَ وَمَنْ حَمَلَةً فَلْبُتَوَضَّأً .

8৯৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুর শাদ করেছেন—যে ব্যক্তি কোনো মৃতকে গোসল করায় সে যেন নিজে গোসল করে নেয়। – ইবনে মাজাহা আর ইমাম আহমদ, তিরমিয়া ও আবৃ দাউদ এ কথাটুকু ও বৃদ্ধি করেছেন যে, আর যে ব্যাক্তি তাকে [মৃতকে] বহন করে সে যেন অজু করে নেয়।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीत्मत व्याच्या : উক্ত হাদীন্দের দ্বারা বুঝা যায় যে, যে মৃতদেহ বহন করে তার অজু করা উচিত। এ অজু করার নির্দেশ জানাযার নামাজ পড়ার জন্য, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

पुंजरक গোসল করানের পর গোসল করার ব্যাপারে মতানৈক্য : إِخْتِكَانُ الْمُلَمَاءِ فِي الْإِغْتِسَالِ بَهْدَ تَغْشِيلِ الْمُيَّتِ : আত-'তা'লীকুস সাবীহ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল করায় তার গোসল করা ওয়াজিব। তাঁদের দলিল—

١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) مَنْ غَسَّلَ مَيِّتنًا فَلْبَغْتَسِلُ ١ (رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ)

٢- وعَسَن عَائِسَسَةَ (رض) أَنَّ التَّنِبِيَّ عَلَّ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحَجَامَةِ وَمِنْ عَلْمَ مَنْ أَرْبَعِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحَجَامَةِ وَمِنْ عُسْلِ الْمَيِّبِت - (رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُد)

مذهب جمهور الاثمة : জমহুর ইমামদের মতে মৃতকে গোসল করানোর পরে গোসল করা ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল— ١ . قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ مَيْسَتَكُمْ يَمُونُ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُواْ اَيْدِيَكُمْ · (اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)

٢ - وَفِي رِوَايَةٍ كُنّا كَنْ يَفْسِلُ الْمَيِنَّ فَمِنَّا مَنْ يَفْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ ﴿ الْخُرِجَةِ الْخَطِيْبُ مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ (رضا)

٣ ـ وَ رُوَى عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرِ (رض) غَسَلْتُ اَبَا بَكْرِ حِبْنَ تُوفِيّ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَالْتُ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَتْ إِنَّا هَٰذَا يَوْمُ شَدِيْدُ الْبَرْدِ وَاَنَا صَائِمَةً فَهَلْ عَلَىّ غُسُلٌ قَالُوْا لَا ﴿ (رَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوطَّا)

### : ठाँएनत मिटलत जवाव اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

- ১. পরবর্তী হাদীসসমূহ দ্বারা প্রথম হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে।
- ২. আর দ্বিতীয় হাদীসটির বিধান মোস্তাহাব হিসেবে সাব্যস্ত হবে।
- ৩. অথবা এটা বলা যায় যে, গোসল করানোর সময় গোসল সম্পাদনকারীর শরীরে মৃত ব্যক্তির শরীর ধোয়া পানির ছিটা পড়লে সে ক্ষেত্রে উক্ত হাদীসটি প্রযোজ্য হবে।

وَعَرْ <u>49</u> عَائِشَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ اَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحَجَامَةِ وَمِنْ غُسُلِ الْمَجَامَةِ وَمِنْ غُسُلِ الْمَبَيِّتِ . رَوَاهُ أَبُوْاً وَدَ

8৯৭. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম চার কারণে গোসল করতেন—
(১) নাপাক হওয়ার কারণে, (২) জুমার দিনে, (৩) শিঙ্গা নেওয়ার কারণে এবং (৪) মৃতকে গোসল দেওয়ার কারণে। – [আর দাউদ]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

تُحَرِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: নাপাকীর জন্য গোসল ফরজ এটা প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে এখানে উল্লিখিত হয়েছে। শিঙ্গা দেওয়ার ফলে শরীর হতে রক্ত বের হওয়ার কারণে গোসল করা সুনুত। জুমার দিনে ঘাম ও ময়লার দুর্গন্ধ হতে বাঁচার জন্য প্রথমে ওয়াজিব ছিল, পরে তা সুনুতে পরিণত হয়েছে। আর মৃতকে গোসল দেওয়ার পর গোসল করা মোস্তাহাব। রাসূল মৃতকে গোসল করিয়েছেন বলে কোনো শক্তিশালী মত পাওয়া যায় না। তবে কাজি খাওয়ারেজমী তাঁর আল-হাবী (اَلْتُعَارِيُّةُ) নামক গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ

وَعُرْكِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ (رض) النَّبِيُ عَلَيْ الْهُ الْهُ اللَّهِ النَّبِيُ عَلَيْ الْهُ النَّبِي اللَّهُ الْهُ النَّهُ النَّبِي اللَّهُ الْهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَالنَّسَائِيُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّالِي النَّالِمُ النَّهُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالَ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالَ الْمُعَالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّامُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّامُ النَّامُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنِي الْمُل

8৯৮. অনুবাদ: হযরত কায়েস ইবনে আসেম (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, [তিনি বলেন,] তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে [তথা ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে] নবী করীম তাঁকে পানি ও বরই পাতা দ্বারা গোসল করতে নির্দেশ দেন। –[তিরমিয়ী, আবু দাউদ ও নাসায়ী]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইসলাম গ্রহণের পর গোসল করা সম্পর্কে মতভেদ : إخْتِلَانُ الْاَتِمَةِ فِي الْغُسْلِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ইসলাম গ্রহণের পর গোসল করা সম্পর্কে মতভেদ : وَالْمُسُلِ بَعْدَ وَالْمِيْ ثُوْرٍ وَالْمِيْ ثُوْرٍ وَالْمُعَدَ وَالْمِيْ ثُوْرٍ وَالْمَاءِ وَ رَسْدٍ ইমাম আহমদ ও আবৃ ছাওর (র.)-এর মতে, কাফির ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পর গোসল করা জয়াজিব। তাঁদের দলিল— حَدِيثُ قَبْسِ بْنِ عَاصِمٍ (رض) انَّهُ اسْلَمَ فَامَرَهُ النَّبِيُ ﷺ اَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَ رَسْدٍ अয়ড়র ইমামের মতে, এরপ গোসল ওয়াজিব নয়; বরং মোস্তাহাব। কেননা, রাস্লুল্লাহ ﴿ لِاَتْسِتُهُ لِهُ الْاَتِمَةِ لِالْاَتِمَةِ وَالْمُوسِدِ وَالْمُؤْسِدِ وَالْمُوسِدِ وَالْمُوسِدِ وَالْمُؤْسِدِ وَالْمُؤْسِدُ وَالْمُؤْسِدُ وَالْمُؤْسِدُ وَالْمُؤْسِدِ وَالْمُؤْسِدُ وَالْمُؤْسِدِ وَالْمُؤْسِدِ وَالْمُؤْسِدِ وَالْمُؤْسِدُ وَالْمُؤْسِدِ وَالْمُؤْسِدُ وَالْمُؤْسِدُ وَالْمُؤْسِدُ وَالْمُؤْسِدِ وَالْمُؤْسِدُ وَالْمُؤْسِدُ وَالْمُؤْسِدُ وَالْمُؤْسِدُ وَالْمُؤْسِدُ وَالْمُؤْسِدُ وَالْمُؤْسِدُ وَالْمُوسِدُ وَالْمُؤْس

### : তाদের হাদীসের জবাব الْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

- হযরত কায়েস নাপাকী অবস্থায় থাকার কারণে রাসূল তাঁকে গোসল করার আদেশ প্রদান করেন। আর নাপাকী অবস্থায়
  ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করলে তখন গোসল করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব।
- ২. অথবা এ নির্দেশ ছিল মোস্তাহাব হিসেবে, যেমন কুরআনে আছে فَاصْطَادُواْ

## र्णीय अनुत्रहफ : ٱلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَنْ اللَّهُ عَنْ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوْا فَقَالُوْا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أترى الْغُسلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ لاَ وَلٰكِنَّهُ اطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسُلَ وَمَنْ لَّمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِب وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَ الْغُسْلُ كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ يَلْبَسُونَ الصُّوْفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُ ورِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيْقًا مُقَسارِبَ السَّقْفِ إِنَّامَا هُوَ عَرِيْشُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي فَي يَوْمِ حَارٍّ وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَٰلِكَ الصُّوفِ حَتُّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ أَذَٰى بِذٰلِكَ بَعْضُهُمْ بِعَضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ الرِّياحَ قَالَ آيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هٰذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوا وَلْيَمَسُّ اَحَدُكُمْ افَضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيْبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمُّ جَاء الله ُبِالْخُيْرِ وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوْنِ وَكُفُوا الْعَمَلُ وَ وُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ . وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُوْذِي بَعْضُهُم بَعْضًا مِنَ الْعُرُوقِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪৯৯. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত ইকরিমা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইরাকের অধিবাসীদের একদল লোক আসল এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করল, হে ইবনে আব্বাস! আপনি কি জুমার দিনের গোসলকে ওয়াজিব মনে করেন ? তিনি বললেন, না; বরং যে গোসল করে তার জন্য তা অতি পবিত্রতার কাজ এবং উত্তম কাজ। আর যে গোসল না করে তার জন্য তা ওয়াজিব নয়। আমি তোমাদেরকে এখন বলব, কিভাবে জুমার গোসল আরম্ভ হলো– লোকেরা তখন গরিব ছিল। তারা পশমের মোটা কাপড় পরিধান করত। আর পিঠে বোঝা বহনের কাজ করত। অথচ তাদের মসজিদ ছিল খুবই অপ্রশস্ত, নিচু ছাদ বিশিষ্ট, আর তাও ছিল খেজুরের ডালের তৈরি। একদিন গরমের সময় রাসূল 🊃 মসজিদে আসলেন, তখন জনগণ পশমের মোটা কাপড়ের মধ্যে ঘামে ভিজে গিয়েছিল এবং তাদের শরীর হতে ঘামের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল, ফলে একের কারণে অন্যের কষ্ট হচ্ছিল। এ দুর্গন্ধ যখন রাসূল 🚐 অনুভব করলেন, তখন তিনি বললেন, হে লোক সকল! যখনই এ দিন [জুমার দিন] আসবে, তোমরা গোসল করবে। আর তোমাদের প্রত্যেকেই সাধ্যমতো ভালো তেল ও সুগন্ধি ব্যবহার করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সম্পদ দান করলেন. তখন তারা পশমি মোটা কাপড় ছাড়া অন্য কাপড়ও পরিধান করতে লাগল, পরিশ্রমের অবসান ঘটল, আর তাদের মসজিদও প্রশস্ত হলো। ফলে ঘামের কারণে যে একের দ্বারা অন্যরা কষ্ট পেত তাও দূরীভূত হলো।

# بَابُ الْحَيْضِ পরিচ্ছেদ : ঋতুস্রাব

হায়েয চলাকালীন অবস্থায় স্ত্ৰীদের সাথে উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, আচার ব্যবহার সবকিছুই বৈধ। এমনকি সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকলে একই বিছানায় সহ-অবস্থান এবং চুম্বন করাও বৈধ, একমাত্র সহবাস করা হারাম। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা আলা বলেন وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْمُحِيْضِ قُلْ هُو اَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمُحِيْضِ

অর্থাৎ, তারা আপনাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, তা অশুচি। তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করা থেকে দূরে থাকবে যে পর্যন্ত না তারা পবিত্র হয়, তাদের না। আলোচ্য অধ্যায়ে এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ বিস্তারিত আলোচিত হবে।

## शेश चें । أَلْفُصْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَرْفُ الْبَهُوْدُ كَانُوْا إِذَا حَاضَتِ الْمَوْاَةُ وَالْمَالَةُ الْبَهُوْدُ كَانُوْا إِذَا حَاضَتِ الْمَوْاَةُ وَيْكِمُ فِي الْبَيُوْتِ فَسَالُ اصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَا النَّبِيِ عَلَيْهِ فَا النَّبِيِ عَلَيْهِ فَا النَّبِي عَلَيْهِ فَا النَّبِي عَلَيْهِ فَا النَّهُ وَلَا النَّبِي عَلَيْهِ فَا النَّهُ وَلَا النَّهُ فَا النَّهُ فَا النَّهُ وَلَا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ الْبَهُودُ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ الْفَا النَّهُ وَلَا النَّهُ اللَّهُ الْفَنَا فِيهِ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَا النَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ ال

৫০০. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কোনো স্ত্রীলোক ঋতুবতী হতো তখন তারা তাদের সাথে একত্রে খেত না এবং তাদেরকে এক সাথে ঘরে রাখত না। একবার হযরত নবী করীম 🚐 এর সাহাবীগণ তাঁকে [এ ব্যাপারে] জিজ্ঞেস করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা يَسْ غَلُونَكَ عَنِ निक्षाक आयाज अवजीर्व करतन, يَسْ غَلُونَكَ عَنِ ..... الْمُعِيْض "আর তারা আপনার নিকট হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে .....।" তখন রাস্লুল্লাহ 🚐 বললেন, তাদের সাথে সঙ্গম ছাড়া সবকিছু করতে পার। এ কথা ইহুদিদের নিকট পৌছলে তারা বলল, এ ব্যক্তি কোনো বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ না করে ছাড়তে চায় না। অতঃপর হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর এবং হযরত व्यादवा देवरन विभन्न वाजरालन ववर वलरालन, देशा রাসূলাল্লাহ 🚐 ইহুদিরা এরূপ বলে, তবে কি আমরা স্ত্রীলোকদের সাথে সহবাস করার অনুমতি পেতে পারি না ?

অন্তিয়াকল মিশকাত (১ম খণ্ড) - ৬:

يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَلَا نُجَامِعُهُنَّ فَتَغَبَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ حَتَّى ظَنَنَا أَنْ قَدْ وجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقَبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَارْسَلَ فِي أَثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ [পেলে ইহুদিদের পুরোপুরি বিরুদ্ধাচরণ হবে।] এতে রাসূলুল্লাহ — এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তাতে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি তাদের উপর রাগ করেছেন। অতঃপর তারা বের হয়ে গেল। তারপরই তাদের সমুখ দিয়ে রাসূলুল্লাহ — এর নিকট কিছু দুধের হাদিয়া আসল। তারপর তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠিয়ে তাদের ডেকে আনলেন এবং তাদেরকে তা পান করালেন। এতে তারা বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাদের উপর রাগ করেনন। — [মুসলিম]

### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

: হায়েযের অর্থ : مُعْنَى الْحَيْضِ

बें वा स्वाहिष्ठ - طَمْنَى الْحَبْضِ لُفَةً वा स्वाहिष्ठ - طَمْرَبَ वा निर्गठ तुक । كَمْعْنَى الْحَبْضِ لُفَةً عَلَيْ عَلَيْ اللَّمْ مِنَ الرَّحْمِ . وَ السَّمْ مِنَ الرَّحْمِ . وَ السَّمْ مِنَ الرَّحْمِ . وَ السَّمْ الْخَارِجُ . جَالِدُمُ مِنَ الرَّحْمِ . وَيَعْمِ الْمُعْمِنَ الرَّحْمِ عَنْ الرَّحْمِ عَنْ الرَّحْمِ عَنْ الْمُعْمِنَ الرَّحْمِ عَنْ الْمُعْمِنَ الْمُعْمِنْ الْمُعْمِنَ اللّمْ عَنْ الْمُعْمِنَ الْمُعْمِنَ الْمُعْمِنَ الْمُعْمِنَ الْمُعْمِنْ الْمُعْمِنَ الْمُعْمِنَا الْمُعْمِنَ الْمُعْمِنَ الْمُعْمِنَ الْمُعْمِنَ الْمُعْمِنَ الْمُعْمِنَ الْمُعْمِنُ الْمُعْمِنَ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنَ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِينَ

: مَعْنَى الْحَيْضِ إِصْطِلَاحًا

- ১. ইমাম আযহারী (র.) বলেন- لَا يَرْخِيبِهِ رِحْمُ الْمَسْرَأَةِ يَعْدَ بُلُوغِهَا فِي اَوْقَاتٍ مُعْتَادَةٍ مِنْ قَعْرِ الرِّحْمِ لا निर्मिष्ठ करायकित यांवर नातीत জतायू थिरक मावालिका হওয়ার পর নির্গত হয়, তবে সেটা সন্তান প্রসব করার কারণে নয়।
- هُوَ الدُّمُ الَّذِيْ يَسِيلُ مِنْ رِحْمِ الْمُرَأَةِ فِيْ اَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ كُلَّ شَهْرٍ —अ الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ عَ
- ७. कुम्तीत छीकाकात वलन مخصوصٍ مِنْ مَخْرَجٍ مَخْصُوصٍ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ
- ه و دُم يَنْفُضُه رِحْمُ إِمْرَأَةٍ سَلِيْمَةٍ مِنَ الدَّاءِ وَالصِّفي سِعَدِ 8. काता मराज ...
- هُو مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ وَالْكُنْرَةِ فِي آيَّامِ الْحَيْضِ वरलन دو مَن الْحُمْرَةِ وَالصُّفَرَةِ وَالْكُنْرَةِ فِي آيَّامِ الْحَيْضِ
  - हासियित সर्विमि ७ छिर्स्याय निर्धाति إَخْتِلَاكُ الْعُلَمَاءِ فِي ٱقَلِّ مُدَّرِ الْحَبْضِ وَ ٱكْتُرِهَا शासित क्षांमाति के अविम । وَخُتِلَاكُ الْعُلَمَاءِ فِي ٱقَلِّ مُدَّرِ الْحَبْضِ وَ ٱكْتُرِهَا كَالْمُلْمَاءِ فَي ٱقْلَلْ مُدَّرِ الْحَبْضِ وَ ٱكْتُنْرِهَا كَالْمُلْمَاءِ فَي ٱقْلَلْ مُدَّرِ الْحَبْضِ وَ ٱكْتُنْرِهَا كَالْمُلْمَاءِ فَي ٱلْعَلْمَاءِ فَي ٱلْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ
  - (حـ) مَـٰذَهَـبُ الْإِمَـٰمِ مَـٰلِكٍ (حـ) : ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, হায়েযের নিম্নতম কোনো সীমা নেই, এক ঘণ্টাও হতে পারে। আর উর্ধ্বতম সীমা হচ্ছে ১৭ দিন।
  - (ح) عَدْمَتُ الْإِمَامِ الشَّافِعِي وَ اَحْمَدَ فِيْ رِوَايَةٍ (رح) : ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর এক বর্ণনা মতে, হায়েযের নিম্নসীমা এক দিন এক রাত, আর উর্ধ্বতম সীমা ১৫ দিন। তাঁদের দলিল—
  - فَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِى نُعْصَانِ دِيْنِ الْمَرَاةِ تَعْعُدُ إِخْدَاهُنَّ شَطْرَ عُمْرِهَا لاَ تَصُومُ وَلاَ تُصلِّ . হযরত ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মুহামদ (র.)-এর মতে, হায়েযের নিম্নত্ম সীমা তিন দিন তিন রাত, আর উর্ধ্বত্ম সীমা ১০ দিন ১০ রাত। তাঁদের দলিল হচ্ছে—
  - عَنْ ابَيْ أُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ اَقَلُ الْعَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّبِيِّبِ الثَّلاثُ وَاكْثُرُ مَايكُوْنُ عَشَرَةَ اَيَّامٍ فَاذَا زَادَ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةً . رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيْ

### : ठाँएमत मिललत जवाव ٱلْجُوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

- ইমাম মালিক (র.)-এর কথার কোনো দলিল নেই, তাই তা গ্রহণীয় নয়।
- ২. ইবনে হুমাম (র.) বলেন, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর দাবির অনুকূলে কোনো বিশুদ্ধ হাদীস নেই।

হায়েযের বিধান : হায়েযের বিধান এই যে, হায়েজ চলাকালে রোজা, নামাজ সবকিছুই হারাম। তবে পরে রোজার কাযা আদায় করতে হয় ; কিন্তু নামাজের কাযা আদায় করতে হয় না। ঋতুস্রাব অবস্থায় সঙ্গম ও পরিধেয় বস্ত্রের নিচ দিয়ে কোনো প্রকার সম্ভোগের কার্য করা জায়েজ নেই; বরং হারাম। ঋতুবতী অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা, করআন পাক স্পর্শ করা এবং মসজিদে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। ঠিক এরপ বিধান নিফাসের সময়েও।

শ্রীর সাথে সম্ভোগ-এর ব্যাপারে শরিয়ত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- ঋতু চলাকালে ঋতুবতীর সাথে সভোগ-এর ব্যাপারে শরিয়ত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- ঋতু চলাকালে ঋতুবতীর সাথে সাভাবিকভাবে যৌন সঙ্গম করা হারাম। অবশ্য পরিধেয় বস্ত্রের উপর দিয়ে জড়াজড়ি করা জায়েজ আছে। আর এরপ অবস্থায় হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তবে তাও করা উচিত নয়। অর্থাৎ মাকরহ; নতুবা কোনো ক্ষতি নেই। সঙ্গম ব্যতীত নাভির নিচ থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত দেহের অংশ দ্বারা আনাবৃত অবস্থায় উপভোগ করার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন-

- ك. ইমাম আবৃ ইউস্ফ (র.)-এর এক বর্ণানায়, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রথম মতে এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম আহমদ (র.) এবং কতিপয় মালিকী মতাবলম্বীদের মতে, পরিধেয় বস্ত্রের নিচে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থানে সঙ্গম ছাড়া যে কোনো যৌনকেলী করা জায়েজ আছে। তাঁদের দলিল হাদীসের অংশ إصْنَـعُوْا كُلُّ شَيْءً إِلَّا النِنْكَاحَ
- ২. ইমাম আবৃ হানীফা (র.), ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম আবৃ ইউস্ফ (র.)-এর দ্বিতীয় বর্ণনা মতে এবং ইমাম শাফেয়ী
  (র.)-এর পরবর্তী নতুন বর্ণনা মতে, উল্লিখিত দেহাংশের দ্বারা অনাবৃত অবস্থায় কোনো ধরনের সম্ভোগ করা জায়েজ নেই।
  তাঁদের দলিল-
- كَانَ يَأْمُرُنِي فَاتَّزِرُ فَيْبَاشِرْنِي وَانَا حَاثِثُ . مُتَّفَقٌ عَكَيْدِ अत श्रामी (ता.)- अत श्रामी عَاثِينَ عَلَيْدِ
- ২. হ্যরত মু'আ্য (রা.)-এর হাদীস-قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا يَحِلُ لِيْ مِنْ اِمْرَأْتِيْ وَهِيَ حَاثِضٌ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّكُ عَنْ ذَلِكَ افْضَلُ ـ رَوَاهُ رَزِيْنَ

عَامَانَ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَجِلُ لِنَى مِنْ إِمْرَأْتِنَى وَهِى حَاثِثَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
 اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشُدُ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا . رَوَاهُ مَالِكٌ وَالدَّارِمِيُ

এ সব হাদীসই প্রমাণ করে পরিধেয় বস্ত্রের উপর ছাড়া নিচ দিয়ে সঞ্জোগ করা জায়েজ নেই।

وَعَنْ النّ عَائِشَة (رض) قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِيُ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكِلَانَا جُنُبُ وَكَانَ يَامُسُرُنِى وَاحِدٍ وَكِلَانَا جُنُبُ وَكَانَ يَامُسُرُنِى فَاتَّزِرُ فَيُبُبَاشِرُنِى وَانَا حَائِضٌ وَكَانَ يسُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَى وَهُو مُعْتَكِفَ فَاغْسِلُهُ وَانَا حَائِضُ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৫০১. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং নবী করীম একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম, অথচ আমরা উভয়ই তখন নাপাক অবস্থায় হতাম। তিনি আমাকে হকুম করতেন আর আমি শক্ত করে আমার পরিধানের কাপড় পরে নিতাম অতঃপর তিনি তাঁর শরীর আমার শরীরের সাথে লাগাতেন, অথচ তখন আমি ঋতুবতী। আর রাস্লুল্লাহ ইতিকাফে থাকা অবস্থায় তাঁর মাথা বের করে দিতেন, আমি তাঁর মাথা ধৌত করে দিতাম, অথচ তখন আমি ঋতুবতী। –[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসের মধ্যে তিনটি মাসআলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে— প্রথমতঃ নারী-পুরুষ একত্রে গোসল করা এবং স্ত্রীর ব্যবহার করার পর অবশিষ্ট পানি পুরুষের জন্য ব্যবহার করা জায়েজ আছে। দ্বিতীয়তঃ ঋতুবতী স্ত্রীলোককে স্পর্শ করা, তার সাথে শয়ন করা, তার শরীরের নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত অংশ আবৃত অবস্থায় তার শরীরের সাথে শরীর লাগা নিষিদ্ধ নয়।

তৃতীয়তঃ ই'তিকাফকারী মসজিদে থেকে শরীরের কোনো অংশকে বের করলে অথবা ঋতুবতী নারী তাকে স্পর্শ করলে তাতে তার ই'তিকাফ নষ্ট হয় না।

وَعَنْهَ لِنَا اللّهِ النّبِيِّ عَلَى فَنَدُ اَشْرَبُ وَانَا حَائِفُ ثُمّ اُنَاوِلُهُ النّبِيّ عَلَى فَيَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضَعِ فِيّ فَيَشْرَبُ وَاتَعَرَّقُ الْعَرَقُ وَانَا حَائِفُ ثُمَّ انْنَاوِلُهُ النّبِيّ الْعَرَقُ وَانَا حَائِفُ ثُمّ انْنَاوِلُهُ النّبِيّ الْعَرَقُ وَانَا حَائِفُ ثُمّ انْنَاوِلُهُ النّبِيّ عَلَى مَوْضَعِ فِي . رَوَاهُ عَلَى مَوْضَعِ فِي . رَوَاهُ مِنْ مَ وَصَعِ فِي . رَوَاهُ

৫০২. অনুবাদ: উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঋতুস্রাব অবস্থায় পানি পান করতাম, অতঃপর তা নবী করীম — কে প্রদান করতাম। তিনি আমার মুখ রাখার জায়গায়ই মুখ রাখতেন এবং পানি পান করতেন। আর কখনো আমি ঋতুবতী অবস্থায় হাডিডর গোশত খেতাম। অতঃপর ঐ হাডিড রাসূলুল্লাহ — কে দিতাম। তিনি আমার মুখ রাখার স্থানেই মুখ রাখতেন [এবং তা থেকে গোশত খেতেন।] — [মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَرْبُ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে পানাহার করা তো নিষেধ নয়; বরং স্বামী স্ত্রীর একে অন্যের মুখের গ্রাস গ্রহণেও কোনো দোষ নেই।

وَعَنْ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ

৫০৩. অনুবাদ: উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আমার কোলে হেলান দিতেন। অতঃপর কুরআন তেলাওয়াত করতেন। অথচ তখন আমি ঋতুবতী। —[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَرْئِكَ لَهُ قَالَتْ قَالَ لِى النَّبِيُّ وَعَرْئِكُ لِى النَّبِيُّ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَعَلَاتُ إِنِّى حَائِضُ فَقَالَ إِنَّ حَبْضَتَكِ فَقَالَ إِنَّ حَبْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

৫০৪. অনুবাদ: উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম আমাকে বললেন, মসজিদ হতে আমাকে ছোট মাদুরটা এনে দাও। আমি বললাম, আমি তো ঋতুবতী। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, তোমার ঋতুস্রাব তো তোমার হাতে নয়। –[মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चे হাদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যায় যে, রাস্লুল্লাহ ত্রাহার থেকে মাদুরটি নিতে বলেছেন। আর এটাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অপবিত্র ব্যক্তির জন্য বাহির থেকে মসজিদে হতে হাত দিয়ে কিছু নেওয়া অথবা কোনো কিছু দেওয়া নিষেধ নয়।

وَعَرْفِكِ مَنْهُ وَنَهُ (رض) قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يُصَلِّى فِي مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَيْهِ وَ اَنَا بَعْضُهُ عَلَيْهِ وَ اَنَا حَائِضٌ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৫০৫. অনুবাদ: হযরত মাইমূনা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ একটি চাঁদরে নামাজ পড়তেন, তার কিছু অংশ আমার গায়ের উপর থাকত, আর অপর অংশ তাঁর গায়ের উপর থাকত, অথচ তখন আমি ঋতুবতী। –[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चानीरमत ব্যাখ্যা: কোনো নামাজী ব্যক্তির নামাজ পড়াকালীন সময়ে তার পরিধেয় বস্ত্রের কোনো অংশ নাপাকীর উপর থাকলে তার নামাজ শুদ্ধ হয় না, অথচ ঋতুস্রাবগ্রস্তা মহিলার উপর থাকলে নামাজ শুদ্ধ হয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ঋতুবতী মহিলার শরীর حقيقي অপবিত্র নয়; বরং حكمي তথা বিধানগত নাপাক।

# षि शेश व्यू त्रष्ट्म : اَلْفَصْلُ الثَّانِيُ

عَرْثِ فَ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَنْ اَتَى حَائِضًا اَوْ الْمَرَأَةَ فِيْ دُبُرِهَا اَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَر بِمَا انْ زِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

وَفِیْ رِوَایتِهِ مَا فَصَدَّقَهُ بِمَا یَفُولُ فَقَدْ کَفَر وَقَالَ التِّرْمِذِیُّ لَا نَعْرِفُ لَهٰ ذَا الْحَدِیثُ اللَّا مِنْ حَکِیْمِ الْاَثْرَمِ عَنْ اَبِیْ تَمِیْمَةَ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةً ۔ ৫০৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্ল্লাহ হুরশাদ করেন — যে ব্যক্তি ঋতুস্রাবগ্রস্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে অথবা স্ত্রীলোকের পিছনের রাস্তায় সঙ্গম করেছে অথবা কোনো গণকের কাছে গেছে, সে ব্যক্তি মুহাম্মদ হ্রান্ড-এর উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে [তথা কুরআন] তাকে অস্বীকার করেছে। —[তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ ও দারিমা]

আর তিরমিয়ী ও দারিমী (র.)-এর বর্ণনায় আরো আছে যে, গণক যা বলে তাকে যে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে; সে কুফরি করেছে। ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন, এ হাদীসটি হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে আবৃ তামীমা, আর আবৃ তামীমা হতে হাকীম আছরাম বর্ণনা করেছেন। এটা ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অথচ আবৃ তামীমার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোনো কোনো মুহাদ্দিস সন্দেহ পোষণ করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: জেনে-শুনে ঋতুবতীর সাথে সঙ্গম করা কিংবা স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করা এবং গণকের কথায় আস্থা স্থাপন করা কুফরি। যে ব্যক্তি এ সব কাজকে বৈধ মনে করবে সে কাফির হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি হারাম রূপে বিশ্বাস স্থাপন করার পরও এ সব কাজে লিপ্ত হয়, সে ফাসিক বা পাপাচারীরূপে গণ্য হবে।

وَعَنْ اللهِ مَا يَجِلُ الرَّسُولَ اللهِ مَا يَجِلُ لِنَي مِنْ اللهِ مَا يَجِلُ لِنَي مِنْ الْمَدُ أَتِى وَهِنَ الْإِزَارِ اللهِ مَا يَجِلُ لِنَي مِنْ الْإِزَارِ وَمَا أَنْ وَهِنَ وَهِنَ حَالِيْنَ قَالَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَقُّفُ عَنْ ذَلِكَ افْضَلُ - رَوَاهُ رَزِيْنَ وَالتَّعَقَّفُ عَنْ ذَلِكَ افْضَلُ - رَوَاهُ رَزِيْنَ وَقَالَ مُحِي السَّنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِي .

৫০৭. অনুবাদ: হযরত মু'আয় ইবনে জাবাল (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি একদা বললাম, হে
আল্লাহর রাসূল া । আমার স্ত্রীর সাথে আমার কি কি কর্ম
করা হালাল, যখন সে ঋতুগ্রস্তা হয়ং রাসূলুল্লাহ বললেন, তহবন্দের [কাপড়ের] উপর দিয়ে যা কিছু কর
তাই হালাল। তবে তা হতে বিরত থাকাই ভালো।
-[রযীন; ইমাম মহীউস সুনাহ আল-বাগাবী (র.) বলেন, এ
হাদীসের সনদ সবল নয়।]

৫০৮. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ক্রিইরশাদ করেন— যখন কোনো ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ে যায় সে যেন [এর কাফ্ফারা হিসেবে] আধা দিনার সদকা করে দেয়। [তিরমিযী, আবৃ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَعْرِيْفُ الدِّيْنَارِ : স্বর্ণ মুদ্রাকে বলা হয় দিনার, আর রৌপ্য মুদ্রাকে বলা হয় দিরহাম। এক দিনারের পরিমাণ হলো সাড়ে চার মাশা। ১২ মাশায় এক তোলা বা এক ভরি। কাজেই এক দিনার হলো এক তোলার চবিবশ ভাগের নয় ভাগ।

النَّصَدُّقِ عَلَى مَنْ اَتَى حَائِضًا ﴿ وَخَتِلَانُ الْاَئِمَةِ فِي التَّصَدُّقِ عَلَى مَنْ اَتَى حَائِضًا ﴿ وَخَتِلَانُ الْاَئِمَةِ فِي التَّصَدُّقِ عَلَى مَنْ اَتَى حَائِضًا مَا اللهُ عَالِمَا اللهُ عَالِمَا اللهُ عَالِمَا اللهُ عَالِمَا اللهُ عَالَهُ اللهُ عَلَى مَنْ اَتَى حَائِضًا وَاللهُ عَلَى مَنْ اَتَى حَائِضًا وَاللهُ عَلَى التَّصَدُّقِ عَلَى مَنْ اَتَى حَائِضًا وَاللهُ عَلَى التَّعَلَى مَنْ اَتَى حَائِضًا وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُوالِي اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللل

(ح) مَذْهُبُ سَعِبْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالْأَوْزَعِيْ وَاسْحَاقَ وَقَـولٌ لِأَحْمَدُ وَالشَّافِعِيِّ (رح) সাঈদ ইবনে জুবায়ের, হাসান বসরী, আওযা'ঈ ও ইসহাঁক (র.)-এর মাযহাব এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পুরাতন অভিমত অনুযায়ী হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সংবাস করলে সদকা দেওয়া ওয়াজিব তাঁদের দলিল হলো হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত উক্ত হাদীস।

خَبْرِهِمْ : ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী (র.)-সহ সলফে সালেহীনের সকল ইমামের মতে সদকা দেওয়া ওয়াজিব নয়; বরং তার জন্য তওবা করাই যথেষ্ট। তবে সদকা করা উত্তম ও মোন্তাহাবা। কেননা, হাদীসে এসেছে -. الصَّدَقَةُ تُطُّفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ

ইমাম বাইহাকী উক্ত হাদীসকে مَـوْتُـوْنًا বর্ণনা করেছেন। আবার এটি مَـوْتُـوْنً হতে مَـوْتُـوْنً বর্ণনা করেছেন। আবার এটি مُـرْسَـلُ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের মতনে إضْطِرَابُ রয়েছে। সুতরাং হাদীসবিশারদদের নিকট এটি ضَعَـبْف হাদীস। কাজেই এর দ্বারা وُجُوْد প্রমাণিত হবে না।

وَعَرْفُ مُ عَنِ النَّنبِيِّ عَلَيْهُ تَالَ الْأَبِيِّ عَلَيْهُ تَالَ الْأَدَا كَانَ دَمَّا أَدُمَ كَانَ دَمًّا أَدُمُ وَاذَا كَانَ دَمًّا أَدُمُ فَرَدُمُ وَاذَا كَانَ دَمًّا أَلَى الْمَا مُ الْمَدْرُمِ ذِي اللَّهُ مُ السِّرْمِ ذِي اللَّهُ مُ السِّرْمِ ذِي اللَّهُ مُ السِّرْمِ ذِي اللَّهُ السِّرْمِ ذِي اللَّهُ السِّرُمِ ذِي اللَّهُ السِّرُمِ ذِي اللَّهُ السِّرُمِ ذِي اللَّهُ السِّرُمُ السِّرُمُ السَّرِمُ اللَّهُ السَّرِمُ اللَّهُ السَّرِمُ اللَّهُ السَّرِمُ اللَّهُ السَّرُمُ السَّرُمُ السَّرُمُ اللَّهُ اللَّهُ السَّرُمُ اللَّهُ اللَّهُ السَّرُمُ اللَّهُ اللَّلِيْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعِلَى الْمُعْلَمُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَى الْمُعْلَمُ اللْمُعِلَى الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْمِي الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِ

৫০৯. অনুবাদ: উক্ত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত নবী করীম হতে বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ ক্র বলেছেন— [ঋতুস্রাব অবস্থায় সহবাস করলে যে সদকা দেওয়া হবে তার পদ্ধতি হলো] যদি রক্ত লাল থাকে তবে এক দিনার এবং যদি রক্ত পীত বর্ণের হয়় তবে অর্ধ দিনার [সদকা দিতে হবে]। –[তিরমিযী]

## ् وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ : ज्ञी अ अनुत्क्ष्म

عَرْفُ رَبُدُ اللّهِ الْمَدْ اللّهِ السُّلَمَ (رض)
قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ
مَا يَحِلَّ لِيْ مِنْ إِمْرَأَتِيْ وَهِي حَائِضُ
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهَ تَشُدُّ عَلَيْهَا
إِزَارِهَا ثُمَّ شَأْنُكَ بِاعْلاهَا . رَوَاهُ مَالِكُ

### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

ত্রাদীসের ব্যাখ্যা : রাস্লুল্লাহ ত্রাহ্র এ অনুমতি ঐ সমস্ত লোকদেরকে দিয়েছেন যারা যথেষ্ট ধৈর্যশীল, যৌন উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও যারা আল্লাহ তা আলাকে ভয় করে সঙ্গম হতে বেঁচে থাকতে সক্ষম। আর যাদের ধৈর্য শক্তি নেই ; তাদের এরপ অবস্থায় মেলামেশাও বৈধ নয়।

وَعُرْكُ عَائِدَ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ الْحَصِيْرِ فَلَمْ يَقْرُبُ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيْرِ فَلَمْ يَقْرُبُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحَصِيْرِ فَلَمْ يَقُرُبُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحَصِيْرِ فَلَمْ يَكُنُ مِنْهُ حَتّٰى رَسُولُ اللهِ عَلَى وَلَمْ نَكُنْ مِنْهُ حَتّٰى نَطْهُرَ . رَوَاهُ أَيُودَاوْدَ

৫১১. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, যখন আমি ঋতুবতী হতাম তখন শয্যা
হতে নিচে মাদুরে নেমে আসতাম। তখন রাস্লুল্লাহ
আমাদের কাছে ঘেষতেন না, আর আমরাও তাঁর
কাছে যেতাম না, যতক্ষণ না আমরা পবিত্র হতাম।
—[আরু দাউদ]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের হুকুমটি ইসলামের প্রথম যুগে ছিল। পরবর্তীতে এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। কেননা, যাতে এর দ্বারা মুসলমান মহিলারাও এরূপ কার্যে ইহুদি মহিলাদের মতো 'অচ্ছুৎ' হয়ে না যায়।

# بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ পরিচ্ছেদ: ইস্তেহাযা-গ্রস্ত নারী

عالَمُ السَّبِلَانُ भलि वर्ष السَّبِكَانُ भलि वर्ष السَّبِكَانُ भलि वर्ष السَّبِكَانُ वर्षा हुन वक्ष الْمُستَعَاضَةُ अवर्षाहित इरुप्ता वर السَّبِكَانُ الْفَرْجُ اللَّمِ مِنَ الْفَرْجُ مُسَلِّسَكُ भिल वर्ष الْفَرْجُ اللَّمِ مِنَ الْفَرْجُ مُسَلِّسَكُ अवर्षाहित इरुप्ता वर इरुप्ता वर इरुप्ता वर्षा वर

১. তিন দিনের কম যে রক্ত আসে। ২. দশ দিনের অধিক যে রক্ত বের হয়। ৩. বালেগা হওয়ার পূর্বে যে রক্তক্ষরণ হয়। ৪. গর্ভবতীর রক্তপাত। ৫. অতি বয়য়ার ঋতুস্রাব এবং ৬. প্রসূতি নারীর ৪০ দিনের উপরে যে রক্তস্রাব হয়। ইস্তেহাযা রোগিণীর নামাজ, রোজা ও যৌনসঙ্গম নিষিদ্ধ নয়। তবে তাদেরকে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন করে অজু

করতে হবে। আগত হাদীসগুলোতে এ সম্পর্কে বিধান দেওয়া হয়েছে।

## शेथम जनुष्हिप : الْفَصْلُ الْأُولُ

عَرْفِكَ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِننْتُ ابِئْ حُبَيْشِ إلَى النَّهِ إِنِّيْ الْمَرأَةُ النَّهِ عَلَيْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّيْ إِمْرأَةً النَّبِيِ عَلَيْ فَقَالَ اللَّهِ إِنِّيْ فَقَالَ السَّلُوةَ فَقَالَ السَّلُوةَ وَلَا اَقْبَلَتْ لَا إِنَّمَا ذَٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا اَقْبَلَتْ حَيْضُ فَإِذَا اَقْبَلَتْ حَيْضُ فَإِذَا اَقْبَلَتْ حَيْضُ لَوْةً وَإِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৫১২. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ফাতেমা বিনতে আবৃ হুবাইশ (রা.) রাসূলুল্লাহ — এর নিকট আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন রক্তস্রাবের রোগিণী মহিলা। আমি তা হতে পবিত্র হই না, আমি কি নামাজ হেড়ে দেব? জবাবে রাসূলুল্লাহ — বললেন, না। এটা একটি রোগ যা শিরার রক্ত, হায়েজের নয়। আর যখন তোমার ঋতুস্রাব দেখা দেবে, তখন তুমি নামাজ পরিত্যাগ করবে। যখন ঋতুস্রাবের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে; তখন তুমি তোমার শরীর হতে রক্ত ধৌত করে ফেলবে, অতঃপর নামাজ আদায় করবে। –বিখারী ও মসলিমী

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

मुखाश्या नातीत शामलत व्याभात मण्डान: إخْتِلانُ الْعُلَمَاءِ فِيْ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ

১. (رض) : আত-তা লীকুস সাবীহ প্রস্তে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত ইবনে যুবায়ের ও হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ (রা.)-এর মতে, মুস্তাহাযার জন্য প্রত্যেক নামাজের পূর্বে গোসল করা আবশ্যক। তাঁদের দলিল—

(الف) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ اسْتَجِيْضَتْ فِيْ عَهْدِ النَّبِي ﷺ فَأَمَرَهَا بِالْفُسْلِ لِكُلِّ صُلُوةٍ . (رُوْاهُ ٱبُوْ دُاُودُ) (ب) عَنْ عَائِشَةَ (رض) فَقَالَ لَهَا النَّبِسِيُ ﷺ إِغْتَسِلِيْ (رض) فَقَالَ لَهَا النَّبِسِيُ ﷺ إِغْتَسِلِيْ لِيكُلِّ صَلُوةٍ . (اخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُد)

২. (حنر) عَلَيْ وَابْنِ عَبَّاسِ (رض) : হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, মুস্তাহাযা রমণী দ্ব নামার্জকে এক সাথে করে একবার করে মোট তিনবার গোসল করবে। তবে প্রত্যেক ওয়াক্ত স্ব-স্থ ওয়াক্তের ভিতর হতে হবে। যেমন যোহরকে দেরি করে আসরকে প্রথম ওয়াক্তে পড়ার জন্য একবার গোসল করবে, এমনিভাবে মাগরিব ও ইশার জন্য এক গোসল, আর ফজরের জন্য এক গোসল করবে। তাঁদের যুক্তি হলো, পাঁচবার গোসল করার হুকুম মানসূখ হয়েছে। নিম্নের হাদীসটি এর প্রমাণ বহন করে—

عَانِشَةَ (رض) قَالَتُ إِنَّ سَهُلَةَ بِينْتَ سُهَيْلِ أُسْتُجِيْضَتْ فَآتَتِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرُهَا أَنْ تَنفَت عِنْدَ كُلِّ صَلْوةٍ فَكُمًّا جَهَدَتْ ذَٰلِكِ أَمْرَهَا إِنْ تَجَمَّعَ بَنِنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ بِفُسْلِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَّاءِ بَغُسُلِ وَتَنَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ ﴿ (رُوَاهُ أَبُو دُاوُدَ)

৩. (ح.) أَمُنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ وَحَسَنِ الْبَصْرِيّ (رح.) وَ عَلَمْ الْمُسَيَّبِ وَحَسَنِ الْبَصْرِيّ (رح.) -এর মুর্তে, মুস্তাহাযা রুমণী সারা দিন রাতে যোহরের সময় একবার মাত্র গোসল করবে। ইমাম আবূ দাউদ এর উপর

একটি শিরোনীম উপস্থাপন করেছেন।

8. مَدْهُبُ جَمْهُوْرِ الْأَنِمَّةِ -এর ইমামগণের মতে مَدْهُبُ جَمْهُوْرِ الْأَنِمَّةِ नाরীর হায়েয যখন শেষ হয়ে যায় তখন শুধুমাত্র একবার গোসল করবে। এরপর প্রত্যেক নামাজ বা দুই নামাজকে একসঙ্গে করে গোসল করা আবশ্যক নয়। তবে প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য নতুন নতুন অজু করতে হবে। এটা হযরত আবুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হ্যরত আয়েশা (রা.) এবং অন্যান্যদেরও অভিমত। তাঁদের দলিল—

١ - إنَّاهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ لِفَاطِمَة بِنْتِ ابْتِي خُبَيْشٍ فَإِذَا اقْبَلُتْ حَبْضُتُكِ فَدْعِي الصَّلْوةَ وَإِذَا الْمَبْكُتُ حَبْضُتُكِ فَدْعِي الصَّلْوةَ وَإِذَا الْمَبْكُ عَلَيْهِ السَّاحِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَ

এ হাদীস দ্বারা বারবার গোসল করা প্রমাণিত হয় না

٢ - عَنْ عَالِشِيَّةً (رض) أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمُسْتِكَاضَةِ تَدَعِى الصَّلْوةَ آيًّامُ كَيْضَتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَتَوَضَّا كِينَد كُلُ صَلْوةٍ ﴿ (رَوَاهُ الطَّحَاوِيُ)

## ि विठीय वनुत्रहर्प : الفصل الثانث

عُسْرُوةَ بِسْنِ السَّزَبَيِسِر (رح) عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ ابَى حُبَيْشِ (رضا) أَنُّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا كَانَ دُمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دُمَّ أَسُودُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَامْسِكِتْ عَين الصَّلُوةِ فَإِذَا كَانَ الْأَخَرُ فَتَوَضَّايْ وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ـ رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ وَالنَّسَائِيُّ

৫১৩. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়ের (র.) হযরত ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি সর্বদা ইস্তেহাযা অবস্থায় থাকতেন। অতঃপর নবী করীম 🚃 তাঁকে বললেন, যখন হায়েযের রক্ত হয় তখন তা কালো রঙের রক্ত. [সহজে] চেনা যায়। অতএব যখন এরূপ রক্ত হবে তখন তুমি নামাজ হতে বিরত থাকবে। আর এটা ব্যতীত যখন অন্যরূপ রক্ত হবে তখন [প্রত্যেক ওয়াক্তে] ওজু করে নামাজ পড়তে থাকবে। কেননা, এটা শিরা বিশেষের রক্ত। -[আবু দাউদ ও নাসাঈ]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

शासय ७ देखदायात तरकत तााशात मठाखत : وَخْتِلَانُ الْاَتُرِشَةِ بَلَيْنَ دَمِ الْحُبْيِضِ وَالْإِسْتِحَاضَـ ইস্তেহাযার রক্তের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন—

🕨 (حـ) مَذَهُبُ الشَّافِعِيّ (حـ) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, হায়েয বা ঋতুস্রাবের রক্ত কালো এবং লাল বর্ণের হয়।

স্তরাং অন্য কেনো বর্ণের হলেই তা ইস্তেহাযার রক্ত বলে সাব্যুন্ত হবে। তার দুলিল ওরওয়ার হাদীস— قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا كَانَ الْحَيْثُ فَإِنَّهُ دَمُّ اَسُودُ يَعْرَفُ الْحَ

🕨 (حـ) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, রক্তের রঙের কোনো গুরুত্ব নেই। রক্তের রং বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। বরং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো মুদ্দত হিসেবে। কাজেই ঋতুস্রাবের সুনির্দিষ্ট মেয়াদের পরে যে রক্ত বের হবে তাই ইস্তেহাযার রক্ত। ঋতুস্রাবের মেয়াদ নির্ধারিত হলেও দশদিন অপেক্ষা করে দশ দিনের পরে যে রক্ত বের হবে তাই ইন্তেহাযার রক্ত, রক্তের বর্ণ যাই হোক না কেন। যেমন হযরত উদ্মে সালামা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস— لِتَنْظُرُ عَدُدَ اللَّبَالِيْ وَالْأَبِّي عَالَمَ عَالَمُ الْأَبِّي وَالْأَبِّي وَالْأَبِّي

(حـ) غُنَّ دَلِبْلُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) হযরত ওরওয়া (রা.)-এর হাদীসের জবাবে হানাফী ফিকহবিদগণ বলেন, রক্তের বর্ণ কালো হর্ত্তরা অধিকাংশ নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, তাই বলে সব নারীদের ব্যাপারে এ হুকুম নির্বিচারে দেওয়া যাবে না। এতদ্ভিন্ন হযরত ওরওয়া (র.)-এর হাদীস মুরসাল এবং তাঁর বর্ণনায়ও বিভ্রান্তি (وَضُطْرَابُ) রয়েছে। অতএব এটা সহীহ এবং বিশুদ্ধ হাদীস নয়।

▶ ইমাম তাহানী (র.) বলেন, রক্তের বর্ণ দ্বারা হায়েয় এবং ইস্তেহাযার পার্থক্য করার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে, তা হযরত ওরওয়া (র.)-এর নিজস্ব অভিমত। সুতরাং তা তাঁর পক্ষ হতে মুদরাজ বা সংযোজনকৃত বাক্য, নবী করীম ﷺ -এর বাণী নয়। কাজেই হানাফীদের কথাই যুক্তিযুক্ত।

৫১৪. অনুবাদ: হযরত উন্মে সালমা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ — এর জমানায় এক মহিলার জন্য হযরত উন্মে সালমা (রা.) রাস্লুল্লাহ — এর কাছে ফতোয়া চাইলেন। উত্তরে রাস্লুল্লাহ — বলেন, তার এ ব্যাধি হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক মাসে তার যে ক'দিন ঋতুস্রাব হতো সে দিন ও রাতগুলোর সংখ্যা সে হিসাব করে রাখবে এবং প্রত্যেক মাসেই ততোদিন পরিমাণ সময় নামাজ ত্যাগ করবে, আর যখন সে পরিমাণ দিন অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন সে যেন গোসল করে এবং কাপড় খণ্ড দ্বারা লেংটি বাঁধে তারপর নামাজ আদায় করে। — মালেক, আবু দাউদ, দারিমী, আর নাসায়ীও এরপ অর্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইত্তেহাযাগ্রন্ত নারীর প্রকারভেদ : ইত্তেহাযারোগিণী সর্বমোট পাঁচ প্রকার—

ত্রি. মুবতাদিআ] : যার এই মাত্র ঋতুর সূচনা হলো, ইতঃপূর্বে সে অপ্রাপ্তবয়স্কা ছিল।

২. হে মু 'তাদা]: যার প্রত্যেক মাসে কতদিন রক্ত-স্রাব হয় তার একটি নিয়ম চলে আসছে।

৩. বিশ্বতাহাইয়িরাহ]: যার রক্ত-প্রাব হওয়ার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। যেমন- দু'দিন রক্ত আসল, মাঝে একদিন বর্দ্ধ থাকল, আবার চারদিন আসল মাঝে একদিন আসল না। মোটকথা, সে অস্থির হয়ে আছে, কোনো কিছু স্থির করতে সক্ষম নয়।

৪. ক্রিকামাইয়িয়াহ] : যে রক্তের বর্ণ দেখে ঋতু ও রক্ত পার্থক্য করতে পারে।

৫. ﴿﴿ كِبَاكُمُونَ عِبَالُكُمُ الْمُعَالِينِ अ्तराजित । আলোচ্য হাদীসে ২য় নারীর হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে।

وَعَنْ جَدِّهِ قَالَ يَحْدَى بِنْ ثَابِتٍ (رح) عَنْ ابَيْدِ عَنْ جَدِّ النَّبِي عَلَيْ انَّهُ قَسَالَ فِي النَّبِي عَلَيْ انَّهُ قَسَالَ فِي الْسُعْتُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلُوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا النَّتِيْ كَانَتْ تَحِيْضُ فِيْهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّا عُنْدَ كُلِّ صَلُوةٍ وَتَصُوْمُ وَتُصَلِّى مَ رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَ اَبُوْدَاوَدَ صَلُوةٍ وَتَصُوْمُ وَتُصَلِّى مَ رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَ اَبُوْدَاوَدَ

৫১৫. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত আদী ইবনে ছাবেত (র.) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা [দীনার] হতে বর্ণনা করেন, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস] ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র.) বলেন, আদীর দাদার নাম ছিল দীনার, নবী করীম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইস্তেহাযার রোগিণী সম্পর্কে বলেছেন, সে মহিলা ঐ দিনগুলোর নামাজ পরিত্যাগ করবে যে দিনগুলোতে তার হায়েয হওয়ার নিয়ম চলে আসছে। অতঃপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাজের সময় [নতুন] অজু করবে। আর রোজাও রাখবে এবং নামাজও আদায় করবে। –[তিরমিযী ও আবৃ দাউদ]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें **रानीসের ব্যাখ্যা**: আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইস্তেহাযাগ্রন্ত নারীকে হায়েযের নির্দিষ্ট দিনগুলো ব্যতীত অন্য সময়ে নামাজ রোজা সবই করতে হবে। হায়েয শেষে গোসল করে নেবে। আর প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন করে অজু করবে।

وَعَرْكِكُ حَمْنَة بِنْتِ جَحْشٍ (رض) قَالَتْ كُنْتُ السُنتَ حَاضُ حَبْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَاتَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اَسْتَفْتِيْهِ وَ أُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ ٱخْتِیْ زَیْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ السَّدِ إِنِّسَى اسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَمَا تَأْمُرُنِيْ فِيْهَا قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلُوةَ وَالصِّيامَ قَالَ انْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدُّمَ قَالَتْ هُ وَ اَكُ ثُدُ مِ نُ ذٰلِكَ قَالَ فَتَ لَجَّ مِى قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَاتَّخِذِيْ ثَوْبًا قَالَتْ هُوَ اكْثَرُمِنْ ذٰلِكَ إِنَّمَا اَثَجَ ثُجًّا فَقَالُ النَّبِيُّ ﷺ سَامُرُكِ بِامُرْيَنِ اَيُّهُمَا صَنَعْتِ اجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الْأُخَرِ وَإِنْ قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ اعْلُمُ قَالُ لَهَا إنَّمَا لَمَذِهِ رَكْضَةُ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّبْطَانِ فَتَحِيْضُ سِتَّةَ أَيَّامِ أَوْ سَبْعَـةَ أَيَّامٍ فِيْ عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَبْتِ ٱنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَاْتِ فَصَلِّي ثَلْثًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْهَكَةُ اَوْ اَرْبَعَا وَّ عِشْرِينْنَ لَيْلَةً وَٱيَّامَهَا وَ صُومِى فَإِنَّ ذَٰلِكِ يَجْزِئُكِ وَكُـذٰلِـكِ فَافْعَلِىْ كُلَّ شَهْرِ كَمَا تَحِبْضُ النِّسَاءُ وَكُمَا يَطْهُرْنَ مِيْقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطَهرِهِنَّ وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِينَ الظَّهْرَ وَتُعَجِّلِينَ الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ

৫১৬. অনুবাদ: হযরত হামনা বিনতে জাহ্শ (রা.) বলেন, আমি বেশি গুরুতর রকম ইস্তেহাযাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এ অবস্থা বলতে ও এর মাসআলা জিজ্ঞেস করতে আসলাম। এসে আমি তাঁকে আমার বোন [উমুল মুমিনীন] জয়নব বিনতে জাহশের গৃহে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বেশি গুরুতর রকম ইস্তেহাযাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। এ বিষয়ে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? এ রক্তস্রাব আমাকে নামাজ-রোজায় বাধা দিচ্ছে। উত্তরে তিনি বললেন, আমি তোমাকে সেখানে তুলা দেওয়ার উপদেশ দিচ্ছি। তা রক্ত বন্ধ করে দিবে। তিনি বললেন, আমার অবস্থা তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব। হুজুর বলেন, তবে তুমি তার উপর কাপড় দিয়ে লাগাম বেঁধে নিবে। তিনি বললেন, তা এর চেয়ে বেশি। হুজুর 🚃 বললেন, তাহলে তুমি কাপড়ের পুলটি বেঁধে দিবে। তিনি বললেন, হুজুর! তা এর চেয়ে বেশি। আমার জলধারার ন্যায় রক্ত ক্ষরণ হয়ে থাকে। তখন নবী 🚃 वनलन, তবে তোমাকে আমি দুটি নির্দেশ দিচ্ছি। এর মধ্যে যেটি তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি তুমি উভয়টি করতে সক্ষম হও তবে তুমিই অধিক জান, [তুমি কোনটি অবলম্বন করবে] তারপর তিনি তাকে বলবেন, [চিন্তা করো না] এটা শয়তানের অনিষ্ট সাধানসমূহের মধ্যে একটা অনিষ্টসাধন ব্যতীত কিছুই নয়।

প্রথম আদেশ হল- তুমি রক্তস্রাবের ছয়দিন বা সাত দিনকে ঋতুস্রাবের মধ্যে গণ্য করবে, আসলটি আল্লাহ পাকের জ্ঞানে রয়েছে [তথা এতে আল্লাহ পাকের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখবে]। অতঃপর তুমি গোসল করবে, যখনই তোমার মন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি পাক ও পবিত্র হয়েছ, তারপর মাসের অবশিষ্ট তেইশ দিন ও রাত অথবা চব্বিশ দিন ও রাত নামাজ পড়বে এবং রোজা রাখবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। যেভাবে অন্যান্য মহিলাগণ ঋতুবতী হয় এবং পবিত্র হয়। ঋতুস্রাবের ও পবিত্রতার মেয়াদ গণনা করে তুমিও প্রত্যেক মাসে তা করবে।

দ্বিতীয় আদেশ হলো– যদি তুমি সক্ষম হও তবে যোহরকে দেরি করবে এবং আসরকে তাড়াতাড়ি করবে الصَّلُوتَيْنِ الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَ تُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَ تَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلُوتَيْنِ فَافْعَلِيْ وَصُوْمِيْ وَ تَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِيْ وَصُوْمِيْ إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذٰلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَهُذٰا اعْجَبُ الْاَمْرَيْنِ إِلَى دَرُواهُ اَحْمَدُ وَابُوْ دَاوْدَ وَالتِّرْمِذِيُ

এবং গোসল করে যোহর ও আসর নামাজকে একসাথে করে [উভয়ের ওয়াক্তে] পড়বে, এরূপভাবে মাগরিবকে দেরি করবে এবং ইশাকে তাড়াতাড়ি করবে এবং গোসল করে উভয় নামাজকে একত্রে পড়বে। যদি পারো তা-ই করবে। আর যদি পারো ফজরের সময়ও গোসল করবে এবং রোজা রাখবে। যদি তুমি এটা করতে সক্ষম হও; তবে সর্বদা করবে। অবশেষে রাস্লুল্লাহ ক্রেলনে—এই শেষোক্ত বিষয়টিই আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়।
—[আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিয়ী]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের সারমর্ম : আলোচ্য সুদীর্ঘ হাদীসটিতে ইস্তেহাযা রোগিণীর দু'টি বিধানের কথা উল্লিখিত হয়েছে। রোগিণী তার ক্ষমতা অনুযায়ী যে কোনো একটি পালন করতে পারে, বিধানদ্বয় হলো—

- ১. রক্তস্রাবের ছয় কি সাতদিনকে ঋতুস্রাবের মধ্যে গণ্য করবে। এ গণনায় তার সুস্থ থাকাকালীন সময়ের স্বাভাবিক নিয়মের উপর ভিত্তি করবে। যখন তার মন সাক্ষ্য দিরে য়ে, তার ঋতুস্রাবের ময়াদ শেষ হয়েছে। সে প্রথমে ফরজ গোসল করবে। অতঃপর মাসের বাকি দিনগুলো প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন অজু করে নামাজ আদায় করবে। অবশ্য তুলা, লেংটি কিংবা কাপড়ের পুলটিও পরিবর্তন করে ফেলবে।।
- ২. দৈনিক তিনবার গোসল করবে, একবার গোসল করে যোহর ও আসর একত্রে, আর একবার মাগরিব ও এশা একত্রে এবং তৃতীয় বার গোসল করে ফজরের নামাজ আদায় করবে।
  - মহানবী হ্যরত হামনাকে বলেছিলেন যে, 'তুমি ছয়দিন বা সাতদিন ঋতুস্রাবের মধ্যে গণ্য করবে' এর অর্থ : মহানবী হ্যরত হামনাকে বলেছিলেন যে, 'তুমি ছয়দিন অথবা সাতদিন ঋতুস্রাবের মধ্যে গণ্য করবে' এর দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথমে হামনার ছয় কিংবা সাতদিন ঋতুস্রাব থাকত, সঠিক কতদিন তা হামনার মনে ছিল না, এই অস্পষ্টতার কারণে রাস্লুল্লাহ বলেছেন আল্লাহর উপর ভরসা করে যে মেয়াদটি তোমার অন্তর সাক্ষ্য দেয় ; সে মেয়াদটি তুমি ধরে নেবে, ফলে ঋতুস্রাবের মেয়াদ সাতদিন ধরলে অবশিষ্ট ২৩ দিন আর ছয়দিন ধরলে অবশিষ্ট ২৪দিন ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য করে গোসল করে পবিত্র হয়ে নামাজ-রোজা যথা নিয়মে আদায় করবে।
  - पूरि यारति कतर आत आमतरक जाज़ाजाि वें الْمُرَادُ بِعَنُولِهِ تُوَخِّرِيْنَ الظَّهْرَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعَصْرَ कतरव' এत फेर्फ्ना: यारतरक प्रति कतरव এवर আमतरक जाज़ाजाि कतरव। এत पृथकांत वर्ष रूठ शात—
- ك. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যোহরের সময় শেষ হয়ে গেলে গোসল করে আসরের প্রথম সময়ে উভয় নামাজকে একত্র করে আদায় করা। এ অর্থে যোহর কাযা হয়ে অন্য ওয়াক্তে চলে যায় এবং এটা جَمْعُ حَبُيْتِي অর্থাৎ প্রকৃতভাবেই একত্রিকরণ হবে।
- ২. ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, যোহরের ওয়াক্তের একেবারে শেষ ভার্পে গ্রোসল করে শেষ ওয়াক্তে যোহর পড়া এবং সে মুসাল্লায় থেকে আসরকে তার একেবারে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা। এটা হবে ﴿وَالْمُعَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللل

# তৃতীয় অনুচ্ছেদ : إَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَرْفِ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ (رض) قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ ابِئ حُبَيْشٍ اسْتُحِيْضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ رَسُولُ

৫১৭. অনুবাদ: হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম- হে আল্লাহর-রাসূল! ফাতেমা বিনতে আবৃ হ্বায়েশ এত এত দিন যাবং [প্রথম বারের মতো] ইস্তেহাযায় ভোগছে, যার ফলে সে নামাজ পড়েনি। তখন রাস্লুল্লাহ কলেনে, সুবহানাল্লাহ [কি আশ্চর্য!] এটা তো [ইস্তেহাযার রোগ]

الله على السيحان الله إنَّ هلنا مِنَ السَّه الله الشَّبطانِ لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنِ فَاذَا رَاتْ صُفَارَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِللَّهُ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ وَاحِدًا وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسُلاً وَاحِدًا وَتَغَلَّم مَا بَيْنَ ذَلِكَ . رَوَاهُ ابُوْ دَاوُدَ وَقَالَ رَوى مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَقَالَ رَوى مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ (رض) لَمَا إِشْتَدَ عَلَيْهِا الْغُسُلُ الْعُسْلُ الْعُسْلُ وَيَعْنَ الصَّلُوتَيْنِ .

শয়তানের তরফ থেকে হয়ে থাকে; সে [ফাতেমা] যেন একটি গামলার মধ্যে বসে, যখন সে পানির উপরিভাগে পীত রং দেখে তখন সে যেন যোহর ও আসরের জন্য একবার গোসল করে এবং মাগরিব ও ইশার জন্য একবার গোসল করে। আর শুধু ফজরের জন্য একবার গোসল করে এবং দুই নামাজের মধ্যখানে অজু করে। [অর্থাৎ যোহর ও আসরের মধ্যখানে একবার এবং মাগরিব ও ইশার মধ্যখানে একবার অজু করে]।—[আবু দাউদ]

ইমাম আবৃ দাউদ (র.) আরো বলেন, বর্ণনাকারী মুজাহিদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, যখন তার পক্ষে প্রতি নামাজের জন্য গোসল করা কষ্টকর হয়ে পড়ল তখন নবী করীম তাকে দু'নামাজ একত্রে পড়তে আদেশ করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : ইস্তেহাযা রোগিণীর প্রত্যেক ওয়াক্তে গোসল করা ফরজ নয় ; বরং প্রত্যেক ওয়াক্তে অজু করাই ফরজ, এক ওয়াক্তের অজু দিয়ে অপর ওয়াক্ত পড়া যাবে না। আর ঠাণ্ডা পানিতে রক্তস্রাব কিছুটা কমে যায় বিধায় রাসূলুল্লাহ তাকে প্রথমে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়লে দু' নামাজের জন্য গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথবা এই হুকুম ইসলামের প্রথম যুগে ছিল পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে যায়।

'এটা তো শয়তানের পক্ষ হতে হয়' এর তাৎপর্য: হযরত ফাতেমা বিনতে আবৃ হবাইশ (রা.) الْمُرَادُ بِغَوْلِهِ إِنَّ هَٰـذَا مِنَ الشَّـطَانِ তে আক্রান্ত হওয়ার ফলে কয়েক ওয়াক্ত নামান্ত পরিত্যাগ করেন। এটা শ্রবণ করে রাস্লুল্লাহ উল্লিখিত কথাটি বলেন। কেননা, কোনো ব্যক্তিকে সারাক্ষণ নাপাক অবস্থায় রাখা এবং ইবাদত হতে বিরত রাখতে পারলে শয়তান খুশি হয়, এ কারণে ইস্তেহাযার ব্যাধিকে শয়তানের দিকে সম্পর্কিত করা হয়।

बाग्नुल्लार : - هم ير مُسُولُو اللهِ عَلَيْهِ مَا النِّسْمَانُ النِّسْمَانُ النِّسْمَانُ النُّسْمَاءُ النَّهِ عَلَيْهِ مَسُولُو اللَّهِ عَلَيْهِ مَسْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَسُولُو اللَّهِ عَلَيْهِ مَسْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الْمُعَلِّمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَمُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَمُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَمْ مَالْمُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَمُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَمُ عَلَيْمِ مَا عَلَمُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَمُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ

اور كسية بنت جُعش ١٠

أُمُّ النُّمُ وْمِنِيْنَ لَيْنَابُ بِنُتُ خُزَيْمَةً . ٩.

حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ ٥.

أَسْمَاءُ أُخْتُ مَنْ مُنْ وَنَهُ لِأُوسَهُا 8.

فَاطِمَةُ بِنْتُ ابِي حُبِيشٍ . °

سَهُلُهُ بِنْتُ سُهُبِلُ . ا

ام المعزمينين زينب بنت جعش ٩٠

أُمْ الْمُؤْمِنِينَ سَوْدَةً بِنِينَ زَمْعُةً . ١٠

زَيْنَا إِنْ أَمْ سَلْمَهُ . ﴿

اسَمَاءُ بِنْتُ الْبُرْدُدِ الْجَارِثِيَّةِ ٥٠٠

مَارِينَةُ بِبِنْتُ غَيْبِلاَنَ ٤٠

प्रथम थउ ममाष्ट